

অষ্টম বৰ্ষ

পৌৰ ১৩৪৬

महम्म मर्गा

# কুস্বিৰত ন্বাদ ও তাহার আধুনিক রূপ

জিভেন্ত গোস্বামী

কারিটোটকের সময় হইতে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের অধ্যাপনায় একটি হ্রাহ সমস্তা ছিল—
ক্ষিত্র কাতের সীমাহীন বৈচিত্রা। এই কারণেই কোন প্রণালীবদ্ধ বৈজ্ঞানিক বিভাগীকরণ
ক্ষরণের হয় নাই এবং পরস্পারের মধ্যে সম্পর্ক সম্বন্ধে অধ্যাপনাও আরম্ভ হইতে পারে নাই।
কানিউস্ (Linnaeus) সর্বপ্রথমে একটি স্থবিধাজনক শ্রেণীবিভাগ ও নামকরণের পদ্ধতি
উদ্ধাবন করেন। অভাপি মূলতঃ সেই পদ্ধতিকে অবলম্বন করিয়াই কাদ্ধ চলিতেছে। ভাহার
নিয়মান্ত্রলারে যেকোন জাবের পরিচয়স্ট্রক নাম হইটি বিভিন্ন কথা দ্বারা প্রকাশিত হইবে।
প্রথমটি গণ (genus) নির্দেশক, দ্বিতীয়টি ক্ষুত্রতর উপবিভাগ জাতি (species) স্ট্রক।
স্থমন আধুনিক মান্ত্রের বৈজ্ঞানিক নাম Homo Sapaiens. Homo বলিতে মোটামুটি
বিরাট মান্ত্র গোন্তিকে বৃশায়, এই মান্ত্র্য গোন্তির কত্তক কালক্রমে লুগু হইয়াও গিয়াছে। Sapiens
মানে জ্ঞানী। ভূপুঠে অধুনা মান্ত্রের যে শ্রেণী বাস করিতেছে ভাহা বিরাট মান্ত্র্য গোন্তির Sapiens
উপবিভাগে। লিনিউস্ স্টেকে তন্ত্র হিসাবেই ধরিয়া লইয়াছিলেন; ভাহার প্রভিত্তা এইদিকে
বিন্তুমাত্র আলোকপাত করে নাই। বাইবেলের স্টিভর্কেই ভিনি মানিয়া লইয়াছিলেন।
হলবান স্থান্ত কর্তা—বিশেষ দিনে ভিনি সমন্ত রক্তমের প্রণীও উদ্ভিদ ফুটি করিয়া হাঁক ছাডিয়া
বীচিয়ান্তেন, তাহারই ইজ্ঞায় জীবরণ গুলু বংশবুদ্ধি করিয়া চলিয়াছে। স্থান্তর ক্ষেত্র শ্রেক

মাদিকাল হইতে আপনার বৈশিষ্ট্য অট্টভাবে বজায় রাখিয়া চলিয়াছে। সৃষ্টির সেই শারণীয় দিবসন্ত্রের (তৃতীয়, পঞ্চম ও বছ ) মধ্যেই জৈব রাজ্যের আদি ও অকৃত্রিম ধারা নিবদ্ধ রহিয়াছে। এই পরিবর্তনভাত ছিতিশীল মনোরম চিত্র বছকাল পর্যন্ত জীবসৃষ্টির মতবাদ হিসাবে ধর্ম প্রাণ্মনীবীবন্দের মনোহরণ করিয়া অধিষ্ঠিত ছিল। লিনিউস্বে প্রতিভা যে এদিকে আলোকপাত করে নাই সে জন্ম দায়ী তাহার কাল ও পারিপার্থিক। কি করিয়া নৃতন জীবের সৃষ্টি হইতেছে, কি করিয়া প্রাচীন জীব চিন্নভারে লুগু হইয়া যাইতেছে, প্রাচীন হইতে নৃতনের মধ্যে ধারা সংক্রেমণের নিয়ম কি ইজ্যাদি বিকয়ে তৎকালে এত কম ভবা জানা ছিল যে এই সব বিষয়ে একটা বিশিষ্ট মঙবাদ রূপ পরিগ্রহ করিতে জারও একশতাবলী লাগিয়াছিল। তবে লিনিউসের জীবিতকালেই নতুন করিয়া ভাবিবার লোক জন্মইনাছিলেদ। বাফুন্ (Buffon), কুভিয়ার (Cuvier) এবং বিশেষ করিয়া লামার্ক (Lamarck) এর দার্শনিক লেখার ভিতর দিয়া ক্রমবিকাশবাদের অফুট্র কার্কলী ক্রমত হয়।

লামার্কের দৃষ্টিভঙ্গী বাইবেলের দিবসত্রয়ের সৃষ্টিভত্তকে একেবারে অম্বীকার করিয়া একটি অভিশয় গতিশীল (dynamic) মতবাদের সন্ধান দিল। তিনি বলিলেন প্রকৃতি প্রতিমৃত্তে অচেডন পদার্থ হইতে নৃতন নৃতন চেডন পদার্থের সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে উত্তাপ ও বিচ্যাতের সহায়তায়। ক্রমবিবর্ত নবাদের অভুগ্র গতিশীলতাকে ছাঁটিয়া ফেলিয়াও লামাকের কাছ থেকে 🕫 জ:নুম থিয়োরীর দিক দিয়া যেটুকু খাঁটি তথা লাভ করি তাহা হইল যে, শ্লীব জগতের সকল রক্ষ শ্রেণী বিভাগ মামুষের স্থবিধা মাফিক। সমস্ত উদ্ভিদ ও প্রাণী ধারাবাহিকভাবে ক্রমে ক্রমে পরপ্রার ছইতে উদ্ভূত হইয়াছে ও হইতেছে। বাফন ও কুভিয়ারের মতবাদের সাথে তুলনা করিলেই দেয়া যাইবে লামার্ক উাহাদের চাইতে কত অধিক বৈজ্ঞানিক দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ও বাইবেলপ্রভাব-বিমৃক্ত ছিলেন। জীব জগতের ক্রমবর্ধমান বিচিত্রতা সম্বন্ধে বাফন কুভিয়ার সচেতন ছিলেন তাই তাঁছারা লিনিউদের মন্ত দিবসত্রশ্রেদ্ধ স্ষ্টিভত্তকে আঁকডাইয়া থাকিতে পারেন নাই। কিন্তু বাইবেলকে ছাড়িয়া সংস্কার-বিমৃক্ত ভাবে বৈজ্ঞানিক মডবাদকে আপ্রয় করিবার মত বলিষ্ঠ মন তাঁহাদের ছিল না। তাই তাঁহার। বাইবেল শ্রাম ও সৃষ্টির চলিফুতা কুল উভয়ই বঞ্চায় রাখিয়া এক অপূর্ব থিয়োরী। প্রচলন করিলেন। ভাছারা বলিলেন যে সৃষ্টিকর্তা তিনদিনে সমস্ত সৃষ্টিকার্য নিংশেয়ে সাঙ্গ করিয়া ফেলিয়াছিলেন সে কথা ঠিক নয়—সেই ভিন দিনের পর প্রতি কল্লান্তে সৃষ্টিকর্তা নতন নতন উদ্ভিদ ও প্রাণীর সৃষ্টি করিয়াছেন—সৃষ্টির বিচিত্রভার কারণ এই। পক্ষাস্তবে লামার্কের গতিশীল মন ও দু নৃতন জীবের আবিষ্ঠাব সম্বন্ধে ক্রেমবিকাশবাদকে আবন্ধ রাথে নাই; জীব শরীরের নুতন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সংযোগ বা পরিবর্তন ব্যাপারেও ক্রমবিকাশবাদকে আরোপ করিয়াছেন। তিনি দেখিলেন যে পরিবর্ডন সাধিত হয় জীবের বিশেষ অঙ্গ প্রত্যঙ্গের अक्षर्थ निर्देक छेललको कवित्र। । यथन लेकविदीतित लक्क नकातः हक्कृदीतित हक्कृकेक्षयन, পুঞ-विभिटिंद भूष्ट्राभाभ, मुझीत मुझरीनेछा। समय ७ अवस्थत পরিবর্তনে জীবের দৈছিক

পরিবর্তন, প্রভাঙ্গাদির পরিবর্ধন ও পরিবর্জন লামার্কের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিল, িএবং ইহার কারণ খুঁজিতে ঘাইয়া জিনি ব্যবহার ও অব্যবহার (use and disuse) থিয়োরীর অবভারণা করিলেন। ইহার প্রতিপাত্ত বিষয় এই যে জীবনিশেষের প্রয়োজন <del>অনুসারে এজাবিশে</del>ষ <sup>k)</sup>ব্যবহৃত হইয়া থাকে এবং কালক্রমে ব্যবহারের তার্তম্য **অমুসারে সেই বিশেষ অক্টি এমন ভাবে** পরিবর্তিত হইয়া যায় যদারা সেই প্রয়োজনটি স্বল্লায়ালে স্কুষ্ট্রভাবে সম্পাদিত হইতে পারে এবং কালক্রমে এই ব্যবস্থাটি বংশামুক্রমিক হইয়া দাঙ্গিয়। অপর<u>পক্ষে কোন বিশেষ অঙ্গ অপরোভনীয়</u> বোধে ক্রমাগত অধাবহারে কীণ, বিকল ও **অবলেষে লুগু হইয়া যায় এবং ভবিষ্**থ **রাশধরদিগে**র এই রূপ কোন অঙ্ক জন্মায়ই না। এই থিছোরীছারা লামার্ক পুরাতন বনিরাদী জীব হইতে 🔫 স্থিতন ধরনের জীবের আবির্ভাবের ধারাটি আবিষ্কার করেন। প্রজ্ঞান বিষ্ঠা (Genetics) এর ুবিজ্ঞান শালায় নৃতন তথ্য আবিষ্কারের পূর্ব <del>শ</del>র্পায়ন্ত লামার্কের ব্যবহার-অব্যবহার মতবাদ **অভান্ত** বলিয়া বিবেচিত হউত। <sup>8</sup> ইহা অবশ্য অস্বীকার করা <del>ভূল হইবে যে, বাবহার অবাবহার আ</del>র ্ অঙ্গপ্রতাঙ্গের পরিবর্তন সাধিত হয় না। কিন্তু ইহা সত্য যে এই <mark>পরিবর্তন স্থায়ীই হয় না,</mark> বংশামুক্রমিক হওয়া তো দুরের কথা—জীব-বৈজ্ঞানিকের বীক্ষণশালায় এর চুড়ান্ত দীমাংসা হইয়া গিয়াছে। এখানে আর ও একটি বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে। লামার্ক সর্বাংশে বাইবেল প্রভাব বিমক্ত হুটলেও তাহার দৃষ্টিভঙ্গী আদর্শবাদীর ভাবপ্রবণতার ছোঁয়াচ কাটাইয়া উঠিতে পারে নাই। ভিনি স্ষ্টির ধারাবাহিকভার মধ্যে একটি উদ্দেশামূলক (purposive) ক্রমাভিব্যক্তির ক্রমাভ পাইয়াছিলেন। তাহার বৈজ্ঞানিক নিরপেক্ষ দৃষ্টি অদুখ্য হস্তের হাতছানিকে অক্ষীকার করিতে -পারে নাই।

ক্রমবিকাশের বনিয়াদ যথার্থ ভাবে গড়িয়া ভূলিবার কার্যে চার্লাস্ ভারউছন্ (Charles Darwin)এর কথাই সাধারণ লোকে জানে। বস্তুতঃ সভি্যকারের বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রভিত্তিত করিবার ছলভ কৃতিত ভাঁহার। তিনি স্পাইই বৃথিতে পারিয়াছিলেন যে জীবরাজ্যে species অর্থাৎ বিশেষ শ্রেণীর প্রবর্তন মান্ত্র আপনার স্থবিধার নিমিত্ত প্রচলন করিয়াছে। ইহা প্রকৃতির একটি অপরিবর্তনীয়, নির্দিষ্ট এবং অমোঘ ব্যবস্থা বা বিধান নয়। এই মূলস্ত্রেটি স্বীকার করিয়া তিনি দেখিতে পাইলেন যে species এর পূর্ণসংজ্ঞা দেওয়া অসম্ভব, কারণ যেকোনো প্রকার ব্যাপক সংজ্ঞা দিলেও দেখা যায় যে উহা সর্বত্র খাটেনা, মারখানে আনক ফাঁক থাকিয়া যায়। ছইটি অতিসন্ধিহিত আত্মীয় species এর মধ্যবর্তী অনেক species রছিয়াছে মাছাকে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে একটা প্রতিন্তিত species হইতে অক্স একটি সন্ধিহিত species এর মধ্যবর্তী অনেক species রছিয়াছে মাছাকে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে একটা প্রতিন্তিত species হইতে অক্স একটি সন্ধিহিত species এর মধ্যে রহিয়াছে পরিবর্তন-পারস্পর্যনীল সমগোত্রী শ্রেণীসমূহ। ভারউহন জৈবরাজ্যের সর্বত্রই ধারাবাহিক ওা কল্য করিছেন। উন্তিদ ও প্রাণিরাজ্যে সমভাবে এই রীতি চলিতেছে। species লোই নিগড়বদ্ধ বিশ্লেষণ ও পরিবর্তন করিয়াছে অপ্রান্তভাবে। অবস্থা তুই এক জায়গায় ছুইটি বিভিন্ন speciesজার মান্তে ব্রধান এত

তৃপ্তিবা বলিয়া মনে হইত যে ডার্উইন জৈববিজ্ঞানের তথাখালা উহার সমাক সমাধান করিয়া উঠিতে পারিতেন না, মনে হইত ইহারা বৃঝি সভাই বিভিন্ন ও সম্পর্কবিরহিত species. কিন্তু ভথ্যামুসদ্ধানের জন্ম শুধু জীববিজ্ঞানের চতুঃসীমায় আবদ্ধ না ধাকিয়া উন্মুক্ত জ্ঞানভাগুারের সর্বস্থান হইতে আহরণের চেষ্টা ডারউইন করিয়াছিলেন এবং আপাত্ত্ররহ সমস্তাগুলি তাহার 🕏 সাহায্যে সমাধান করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। ভারউইনের সময়ে ভূবিছা (geology) বিজ্ঞানের পর্যায়ে উন্নীত হইয়াছিল মনীধী লায়েলের (Lyell) চেষ্টায়। ভূপৃষ্ঠের অবিরাম পরিবর্ত ন-কি করিয়া নৃতন ভৃস্তরের সংগঠন হয় ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে তাহার অস্তর্ধান ঘটে ইভাাদি সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক ভথা Lyell, Hugh Miller এবং Smithএর গবেষণার ফল r ভূক্তর-বিক্যাসের সময় ও মোটামুটিভাবে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের অস্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। জীববিচ্যার হাবানো খেই সন্ধান করিতে যাইয়া ভারউইন পুবিভার কাছ হইতে প্রচুর সহায়তা লাভু ক<del>রিয়াছিলেন। ভূবিছার সহায়ক হিসাবে প্রভূজীববিছা (Paleoontology) ভাহার আবিষ্কৃত</del> তথ্য সম্পদ লইয়া ভারউইনের সমস্থাসমূহকে সমাধানে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছে। জৈব দেহ প্রস্তরীভূত অবস্থায় সময়ের বৃকে অবিনশ্বর অক্ষরে আপনাদের যে পরিচয়লিপি লিখিয়া গিয়াছে Paleontologistরা সেই ছবে বিধা সঙ্কেতলিপি বৈজ্ঞানিক ডারউইনের সন্মুখে তুলিয়া ধরিলেন। দেখা গেল হুইটি আপাতবিভিন্ন বিষমধর্মী speciesএর মধ্যে বে পার্থকা জীবতত্ত্বর হুরুহ সমস্তা ক্লিম্ট নিরসন হওয়া অসম্ভব ছিল অতীতের অধুনালুপ্ত প্রস্তরীভূত species সমূহ তাহার ধারাবাহিকভার উপাদান বহন করিয়া চলিয়াছে। সময়ের ব্যবধানে পারিপার্শ্বিকের পরিবভানে ছুইটি সমশ্রেণী আত্মীয় দূর বিজ্ঞাতীয় বলিয়া পরিগণিত হুইয়া চলিয়াছে। বাইরেকার আকৃতিগত সাদুত্র সমগোষ্ঠা বিচারের কার্যকরী উপাদান সন্দেহ নাই কিন্তু আন্থিসংস্থান, পেশী-বিত্যাস এবং জ্রণতর (embryology) species বিচারে আরও মধিকতর উপযোগী। পরীকা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, যে-দৰ প্ৰাণী ও উদ্ভিদ দেখিতে একরকম শুধু তাহারাই নয় দেখিতে বিভিন্ন রকম এক্লপ অনেক প্রাণী ও উদ্ভিদ আসলে ঠিক এক জাতীয়। জনভত্ত (embryology)র সাহায়ে আমরা জানিতে পারি যে, সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রতাঙ্গ, যেমন খোড়ার সাম্নেকার পাছইটি ও পাধীর ডানা---, ভাহারা একই রকম ভ্রুণাবস্থার বিভিন্ন প্রকার বিকাশ মাত্র। বস্তুতঃ গোষ্ঠীনির্ণয় শুধু বাইবের আকারগত সাদৃশ্র দ্বারা হয়না, অভ্যন্তরীণ আকৃতি ও বিভিন্ন প্রভাঙ্গের গঠন প্রক্রিয়া স্থান্দ বাধাচিত লক্ষ্য রাখিতে হয় ৷ জীবজগতে সমগোত্তী ও ভিরুগোত্তী বিচারে ভৌগোলিক বিভাগ (geographical distribution) প্রভৃত আলোকসম্পাত করিয়াছে। সমস্ত পৃথিবী ভ্রমণ করিয়া জলজ্প ও স্থলজ্ঞ জীবের সাদৃষ্ট ও পার্থক্য বিচার করিবার সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন। species এর উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশবাদের প্রবর্তনে তাঁছার এই অভিজ্ঞতা প্রাচর সহায়তা করিয়াছে। দক্ষিণ আমেরিকার উপকৃল-সন্নিহিত গালাপগল (Galapagos Islands) খ্রীপের উদ্ভিদ ও প্রাণি-জ্ঞগত বাইরের আকৃতিতে মহাদেশের উদ্ভিদ ও প্রাণিজগত

হইতে পৃথক মনে হইলেও আদলে উহার। সমগোত্রী। ইহাছারা এই প্রমাণ হয় যে গালাপাক আধুনিককালে মাতৃত্মি হইতে বিচ্ছিন্ন হইরাছে এবং বিচ্ছেদের পর হইতে প্রণালীর উভয় দিকে বিভিন্নমুখী পরিবর্তন সংঘটিত হইতে থাকে। মাডাগান্ধার (Madagascar) আফ্রিকার পূর্বউপকৃসন্থ দ্বীপ সমূহের অন্তম, কিন্তু আফ্রিকার প্রাণী ও উদ্ভিদরাক্তা মাডাগান্ধারের প্রাণী ও উদ্ভিদরাক্তা মাডাগান্ধারের প্রাণী ও উদ্ভিদরাক্তা হইতে এত বিভিন্ন যে উহাদের মধ্যে সাদৃশ্রের প্রশ্নই উঠেনা; পক্ষান্তরে দক্ষিণ ভারতের সাথে উল্লেখযোগ্য সাদৃশ্র পরিলক্ষিত হয়। ইহা হৈতে এই সিন্ধান্ত হয় যে দক্ষিণ ভারতীয় স্থান্থম মাডাগান্ধারের স্থান্থমি পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং মাডাগান্ধার আফ্রিকার স্থান্থাগ ইত্তে ইতিহাসের অভি প্রাচীন অধ্যায় হইতেই গভীর সমুক্রদারা বিভক্ত ছিল। ভৃস্তরবিভাগ বিশ্লেষণ ঘারা ভৃতত্ববিদের।ও এই সিন্ধান্ত সমর্থন করেন।

এই সমস্ত প্রয়োজনীয় নানাবিধ ভব্য সংগ্রহ পূর্বক উহাদের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করিয়া ভারউইন জীব সৃষ্টির ধারীটির সন্ধান পাইলেন এবং ইহাই Theory of Evolution রা ক্রমবিবর্তনবাদ নামে পরিচিত হইয়াছে। এক আধটা নৃতন জীব বা উদ্ভিদের আকস্মিক আবিৰ্ভাব সম্বন্ধে ইহা প্ৰযোজা না হইতে পাৰে, সমগ্ৰভাবে ব্যাপকভাবে বিভিন্ন speciesএর উৎপত্তি সম্পূর্কে বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা তিনি দিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। বিশেষ দিনে ভগবানের বিশেষ শৃষ্টি ও ভাহার উপসিদ্ধান্ত শৃষ্টির অবিনশ্বরত ডারউইনের বিচারের সম্মুখে দেউলিয়া বলিয়া প্রমাণিত হইল। বিশ্বিত শিশুমনের শ্রন্থী-<del>প্রশক্তি</del> বৈজ্ঞানিক যুক্তির কাছে হার মানিল। ডারউইন ক্রমবিকাশবাদের কারণ ও ক্রমবিকাশের প্রক্রিয়াটির একটি সুস্পষ্ট চিত্র ক্ষিত করিবার চেষ্টা করেন। তাহার প্রথম প্রশ্ন–কি করিয়া (variation) প্রাণিদেহে সংগৃহীত হয় তাহার ফলেই নৃতন species এর অভাদয়। ভারউইন লক্য করিয়াছিলেন যে সকল variation গুলিই টিকিয়া থাকে এমন নয়—এমন কি সকল বস্তু-কাল স্থায়ী প্রতিষ্ঠাপর species গুলিও যেকোন সময়ে লোপ পাইতে পারে, তাহাতে আশ্চর্য হইবার কিছু নাই। তথনই প্রশ্ন উঠে কি সেই গুপু কারণ বাহার জন্ম বাছাই-করা কয়েকটি variation ও species মাত্র টিকিয়া থাকিবার অধিকার লাভ করে গ ভারউইনের মতে এই প্রশার জবাব "প্রাকৃতিক নির্বাচন" (Natural Selection.) পৃথিবীর সমস্ত উদ্ভিদ ও প্রাণীকে বাঁচিয়া থাকার জক্ত সংগ্রাম ( Struggle for existence) করিতে হয় প্রথমতঃ প্রাকৃতিক শক্তি-নিচয়ের বিরুদ্ধে এবং দ্বিতীয়তঃ সমগোত্রী বা সহধর্মীদের সাথে। এই সংগ্রামের ফলে কেউ টিকিয়া থাকে কেউ বা লুপ্ত হইয়া যায়। এই প্রক্রিয়াকে ভারউইন প্রাকৃতিক নির্বাচন বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। বস্তুত: এই প্রক্রিয়াকেই তিনি species উৎপত্তির একমাত্র কারণ বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছেন:---

"New species in the course of time are formed through natural

selection, others will become rarer and finally extinct. The forms which stand in closest competition with those undergoing modification and improvement will naturally suffer most."

এই যে variation ইহা কোণা হইতে আদে এই প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়া ভারউইন গোল পাকাইয়াছেন। কখনও তিনি বাবহার-অব্যবহার (use-disuse) খিয়োরীর অন্ধ্যাগিতা সম্বন্ধে মত পোষণ করিতেন। কখনও বা বলিতেন এ ছাড়া variation কি কঁরিয়া হয় ভাহাও তো বৃশ্ধি না। সময়াস্তরে তিনি এও বলিয়াছেন যে প্রাণীবিশেষের জৈবিক প্রক্রিয়ার অঙ্গ হিসাবেই খেনাবালা দেখা দেয়। নিয়োজ্ত অংশ পাঠ করিলে মনে হয় প্রাকৃতিক নিব্যাচনকেই ডিনি variation এর মূল কারণ বলিয়া সাবাস্ত করিয়াছিলেন যেমন, "natural selection can modify the egg, seed or young as easily so the adult "অথবা" natural selection leads to divergence of character and to much extinction of the less-improved and intermediate forms of life."

ডারউইনের দিনে Genetics এর (প্রজনন তত্ত্ব) নিয়ম সম্বন্ধে কোন প্রণালীবদ্ধ গবেষণা ধুক হয় নাই, পুতরাং variation এর কারণ নির্ণয়ে শুধু অন্ধকারে চিল ছোড়াই হইয়াছে। ডারউইন পায়রা ও কুকুর লইয়া কিছুকাল পরীকা করিয়াছিলেন কিন্তু কোন সিদ্ধান্তে উপনাত ছউতে পারেন নাই।

বস্তুতঃ gene (জীব কোবই গ) এবং mutation (রূপায়ণ গ) সম্বন্ধে তৎকালীন প্রাণিতব্বিদগণ অন্ত ছিলেন স্ত্রাং variation এর কারণ প্রক্রিয়া সম্বন্ধে তাঁহাদের সমস্ত থিয়োরীই
শ্রমপূর্ণ ছিল। Genetics এর গবেষণা দ্বারা ইহা সপ্রমাণ হইয়াছে যে সমস্ত পরিবর্তন ও
variation এর মূল কারণ mutation প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়া অবিরাম প্রতি জীবের দেহে
সংঘটিত হইতেছে। এই প্রক্রিয়ার পেছনে কোন উদ্দেশ্য নাই এবং ইহা দ্বারা জীবের দৈহিক গঠন,
স্বভাব, অভ্যাস, কার্যক্ষমতা instinct (সহজ প্রবৃত্তি) ইত্যাদি সর্ববিধ পরিবর্তন ঘটিতেছে।
এমন ধরাবাধা নিয়ম নাই যাহার বলে একটি বিশেষ অঙ্গ বিশেষ ভাবে পরিবর্তিত হয়। পক্ষাস্তরে
mutation অন্ধ, অনির্দিষ্ট ও একেবারে খামথেয়ালী। একটি বিশিষ্ট পারিপার্শ্বিক, প্রয়োজনীয়তা
বোধ, উন্নত্তর অবস্থার দাবী অথবা ব্যবহারের নানাধিক্য ইহার কোনটিরই mutation এর
প্রকৃতি ও গতিবেনের উপর বিন্দুমাত্র প্রভাব নাই। দেখা গিয়াছে বহুপুরুষ পর্যন্ত একই রকম
gene রহিয়াছে কিন্তু অক্সাং mutation বলে ভাহা হইতে একটি নৃতন geneর উত্তব ইইল!
এই mutation কি ভাহা স্পষ্ট করিয়া বলা ছুছর। "A mutation is presumably some
kind of physical change in the material particle on the chromosome, known
as the gene. This change is invariably so involved in the psychologicdevelopmental reactions in which the genes participate, as to produce a

different end result from the pre-mutation gene". Mutation कांत्र। नक कन যে সব সময়েই ক্রেমবিকাশের সভায়ক ভইতে এমন নয়। অপরপক্ষে এক্স-রে প্রয়োগ করিয়া দেখা গিয়াছে অধিকাংশ mutationই জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় সম্মত্তলির বিরুদ্ধপত্তী। প্রাকৃত পক্ষে mutation দ্বিবিধ-একটি জীবন ধারার সাথে কোন সম্প্রক-রক্ষা করে না স্কুতরাং আমাদের নিবন্ধের পক্ষে অপ্রয়োজনীয়; দ্বিতীয়টি, যেখানে mutation দ্বারা নৃতন ধারার সৃষ্টি হয়। এই দ্বিধি প্রকার পরিবর্ত নই embryonic selection বলা যাইতে পারে। Embryonic selection কথাটার সংস্কা দেওয়া একটু কষ্টকর, তবে বলা যেতে পারে "the term refers to the sum total of circumstances which determine whether a given mutation expresses itself as a character or does not, and consequently perishes." Embryonic selection এর প্রাথমিক পরীক্ষায় বিজয়ী হওবার পর নতুন অঙ্গ প্রভাঙ্গ ও গুণ সমূহ বহিঃপ্রকৃতিতে টিকিয়া পাকার পরীক্ষার (struggle for existence) জন্ম তৈয়ারী হয়। এই নব-লব্ধ গুণ সমূহ যদি জীবটির জীবনধারার সহিত সঙ্গতিপূর্ণ হয় তবেই তাহা টিকিয়া থাকিতে পারে এবং ইছার বিপরীত হইলেই বিনাশ প্রাপ্ত হয়। এই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম প্রক্রিয়াটিকে ভারউইন এক কথায় Natural Selection বলিয়া চালাইয়াছেন। লোজা কথায়, Natural Selection মানে-্য জীবের বাঁচিয়া থাকার যোগ্যতা নাই তাহারা মরে এবং যাহাদের বাঁচিয়া থাকার যোগ্যতা আছে তাহারাই শুধু বাঁচিয়া থাকে। উপরিলিখিত প্রক্রিয়ার সংক্রিপ্ত সার সঙ্কলন ক্রিলে অমিরা এই দেখি যে embryonic selection একটি ছাঁকুনি বা সেন্সরের কাজ করে। Mutation এর ফলে কোন্টি বিশেষ গুণরূপে দেখা দিবে কোন্টি দিবে না ভাহার ব্যবস্থা করে। এই ছাঁকুনির ফলে যাহা টিকিল ভাহাদিগকে পুনরায় পারিপার্খিকের কাছে নিজের শক্তির পরিচয় দিয়া স্থায়ী হইবার যোগ্যতা অর্জন করিতে হয়। ইহার ফলে যাহা নির্ণীত হয় তাহাই Natural Selection.

Natural Selection কথাটির আবছায়ায় অনেক অবৈজ্ঞানিক ও অর্থ সত্য চলতি কথা নির্বিচাবে বাড়িয়া উঠিয়াছে। উদাহরণ স্বরূপ "Survival of the fittest", "nature selects best", "the animal tries to adapt itself" এর উল্লেখ করা যাইতে পারে। প্রাক্তক বিল্লেখণ হইতে আমরা দেখিয়াছি যে, যোগ্য-অযোগ্যের প্রশ্ন এ নয়, সর্বোত্তম-সর্বাধম ও মাপকাঠি নয়। একটি জীব টিকিয়া থাকিবার জন্ম বিশেষ একটা অবস্থা ও নিয়মের প্রয়োজন। যদি ভাছা পাওয়া গেল ভবেই সে টিকিয়া গেল এবং অভাব ঘটিলে ভাহার অভিস্ক লোপ পাইবে। প্রাকৃতিক নির্বাচন সম্বন্ধে সাধারণের আর একটি জান্তধারণার নিরসম করা আবস্থাক। মাস্ক্রেম্বর নির্বাচন কার্যে একটা প্রাান একটা বৃদ্ধি-পরিচালিত নিয়ম আছে ব্যেমন, যে-মুরগী বেশী ডিম দেয়, যে-ঘোড়া ভাল দৌড়ায় অথবা যে-আনারসে চোথ কম ইহাদেরকে সে পৃথক করিয়া রাথিয়া নিজের স্থবিধামতন ব্যবহার করে। পন্ধান্ধরে প্রকৃতিতে সে উদ্দেশ্য-মূলক নির্বাচন নেই। প্রাকৃতিক

নিয়ম অন্ধ, বাঁধাধরা—। এহেন অপরিবর্তনীয় উদ্দেশ্য-বিবর্জিত প্রাকৃতিক নির্বাচনের মধ্যে উদ্দেশ্য আরোপ করা ছেলেমান্থবি বই আর কিছুই নয়। ক্রমবিবর্তনবাদের বহু নিবন্ধ এই কারণে গোলমেলে ও অর্থহীন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই মতবাদে বিশাসীদের মতে সৃষ্টিতে পক্ষ-বিহীন পক্ষীর বাঁচিয়া থাকিবার কোন সম্ভাবনা নাই কারণ ভাহারা উড়িতে পারে না অথচ লক্ষ্ণ প্রকারের পক্ষহীন পক্ষী অবিকৃত জীবন-ধারা বজায় রাখিয়া আজিও ভৃপুঠে বিচরণ করিতেছে!

কি করিয়া চেষ্টাও অভ্যাস দারা সঞ্চাত স্কৃতন অঙ্গ ও স্বভাব বংশক্ষিক্রমিক হইয়া দাঁড়ায় শ্রাস বিষয়ে ও এতকালের প্রতিষ্ঠিত মত ক্রমশং শিথিল-ভিত্তি হইতে চলিয়াছে। ঘাড় লম্বা করিয়া দূরের জিনিব ধরিবার ক্রমাগত চেষ্টা দ্বারা জিরাফ তাহার গলা লম্বা করিয়াছিল স্কৃত্র অতীতে এবং এই দীর্ঘায়িত অঙ্গটি ভাহার বংশান্তক্রমিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। জিরাফের দীর্ঘ গ্রীবার এই জৈবিক ইতিহাসের সভাতা সম্বন্ধে নবা বিজ্ঞান সন্দেহ করিয়াহে, বলিয়াছে ইহা পরীক্ষিত সভ্য নয়, ভাব-বিলাসী মনের কল্পিত রচনা মাত্র। এইরূপে গ্রীবা দীর্ঘীকরণ প্রক্রিয়া অঞ্যান্ত জীবের মধ্যে পুরুষাক্রক্রমে স্থানীর্ঘকাল প্রয়োগ করিয়া ও দীর্ঘ-গ্রীব দ্বিতীয় প্রাণীর সৃষ্টি করা সম্ভব হয় নাই। ভাইজমান্ (Weismann) দীর্ঘকাল যাবং বংশ-পরস্পরা বিড়ালের লেজ কাটিয়া লাক্ষ্লহীন মার্জার বংশ সৃষ্টি করিবার রথা প্রয়াস করিয়াছিলেন। ইতদী ও মুসলমানগণের মধ্যে অঞ্জবিশেষ ছেদনের



### কম্যিউনিষ্ট ইণ্টার্ন্যাশনাল

#### মহেন্দ্রনাথ

মানব জীবনের বিক্ষুর ঘাত প্রতিঘাত—তার সমস্তাসঙ্কুল উত্থান প্তনই ইতিহাস সৃষ্টি করে। ইতিহাসের বিবর্তন্দীল রূপান্তর কথনো সম্প্রি জীবনকে রূপ দিতে পারে না। কাজেই ইতিহাস সমষ্টিগত মানব জীবনের স্মৃত্ব সভিব্যক্তি—মানব জীবনের প্রতিচ্ছবি ব্যতীত আর কিছুই নয়। মার্কস্ বোলেছেন—সমাজ ব্যবস্থার বৈচিত্রাময় ঘটনাবলী সাধারণত অচলায়তন পরিস্থিতির মাঝে সীমাবন্ধ; অতীত অথবা বর্তমানকেও পেছনে ফেলে' ভবিষ্যত সমাজের রূপ দেখার ক্ষমতা নেই তার। তা' চলমান নয়। মান্ত্যই তার ক্লপ দেয়—সমাজ ব্যবস্থার অতীত আর বর্তমানকে পেছনে ফেলে মান্ত্যই তারে মাঝে আনাগত ভবিষাৎ গড়ে' তোলে। পারিপার্শিক ঘটনা বৈচিত্রাও সচল নয়। মান্ত্যই তাকে চলমান শক্তি প্রদান করে এবং তার চলার পথে তাকে সঙ্গী কোরে নেয়। কিন্তু ভবিষাৎ গড়ে' তোলবার পথে অতীত আর বর্তমানের যে কোনো মূলা নেই—তা' নয়। সমাজ ব্যবস্থার বিভিন্ন সমস্থা সম্বন্ধে কার্য প্রণালী নিধারণে অতীত—এবং বর্তমানের সহায়তার বিশেষ প্রয়োজন আছে।

এক কথায় মানুষ্ট তার ইতিহাস সৃষ্টি করে। কিন্তু মানুষ্ প্রধানত সামাজিক জীব;
সমাঠিগত সামাজিকতাই তার প্রধান পরিচয়—যা' বাদ দিলে সে থাকে ছজের। অর্থাং বাজি
স্বাতপ্রাবাদ সমাজ ব্যবস্থার একটা নগণা অংশ মাত্র—সংগ্রামশীল বাস্তব জীবনে তার তেমন
কোনো দাম নেই। কাজেই স্বতন্ত্রভাবে তারা তাদের ইতিহাস সৃষ্টি কোরতে পারে না—সমষ্টিগত
সামাজিক কর্মপ্রচেষ্টা ব্যতীত। ঐতিহাসিক বিবর্ত নবাদের ভিত্তিতে র'য়েছে—বিক্লুক মানব
জীবনের সমবেত আন্দোলন। কাজেই যা' ইতিহাসের ঘটনা প্রবাহকে নিয়ন্ত্রিত করে, নৃতন
আলোকপাতে তাকে রূপান্তরিত কোরে ভুলবে, তা' শ্রেণী আন্দোলন (Class Movement)
ব্যতীত আর কিছুই নয়। এর মাঝেই মার্কস্-এর ঐতিহাসিক অর্থ নৈতিক মতবাদের
(Materialist Conception of History) ভিত্তি স্বপ্রতিষ্ঠিত। এবং শ্রেণী সংগ্রাম তার
একটা অপরিহার্য অংশ। মার্কস্ বোলেছেন—যে রাজনৈতিক আন্দোলনের ইতিহাসের মাঝে
পরিবর্ত্তন সৃষ্টি করে—তা' শ্রেণী সংগ্রাম বাতীত আর কিছুই নহে: তবে তাঁর এই মত যে
অবিসংবাদী সত্য, সকলেই যে তা' স্বীকার কোরে নেবেন, এমন কোনো যুক্তিপূর্ণ কারণ নেই।

ইহার এবং আরও অনেক কিছুর মাঝেই সোম্বালিক্সম্ এবং কম্যিউনিক্সম্—এর জিত্তি প্রতিষ্ঠিত। তার বিস্তৃত আলোচনা করা আমার উদ্দেশ্ব নয়। প্রতিক্রিয়ার প্রতিক্রমার প্রতিক্রমার প্রতিক্রমার প্রতিক্রমার প্রতিক্রমার প্রতিক্রমার প্রতিক্রমার প্রতিক্রমার প্রতিদ্বনীরূপেই শাখত কাল হ'তে নানা আন্দোলন স্প্রতি হ'য়ে আসতে।

Historical action is to yield to their personal inventive action; historically created conditions of emancipation to phantastic one; and the gradual, spontaneous class organisation of the proletariat to an organisation of society specially contrived by these inventors. Future history revolves itself, in their eyes into the propaganda and the practical carrying of their social plans.

পরিবর্তনশীলতাই রাজনৈতিক পরিস্থিতির সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য। সেই জন্মই বর্তমানের বুর্জোয়া শাসনতন্ত্রের প্রাকালে আমরা সামস্ততন্ত্রের (Feudalism) স্বৈরাচারের নিদর্শন দেখতে পাই, যে অস্ত্রাঘাতে বুর্জোয়াগণ সামস্ততন্ত্রের ধ্বংস সাধন কোরেছিলো, বর্তমানের ধনতান্ত্রিক পরি-স্থিতির মাঝে সেই অস্ত্রই আজ তাদের বিরুদ্ধে শানিত হচ্ছে। তা' ছাড়াও—

Not only has the bourgeoisie, forged the weapons that bring death to itself; it has also called into existence the men, who are to wield those weapons—the modern working class—the proletarians. \*\*

বত মানের যুগান্তরকারী সমাজবিপ্লবের মাঝে আমর। সমাজকে তৃতাগৈ বিভক্ত দেখতে পাই। সাধারণত এই তৃই শ্রেণী পরস্পর বিরোধী। এক দল চাইছে—তাদের অধিকার, তাদের বনিয়াদ পাকা কোরতে; আর এক দল চাইছে—তাদের অধিকার আদায় কোরতে। এই ভাবেই দিনের পর দিন সামাজিক ব্যবস্থার মাঝে অর্থনৈতিক বিক্লোভের ফলে এক দল অর্থাং বুর্জোয়া শ্রেণী ত্বল হ'য়ে পড়ছে এবং তার বিক্লৱ বাদীদল শক্তি সঞ্চয় কোরে আসছে। বত্নানের এই শ্রমআন্দোলন ধনতস্ববাদেরই প্রতিক্রিয়াশীল রূপান্তর।

For the labour movement, as it exists to-day in every country which has advanced any measurable distance along the road of large-scale industrialism, is especially a product of the capitalist manchine age. †

মার্কস্ বোলেছেন—সামাজিক আন্দোলন কখনো গতিহীন নয়; উৎপাদনশক্তি দিনের পর দিনই বর্ধিত হচ্ছে। তাই তা যুগের পর যুগ নানারূপে, নানা আকারে অধিকতর বিক্ষুর্ক পরিস্থিতি নিয়ে সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক আন্দোলনের মাঝে রূপ গ্রহণ কোরে আসছে। সেই জন্মই ধনতন্ত্রবাদ জাতীয় জীবনের অভ্যান্নতির এবং উৎপাদন শক্তির পথে অন্ধরায় হ'য়ে দাড়িয়েছে এবং সাথে সাথে ধনতন্ত্রবাদের ধংসের স্কুচনা ছনিয়ার চলমান পরিস্থিতির মাঝে পরিকৃট হ'য়ে উঠেছে।

<sup>\*</sup>Communist Manifesto. \* \* Communist Manifesto.

<sup>. \*</sup> Socialism In Evolution-By G. D. H. Cole.

এই ধনতন্ত্রবাদের প্রতিক্রিয়ারূপেই সোস্থালিজ্বম্ অথবা কম্যিউনিজ্বম্ এর স্বৃষ্টি, এ' কথা আৰু কেউ অস্বীকার কোরতে পারবেন নাণ। এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ইহার প্রতিষ্ঠা করবার জন্মত কম্যিউনিষ্ট ইনটারন্থাশনালের (Communist International) সৃষ্টি।

এই কম্যিউনিষ্ট ইনটারস্থাশনালের সার্থকতা এবং উদ্দেশ্য কি তার আলোচনা কোরব বোলেই এই প্রবন্ধের অবতারণা করেছি।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা প্রসার ব্যতীত কোনো আন্দোলনই সভিয়কার সফলতা লাভ কোরতে পারে না, তা' ছাড়া কোনো আন্দোলনের কম প্রণাশীর মাঝে সত্যিকার শুভেচ্ছা না থাকলেও তা' জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সমগ্র জন সমাজের সহায়ুভূতি লাভে সক্ষম হয় না। বর্ত মানের ফেনায়িত সমাজ বিক্লোভের মাঝে মার্কসীয় রাজনৈতিক দর্শনই যে একমাত্র নির্ভ্রের যোগ্য মতবাদ, ছনিয়ার অধিকাংশ জনমতই মনে প্রাণে এ' কথা বিশ্বাস করে। এই কল্যাণকামী জনমতের অফুকুলে জনমত গঠন কোরবার জ্বাই কমিটিনিষ্ট ইনটারক্যাসনালের প্রতিষ্ঠা। যদিও রাশিয়ার যুগমানব লেনিনের নেতৃত্বে ইহার বনিয়াদ প্রতিষ্ঠিত হয়, তব্ও এর যে একটা অতীত ইতিহাস আছে, এ' কথা আমাদের ভূললে চলবে না।

জাসান হ'তে বহিষ্কৃত হ'য়ে মার্কস প্রথমে প্যারিস এবং তারপর লণ্ডন-এ আসেন। সে' সময় অর্থাং ১৮৪০ সালে যথন চার্টিজম ( Chartism ) তুর্বল হ'রে পড়ে, তখনই তিনি বৈজ্ঞানিক সমাজ্যন্তব্রবাদের (Scientific Socialism) আলোচনা কোরে নৃতন মতবাদের অমুকুলে জনমত গঠন কোরতে আরম্ভ করেন। এবং এই মতবাদই Continental Socialist আন্দো-লনের জন্ম দেয়। তারপর মার্কস-এবং তাঁর চির-সহচর এক্লেলস-এর সমবেত প্রচেষ্টায় 'সামাবাদীর ইস্তাহার' ( Communist Manifesto ) প্রকাশিত হয় এবং তথনকার কমিাউনিষ্ট লীগ কর্জুক তা' সাদরে গৃহীত হয়। এর পরও প্রায় বিশবৎসরের আন্দোলন এবং কর্ম প্রচেষ্টার পর ১৮৬৪ সালে প্রথম "আন্তর্জাতিক শ্রমিক প্রতিষ্ঠান"—এর (International Working Men's Association ) প্রতিষ্ঠা হয়। ভারপর সাংঘাতিক বাধা বিপত্তির মাঝে অগ্রসর হ'য়ে ১৮৭১ সালে তা' "প্যারিস কম্যিউন-এর ( Paris Commune ) রূপ প্রদান করে। কিন্তু, ত্রভাগা এই প্যারিস কমিটেন সাংঘাতিক রক্তারক্তির মধ্যে নিজের চলার পথ হারিয়ে ফেলে। কমাউনের এই অপ্রত্যাশিত পত্নের প্রতিক্রিয়া International Working Men's Association এও সংক্রামিত হ'য়ে পড়ে। এবং মার্কস্ পন্থী ও মাইকেল বাকুনিন ( Michal Bakunin ) পন্থী সন্ত্রাসবাদীগণের বিরোধের ফলে ভার মাঝেও বিশুখলার সৃষ্টি হয়, ইহার ফলে প্যারিস কমিটিনের পতনের অব্যবহিত পরেই ইহাও ধংস প্রাপ্ত হয়। তবু ফ্রান্সে অথবা জার্মানীতে যে সমস্ত প্রগতিশীল রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি হয়, তাদের অস্তিষ্ক একেবারে লুপু হয়ে যায় না। এমনকি ১৮৭৭ সালে বিষমার্ক ( Bismark) প্রবৃতিত Anti-Socalist Laws ও এদের অগ্রগতির পথ প্রতিরোধ কোরতে পারে নি এবং ১৮৭৫ সাল পর্যস্ত ছ'টো সমাজতন্ত্রীদলের ইতিহাস অ্যামরা

দেখতে পাই। ইহাদের মাঝে একটা ইসেনাক্ (Eisenach) প্রতিষ্ঠিত মার্কস্ পন্থী সোস্থাল ডেমোক্রাটিক পার্টি আর একটা হ'লো—কার্দিনান্দ লেমেল (Fardinand Lassalle) প্রতিষ্ঠিত জামান ওয়ার্কিং মাানস এসোশিয়েসান। ১৮৭৫ সালে এই ছুই দলই 'গোধা' কংগ্রেস-এ (Gotha Congress) সন্মিলিত হয়। মার্কস কিন্তু এই সম্মেলন সমর্থন করেননি। প্রথম ইন্টার্য্যাশনালের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে লেলির বোলেছেন—"The first International laid the foundation of the proletarian international struggle for socialism." তারপর ১৮৮৯ সালে বুটেনের ট্রেড ইউনিয়নের নায়কগণের সাহচর্যে এবং সমবেত প্রচেষ্টায় দ্বিতীয় আন্ত-জাতিক শ্রমিক প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা হয় এবং সে বংসরই লণ্ডনে সংঘটিত "লণ্ডন ডক ষ্টাইক" (London Dock Strike) শ্রম আন্দোলনের প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রদর্শন কোরে এবং শ্রমিক শ্রেণীর মাঝে যে জাগরণের সাড়া পড়েছে, তার আভাষ পরিস্কিত হয়। এই দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক সম্বন্ধে লেনিন বোলেছেন—"The Second International marked the epoch in which the soil was prepared for a broad mass, widespread movement in a number of countries." কিন্তু গত মহাযুদ্ধের প্রারম্ভে দিতীয় আন্তর্জাতিক ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের বিভিন্ন দলের নায়কগণ মজর দলের মাঝে বিভেদের সৃষ্টি কোরে শ্রমিকদের আন্ত-জাতিক ঐক্য নষ্ট করেন। যে আদর্শ এবং কর্ম প্রণালী অমুসরণ কোরবেন বোলে, তারা প্রতি-জ্ঞাবদ্ধ ছিলেন, তার প্রতিও বিশ্বাস্থাতকতা করেন। প্রগতিশীল জাতীয় আন্দোলনে সুবিধা বাদ ( Opportunism ) সাংঘাতিক শক্র-ইহাই জাতীয় অভান্নতির পথে কলঙ্কময় অন্তরায়। এই স্থবিধাবাদও দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের পতনের অন্যতম প্রধান কারণ। ইহার ধংসের সাথে যে সমস্ত স্থবিধাবাদী নায়কগণের নাম বিশ্বড়িত টুট্স্কি এবং মেনেসেভিক পদ্মীরাই তাদের মাঝে অগ্রগণ্য। ১৯১২ সালে লেনিন দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক কংগ্রেসে গৃহীত "বেদেল ইস্তাহারের" (Basle Menifesto) সংশোধন প্রস্তাব করেন। তারপর ১৯১৫ সালের শেষ ভাগে "স্থবিধাবাদ ও দ্বিতীয় অন্তর্জাতিকের পতন" (Opportunism and the collapse of the Second International) শীৰ্ষক একটা প্ৰতিবাদ মূলক প্ৰবন্ধ লিখেন; তাতে লেনিন বোলেছেন:---

"The Basle Manifesto proves in an inconstestable way the absolute betrayal of socialism by the socialists who voted for military appropriations, who entered cabinets, who re-cognised the defence of fatherland in 1914-15. This betrayal is undeniable. Only hypocrites can deny it."

এই সময়ই স্বার্থারেষী সুবিধাবাদী নায়কগণের হীনতা প্রকাশিত হ'য়ে পড়ে। তারপর যথন বৃদ্ধান্তকগণ ব্যতীত অন্যান্য সকল দলই সামান্ত্রাদার প্রাচনায় নিজেদের আদর্শকে বলি দিলো, তখন লেনিন অসীম নিষ্ঠার সহিত সকল মজুর দলের একভার জ্ঞন্য কর্ম ক্ষেত্রের রুদ্ভার সমুখীন হ'ন। ভিনি বলেন—

"But the greater efforts of the Governments and the bourgeoisie of all countries to disunite the workers and to pit them one against the another, the more ferociously they use for this 'lofty' purpose of system of material law and military censorship.........the more urgent is the duty of the class conscious proletariat to defend its class solidarity, its internationalism, its social conviction against the orgy of chauvinism of the 'patriotic' bourgeois cliques of all countries."

শ্রমিকদলের মাঝে ঐক্য সাধনেক প্রচেষ্টায় লেনিন চতুর্দিক হ'তে স্থবিধাবাদীদের দ্বারা আক্রান্ত হ'ন। কিন্তু সমস্ত কিছুকে চোখ রাঙিয়ে তিনি কন্টকিত-পথে তাঁর যাত্রা আরম্ভ করেন। ঐ সময় অর্থাৎ ১৯১৪ সালে লেনিন "On unity" নামে একটা প্রবন্ধ লিখেন; তাতে তিনি লিখেন:—

"বাস্তবিক পক্ষে শ্রমিকদের মাঝে একতার একান্ত প্রয়োজন। শ্রমিকগণ ব্যতীত অন্য কেহই এই একতা প্রদান কোরতে পারে না—এই উপলব্ধি আরও প্রয়োজনীয়।" পরিশেষে তিনি বলেন—

"Unity must be fought for, and only the workers themselves, the class-conscious workers themselves, are in a position to achieve this—by persistent stubborn work."

দিতীয় আন্তর্জাতিকের পতনের পর বলশেভিকগণ লেনিনের নেতৃত্বে আন্তর্জাতিক শ্রামিক ঐক্য সংগঠনে আত্মনিয়োগ কোরে সুবিধাবাদের হীনতার উর্ধে নৃতন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠা কোরবার নিমিন্ত প্রচার আরম্ভ কোরেন। দিতীয় আন্তর্জাতিকের পতনের পর তৃতীয় আন্তর্জাতিক গঠনের পূর্ব পর্যন্ত রাশিয়ার গৌরবময় ইতিহাস স্ষ্টিতে লেনিনের দান কারও অজ্ঞানা নেই—তার বিস্তৃত আলোচনা করা আমি অনাবশ্যক বোলেই মনে কোরি।

ভারপর রাশিয়ার ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের সাথে সাথে ইউরোপের রাজনৈতিক পরিস্থিতির বিক্ল্ব বিশৃত্বলার মাথে কমিউনিষ্ট ইন্টারনাসনালের প্রতিষ্ঠার অমুপ্রেরণা পরিক্লিড হয়। তারপর প্রথম এ দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের ধ্বংস স্থূপের কালো যবনিকা ভেদ কোরে বিপ্লবের রক্ত-রাঙা আবহাওয়ার মাথে হাঙ্গারী, ব্যাভেরিয়া, বাল্টিক প্রদেশ ও অন্যান্য দেশ সমূহে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পরে ঠিক বিশ্ববংসর পরে ১৯১৯ সালে মার্চ মাসে মন্ত্রো সহরে তৃত্তীয় আন্ত-

র্জাতিকের সৃষ্টি হয়। স্বার্থপূর্ণ হানাহানির নীচতা থেকে' আদর্শ রক্ষা কোরে প্রত্যক্ষ বাস্তবে মার্কসবাদের বিজয় অভিযানই এই আন্তর্জাতিকের অন্যতম উদ্দেশ্য, লেনিন এই তৃতীয় আন্তর্জাতিক সম্বন্ধে বোলেছেন:—

"The Third International gathered the fruits of the Second International, purged it of its social chauvinist, bourgeois and pretty bourgoeis dress and has began to effect the dictatorship of the proletariat."

নিয়মাসুবভিতার চক্রবৃহে ভেদ কোরে বিপ্রবী চিন্তাধারার সাহায্যে বিশ্বের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রিত কোরে, ধনতান্ত্রিকতার নাগ পাশ হ'তে লাখো লাখো মাসুষের মৃক্তির সন্ধান দেয়াই এবং শ্রমিক আন্দোলনের গতিকে অপরাজেয় কোরে Proletarian Dietatorship স্থাপন করাই এই আন্তর্জান্তিকের প্রধান উদ্দেশ্য।

গঠনতন্ত্র-মূলক কার্য প্রণালী নিয়ে তৃতীয় আন্তর্জাতিকের প্রথম কংগ্রেস যথন শেষ হ'লো, তখন তার সন্মুখে আবার বিপদের সম্ভাবনা দেখা গেলো। সোস্থাল ডেমোক্র্যাটিক দলের স্থবিধা-বাদী ধুরন্ধরগণ ইহার মাঝে বিশৃত্যলার সৃষ্টি কোরবার জন্ম ষড়যন্ত্রে লিপু হল। ইহার মাঝে ধুত centristদের হীন ষড়যন্ত্রই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিপ্লবী মনোভাব সম্পন্ন শ্রুমিক আন্দোলনের চাপে ভারা প্রলেটারিয়ান ডিকটেটারসিপের বুলি আওড়াতে আরম্ভ করে; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সংস্কারবাদ-এর (Reformism) কর্ম প্রণালী অন্তুসরণ কোরতে থাকে। তাদের বিশ্বাস ছিলো —তৃতীয় আন্তর্জাতিক যোগদান কোরে তার। শ্রমিকদের বিশ্বাস ভাজন হ'বে এবং এই সুযোগে গোপনতার আশ্রয়ে তাদের প্রাক্তন সুবিধাদাকেই শক্তিশালী কোরতে পারবে। এই ছরভিসন্ধির প্রবোচনায় ১৯২০ সালের প্রারম্ভে ভাদের দলের অধিকাংশ সভ্য কম্যিউনিষ্ট ইন্টারস্থাসনাল-এ যোগদান কোরবে বোলে মত প্রকাশ কোরে, তাদের মাঝে জার্মানীর সোস্তাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি, ফ্রান্স এবং ইতালীর সোম্যালিষ্ট পার্টি, ইংল্যাণ্ড এবং অক্যান্স দেশের লেবার পার্টির সভ্যগণই উল্লেখ যোগ্য। কিন্তু বলশেভিকগণ এ' কথায় ভুললো না। তারপর ১৯২০ সালের জুলাই মাসে দ্বিতীয় কংগ্রেসে এই সমস্তা বিশেষভাবে আলোচিত হয়। দ্বিতীয় কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত এবং Down with the Centrist নীতি centristদের মাঝে আত্মচেতনার সঞ্চার করে, বিভিন্ন-অধিষ্ঠ'নে কমিটেনিষ্ট পার্টিতে যোগদানের জ্বন্ধ লেনিনের একুশ দফ সৈত সংখ্যা গরিষ্ঠ কর্তৃক গৃহীত হ'লে স্কামানী, ফ্রান্স এবং ইতালীতে কম্যিউনিষ্ট পার্টি স্থাপন কোরে ইন্টারস্থাসনাল-এর অন্তর্ভুক্ত করা হয় ৷

ভারপর তৃতীয় কংগ্রেস ইন্টারক্তাসনালে-এর কর্ম প্রণালী পরিবর্ভন কোরে Down with the Centrist এর বদলে Forward to the masses—এই নীতির দিকেই বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়। ভার পর বংসরই প্রথম ব্লগেরিয়া এবং ভারপর জার্মানীতে বিপ্লবের স্ফুনা দেখা যায়, স্বে' সমুয় বৃলগেরিয়াণ ক্মিটিনিট প.টির নায়ক ছিলেন—কমরেড্ ডিমিট্রফ; বিস্কৃ

শেষ পর্যন্ত তাঁরা সফল কাম হ'তে পারেন না। জামানীর কমিটিনিষ্ট পার্টিও পৃষ্ঠভঙ্গ কোরতে বাধ্য হয়। এইরূপে ধনতন্ত্রবাদের ,সংঘর্ষপূর্ণ পরিস্থিতি এবং ১৯১৭ সাল হ'তে ১৯২৩ সালের প্রমবিপ্লবের অবসান হয়। একমাত্র রাশিয়া ব্যতীত আর সকল দেশেই তা' হয় ব্যর্থ।

গত মহাসমরের পর ইউরোপের রাজনৈতিক পরিস্থিতির মাঝে বিপ্লবী চিন্তাধার। ক্রেমশঃ ছর্বল হ'য়ে পড়ে। একদিকে রাশিয়ায় য়েমন সমাজতন্ত্রবাদের বনিয়াদ প্রতিষ্ঠিত হয়—অক্সদিকে ধনতন্ত্রবাদ তার বনিয়াদ পাকা কোরবার জন্ম সচেই হয়। নবতররূপে ধনতন্ত্রবাদ সাংঘাতিক ভাবে বিকাশের পথ খুঁজে নেয়। শুমিক আন্দোলনের সেই 'ভাঁটার' সময়ে কময়েড ইালনের নিদেশে বিভিন্ন দেশের কমিটিনিই পার্টি নিজেদের পুষ্টি সাধনে আত্মনিয়োগ কোরে। এ সময় কমিটিনিই ইন্টারস্থাশনাল চীনে অধিকতর শক্তিশালী হ'য়ে ওঠে। ১৯২৫-২৭ সালের চীনবিপ্লব তারই গৌরবময় আত্মপ্রকাশ মাত্র। সেই ক্লিবের তুর্য নাদে চীনের হাজার হাজার অত্যাচারিত ও শোষিত মান্ত্রের যুগ যুগান্তরের তন্দ্রা ভেঙে যায়—গা' ঝাড়া দিয়ে উঠে তারা ভাদের মুক্তির পথ খুঁজে নিতে বন্ধ পরিকর হয়।

দক্ষিণ পত্তী স্থানিধানাদীগণের সর্বপ্রকার ষড়যন্ত্র বার্থ কোরে কমিটেনিই পার্টি সমূহকে অমিঞ্জ নলশেভিক বাদে প্রভাবাবিতি কোরবার জন্মই একনিষ্ঠ কমিটিনিইগণ বন্ধী পরিকর হ'রে উঠেন। যে সমস্ত দক্ষিণপত্তী এবং কভিপয় বামপত্তী জার্মানী, ফান্স, ইভালী, পোল্যাণ্ড, চেকোপ্লোভাকিয়া, স্থাইডেন, নরওয়ে এবং অন্যান্ত দেশের কমিটিনিই আন্দোলনে বিভেদের স্থাষ্ট কোরতে এবং একা নই কোরতে বদ্ধপরিকর হ'য়ে উঠেছিলেন, কমিটিনিই ইন্টারক্সাশনাল হ'তে ভাদের বহিছ্নতি কোরে দে'য়া হয়। কমিটিনিজম্-এর এই সকল শক্ত সে' সময়ে বিশ্বাস ঘাতক এবং ধনভান্ত্রিক রাষ্ট্র সমূহের গুপুচর ট্রট্সিকি এবং ট্রট্সকাইটলের সাথে সহযোগিতা স্থাপনে সচেই ছিলো। এ' সময়ে ট্রটসকাইটদের বিক্রন্ধে কমিটিনিইগণকে সংঘাতিক সংগ্রাম কোরতে হয়। ১৯২৬-২৭ সালে কমিটেনিই ইন্টারক্সাশনালের একজিকিউটিভ কমিটির সপ্তম এবং অষ্টন প্রনানী সেসানে ( Plennary Session ) কমরেড ইালিনের নেতৃত্বে ট্রট্সিক-জিনোভিভ-সোভিয়েট বিরেধী সংগঠনে সাংঘাতিক আঘাত করা হয়। তারপর ট্রট্সি, জিনোভিভ এবং তাদের সহযোগীদিগকে কমিটিনিই ইন্টারক্সাশনাল হ'তে বহিল্পত করা হয়। তানের বিশ্বাসঘাতকতার বিক্রন্ধে ইালিনের অপ্রভিহত সংগ্রামের পরিসমাপ্তি মঙ্গো যড়যন্ত্র মামলা ইহাতেই ক্লশ-বিরোধী আদর্শচ্যুত হতভাগ্যদের হীন ষড়যন্ত্র জনসাধারণের মাঝে প্রকাশিত হ'য়ে পড়ে এবং তাদের সন্তিট্রকার রূপ আত্মপ্রকাশ করে।

তারপর ১৯২৯ সালে বিশ্বের ধনতান্ত্রিক পরিস্থিতি শোচনীয় আবহাওয়ার সন্মুখীন হয়। অনিবার্য ভাবেই ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহে বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে' থাকে। জগতের এই ভয়াবহ আস্কর্জাতিক পরিস্থিতির মাঝে কমিটিনিষ্ট ইন্টারন্যাশনালের নির্দেশে বিভিন্ন দেশের ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে শক্তিশালী করা হয়। সেই ট্রেড ইউনিয়নগুলির সহবোগিতায় এবং পরিচালনায় ধর্ম ঘট, প্রতিবাদ সভা প্রভৃতির আকারে সর্বহারা শ্রমিক এবং বেকারের দল ধনতন্ত্রবাদের বিরুদ্ধে

মাধ। তুলে' ওঠে। বুর্দ্ধে য়াগণকে সাংঘাতিক বিরোধীতার এবং অপ্রীতিকর আবহাওয়ার সম্থীন হ'তে হয়। বুর্দ্ধে য়াগের এই সন্ধটের সুযোগে ফ্যাসিষ্টবাদ শক্তিশালী হ'য়ে ওঠে। গণতন্ত্রের প্রণোভনে তা' ছনিয়ার শান্থির প্রশ্নকে জটিল হ'তে জটিলতর কোরে তোলে। আবিসিনিয়া সংগ্রামে, চীন-জাপান সংঘর্ষ, স্পেনের অন্তর্বিপ্রবে, চেকোল্লোভাকিয়া, আলবানিয়া, অন্ত্রিয়া গ্রাসে, জার্মানীর পোল্যাগু আক্রমন ও অধিকারে এই ফ্যাসিষ্টবাদের বর্বর আত্মপ্রকাশ ব্যতীত আর কিছুই নয়। ফ্যাসিষ্টবাদের প্রতিক্রিয়া এবং তার কর্মতীর প্রতিবাদেই আজ কমিটিনিষ্ট ইন্টারন্যাশনাল ক্রমবর্ধ মান অভ্যন্নতির পথে এগিয়ে যাচ্ছে। একমাত্র এই কমিটেনিষ্ট ইন্টার্ন্যাশনালই যে ছনিয়ার মাঝে শান্থির আবহাওয়া প্রবাহিত কোরতে পারে, ইহাই বর্তমান কলঙ্কিত সভাতার আওতায় বর্দিত বর্বরতার অবসান কোরতে পারে, ছনিয়ার অধিকাংশ জনমত তা' মনে প্রাণে বিশ্বাস করেন। ১৯১০ সালে লেনিন বোলেছিলেন ঃ—

"Unity is essential for the working class.....And this unity is infinitely dear, infinitely more important to the working class. Divided the workers are nothing—united they are everything."

প্রত্যেক কম্যিউনিষ্ট লেনিনের এই উক্তির স্বার্থকতা এবং প্রয়োজনীতা মনে প্রাণে বিশ্বাস কোরেন এবং ইহাই কম্যিউনিষ্ট ইণ্টারন্যাশনালের মূলমস্ত্র।

লেনিনের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত কমিটেনিষ্ট ইন্টারন্যাসনালের জীবনেতিহাসের উপর দিয়ে কুড়িটি বংসর অতিবাহিত হ'তে চললো। এই কুড়ি বংসরের প্রত্যেকটা মৃহতে ছিনিয়ার বুর্জোয়া ধনতান্ত্রিকগণ কমিটেনিষ্ট আন্দোলনকে ধরণীর পৃষ্ঠ হ'তে নিশ্চিহ্ন কোরবার জ্বন্থ আপ্রাণ চেষ্টা কোরেছে—কি সফল কাম হ'তে পারে নি। সর্বহারা শ্রমিক শ্রেণীর শক্রেরলল ফ্যাসিষ্ট-বাদের গুপুচরক্রপে প্রতিনিয়ত কমিটেনিষ্ট আন্দোলনকে বলশেভিক নীতি ভ্রষ্ট কোরে দংস কোরতে চেয়েছে। কিন্তু কমরেড ষ্টালিনের স্বচ্তুর কম্প্রনালী তাদের সে হীন ষড়যন্ত্র বার্থ কোরেই ক্ষান্ত হয়নি; জনসাধারণের স্বমুথে তাদের সন্তিকার ক্রপ উল্ঘাটিত কোরে দিয়েছে। ইহার ফলে দিনের পর দিন কমিটনিষ্ট আন্দোলন শক্তিশালী হ'য়ে উঠেছে।

গত ১৯৩৫ সালের জুলাই মাসে কমিাউনিষ্ট ইন্ট্রুরন্যাশনালের কংগ্রেসের সপ্তম অধিবেশন হয়। নানাদিক দিয়ে এই অধিবেশন মূল্যবান এবং গুরুত্ব পূর্ণ।

সমগ্র ছনিয়ার শ্রমজীবীদের মাঝে আতৃত্ব বন্ধন যা'তে নিবিড় হ'তে নিবিড়তর হ'য়ে ওঠে, একটী মাত্র আদর্শ প্রতিষ্ঠায় তারা যেনো একত্রিত হ'য়ে আত্মনিয়োগ কোরতে পারে, এই উদ্দেশ্য Anti-Fascist People's Front তা' ছাড়াও শ্রমজীবিদের সংগ্রামশীল সমন্বয়রূপে United Front গঠনের প্রয়োজনীয়তা আলোচিত হ'য়েছে। ইতিমধ্যেই অধিকাংশ রাষ্ট্রসমূহে এদের প্রতিষ্ঠা করা হ'য়েছে।

কী উপায় অবলম্বন কোরলে ফ্যাসিজন্ এর অগ্রগতি প্রতিরোধ করা যাবে—ইহার উপায় নির্দ্ধেশ কমরেড ডিনিটফ বোলেছেন :— •

"The first thing that must be done, the thing with which to begin, is to form a united front, to establish unity of action of the workers in every factory, in every district, in every region, in every country all over the world. Unity of the proletariat on a national and international scale is the mighty weapon, which renders the working class capable of not only of successful defence, but also of successful counter attack against fascism, against the class enemies."

• ফান্সের United Front, বিশেষ কোরে স্পেনের Peoples' Front এবং চীনের United Front এর কার্যক্রম আজ ছনিয়ার কার না বিশায় উৎপাদন করে।

বর্তু মানের আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে কেবল মাত্র বিভিন্ন ধনতান্ত্রিক বাষ্ট্রের ভিন্ন ভিন্ন স্থানিক ফারিকন্দ্র বিরুদ্ধে সংগ্রাম কোরলে চলবে না। কর্মপ্রণালীর আন্তর্জাতিক ঐকা সাধন ভিন্ন সমস্ত দেশের শ্রমজানীদের মাঝে আন্তর্জাতিক আতৃত্ব বন্ধন বাতীত ফ্যাসিজন্ম-এর বর্বরতা হ'তে বিশ্বের গৌরবম্য সংস্কৃতি কিছুতেই রক্ষা করা যাবে না। শ্রমজানীদের মাঝে আন্তর্জাতিক ঐকা সংস্থাপনের দায়িত্ব এবং নেতৃত্ব নিতে হ'বে বিভিন্ন দেশের শান্তিকামিদের। সে জন্য কমিউনিষ্টদের বেশী ভাবতে হ'বে না; কারণ, আজ ছনিয়ার মজুর শ্রেণী অবাঞ্চিত ঘূমের ঘোর কাটিয়ে গা' ঝাড়া দিয়ে উঠেছে; তারা বৃঝতে পেরেছে বাঁধ-ভাঙা নদীর মত সমস্ত বাধা বিদ্ধকে অভিক্রম কোরে বাঁচতে তাদের হ'বেই; নির্বিবাদে দ্বংসের পথে এগিয়ে যাবার অধিকার তাদের নেই। কিন্তু ইহাও সতিয়ে যে স্বিধাবাদী ধুরন্ধরদের হীন ষড়যন্ত্র হ'তে শ্রমিকদের ঐক্য রক্ষার নিমিত্ত United Front কে শক্তিশালী কোরতেই হ'বে। কারণ, শ্রমিক কর্ম্মীদের মত, পথ এবং আদর্শের মিলন কেন্দ্র এই "ইউনাইটেড ফ্রন্ট"। এই ইউনাইটেড ফ্রন্ট-এর কার্যকারিতার উপরেই ফ্যান্টরী-ট্রেড ইউনিয়ন প্রভৃতির ঐক্য নিভর করে। এ সম্বন্ধে কমরেড ভিমিট্রফ বোলেছেনঃ—

"The establishment of unity of action by all sections of the working class, irrespective of the party or organisations to which they belong, is necessary even before the majority of the working class is united in the struggle for the overthrow of capitalism and the victory of the proletarian revolution."

বিশের লাখো লাখো সর্বহারার শোষিত জীবনের অবসান করে সোভিয়েট রাশিয়ার দান অপরিসীম এবং লেনিনই যে এই নবজীবনের সন্ধানী এ' কথা অবিসংবাদী ভাবেই স্বীকার্য। এ' দিক দিয়ে বিচার কোরলে লেনিন প্রতিষ্ঠিতু আন্তর্জীতিক সংঘ "কমিয়উনিষ্ট ইন্টারন্যাশনাল্ল" ছুনিয়ার

লক্ষণত—মুক্তিকামী মালুষের অন্থতম নির্ভার যোগ্য প্রতিষ্ঠান। ইহার কর্মপ্রণালীর মধ্য দিয়ে বিশ্বের ইতিহাস অদৃর ভবিষ্যতে রূপায়িত হ'বে, এ' বিশ্বাস আমাদের আছে। ইহার সমবেত শক্তির প্রাচুর্যই বর্তমান জগতের এক্মাত্র কলঙ্ক ধনতন্ত্রবাদের নাগ পাশ হ'তে সমাজকে মুক্ত কোরে, সমাজ জীবনের নৈরাশ্যময় অন্ধকারের মাঝে নবাঙ্গণের কনক প্রভা বিকাশিত কোরবে। শৃত্যলিত জনগণের মুক্তি সাধনায় যে দেশের মধ্য দিয়ে চারণগীতিকা ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হ'বে সে হলো সোভিয়েট। পৃথিবীর মজুরের দল এ' কথা মনে প্রাণে বিশ্বাস করে। শ্রমিক বিপ্লবে ধনতন্ত্রে বিক্লন্ধে সোভিয়েটই যে একমাত্র অন্ত এবং এই অন্ত দ্বারাই যে অদ্র ভবিষ্যতে ধনতন্ত্রবাদএর ক্ষয়িষ্ণু বনিয়াদ লুপ্ত হ'য়ে যাবে এ' বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

কম্যিউনিষ্ট ইন্টারনাশনালের উদ্দেশ্য এবং স্বার্থকতা সম্বন্ধে লেনিন ১৯১৯ সালের এপ্রিল মাসে লিখিত "The Third International and its Place in History" প্রবন্ধে বোলেছেন:—

"The world-historical significance of the Third Communist International lies in that it has began to put into practice Marx's greatest slogan which sums up the century-old development of socialism and the working class movement the slogan, which is expressed by the term: Dictatorship of the Proletariate."

লেনিনের এই ভবিষাংবাণী এই কল্যাণপ্রস্থ মতবাদ প্রত্যক্ষ বাস্তবন্ধ নিতে আরম্ভ কোরেছে—ছনিয়ার প্রগতিশীল পরিস্থিতি তারই রূপাস্তরিত আত্মপ্রকাশ মাত্র।



### চাষীর আশা

## গীরেজ চন্দ্র হোম

ইনায়ত সেদিন পাট কেতে নিংড়ান দিতেছিল। কেত তার নিজের নয়— ফতেমিঞা তালুকদারের—ইনায়ত নিয়েছিল আধি। তার নিজের কোন কেতই ছিল না। সে কিছু জমি ডাগী নিয়ে তাতেই আউষ এবং পাট বুনেছিল। এই আধি জমির ফসলই তার বলু এবং ভরসা। এই জমিতে আপ্রাণ খেটে খাওয়াই তার কাজ— অরী তাতে সে কমুর করছিল না একট্। মালিকের সময় অসময়ের আদেশ উপদেশে তার মনে মাঝে মাঝে ছংখ হ'ত, নইলে এই জমি যে তার নিজের নয় একথা তার কখনও মনে হ'ত না। আর হ'তে পারতও না, কারণ এই যে ছিল তার একমাত্র অবলম্বন—স্থ স্বাচ্ছল্যের আশা।

কদিন ধরে পড়েছে নিংড়ান দেওয়ার ঘাত। গ্রামের চাষারা নাইবার, ধাইবার সময় পায় না—এত হয়েছিল কাজের তাড়া। ইনায়ত আধি জমিতে দিনরাত দিতেছিল নিংডান।

সে দিন নিংড়ান দিতে দিতে অনেক বেলা হয়ে গিয়েছিল, সূর্য্য পশ্চিম দিকে প্রায় হেলে পড়েছিল কিন্তু ইনায়তের সে দিকে হুঁস নাই। মাথা ফুইয়ে বসে ক্লেতে ছেনা চালিয়ে যাচ্ছিল, অনাবৃত পিঠে সূর্য্যের কিরণ পড়ায় গায়ের ময়লা রং চিক্ মিক্ করছিল। পাগড়ী জড়ান মাথা থেকে মুখে চোখে বেয়ে পড়ছিল ঘাম।

এমন সময় তাদের প্রামের ঈশান যাচ্ছিল সেই ক্লেন্ডের পাশ দিয়ে— সেও তার ক্লেডে কাজ করে প্রামে ফিরছিল। প্রাম ছিল প্রায় মাইল থানিক দূরে, ঈশান ইনায়তকে তথনও কাজে দেখে বল্লে, "আরে ইনায়ত ভাই, বাড়ী ফিরবে না ? তুপুর যে পার হ'য়ে গে'ছে।" ইনায়ত হাতের ছেনা মাটিতে পুতে ঘাড় ফিরিয়ে জবাব দিলে, "না ভাই ঈশান, আজ এই ক্লেডটার নিংড়ান দেওয়া দেব না ক'রে বাড়ী ফিরছি না।" ঈশান আক্লেপ করে বল্লে, "একি কথা! সারা দিন এমন ভাবে রোদে বলে থাক্লে বেমো না হয়ে যায়। সাঁয়ে ম্যালেরিয়ার যে ধুম।" "কি করব, একা মামুষ পয়সা কড়িও নাই যে কামলা রাখি—বেজান হয়ে না উঠলে নিংড়ান দেওয়া শেষই যে হবে না।" "ওবু ড, কিছু খেয়ে নেওয়া উচিৎ—খালি পেটে থাকলে যে পিন্ত পড়ে যায়।" "হাা ভাই সে কথা সভিয়। ভবে খাব আমি এখানেই, আসফ আলিকে আমার ভাত নিয়ে আসতে বলে এসেছি।"

ঈশান চলে গেল, ইনায়ত আবার আপন কাব্দে মন দিল। কিন্তু আধ ঘণ্টার মধ্যেই তার মনে হ'ল আসক আলী আস্টেনা কেন। আসক আলী তার একমাত্র ছেলে—বয়স হবেঁছির সাত বছর। ইনায়তের রয়স হবে প্রতিশ। দশ বংসর হয়েছে সে বিয়ে করেছে কিন্তু এই এক ছেলে ছাড়া তার অন্থাকেহ ছিল না। একবার একটি মেয়ে হয়েছিল—কিন্তু হয়েই মেয়েটি মারা যায়—সে আজ তিন বছরের কথা। অসিফ আলী ছিল ইনায়তের বড় আদরের। কোন কাজে তাকে দিত না—দারিজ্যের পাঁড়ন নিজে মাথায় তুলে নিয়ে ছেলেকে আপন সুখে খেলে বেড়াবার সুযোগ দেওয়া তার দৈনন্দিন জীবনের একটা প্রধান অঙ্গ ছিল।

আসক তথনও আসে নাই দেখে ইনায়ত উঠে দাঁড়ালেন। কপালের নীচে হাত রেথে গ্রামের পথ চেয়ে রইল, কিন্তু কোথাও ছেলেকে দেখতে পেল না। ছেলে কেন, কোন মামুষ্ট তার চোখে পড়ল না। তথন ছিল জৈছি মাস, ক'দিন থেকে ভীষণ খড়ান আকাশ চিড়ে সূর্যার তাল যেন মাটিকে পুড়িয়ে দিচ্ছিল। সেই উত্তপ্ত হুপুরে স্বাই যে যার আশ্রয় নিয়েছিল বিশ্রাম করতে। মাঠ হয়েছিল জনশৃত্য—ইনায়ত বিস্তাই, মাঠের এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে কোথাও মামুষ্ ভ দেখতে পেলেই না, পশু পক্ষী প্রান্ত তার চোখে পড়ল না।

পৃধু করা গ্রামের পথে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে ইনায়ত বিড় বিড় করে বল্লে, "কি ছেলেকেই জ্বন্ম দিয়েছি, বাপ উপদে মরছে আর সে কোথায় হয় ত খেলা করছে।" বলতে বলতে সে আবার লোগে গেল কাজে। কাজ করতে করতে সে হয়ত খাবার কথা ভূলে গিয়েছিল। এমন সময় কে ভাকে ডাকলে "বাজান" বলে পিছন ফিরে দেখে আসফ এসেছে। বিরক্ত হয়ে বল্লে, "আরে বেটা এত দেরী—" কথা ভার শেষ হল না—সে দেখতে পেলে ছেলের হাতে খাবার নেই। কোঁস করে গর্জে উঠে বল্লে, "ওরে আবাপ্প। ছেলে, এত দেড়ি করে এলি ভাও শুধু হাতে। কোথায় গিয়েছিলি মরতে, খাবার নিয়ে এলিনে কেন গ্" সে আরও কি বলতে চাইছিল কিন্তু ভার আগে ছেলেই চীংকার করে উঠলে, "খাবার আমি আনব কোথা থেকে, মার হয়েছে শ্বর, রাশা করে কে গ্"

ইনায়তের মুখে আতদ্ধের ছায়া পড়ল। তবু সে মনের আতদ্ধকে স্বীকার করতে চাইলা না, তেমনি কটুসারে মুখ ভেংচে বল্লে, "শ্বর হল আবার কখন ""

"সেই সকাল থেকে, সাড়া গতরে যেন আগুন।"

এবার ইনায়ত ভেঙ্গে পড়ল। আপন মনে নিজেকে ধিকার দিয়ে বলে, "আ আল্লা, ভোমার কি বিচার।" এই বলে ছেনাটাকে কুড়িয়ে নিয়ে ছেলের সাথে চল্ল বাড়ী।

যেতে যেতে ইনায়ত ছেলেকে জিজেস করল, "কোন সময় ভোর মা'র শ্বর উঠেছে ' 

— "সকালে উঠান বাড়ী ঝাড় দিয়ে যথন স্নান করে এসেছে তথনি কাঁপুনি উঠেছে। এত কাঁপ যে
আর কিছুতেই যায় না। তারপর ত্বার বমি হওয়াতে এই অল্পন ধরে কাঁপুনি ছেড়েছে, এখন ত
অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে।"

ইনায়ডের মনে ছঃখ এসেছিল। স্বরটাকে কোমল করে বল্লে, "ভা, বাবা রাল্লা যে হয় নাই, ভূমি কি থেয়েছ ?" ছেলে ইনায়ডের এত কোমল স্বর সব সময় শুনতে পায় না। যখন পায় ভখন ভার আব্দার বেড়ে উঠে! এখনও ভার ব্যক্তিক্রম হল না, সে বায়না ধরে বল্লে, "না বাজান কিছু খাই নি, আমার বড় ক্ষুধা পেয়েছে, আমি আর হাঁটতে পারব না, কোলে উঠব।" ক্ষুধা তৃষ্ণায় এতক্ষণ রোদে কাজের পর স্ত্রীর অনুখ শুনে ইনায়তের মনে ঝড় বইছিল। ভার উপর ছেলের আব্দার শুনে ভার পিন্ত উঠল ছলে। খানিক আগের কোমলভা কোথায় গেল একেবারে মিশিয়ে। সে ধমক দিয়ে বল্লে, "কুন্তার বাচ্চার আব্দার শুনলে গায়ের রক্ত মাথায় উঠে যায়, ঢেলা ছেলে হয়েছে এখন ভাকে কোলে ভোল, পারবর্না আমি কোলে নিভে।" ছেলের অভিমানে ঘা লাগল, বাপের হাভ ছেড়ে দিয়ে রাস্তায় বেঁকে দাড়িয়ে বল্লে, সে যাবে না। বাপও টলবার নয়, থাক পড়ে—বলে চল্ল বাড়ীর দিকে। ছেলে আরম্ভ করল কারা। ইনায়ত আর কি করবে। ফিরে এসে ছেলেকে কাঁধে করেই চল্ল।

ইনায়ত বাড়ী এসে দেখে তার স্ত্রী ক্ষতেমার গা যেন আগুনের চুল্লি—কাছে যাওয়া যায় না,
এত তাপ। সে মাহের মত পড়ে আছে আর চোখ মুথ কাল হয়ে গিয়েছে মাছিতে। সে কাছে
এসে হাত নাড়তেই মাছিগুলি ভণ ভণ করে উঠল। সেখানে একটু দাঁড়িয়ে থেকে ইনায়ত গেল
রায়া ঘরে। কোথায় কি আছে সব খুঁজে বা'র করল কিছু চাল আর খান কয়েক শুকনো পুঁটি
মাচ। তাড়াতাড়ি ভাত উঠিয়ে দিয়ে ছেলেকে বল্লে খাল দিতে আর নিজে গেল পাটা ভরে মরিচ
বাটতে। ভাত হয়ে গেলে মাছ কয়টা পুড়ে নিয়ে তাতে মিলিয়ে দিল সেই ছটাক খানেক শুকনো
মরিচ বাটা আর সাথে দিল কিছু মুন আর খান কয়েক পেঁয়াছ। ছেলেকে তাদিয়েই খেতে
দিয়ে নিজে কতেমার মাথা ধোয়ালে তারপর স্নান করে এসে নিজের খাওয়াটাও সেরে নিলে।

খাওয়া দাওয়া সেরে স্ত্রীর কাছে গিয়ে দেথে শ্বর ছেড়ে আসছে, শরীর একটু একটু করে ঘান্চে। ছেলেকে ফতেমার কাছে থাকার উপদেশ দিয়ে ইনায়ত পুনরায় চলে গেল কেতে। রাত্রিতে যখন ফিরে এল তথন ফতেমার শ্বর ছেড়েছে। সে ঘরের বারান্দায় বসে আছে।

মেঘমুক্ত জ্যৈতির আকাশ তারায় তারায় ছাওয়া। দিনের উত্তাপে উত্তপ্ত পৃথিবীকে শীতল করতে পূব থেকে আদছিল হিল্লোলায়িত বাতাস। দেই বাতাসে ঘরের দাওয়ায় বসে ফতেমা ছটো ডাটা হাতে হাতে কুটছিল। ফতেমার বয়স হবে হয়ত ত্রিশের কাছাকাছি, কিন্তু আনাহারে অর্জাহারে এবং ম্যালেরিয়ার কুপায় সে দেখতে আরও বৃদ্ধা। শরীরের গঠন এবং রং এক সময় ছিল ভাল কিন্তু এখন কেমন যেন হাংলা আর ময়লা দেখায় দেখতে মনে একট ব্যাঘা লাগে। তাতে কি হবে, সারা দিন শ্বরে ভূগে এখন এই ফুর ফুরে হাওয়ায় বসে ভার মনের আবেগে সাড়া পড়েছিল—তাই গুণ গুণ সে একটা গানের সূর টানছিল। তখন এল ইনায়ত—আর তাতেই ফতেমার গান হয়ে গেল বন্ধ।

ইনায়ত জিজেস করলে, ''ঝর ছেড়েছে নাকি গু'' ''হঁটা সে ত অনেকক্ষণ''—কতেমার কথা আর শেষ হলনা। আসক আলী বলে উঠল, ''মা ভাত পর্যাস্ত রেঁখেছে। পশ্চিম পাড়ার উমেশ চাচা বিল থেকে মাছ ধরে ফিরে যাবার পথে আমাদের ফুটো শিং মাছ দিয়ে গেছে। মা তাই ছিয়ে মাছের

ঝোল করেছে।" ইনায়ত দ্বিধা জড়িত ব্যরে বল্লে: "শ্বর থেকে উঠে রান্না করার কি প্রায়োজন ছিল, আমিই ত পারতাম রাধতে।"

"সারা দিন খেটে খুটে এসে আবার রাল্লা করা যায় কি করে। আমার শ্বর ত রোজকার ঘটনা এ আমার সয়ে গেছে।" ইনায়ত আর কিছু বল্লে না, সারা দিন পরিপ্রামের পর রাল্লার দায় থেকে মুক্তি পেয়ে সে স্বস্থি পেল। সে ফতেমাকে জিজ্ঞেস কল্লে, "খাওয়া হয়েছে কি ?" শিং মাছের ঝোল মরিচ দেওয়ার আগে কিছু নামিয়ৈ রেখে দিয়েছিলাম, তাদিগ্নে ছটো ভাতই খাব এখন পর্যান্ত অক্স কিছু খাইনি।" ইনায়ত একটু ভেবে নিয়ে বল্লে, "ভাত না খেয়ে ছটো চিঁড়ে খেলেইত ভাল হয়।" চিড়ে ঘরে নাই, পুরনো শ্বরে ভাত খেলে কিছু হয় না।"

রাত্রে থাওয়া দাওয়া করে ইনায়ত গেল রোজকার মত পাড়ায় বেড়াতে। যথন ফিরে এল তথন রাত্রি অনেক। আসফ আলী ঘুমিয়ে পড়েছে, ৹ফতেমা আছে জেগে। ইনায়ত পা মুছে বিছানায় যথন শুতে গেল, ফতেমা চাপা স্থার বল্লে, "রোজ রোজ এত রাত করে যে আসা হয় অক্য জনের চোথে বৃথি আর ঘুম আসে না।" ফতেমার স্থারে অভিমান, ইনায়ত তা বৃথালে সেও একট ছেইমী করে বল্লে, "আমি কি কাউকে চোখ খুলে বসে থাকতে বলি—অক্য জন ঘুমিয়ে নিলেইত পারে।" "আচ্ছা, কথার চং দেখ" বলে ফতেমা অভিমান করে প্রাশ ফিরে শু'লে। ইনায়ত তাকে জ্লোড় করে পাশ ফিরিয়ে টেনে নিল কাছে। ফতেমার অভিমান দূর হয়ে গেল; সে ভার মাথাটা পেতে দিল ইনায়তের বুকে—ভারপর ছজনেই চুপ। কিছুক্ষণ রইল তারা সেইভাবে। আসফ আলী হয়ত কি একটা স্বপ্ন দেখছিল, একট এদিক ওদিক করে উঠল। ফডেমাও ভাডাভাডি ঠিক হয়ে নিলে।

ফতেমা ধানিক্ষণ চুপ করে থেকে বল্লে, "কিগো, আজ বটতলার ক্ষেতথানার কাজ শেষ সমেছে ?" বটতলার ক্ষেত মানে যে ক্ষেতে আজ ইনায়ত কাজ করছিল—এক সময় কাছে কোথায় একটা বট গাছ ছিল—এখন আর ভার চিহ্ন নাই, কিন্তু ভার স্মৃতি নিয়ে আছে ফতেমিঞার ক্ষেত্থানা।

ইনায়ত জ্বাব দিলে, "হাঁ। শেব হয়েছে, তবে একটু বাকী আছে, তা কাল এক দণ্ড কাজ করলেই শেব হয়ে যাবে।" আর কত দিন লাগবে সব গুলি ক্ষেত নিংড়ান দিতে ?" আরও দিন ভিনেক লাগবে।" ফডেমা একটা দীর্ঘ খাস ফেলে বল্লে, "আল্লায় করে, এই কদিন আর বৃষ্টি না হয়!" দে একটু থেমে আবার জিজ্ঞেস করলে, "এবার আমরা ক'মণ পাট পেতে পারি।" ইনায়ত একটু হেসে, বল্লে, "কি করে বলব আল্লার কি মর্জি, তবে মণ দশেক হতেও পারে।" ফডেমা হিসাব করে বল্লে, "তবে ত এবার পাট বেচে পঞ্চাল টাকা পাব, এবার লাভকাঠা ক্ষেতটাকে বন্ধক থেকে ছুটান চাই। নির্বাংশে চৌধুরী মাত্র ২৫ টাকা বার দিয়ে আমার সাভকাঠা ক্ষমিকে ভিন বছর বন্ধক রেখেছে—এই ক'বছর ধরে আধি দিয়েও যে ফসল পেলাছেতাভেইত ওর টাকা শোধ হয়ে গেছে। এবার ক্ষেতটাকে ছুটিয়ে আমা চাইই।

ইনায়তের এক সময় জমি জিরাত ছিল। কিন্তু অত্যের মত সেও ঋণ ও ধাজনার দায়ে অজন্মার বছর সব বিক্রী করে দিয়েছিল, বাকী ছিল শুধু ছথানা ক্ষেত্ত আর ঘরের ভিটে টুকু। তাও সে রাখতে পেলে না. একবার হালের একটা বলদ মরে যাওয়ায় সাত কাঠার জমিটাকে গ্রামের তালুকদার চৌধুরীর নিকট বন্ধক দিয়ে বলদ কিনতে হয়েছিল। অক্সবার অজ্যা হওয়াতে চাল কিনে এনে দাম না দিতে পারায় অক্স ক্ষেত্তীকে দিতে হয় সেই চালের ব্যাপারীকে। পাঁচ কাঠা কেতটা তত উর্নবরা ছিল না, এর জক্স ভাই তাদের আক্ষেপও ছিল না তত। কিন্তু সাতকাঠা-কেতটার জক্স তাদের ভারি ছঃখ।

কতেমার প্রেরণায় ইনায়ত নিঃশব্দে একটা দীর্ঘ শ্বাস ফেল্লে, ফতেমা একটু কাতর স্বরে আবার বল্লে, "কিগো, কেতটা আনা হবে না ? একটা কেত নিজে না হলে এই এত থেটেই কিছিন পাড়ি দেওয়া যাবে ? তারপর আসক বড় হচ্ছে, তুই এক বছরে সেও ত চাবী হবে—তথন হুইটা হালেই আমি জমি চমতে হবে।" ইনায়ত বল্লে, "ক্জোর কি আর চিং হয়ে শোবার ইচ্ছা হয় না—কিন্তু আল্লার মজ্জির বিক্রমে মাসুষের কি হাত আছে ?" "না, না," ফতেমা অভিষ্ঠ হয়ে বল্লে, "আল্লার দয়া আছে, এবার সব থরচ বাদ দিয়ে কেত ছুটানই চাই, পঁচিল টাকা পোড়ার মুখোকে দিতেই হবে।" কিন্তু তা হলে, আউম ধান হওয়া পর্যান্ত খাওয়া চলবে কি করে, খোড়াক যে এরি মধ্যে শেষ হয়ে গেছে। তারপর পাটের দাম যে পাঁচ টাকা মণ হবে তারই বা কি ভরদা—ছ টাকাও ত হতে পারে। এর উপর কাপড় চোপড় ত আছেই।" ফতেমা সব কথা কয়টিকে ভেবে দেখতেও চাইলে না, কেত ফিরিয়ে আনবে একথা স্বামীর মুখ থেকে শুনতে পেলে তার মনে আনন্দ হবে অসীম—। উপস্থিত আনন্দকে মাটি করে ভবিদ্যতের আধারের দিকে সে চাইলে না, বল্লে, "না, সব ঠিক হবে, কাপড় এবার চাইনে। আসক ত লেটিই পড়ে, তাকে একটা গামছা দিলেই চলবে, নিজের জন্ম একটা লুঙ্গি আর আমার কিছুই চাইনে, আমার যা আছে তাই দিয়েই জোড়া তাড়া দিয়ে চালাব—কিন্তু ক্ষেত্র আনা চাইই।"

ইনায়তের মনেও আশা ছিল যে ক্ষেতটাকে আনবে। কিন্তু প্রতি বৎসরই এইরকম আশা করে হতাশ হয়ে এসেছে। তাই এবার পাটের রোখ দেখে তার গেল সালের পাটের দাম মনে করে যখন তার মনের আশে পাশে সেই আনাগোনা চলচিল তখন সে আশাকে বিশ্বাস করবার জ্যোর পূঁজছিল। ফতেমার বিরুদ্ধে তর্ক করে সে তার নিজের মনের কথাটাকেই যাচাই করে দেখছিল। এখন তার মনে হল ফতেমার আশা অমূলক না। কিন্তু, তবু একটা সন্দেহ যেন মনে থেকেই গেল; সে তাই বল্লে, "ক্ষেত হয়ত ছুটিয়ে আনা যেতেও পারে, নিজে একটু সাবধান সতর্ক হয়ে খরচ বাঁচিয়ে চল্লেই হয়।" কথাটা ইনায়ত ফডেমাকে লক্ষ্য করে বলে নাই—এটা ছিল তার নিজের মনের তলার অজ্ঞানিত অবিশাসেব অভিবাজি—তার নিজের ক্ষাতেই বেড়িয়ে এসেছে। কিন্তু ফডেমার ভাতে ক্ষিমান হল, সে কোঁশ করে বল্লে, "আমার উপরই ষত দোব।" বলে চুপ করে গেল। কথাটার শেষ অখানেই হতো না—একটা বুঝা পড়া হয়ে যেত—ছিল্ড সেই

গভীর রাত্রে স্তটো দেহ মন যথন অতি কাছাকাছি এসেছিল তথন সামাত্য কথাতে সে সামীপ্যের মাধুগটুকু খুইয়ে ফেলা কারও ইচ্ছে ছিল না। তাই ফডেমাকে রাগে চুপ করতে দেখে ইনায়ত ভাকে আবার ভড়িয়ে ধরে বল্লে, "রাগের ভড়া, আল্লা এই ঘটেই উজ্ঞার করে দিয়েছে।" আর

তথন ভাজ নাস। সপ্তাত ভরে রোদ হয়ে হঠাৎ কদিন ধরে নেমেছে বাদল। অবিরাম স্থিতি তার আর বিরাম হয় না। আকাশ জোড়ী মেছে ফাঁক পড়ে না কথনও। আট্য ধান কাটা হয়ে পেছে। কিন্তু রোদের অভাবে কাটা ধান মাড়ান যায় না, মাড়ান ধান ভানা হয় না। গাঁটের পর গাঁট ভিজে পাট জনে উঠেছে, তাকে শুকান যায়ভান। কৃষকদের উদ্বেগের সীমা নাই, কি হয়ে কি হবে স্বার মুখে রব।

্রমনি একদিন ইনায়ত গোশালায় বাঁশ টাঙ্গিয়ে তাতে ভিছে পাটের লাছি গুলো দিচ্ছিল ঝলিয়ে। অনেক কষ্টে পাওয়া পাট ভিছে থেকে থেকে দাগী হয়ে যাবে। এই ভয়ে তার চোখে ঘুম ছিল না। আসফ আলী সাথে ছিল—সে এক একটা করে লাছি বাপের হাতে তুলে দিভেছিল, আর মশার কামডে অতিষ্ঠ হরে চিংকার করছিল চলে যাবার জক্য।

এমন সময় শাড়ীর আচলে গা মাণা জড়িয়ে তথায় এল ফতেমা। সে ছেলেকে রেছাই দিয়ে লাভিগুলি এগিয়ে দিতে দিতে এক সময় বল্লে, "আর ত পারা যায় না। গার কর্জন্ত পাইনা, আজ তপুরে যে কি রাল্লা হবে জানিনা গরে চাল নাই একটা।" এই সমস্তায় ইনায়ত ও দিশে হারা হয়ে ছিল। এখন ফতেমার কথা শুনে একটা অযথা ক্রোধে তার মন ভবে উঠল। সে গর্জেজ ওঠে বল্ল, "না পারা যায় অন্তা কোথায় গেলেই হয়—আমাকে শ্বালিয়ে লাভ কি !" ফতেমাও শ্বলে উঠল, হাতে যে লাভিখানা ছিল সেটা দিল ছুড়ে ফেলে, আর কর্মশ স্বরে বল্লে, "আর এক জনকে নিয়ে এলেই ত হয়—আমি রেছাই পাই। এতদিন থেকে ঘর করছি—ভাতে না পেলেম একবার পেট ভরে খেতে, না জুটল একটা ভাল শাড়ী। ভাতেও আবার গোমর দেখ না। এই মুরাদে ঘর করা চলে না।"

আসফ আলী তথনও কাছেই ছিল, সে বোকার মন্ত এক পাশে দাঁড়িয়ে রইল। আর তার মা বাপে চালালে তুমুল বাকা যুদ্ধ।

গনীখানেক পরে গুপুর বেলাতে রৃষ্টি একটু থেমে গিয়েছিল। ইনায়ত মাধায় গামছা বেঁধে হাতে ছাতা নিয়ে, ঘরে যে আধমণ ধানিক শুকনো পাট ছিল তাই নিয়ে চল্ল বাজারে—পাট বেচে চাল আনবে মনে করে, ফতেমা ছেলেকে হুটো বাসী ভাত দিয়েছিল খেতে। সে ছেলেকে বল্লে, "ডাক দিয়ে বল খেয়ে যাবার জন্ম, বাসী ভাত আরও হুটো আছে—ঘরে কলাও আছে, খেয়ে গেলেইত চল্লে, খালি পেটে বাজারে যাওয়ার কি ঠেকা।" •

ক্রিনায়ত ছেলের ডাকে সাড়া দিলে না তেখনি চলে গেল। ফতেমা চেয়ে দেখলে, কিছু বিল্লানা আসফ কি একটা বলতে চেয়ে ছিল ফতেমা তাকে তেড়ে এল মারতে।

সন্ধা প্রায় হয়ে যায় তথনও ইনায়ত বাড়ী ফিরেনি। ফতেমা দারা দিনের উপবাসী। 🐲 অবেষণে চাট্টী চাল কোথা থেকে ধার করে এনে আর আসফকে দিয়ে জুটো মাছ ধরিয়ে, সে 🖣 ছে ভাত রাল্লা করে নিল ও ছেলেকে আবার খাওয়ালে কিন্তু নিজে রইল ইনায়তের অপেক্ষায়। 🛊 নায়তের এত দেরী হওয়ার কোন কারণ ছিল না। 🛮 বাজার ছিল মাইল দেডেক দূরে আর কাজও 🐞 ল অল্ল। তাতেও ঘটা চার পাঁচ দেরী হওয়াতে ফতেমার মনে হল ইনায়ত তাকে উপোস ুরুধে শিকা দেবার ইচ্ছাতেই বাজারে দেরী করছে। ফতেমা যে ইনায়তকে না খাইয়ে 👣 য় না এটা ভ জানাকথা। ইনায়ত তখনও আসেনি একটা রুদ্ধ বেদনা ওু ক্রোধ মনকে স্বালা দিতে লাগল, তবুও সে তার দৈনন্দিন কাজ গুলি সেরে নিয়ে বাইরের ছাউনি থেকে বলদ ছটোকে ু গোয়ালে এনে বাঁধতে গেল। একটা বলদ গোয়ালে এনে বাঁধছে এমন সময় পশ্চিম পাছার উমেশ এল হাঁপাতে হাঁপাতে। কোন প্রকার শ্বাস দ্বিয়ে সে বল্লে, "আসফের মা, এখনও যে বসে আছে। ইনায়ত ভাইকে যে জ্বমিদার কাছারীতে নিয়ে গেছে। খাজনা বাকী রেখে বঙ্গে । আবি এখন তার জের টান।" "এমা আমার কি উপায়" বলে ফতেমা এল চিংকার করে বেডিয়ে। ক্ষিজ্ঞাসাবাদ, আবেগ উদ্বেগে বেশ একটু সোর গোল উঠল—পাড়া প্রতিবেশী এসে জনা হল। প্রয়োজনীয়, অপ্রয়োজনীয় অনেক কথার বিনিময় হয়ে বিদ্রূপ সহামুভৃতির একট উপশম হলে উমেশ বল্ল, ফডেমাকে, "এখন কালা কাটি করে কি হবে—একটা কোন বল্লোবস্তু ভ করা চাই—ইনায়ত ভাইকে ত আর আটক ফেলে রাখা যায় না। রাত্রে ওখানে থাকলে আহার নিজা ভ হবে না, ডার উপর মারধর হওয়াই অসম্ভব কি ?'' ফতেমা আরও কেঁদে উঠল, উমেশ বল্লে, "কি মৃক্ষিল কেঁদে এখন কি হবে—জমিদাবের লোক শুনবে ৭ না, শুনলেই ছেড়ে দেবে ৭ আপনি ুমুনি মোডলকে নিয়ে আমুন, আমি নিয়ে আসি নবীন পঞ্চায়েতকে। তারপর পরামর্শ করে কি করা উচিং ঠিক করতে হবে।"

মোড়ল এবং পঞায়েত এসে সব জেনে নিলে। সহায়ুভূতি, আর উপদেশের পালা শেষ করে মোড়ল বল্লে, "থালি হাতে কাছারীতে যেয়ে কি হবে, অস্তুত ১৫ টা টাকা সাথে নেওয়া চাই। নইলে কোন ফল হবে না।"

পঞ্চায়েত চুপ, সে আগেও বেশী কথা বলে নাই। ফতেমার মাধায় আকাশ ভেঙ্গে পড়গ টাকা সে পাবে কোথায়। মোড়ল ভেবে চিন্তে বলে, "এক উপায় আছে। বলদ ছটো বাঁগা দিয়ে তালুকদার বাড়ী থেকে কিছু টাকা নেওয়া যায়। তাছাড়া আর ত উপায় দেখিনে।" ফতেমা চোখে অন্ধকার দেখলে। বলদ ছটো বন্ধক দিলে হাল চলবে কি করে—তাদের না থেয়ে উপোসে মরতে হবে। আর না দিলেও যে স্বামী থাকবে আটক, কি উপায় গ উমেশ ইনায়েতের দোস্ত কিন্তু বড় গরীব। কোন পথ তার্ও মাধায় এল না। কিন্তু মোড়লের কথায় সে বিরক্ত হয়ে

বল্লে, "মোড়ল, এটা আপনি কি যুক্তি দিলেন ? বলদ ছটো গেলে এদের দিন গুজড়ান চলবে কি করে ?" মোড়ল বল্লে, "সে কথাও ত ঠিক্—তবে পাঁট বেচে ত বলদ ফিরিয়ে ও আনতে পারে। কিন্তু ইনায়ত ছাটক থাকলে কি উপায়। এখন তোমরা বিবেচনা কর—। টাকা না নিয়ে গেলে কাছারীর নায়েব ত ইনায়তকে ছাড়বেই না। আর পেছনে মুরুববী আছে মনে করে টাকার আশায় ইয়ানতকে উৎপীড়নও হয় ত করতে পাকে তার চেয়ে চুপ করে থাক, কেউ খোঁজ নেয় না বলে দয়া করে আপনি আপনিই ছেড়ে দিতে পারে"— বলে, মোড়ল একটু অপেকা করে নিয়ে, উঠে দাড়ালে বাড়ী যাবে বলে। ফতেনা চুপ করেই বুসে ছিল এতক্ষণ, ছেলে ছিল পাশে। মোড়লকে উঠতে দেখে ছাড়াতাড়ি বল্লে, "না গো উমেশ, বলদ দিয়ে হবে কি, আজ যদি জমিদারের মান্ত্র্য আটকেই, রাখে।" তার মনে স্বামীর ভীত এবং লক্ষিত মুখখানা ভাসছিল। চোথ ছটো তার জলে ভবে এল, ছেলেকে সে টেনে নিলে আরো কাছে।

আধ ঘণ্টার মধ্যেই বলদ বাঁধা দিয়ে ১৫ টাকা নিয়ে মোড়ল আর উমেশ গেল জ্বনিদার কাছারীতে। পঞ্চায়েত গেল না—তার মনে• আইনের ভয় ছিল। খাজনা বাকীর দায়ে বিনা নালিশে রায়ত কে যে আটক রাখা যায় না—একথা সে জ্বানত। তাই আইনের ভয় আর নায়েবেরও সে বন্ধু, তুই বাঁচিয়ে সে পিছনে রয়ে গেল।

রাত্রি প্রায় দিপ্রতর। আজ ছপুর থেকে যে রষ্টি নেমে গিয়েছিল তথনও পর্যান্ত দেই ধরণ ছিল। তবে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন আর তার নীচে পূথিবীতে ঘুঁট ঘুঁটে অন্ধকার। সে অন্ধকারে চোখ মেলে চাইতে ভয় হয়। গ্রামে কোথাও টু শক্ষটি পর্যন্তে নেই, সবাই ঘুমের কোলে আশ্রয় নিয়েছে।

ফতেম। তথনও জেগে আছে। আসফ ঘুমিয়ে পড়েছে কিন্তু সে বসে নানা কথা চিন্তা করছিল, সবই ইনায়তের ভাল মন্দ সম্বন্ধে। এমন সময় একটা পেঁচা নিকট একটা গাছ থেকে ভট্ ভট্ আওয়াজ করে উড়ে গেল। সেই শব্দে চমকে উঠে বাইরের দিকে চেয়ে দেখে একটা আলো—ভাড়াভাড়ি দোর খুলে সে বেড়িয়ে এল।

ইনায়তকে বাড়ী দিয়ে উমেশ আর মোড়ল চলে গেল আপন আপন ঘরে। ইনায়ত ঘরে যেয়ে মাটির উপর বিছানার এক পাশে যেয়ে বসল, আর হাঁটুর মধ্যে নিজে মুখখানাকে লুকিয়ে নিল। ফতেমা কি বলবে বৃথে উঠছিল না—অথচ বলার কথা তার ছিল অনেক। দিশেহারা হয়ে সে নিয়ে এল এক ছিলিম তামাক সাজিয়ে। হুকাটাকে এগিয়ে দিলেও ইনায়ত মাথা তুল্লে না, হয়ত সে উহা দেখেও নাই। ফতেমা ধীরে ধীরে বল্লে, "তামাক সাজিয়ে যে এনেছি।" ইনায়ত এবার মাথা তুলে চাইলে। লজ্জায় হুথে ক্লিষ্ট মুখ বেয়ে পড়ছে চোধের জ্ঞল। এতক্ষণে ফডেমা একটা পথ পেলে, এতক্ষণ তার বুক যাছিল কেটে। কিন্তু ইনায়তের মনের অবস্থা তার জানাছিল না। ছুপুরের কথা মনে করে সে মনে অরও পাছিল—ইনায়ত হয়ত তাকেই দায়ী বলে ধরবে। কিন্তু তার চোধের জলে ফডেমার চোখের পাতা ভিজে এল। সে এক রকম ছুটে এসে ইনায়তের সামনে গালে হাত দিয়ে বসল। তারপর ছুকটাকে ইনায়তের হাতের

ধা ভূলে দিয়ে বল্লে, "আমাদের পোড়া কপাল তার জন্ম হংখ করে কি হবে। আল্লার দোয়া পিলে, এই হংখ যাবে না—।" কভেমা আর যে কি বলবে খুঁজে পাচ্ছিল না—তাই একটু চুপ বের গেল। ইনায়তও তার চোখ হুখানা মুছে ছঁকাটাকে হাতে নিলে। ছঁকাটাতে হু এক টান ম দিয়ে কতেমার দিকে না চেয়েই বল্লে, "আসক আলী কি খেয়েছে ?" কতেমা বল্লে, সেনের মা'র কাছ থেকে চাট্টে চাল ধার করে এনে ভাত রেধে ছিলাম, আসক তাই খেয়েছ।" নায়ত এবার কতেমার মুখুর দিকে চাইলে, আর চেয়েই প্রলে ভাত রেধেও স্বামীকে অভূক্ত রেখে হতেমা কিছু মুখে দেয় নাই—তার চোখ হুটো আবার ছল ছল করে উঠল। সে একটা দীর্ঘ শাস কৈলে তাড়াতাড়ি হাত পা ধুতে গেল, নিজে খেয়ে কুং পীড়িতা স্ত্রীকে খাওয়ায় অবসর দেওয়ার

কিন্তুদে জানালে না যে যার কাছে থেকে কেত ছুটিয়ে আনার আশায়•বুক বেধেছে, তার কাছেট বলদ বাঁধা দিয়ে নিজেকে ছুটিয়ে আনতে হয়েছে হায়! যথন জানাবে শু..



## স্মৃতি

#### হরপ্রসাদ মিত্র

সেই পুরাতন পাহাড়তলীর রাঙা মাটি,

—- 'শালালী মূলে রাজকুমারের ঘোড়া বাঁধো'

শমী-কোটরে কে আজো জালো ?

কিল্মিলি ঝাট, ফণি-মনসার মরা ঝোপে

হায় বিহঙ্গ, মিছে কাঁদো!

—- 'হেথা আর্থার রাজকুমারের ঘোড়া বাঁধো'॥

একো বৈকাল. গ্রুদে শৈবাল জমে কতে। !

নামহারাদের পদাবলী

— মুছে যায়, নীচে ধূ ধূ বালি। .
মিছিলের দিন নীল পতাকার তলে-তলে
ভেসে চ'লে যায় কতো ছলে।

— কা'রও ভরা হাত, কা'রও খালি॥

স্থগভার সেই বৈতরণীর কালো জলে
থয়া পারাপার পলে-পলে।
তুমি বিনিদ্র একা জাগো!
আজ অরণ্যে রাঙা চাঁদ এলো দেখ চেয়ে,
কবে দিনমণি গেল চ'লে—
শমী-কোটরের অন্ধ জটায়ু মিছে কাঁদো,

—'হেথা আরবার রাজকুমারের ঘোড়া বাঁধো'॥

## শিশু সাহিত্যে রবীক্রের 'শিশু'

#### লীলা দাশগুপ্তা

''জগং পারাবারের তীরে ছেলেরা কর্ট্রে খেলা

কেনিল ঐ সুনীল জলে
নাচিছে সারাবেলা
উঠিছে ডটেকি কোলাহল
ছেলেরা করে খেলা।"

- রবীন্দ্রনাথ

যে সাহিত্যে এ কোলাহল উঠে না, যে সাহিত্যে শিশুর জন্ম কোন স্থান নাই, সে সাহিত্য অসম্পূর্ণ—অঙ্গহীন। থেমন গৃহমাঝে শিশুর কাকলী, শিশুর ঝন্ধার বেন্ধে না উঠলে সে গৃহ শ্রীহীন হ'য়ে পড়ে তেমনি যে সাহিত্যে শিশু মনোবিজ্ঞানে, তার হাসি কান্নায় সমবেদনা না জানায় তার দীনতা শত ঐশ্ব্যুও দূর করতে পারে না।

এখন এই শিশু সাহিত্য জগতের নানা দেশে গড়ে উঠেছে আর' এতদিন পরে তার আভাষ বাঙ্গালা দেশে ভেসে এসেছে। সে সাহিত্য ডেকেছে একজন প্রকৃত শিশুপ্রেমিক কবিকে। রবীন্দ্র তার ডাকে সাড়া দিয়েছেন তাই আমরা শিশু মনের ভাবগুলিকে তার কবিতার মাঝে মাঝে জেগে উঠতে দেখি। তাঁর কবিতা দেখে মনে হয় তিনি চিরশিশু। তার প্রেরণা ছুটে গেছে যেখানে শিশু মায়ের কোলে বসে জীবন রহস্ত সম্বন্ধে প্রশ্ন করছে

"এলেম আমি কোথা থেকে
কোনখানে তৃই কুড়িয়ে পেলি মোরে ?"
'জন্মকথা'

এ প্রশ্ন শুনে মনে হয় শিশু মনের ভাবগুলিকে বৃদ্ধ রবীক্র স্কোগাড় করেন নি, করেছেন আমাদের বৃদ্ধ শিশু রবীক্র। তাঁর কবিভার মাঝে ছন্দের আভাষ, ভাবের সরলতা, কথা কাহিনীর অপূর্বব সংযোগ যেন অকলম্ব শিশু প্রকৃতির চঞ্চল চরণগুলা।

এই শিশু জানে মানব এ জগতে চলে যাবার জন্মই আসে, কার আহ্বানে চলে যায় জানে না, জানেনা কোথায় যায়, শুধু জানে যায়, তাই তার কৌতুক ছুটে চলেছে এই শুপ্ত রহস্ত ভেদ করে নব আলোকের পথে,—

"তবে আমি যাইগো তবে যাই ভোৱের বেলা-শৃণ্য কোলে ভাকবি যথন থোকা বলে বলবো আমি—নাই সে খোকা নাই।

মাগো যাই।"

• 'বিদায়'

যা কিছু মুক্ত, যা কিছু সভা ভাকেই বিশ্ব প্রকৃতি আপনার দিকে ডেকে নেয়। এই ডাক শিশুদের কাছে পৌছায় ভাই ভারা সাড়া দেয়—বলে 'যাই, যাই যাই'। তাদের মন কণে কণে নব ় : আনন্দের দিকে এগিয়ে-চলে ভাই সে বলে

> 'নেবের মধো মাগো যারা থাকে ভারা আমায় ডাকে আমায় ডাকে

আমি বলি ''যাব কেমন করে''
তারা বলে, ''এসে। মাঠের ধারে''
'মাত্বংসল'

এদের কাছে মনে হয় সেঘের দল যেন সারাবেলা আপন মনে খেলা করে চলেছে। রঞ্জিন মেঘের দল যেন রঞ্জিন মনের খেলা। লিশু মনে করে সেই মেঘের দল তাকে যাবার জক্ম আহ্বান করছে। তার যাবার জক্ম কত উৎসাহ, কত উভাম, দূর দেশাস্তুরের মাঠ পেরিয়ে যাবে, কিন্তু সে শিশু, তাই সব আশা স্বপ্লের মত মিলিয়ে গেল যথন সায়ের কথা মনে পড়লো। মাকে ছাড়া সে তো থাকতে পারবে না, তাকে রেখে যেতেও মন কেদে ওঠে, তাই মাকে সাথে নিয়ে যেতেই রাজি হয়। চকল চেউএর মত মন তথনি পৌছে যায়— আকাশের রঞ্জিন কোণে রঙ্গিন খেলার মাঝে, যেতে কৈন্তু মায়ের কাছে বলে

''তার চেয়ে মা আমি হবো চেউ তুমি হবে অনেক দূরের দেশ লুটিয়ে আমি পড়বো ভোমার কোলে কেউ আমাদের পাবে না উদ্দেশ।''

'মাভূবংসল'

কি স্থলর, কি সরল আকাষ্যা। রবীন্দু তুলিকা আঁকা শিশু যেন বীরছের প্রতীক। সেখানে আঁক পড়েছে "মনে করো যেন বিদেশ ছুরে মাকে নিয়ে যাচ্ছি অনেক দুরে"

'বীরপুরুষ'

পথে পড়লো ডাকাতের দল—বীরপুক্ষ ছুটে গেল তাদের মাঝে—কী ভী-ষ-ণ লড়াই চল্লো। তার মার অবস্থা কল্লনা করে থুব উৎসাহিত্

> "এত লোকের সঙ্গে লড়াই ক'রে ভাবছো থোকা গেলুকুই বুঝি মরে আমি তথন রক্ত মেথে ঘেমে বলছি এসে লড়াই গেছে থেমে।"

> > 'বীরপুরুষ'

এ লড়াই থামানোর, এ বীরত্ব প্রকাশের স্থাোগ হ'তে জগং কিন্তু নির্মান ভাবে সরিয়ে নিলো—তাই আপশোষের বাণী ফটে উঠলো—উঠলো

"রোজ কত কী দটে যাহা ভাহা এমন কেন সভাি হয়না আহা।"

এ বীরহ কাহিনীর পর এ আপশোষ শুনে প্রত্যোকের মন কেঁদে ওঠে। যেমন মানবজ্ঞীবন যদি চিরদিনই ত্থেৰ ঢাকা থাকতো তা হ'লে পৃথিবীটা হোতো একটা চোষের জ্ঞালের খেয়াঘাট। সে ঘাটে সকল মানুষকেই ভিড়তে হোতো। কোনদিনই তারা অপর ঘাটের আস্বাদ পেত না, জান্তে পারতো না এর পর কোথায় গিয়ে তার জীবনতরী ভিড়বে। ত্ঘাটের মাঝে লাগান থাকতো মস্ত একটা দাগ। তেমনি 'শিশুতেও' যদি শিশুর এই করুণ আপশোষের পর তার মনের উপর কালো একটা কালির আঁচড় টেনে দেওয়া হোতো, তা হ'লে তার জীবনের ফুল কুড়িতেই মরে পড়তো। সেখানে নিয়মের ব্যাতিক্রম ঘটতো। শিশুর চঞ্চলতা প্রকাশ পেত না, তা হ'লেই তার সৌল্বর্যা সকলের মাঝে বিকশিত হ'তে পারতো না। কিন্তু প্রকৃতিতে যা কিছু সত্য তাই স্থলর। শিশুর জীবন হচ্ছে চঞ্চলতার প্রকাশ। সেথানে বাধা থাকবে না, কালিমা থাকবে না এই হচ্ছে চির সত্য, তাই চির স্থলর। তাই শিশু মনে উঁকি মেরেছে শৈশবের চপলতা। সে বলেছে

"পুকী ভোমার কিছু বোঝে না মা পুকী ভোমার ভারি ছেলেমারুষ ও ভেবেছে ভারা উঠছে বৃঝি আমরা যথন উড়িয়ে ছিলুম ফারুষ।" "আমি যদি রাগ করি কখনো
মাথা নেড়ে চোখ রাঙ্গিয়ে বকি
ভোমার খুকী থিলথিলিয়ে হাঙ্গে
থেলা করছি মনে করে ওকি গুঁ

এ বাণী শিশুর কল্পনা নয়, এটা হচ্ছে যিনি ভাদের পাঠিয়েছেন ভার প্রেরণা। শিশুর কাছে
এ চিরসভা ব্যাপার। জীবনের প্রতেকেটা আকাখা তার অন্তরে জ্বলস্ত হ'রে জেগে উঠেছে।
চোখের সামনে সে যা কিছু দেখেছে ভাই সুন্দর হ'য়ে দেখা দিয়েছে, ভাকেই শ্রাদার সঙ্গে বরণ ...
ক'রে নিয়েছে। কোথাও এভটুকু অবহেলা করে ফেলে দেয় নি। বাবাকে লেখাপড়া করতে দেখে
ভার লেখাপড়া শিখবার একটা প্রবল আকাখা জেগে উঠেছে। কিছু সে শিশু। সে নিজের
মাঝে কল্পনাকে স্থান দিয়েই সকলকে দেখাতে চায় সে বিজ্ঞ। ভাই ভার বাবার লেখা পড়তে
চেয়েছিল —না পেরে এ প্রশ্ন

"বাবা নাকি বই লেখে সব নিজে
কিছুই বোঝা যায় না লেখেন কী যে
সেদিন পড়ে শোনাচ্ছিলেন তোৱে
বুঝেছিলি 
শূলৰ মা সত্যি করে
অমন লেখায় তবে
বল দেখি কী হবে 
গ

'সমালোচক'

এবার এ কথা বলতে চাই, এই বাঙ্গালার শ্রামল বুকে জ্বে রবীন্দ্রনাথের 'শিশুর' শিশুর' শিশুর' বীরদ্বের, জ্ঞানের, সমালোচনার অগ্রনৃত হ'য়েছে তারা চিরদিন তাদের পূর্বতন tradition ঠিক বেখেছে। তাদের মনের মাঝে বাঙ্গালার ইতিহাসের একপর্ব্ব ভেসে উঠেছে। সেই পুরাকালের কাহিনী 'একছিল রাজ্ঞা আর তার ছিল হুই রাণী—সুয়োরাণী আর হুয়োরাণী। হুয়োরাণীর কি হুখে, রাজ্ঞা তাকে এতটুকুও ভালবাসভো না।' এ কথা শুনে বাঙ্গালার প্রত্যেক শিশুর মনই একটা গভীর বেদনায় ভরে ওঠে। আর সেই আর এক গল্প। এক ছিল রাজপুত্র—সে বিয়েকরবে সেই তেপান্তরের মাঠের পরের রাজক্ষ্পাকে। পথে ব্যাঙ্গামা, ব্যাঙ্গামীকে দেখলো। তাদের কাছে পথ জিজ্ঞেস করে করে রাজপুত্র তো কোনরকমে সেই অচিনপুরীতে এসে খুমন্ত রাজ্ঞ কন্থার কাছে দাঁড়াল। সোনার কাঠি রূপার কাঠি বদল করে তাকে জাগিয়ে তুললো। তারপরে, ভাছের বিয়ে হ'য়ে গেল তারা সুখে ঘর করতে লাগলো,। এ গল্প শুনতে তাদের উৎসাহ

আর ফুরোয়না। তারাযে বাঙ্গালী। বাঙ্গালার ইতিহাস তারায়ে মর্শ্মে মর্শ্মে উপভোগ করে. তাই এত আগ্রহ।

আজ জগতের নানা দিক দিয়ে ঝড় ব'য়ে চলেছে, সে ঝাপটা বাঙ্গালার গায়েও এনে লেগেছে। পাশ্চান্ত প্রভাব বাঙ্গালাতেও হ'য়েছে, তাই বাঙ্গালার শিশুকেও সেই স্থুরে এর মেলাতে হ'য়েছে। কিন্তু সেটা বাইরের দৃশ্য। ভেতরে সেই পুরোণো দ্বীপ শ্বলছে। সে আলোয় স্পষ্ট দেখা যাড়েছ বাঙ্গালীর অন্তর কোনদিকে ছুটে চলেছে। বাঙ্গালার শিশুর পূলোর ফুল কার পায়ে লুটিয়ে পড়েছে। প্রাণে প্রাণে সে চায় বাঙ্গালাকৈ, তাই যুগে যুগে আক্ডেধরে ব'রেছে সেব ইতিহাসের কথা। তাই এত বীরজের মাঝেও রাত্রে ঘুমুবার সময় ঠাকুমার কাছে

"মনে পড়ে সুয়োরাণী

ছয়েীরাণীর কথা

মনে পড়ে অভিমানী

কঙ্কাবতীর ব্যথা।"

—'বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর'

না গুনলৈ হয় না।

এ ভাবগুলো যে প্রকৃত বাঙ্গালী শিশুপ্রিয় ভাব। এ যে ভার প্রাণের কণা। কে এ ইতিহাসের পাতা খুলতে চায় ? কে বাঙ্গালার এ কীর্ত্তি গেয়ে সকলকে মুদ্ধ করতে চায় ? সে হচ্ছে বাঙ্গালার শিশু। আর রবীপ্র-লেখনীই তাদের এ প্রিয় ভাব ভাষায় প্রকাশ করতে পেরেছেন, তাই যুগে যুগে ব্বীন্দ্রনাথ বঙ্গ শিশুর অন্তরের সবটুকু জুড়ে থাকবেন।



### ঞ্জীঅরবিক্ষ ও ভাবী সমাজ

#### অনিক্ররণ রায়

ভাবী সমাজের স্বরূপ কি হইবে সে সন্থান্ধ আজকাল অনেকেই অবহিত হইয়া উঠিয়াছেন।

বীজ্ঞানিলচন্দ্র রায় অন্থবোগ করিয়াছেন, "কোন রূপকারই আগামী কালের পরিপূর্ণ রূপটিকে মূর্ত্তি

দিতে পারেন তাই। আজো আকাশে রহিয়াছে অস্পষ্ট কুহেলিকার আনাগোনা; অনাগত দিনের
ভাবমূর্ত্তি আজো জমাট বাঁধিয়া দেখা দেয় নাই।" কিন্তু আগামীকালের পরিপূর্ণ রূপটি আগামী
কালই মূর্ত্ত হইয়া উঠিতে পারে—তাহার জমাট ভাবমূর্ত্তি পূর্ব্ব হইতে দেওয়া যায় না। তবে কোন্
নীতির উপর তাহার প্রতিষ্ঠা হইবে, মানব জাতিকে সে জন্ম কোন দিকে অগ্রসর হইতে হইবে—
তাহার নির্দেশ দেওয়াই প্রকৃত দিশারীর কাজ। জীমরবিন্দ যোগলার দৃষ্টিতে ভাবী সমাজের
প্রতিষ্ঠা স্বরূপে যে-সত্য দর্শন করিয়াছেন —সেইটিকে সকল দিক দিয়া যুক্তির সাহায্যে সাধারণের
মনের নিকট স্পষ্ট করিয়া তুলিবার জন্ম তিনি একাধিক্রমে সাত বংসর ধরিয়া Arya পত্রিকায়
বিবিধ নিবন্ধ লিখিয়াছিলেন—এবং সেইদিক দিয়া তাহার কার্যা সম্পূর্ণ হইবার পর তিনি এ
পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ করেন। তাঁহার সেই সব গভীর অভিনব বার্ত্তা লোকে শুনিবে সে সময়
তথনও আইসে নাই—ভাই Arya পত্রিকার বক্তব্য কেবল কতকগুলি গ্রাহক ও পাঠকের মধ্যেই
সীমাবন্ধ ছিল। এখন সে-সময় আসিয়াছে বলিয়াই মনে হইতেছে। গ্রীঅরবিন্দের কোন
সম্প্রাদান্ধ নাই, কং পত্না, পথ কি—ভিনি তাহাই দেখাইয়া দিয়াছেন।

Arya পত্রিকার চতুর্থ বংসর উত্তীর্ণ হইলে ইহার লক্ষ্য সম্বন্ধে জীঅরবিন্দ তখন লিখিয়াছিলেন –

"Our idea was the thinking out of a synthetic philosophy which might be accontribution to the thought of the new age that is coming upon us. We start from the idea that humanity is moving to a great change of its life which will even lead to a new life of the race,—in all countries where men think, there is now in various forms that idea and that hope,—and our aim has been to search for the spiritual, religious and other truth which can enlighten and guide the race in this movement and endeavour. The spiritual experience and the general truths on which such an attempt could be based, were already present to us, otherwise we should have had no right to make the endeavour at all; but the complete intellectual statement of them and their results had to be found. This meant a continuous thinking, a high and subtle and difficult thinking on several lines, and this strain, which we had to impose on ourselves, we were obliged to impose also on our readers." (Arya, July, 1918).

প্রীঅববিন্দ সাত বংসর ধরিয়া Arya পত্রিকায় ভাবী মানব সমাজের যে নির্দেশ দিয়াছেন আমরা তৃই একটি কুজ প্রবদ্ধে তাহার সম্যক পরিচয় দিব, পাঠকদের সকল সংশয় ও প্রাশ্বের মীমাংসা করিয়া দিব ইহা সন্তব নহে। আমরা কেবল সামান্ত ইঙ্গিভ দিতে পারি, পাঠকদের মনে আগ্রহ ও অনুসন্ধিংসা জাগিলে তাঁহারা নিজেরাই আরও পূর্ণতর পরিচয় লইতে যত্মবান হইবেন। আমাদের দেশের শিক্ষিত সমাজ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতের সহিত পরিচিত হইতে যে আগ্রহ দেখাইয়াছেন, প্রীঅরবিন্দ সম্বদ্ধে এ-পর্যান্ত সে আগ্রহ দেখান নাই। তাঁহার সম্বদ্ধে বহুলোকই যে ধারণা পোষণ করেন তাহা নিতান্ত ভ্রান্তিপুর্ণ ও আংশিক।

আধ্যাত্মিকতা ও দার্শনিকতার সহিত বাস্তব জাঁবনের কোনও সম্বন্ধ নাই, জীজরবিন্দ সেই ° আধ্যাত্মিকতা লইয়া রহিয়াছেন, অতএব যাহারা কাজের লোক, দেশের সেবা, সমাজের সেবা করিতে চান তাহাদের পক্ষে শ্রীঅরবিন্দের সংবাদ স্কইবার কোন আবশুকতা নাই, শ্রীঅরবিন্দ এখন একটি back number হইয়া পড়িয়াছেন—অনেকেই এখনও এইরূপ ধারণা পোষণ করিয়া থাকেন। কিন্তু দার্শনিকতা ও আধাাত্মিকতার সহিত বাস্তব জীবনের কোনই সম্বন্ধ নাই—ইহা অপেক। ভ্রাম্ত ধারণা আর কিছই হইতে পারে না। আমরা স্বীকার করি যে, এই জ্বগৎ **হইডেছে জী**বন ও কর্ম্মের জগৎ --কিন্তু জীবন ও কর্ম্মকে যদি উচ্চ চিন্তা ও আধ্যাত্মিকতার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও আলোকিত করা না হয় তবে মানুষ পশু ও উদ্ভিদেরই সামিল হইয়া পড়ে। মানুষের অস্তরাত্মা ইহাতে সায় দেয় না. কারণ দেহ, প্রাণ, ইন্দ্রিয়ের উপরে তাহার মধ্যে রহিয়াছে মন, আত্মা—উচ্চতর আলোক ও প্রেরণার দ্বার। জীবনকে গঠিত ও রূপান্তরিত করাই মানব জীবনের প্রকৃত লক্ষা। তাই আমরা দেখিতে পাই জ্ঞানে অজ্ঞানে মামুষ সর্ববদাই দার্শনিকতার দ্বারা প্রভাবিত ও পরিচালিত হইয়াছে। প্রাচীন যুগের কথা ছাডিয়া দিলাম, বর্ত্তমান যুগেরই সকল বড় আন্দোলনের মূলে রহিয়াছে দুার্শুনিক 🐣 চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের প্রভাব। যে ফরাসী বিপ্লব আধুনিক যুগের শ্রেষ্ঠতম মানবের আদর্শ সাম্য, থৈতী, স্বাধীনভার বাণী প্রচার করে ভাহা শুধু অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কারণে সংঘটিত হয় নাই ---সে-সর কারণ ইউরোপের ও জগতের অস্থান্ত স্থানেও বর্তমান ছিল। সে-সর কারণকে নিমিন্ত করিয়া যে-শক্তি সেই মহান বিপ্লব ঘটাইয়াছিল তাহা আসিয়াছিল ক্লো, ভলটেয়ার প্রভৃতি দার্শনিক গণের অভিনব চিম্নাধারা হইতে। বছদিনের পরাধীন ইটালী, ম্যাজিনির দার্শনিক চিস্তায় উল্লে হট্যা উঠিয়াছিল। যে মার্কদ্বাদ আজ জগতের সর্বত্ত প্রভাব বিস্তার করিয়াছে ভাহাও মূলত: একটি দার্শনিক চিন্তাধারা। আৰু জার্ন্সাণিতে যে আমুরিক শক্তির বিরাট অনুশীলন ও অভিব্যক্তি দেখা যাইতেছে তাহার প্রেরণা আসিয়াছে নীটশের অতিমানববাদ হইতে। আর ভারতে একটা সমগ্র স্কাতি যে ঐতিক জীবনকে অবহেলা করিয়া অধংপতনের চূড়ান্ত সীমায় পৌছিয়াছে ভাগার দর্শনকেই প্রধান স্থান দিয়াছিলেন—পত্রিকাখানির পরিচর ছিল—A Philosophical Review.

বাহারা বলেন আধ্যাত্মিকতা ভারতীয় সভ্যতার বৈশিষ্ট্য মোটেই নহে, একুকালে সকল

দেশই সমান ভাবেই আধ্যাত্মিক ছিল—ভাহারা ঐতিহাসিক ও প্রত্যক্ষ সভ্যের দিকে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া রাথিয়াছেন। ইহাতে ওকের স্থান নাই। ধর্ম সকল দেশেই আছে কিন্তু কোথায় কোনটির উপর জোর দেওয়া হইয়াছে তাহা লইয়াই সভাতার বৈশিষ্ট্য ও পার্থক্য হয়। ভারতীয় সভাতার পত্তন হয় বৈদিক যুগে, বেদের সাধনার পরিণতিই উপনিষদ বা বেদাস্ত। বুহদারণ্যক ও ছান্দোগ্য উপনিষদ হইতে প্রমাণ পাওয়া যায় কেমন একটা সমগ্র জাতি অধ্যাত্ম সত্ত্যের সন্ধানে ব্যাপুত হইয়াছিল---অক্তান্ত দেশে যে-সব নিগৃত সভা কয়েকজন সাধকের মধ্যে গুহাভাবে থাকিত ভারতে সকল বাঁধ ভাঙ্গিয়া সে-সব সত্য সর্ববসাধারণের মধ্যে ছড়াইয়া পড়ে এবং ভারতীয় কৃষ্টির ভূমিকে ব্যাপক অধ্যাত্ম বিকাশের জক্য উর্ববর করিয়া তৈালে। জগতের আর কোথাও এমনটি দেখা যায় নাই। সেই সময় হইতে ভারতীয় সভাতার মূল স্তুরই হইয়াছে আধ্যাত্মিকতা। অবশ্য অস্থাক্ত দেশের ন্যায় ভারতের অধিকাংশ লোকই হইতেছে এহিমুখী, তাহারা নিশ্চিন্তে বেচাকেনা, হাট-বাজার করিয়াই দিন কাটায়। তথাপি ভারতে তাহাদের অন্ততঃ এই বৈশিষ্ঠ্য আছে যে, বহু শতাকীর শিক্ষা ও সাধনার ফলে ভাহাদের অজ্ঞানের আবরণটা অপেক্ষাকৃত পাতলা হইয়াছে, অপেকাকৃত সহজেই তাহাদিগকে ভগবান ও আত্মার সত্যের দিকে ফেরান যায়। আর কোনদেশে বুদ্ধের সমুচ্চ ও কঠিন সভ্য সকল এত জ্রুত জনসাধারণের মনকে অধিকার করিতে পারিত ? আর কোথায় তুকারাম, কবীর, শিখঞ্জ, তামিল সাধু—ইহাদের গভীর ভক্তি এবং গভীর দার্শনিকতা এত দ্রুত সাড়া তুলিতে এবং সমৃদ্ধ লোকসাহিত্য গড়িয়া তুলিতে পারিত ? ইউরোপেও কয়েকবার আধ্যাত্মিক অভাত্মান হইয়াছে, কিন্তু দেখা যায় প্রত্যেকবারই সে টেউ আসিয়াছে প্রাচ্য হইতে, বিশেষতঃ ভারত হইতে, এবং প্রত্যেকবারই ইউরোপ সেই আধ্যাত্মিকতার সারটুকুকে বর্জন করিয়াছে, ভাহাকে ঐহিক জীবন ও প্রগতির কাজে লাগাইয়াছে। প্রাচ্য হইতে ইউরোপে প্রথম ঢেউ আসে গ্রীক দর্শনের ভিতর দিয়া। পিথাগোরাস হইতে প্লেটো ও নিয়ো-প্লেটোনিষ্ট্রণ যে প্রধানতঃ ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার দ্বারাই প্রভাবিত হইয়াছিলেন একথা আন্ধকাল স্কল পণ্ডিতই শাকার করেন। ইহারই ফল হয় গ্রীস ও রোমের সমুজ্জল সভাতা—কিন্তু সে সভাতার স্বরূপ ্ইয়াছিল ঐহিক, মাধ্যাত্মিক নহে। তবে তাহা দ্বিতীয় চেউটির জক্স ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া নিয়াছিল—সে ঢেউ ছিল খীষ্টান ধর্মের রূপে বৌদ্ধর্মাও বৈষ্ণবধর্মের অভিযান। প্রাচ্য হইতে ত্তায় চেট গিয়াছিল যখন মুসলমানেরা স্পেন জয় করে—ভাহারই ফল হইয়াছিল ইউরোপে ক্যাথলিক অভ্যুত্থান। চতুর্থ চেউ--আধুনিক যুগে জার্ম্মান দর্শনের ভিতর দিয়া ইউরোপে বেদাস্তের প্রচার। যাহারা বলেন ভারতীয় সভ্যতার "প্রাণশক্তি কীণ হইয়া আসিয়াছে" তাঁহাদের সেটা দ্বিবিভ্রম। এহিক জীবনের চূড়ান্ত অধংপতনের অবস্থাতেও ভারতীয় সভ্যতা জগজ্ঞাের যে অভিযান গারম্ভ করিয়াছে ভাষা অভীব বিস্ময়কর। পাশ্চাড্যের সমস্ত দার্শনিক চিন্তার উপর ্রদান্তের প্রভাব সুস্পষ্ট। ভারতের যোগ সাধনার দিকে পাশ্চাত্য মন ক্রমশঃ বেশী বেশী আকৃষ্ট ংটাতেছে। আধুনিক ইউরোপের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক Bergsonএর মত সম্বন্ধে Grant Duff

বলিয়াছেন—"His vital urge is a clever assimilation and adaptation of the Tantric notion of Siva Shakti to European tastes."

আদর্শ মানব সমাজ গঠন করিতে হউলে দর্শন ও ধর্মকে তাহার আরম্ভ ও ভিত্তি করিতেই হুটবে; কারণ কেবল এইগুলিই মূল সত্যের সন্ধান দিতে পারে। ইহাদের প্রাধান্ত দূর করিবার সকল চেষ্টা বার্থ হইতে বাধা। মান্তুষ সকল সময়েই সভ্যের সন্ধান করিবে কারণ ঐটি হইতেছে ভাহার জাগ্রত চৈতক্তের অপ্রতিরোধ্য নীতি; মার মান্ত্র্য যাহাকে সত্য বলিয়া জানিবে ভাহাকে ধর্মে পরিণত করিবেই। দর্শন হইতেছে বৃদ্ধির দারা মূল সত্যের সন্ধান এবং ধর্ম হইতেছে মামুষের জীবনে কার্যাতঃ সেই সভাকে প্রয়োগ করিবার প্রয়াস! আজও কেছ কেছ বলিভেছেন . \* বে. ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার দিন ফুরাইয়া গিয়াছে—জগতে ইহার প্রাধান্ত ছিল ধনিকতম্বের যুগ পর্যাম. ঐ তন্তের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে আধান্ত্রিকতা বর্জিত হইবে। কিন্তু ধনিকতন্ত্রের যুগ ত তারন্ত হইয়াছে সেই দিন, বিজ্ঞানের কল্যাণে যখন large scale production, বৃহৎ আয়তনে উৎপাদ্দ আরম্ভ হইল তথনই ধনিকতন্ত্রের আরম্ভ হইল। তাহার পূর্বের কি ধন্ম বা আধ্যাত্মিকতা জগতে ছিল না? ভারতের প্রাচীন পল্লী জীবনে গ্রামবাসী নিজেদের জমি চাষ করিত, নিজেদের কূটীর শিল্প চালাইত-প্রামের সকল লোক মিলিয়া গ্রামের সকল সাধারণ কার্য্য পরিচালনা করিত এবং নিজেদের আয়ের কভকটা অংশ সরাসরি রাজাকে খাজনা দিও। ইহা ধনিকভস্ত নতে. সমাজতন্ত্র বা ক্যানিজিমএরই আদিম রূপ-কিন্তু ইহার সহিত ধর্ম বা আধ্যাত্মিকতার কোন বিরোধই ছিল না---বরং ধর্মাই ছিল ভাষার ভিত্তি ৷ রুশিয়ায় আজ যে ধর্মা-বর্জ্জিত সমাজতন্ত্রের পরীকা হইতেছে সে পরীকার ফল এখনও বাহির হয় নাই, আর তাহার লকণও খুব ভাল দেখা যাইতেছে না-কিন্তু ইহার পূর্বের ক্যানিজিনের অনেক পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে এবং দেখা গিয়াছে যে, ধর্মাও আধ্যাত্মিকতার সহিত যে-গুলির নিবিড সম্বন্ধ ছিল –যেমন বৌদ্ধ সভ্য, Christian Communes-এইগুলিই দর্বাপেক। অধিক স্থায়ী এবং ফলপ্রসূ হইয়াছে। মার্কস্ যে ধর্ম-বর্জ্জিত সমাজতন্ত্রের পরিকল্পনা করেন তাহার ভিত্তি শুধ জীবনের সত্যকেই ধরিয়াছে, আত্মার সত্তাকে অস্বীকার করিয়াছে অথবা তাহাকে অজ্ঞাত বা অজ্ঞেয় বলিয়া এক কোনে ঠেলিয়া রাখিয়াছে। এখন তাহার। সেই অতিমাত্রতা হইতে ফিরিতে আরম্ভ করিতেছে। প্রাচ্য আত্মার স্ত্যের উপরেই সর্ববাপেকা বেশী জ্বোর দিয়াছে, এবং কিছুকাল, অস্ততঃ ভারতবর্ষে, আর সব ছাড়িয়া কেবল দেই সভাটিকেই ধরিয়াছে, জীবনের সম্ভাবনা সকলকে অবহেলা করিয়াছে, অথবা জীবনকে সঙ্কীর্ণ ক্ষুদ্র সীমার মধ্যে গণ্ডীবন্ধ করিয়া রাখিয়াছে। প্রাচাও এখন এই আত্মাত্রতা হইতে ফিরিতে আরম্ভ করিতেছে। পাশ্চাত্য জাতি আত্মার সত্য এবং অধ্যাত্ম-সম্ভাবনা-সকল সম্বন্ধে পুনর্জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে; প্রাচ্য জাতি জীবনের সত্য সম্বন্ধে পুনর্জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে এবং তাহার অধ্যাত্মজ্ঞান-সম্পদকে নৃতনভাবে জীবনের উপর প্রয়োগ করিতে উন্নত হইয়াছে। শ্রীমারবিন্দের মতে, এই যে প্রভেদ ইহা হইতেছে কুত্রিম। আত্মাই যথন মূলগত সভ্য তথন জীবন-কেবল ভাহারই

অভিব্যক্তি হইতে পারে; কিন্তু এখন আমরা জীবনের যে-স্বরূপ দেখিতেছি তাহাতে আত্মার প্রকাশ সম্পূর্ণ নহে, মামুষের দেহ, প্রাণ, মন তাহার আত্মাকে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিতেছে আবার তাহাকে অনেকটা প্রচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। মামুষকে জ্ঞানে বর্দ্ধিত হইতে হইবে যতক্ষণ না এই অসম্পূর্ণতা দূর হয়, মামুষের দেহ, প্রাণ, মন অধ্যাত্মশক্তি ও গুণে কিন্দিত হয় এবং শেষ পর্যান্ত ভাহার মধ্যে আত্মার অভিব্যক্তির সর্ববাঙ্গ-স্থলর যন্ত্র হইয়া উঠে। দিব্য জীবনের পরিপূর্ণতায় বিকশিত হইয়া উঠা—ইহাই হইতেছে মান্র জীবনের সভ্য নীতি —পার্থিব জ্ঞাবনকে দিব্য জীবনের রূপে গড়িয়া তোলা—ইহা হইতেছে মামুষের ক্রমবিবর্ত্তনের প্রকৃত অর্থ ও লক্ষা। শ্রীঅরবিন্দ Arya পত্রিকায় যে দার্শনিক তত্ত্ব প্রচার করিয়াছেন্দ্ এইটিই হইতেছে তাহার মূল কথা।

এই সত্যকে তত্ত্বিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত করা প্রয়োজন, দার্শনিক তথ্যকেই আর সব কিছুর ' ভিত্তি করা প্রয়োজন—সেই জন্মই জীঅরবিন্দ "Life Divine" শীর্ষক নিবন্ধকেই প্রথম স্থান দিয়াছেন। জগতের দার্শনিক সাহিতো এই গ্রন্থখানি হইয়াছে একটি অপরূপ জিনিষ। আত্মা, মন ও জীবন সম্বন্ধে, সচিচদানন্দ ব্রহ্মা সম্বন্ধে বেদান্তের শিকা লইয়াই ইহার আরম্ভ। কিন্ত সাধারণতঃ বেদান্তের যে ব্যাখ্যা করা হয়, তাহাতে জীবনকে অস্বীকার হয় এবং এই ব্যাখ্যা শঙ্করের মায়াবাদেই চর্মে উঠিয়াছে। সর্বর্গ থলিদং ব্রহ্মা, "এই সবই ব্রহ্মা," এই সতা হইতে আরম্ভ করিলেও শেষ পর্যান্ত মায়াবাদ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, এই জগৎ ব্রহ্ম নহে, ইহা অ-ব্রহ্ম: অনাতা। শ্রীঅর্বিন্দ এই স্ব-বিরোধী মত গ্রহণ করেন নাই। শঙ্করের মায়াবাদের প্রতিবাদ ইতিপুর্নের অনেকেই করিয়াছেন—কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ যেমন সম্পূর্ণভাবে ইহার প্রভাব অতিক্রম করিয়াছেন এমনটি আর ইতিপূর্বে কখনও দেখা যায় নাই। রামান্থুকের অনুসরণ করিয়া 🕮 মরবিন্দ শঙ্করের বিরোধী মতবাদ প্রচার করিয়াছেন—এরূপ কথার মূলে কোন সভা নাই। কারণ বস্তুতঃ পক্ষে রামামুদ্ধ অপেকা শঙ্কারের সহিত্ই শ্রীমরবিন্দের মিল বেশী। কারণ রামামুদ্ধের মতে জীব হইতেছে ভগবান হইতে স্বরূপতঃ ভিন্ন, উভয়ের মধ্যে ভেদই সব, অভেদ কোথাও নাই— আর শ্রীঅরবিন্দ শঙ্করের স্থায়ই বলিয়াছেন যে, জীব ব্রহ্মাই। শঙ্কর জ্বগংকে ব্রহ্ম বলিয়া স্বীকার করেন নাই, এ অরবিন্দ বলিয়াছেন জগণও এক্স-এইখানেই শঙ্করের সহিত এ অববিন্দের পার্থক্য। রামানুক্ত প্রভৃতি বৈষ্ণবাচার্য্যগণ জগতের যে বাস্তবতা স্বীকার করেন, শঙ্করের সহিত তাহার তফাং থব বেশী নহে-কারণ শঙ্করও জগতের বাবহারিক সত্তা স্বীকার করিয়াছেন। বৈষ্ণবদর্শনগুলির ভিত্তি সাংখ্য দর্শনের উপর-একধা সত্য নহে, ভাহাদেরও ভিত্তি হইতেছে বেদাস্ত। রামারুজ, নিম্বার্ক, মাধ্ব-এঁরা সকলেই বৈদান্তিক। বস্তুতঃ, আমাদের দেশে সাংখ্যমতের প্রভাব অনেক পূৰ্বেই প্ৰায় লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। গীভায় আমরা দেখিতে পাই জ্ঞানযোগ বলিতে সাংখ্যকেই বুঝা হইয়াছে। কিন্তু বৌদ্ধ দর্শনের প্রচারের ফলে সাংখ্যমত চাপা পড়িয়া যায়—তাহার পর আবার যখন হিন্দুদর্শনের অভ্যত্থান হয়-তখন শল্পর কর্তৃক ব্যাখ্যাত বেদাস্তই প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল, এখন জ্ঞানযোগ বলিতে এই বেদান্তই বুঝায়, সাংখ্য নহে। এই বেদান্ত ও জ্ঞানযোগের

প্রচলিত মত এই যে, এই জগং অবিভা বা অজ্ঞানের সৃষ্ট, ইহার স্বরূপ হইতেছে তঃখময়, মানুষের সাধনার লক্ষ্য হইতেছে এই জগতে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ নিবারণ করা, এই জগৎকে এমন ভাবে ছাড়িয়া যাওয়া যাহাতে আর কথনও এখানে ফিরিয়া আসিতে না হয়। অদৈত, বিশিষ্টাহৈত, হৈতাহৈত—সকলেরই এই মত। শঙ্করের সহিত রামান্তর প্রভৃতির প্রভেদ এই যে, শঙ্করের মতে জগং আদৌ সৃষ্ট হয় নাই উহা অবিজা-কল্পিত, ইহার অস্তিত্ব কেবল মানুষের মনে—যতকণ অজ্ঞান আছে ততকণই ইহার অস্তিম; অন্যান্যের মতে জগৎ বস্তুতঃ সৃষ্ট হইয়াছে 🗰 কিন্তু কার্য্যতঃ এই তুই মতে বিশেষ কোন প্রভেদ নাই-কারণ উভয় মতেই এই জগতের মূল হইতেছে অবিদ্যা-এবং ুএই জগৎকে ছাড়িয়া যাওয়াই মানব জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য। শঙ্করের মত—জীব জগৎকে ছাড়াইয়া ব্রহ্মলীন হইবে, বৈষ্ণবাচার্যাগণের মতে জীব জগণকে ছাড়াইয়া-গোলকে বা বৈকুঠে খ্রীভগবানের সারিধ্যে চির-আনন্দে বিরাজ করিবে। কিন্তু 🗐 অরবিন্দ দেখিয়াছেন, মানব জীবনের যাহা লক্ষ্য যাহা পূর্ণতম পরিণতি তাহা হইবে এই জগতে, এই মাটির পৃথিবীতে—অন্ত কোথাও নহে। তিনি দেখিয়াছেন—এই জগৎ মিথা নহে, মায়া নহে, অবিলা প্রসূত নহে—এই জগতের প্রতি অষু প্রমাণু সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের দারা অনুস্থাত। তাঁহার এই মত তিনি কোনও দর্শনশাস্ত্র বা দর্শনা-চার্যোর অন্তুসরণ করিয়া পান নাই—স্বয়ং ভগবান তাঁহার এই দৃষ্টি খুলিয়া দিয়াছিলেন যথন তিনি আলিপুর জেলে বন্দী ছিলেন। তাঁহার সেই সময়কার অনুভূতি সম্বন্ধ তিনি তাঁহার স্থ্রিথ্যাত "উত্তরপাড়া অভিভাষণে" বলিয়াছেন.

"তারপর তিনি আমার হাতে গীতা দিলেন। তাঁর শক্তি আমার মধ্যে প্রবেশ করল এবং আমি গীতার সাধনা অন্তুসরণ করতে সক্ষম হলাম।……দেখলাম আমি আর জেলের উচ্চ দেওয়ালের মধ্যে বন্দী নই ? আমাকে ঘিরে রয়েছেন বাস্থদেব।……আমার পালন্ধ-স্বরূপ যে মোটা কম্বল আমাকে দেওয়। হয়েছিল তার উপর শুয়ে আমি উপলব্দি করলাম ঞ্জিক্ষ আমাকে বাহু দিয়ে জাঁজ্মে রয়েছেন; সে বাহু আমার বন্ধুর, আমার প্রেমাস্পদের। তিনি আমার যে গভীরতর দৃষ্টি খলে দিয়েছিলেন, এইটিই হয়েছিল তার প্রথম ফল। জেলের কয়েদিদের দিকে আমি চাইলাম— চোর, খুনী, জুয়াচোর এদের দিকে যেমন চাইলাম আমি বাস্থদেবকেই দেখতে পেলাম, সেই সব তমসাভক্ষ আত্মা ও অপব্যবহৃত দেহের মধ্যে আমি নারায়ণকেই দেখতে পেলাম।"

তাঁহার এই দিব্য দৃষ্টি লইয়া তিনি বৃঝিয়াছেন যে, শঙ্কর, রামানুক্ত প্রভৃতি আচার্য্যগণ যে-সব মত প্রচার করিয়াছেন—বহুকাল হইতে যে-সবের মধ্যে তীব্র দল্ব চলিয়া আসিতেছে, সে-সব মত প্রকৃত পক্ষে হইতেছে একটি সমগ্র সত্যের এক একটি দিকের আভাস। সেই সমগ্র সত্যের মধ্যে তিনি স্কল মতের যে সমন্বর পাইয়াছেন, তাঁহার Essays on the Gita গ্রন্থে তাহা তিনি বিবৃত

<sup>ু</sup> রামামুজের মতে চিৎজাব ও অচিং লগং-- দুই-ই হইতেছে রক্ষ ১ইতে বরূপতঃ বিভিন্ন; আছা গেমন পেছ হইতে বিভিন্ন-রক্ষণ্ড তেমনি জাব ও লগং হইতে বিভিন্ন।

করিয়াছেন—সেই মত অনুসারে এক্স সতা; জীব এবং জ্বগৎ ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছুই নহে। ইহাই কি প্রাকৃত অদৈত নহে ? অনুভঃ ইহাই যে গীতার অদৈত, শ্রীজাবনিন্দ তাহা বিশাদভাবে বৃঝাইয়া দিয়াছেন। এই সমন্বয় ও সমগ্র দৃষ্টি স্থলভ নহে, গীতায় বলা হইয়াছে বাস্থদেবঃ সর্বনিতি স্মন্যা স্বছল্লভিঃ।

শঙ্কর প্রভৃতি আচার্যাগণ বেদাস্কের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন ভাহাতে জগতের সৃষ্টি হইয়াছে অবিলা বা অজ্ঞানের দারা। সাংখ্যমত অনুসারে অচিৎ জভমভাবা ত্রিগুর্ণমন্ত্রী প্রকৃতিই হইতেছে এই জগতের মূল। দার্শনিক তত্ত্বে দিক দিয়া এই ছুইটি মতে যে সূক্ষ্ম প্রভেদই পাকুক না কেন, কার্যাতঃ ও ব্যবহারিক সাধনায় বিশেষ কোন প্রভেদই হয় না। উভয় মত অনুসারেই এই জগৎ হইতেছে মূলতঃ অজ্ঞান ও তুংখের আগার, অধ্যাত্ম সাধনার দারা এই জগতের জীবন হইতে মুক্তি-লাভ করিতে হুইবে। শঙ্করের সহিত বৈঞ্বাচার্যাগ্রের প্রভেদ এই যে, শঙ্কর সাংখ্যেরই নাায় জ্ঞানকেই মুক্তির একমাত্র পদ্ধা বলিয়া নিৰ্দেশ করিয়াছেন, আর বৈঞ্চনার্চার্য্যগণ ভক্তির উপরই জোর : দিয়াছেন। শ্রীষ্মরবিন্দের বেদান্ত-ব্যাখ্যা হইতেছে এই যে, জগতের মূল শক্তি সজ্ঞান বা স্মবিদ্যা বা অচিৎ নহে—ভাষা ইইতেছে ভগবানের চিৎশক্তি, গীতায় যাহাকে পরা প্রকৃতি বলা ইইয়াছে। এই পরা প্রকৃতিই supermind বা বিজ্ঞানের ভিতর দিয়া আত্মা হইতে দেহ, প্রাণ, মনকে প্রকট করিয়াছে-এই বিজ্ঞানই সৃষ্টিকে ধরিয়া রাখিয়াছে, মান্তুষের মন বিকশিত হইয়া যখন এই অতি-মানস বা বিজ্ঞানে পরিণত হউবে তথনই মানুষ জগতের প্রকৃত অধ্যাত্ম সতো উপনীত হউতে পারিবে এবং জীবনের উচ্চতম নীতিতে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে। আত্মাবা একা হইতেছে সচ্চিদানন্দ, তাহার সহিত জগতের কোন অলজ্যা বিরোধ নাই; কেবল এখন আমবা জগংকে অজ্ঞানের চক্ষতে দেখিতেছি, এইটিই প্রকৃত মায়া, আমাদিগকে জ্ঞানের চক্ষু দিয়া জ্ঞগণকে দেখিতে হইবে। আমাদের অজ্ঞানও হইতেছে জড়ের নিশ্চৈতক্ত হইতে পূর্ণ চৈতক্তে উঠিবার মধ্যবর্তী জ্ঞর, ইহা জ্ঞানেরই একটি পূর্ণ অবস্থা। মানুষ যাহাতে পূর্ণ চৈতত্তে উপনীত হইতে পারে, মানব জীবনে আধ্যাত্মিকতা প্রকট করিতে পারে, জন্মের পর জন্ম সে তাহারই স্থয়োগ লাভ করিতেছে। শ্রীঅরবিন্দ পাশ্চান্তা বিবর্তমবাদ স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু তাহার মূল সভাটি দেখাইয়া দিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন যে, জগতে সচিদানন্দ এক্ষকে প্রকট করিবার জক্মই জড়ের মধ্যে বীজরূপে দেহ, প্রাণ, মন অনুস্যুত হইয়াছে এবং সেখান হইতে বিবর্তনের দারা ভাহারা ক্রমশঃ বিকশিত। হইতেছে। এই বিকাশের চরম পরিণতি ও চূড়া হইতেছে অধ্যাত্ম-জীবন, The life divine. \*

এই সকল সত্য যে ভারতের প্রাচীন বৈদান্তিক সত্যের বিরোধী নহে তাহ। দেখাইবার জন্ম শ্রীষ্মরবিন্দ Arya পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে বেদ, উপনিষদ ও গীতার ব্যাখ্যা প্রকাশ করেন।

<sup>\*</sup> কোরাণের মধ্যে আমরা এই গজীর অহংপূর্ণ কথাট পাই---

<sup>&</sup>quot;Youma tubaddalul ardu ghair alard"

<sup>&#</sup>x27;'দেদিন এই পৃথিবীই এক নুভনতর পৃথিবীতে পরিণত হইবে।''

আর দার্শনিক সভ্যকে যদি জীবনে প্রয়োগ করিতে না পারা যায় তাহা হইলে ভাহার কোন মূলাই পাকে না, সেই জন্ম শ্রীঅরবিন্দ The Synthesis of Yoga নামক নিবন্ধে বিভিন্ন অধ্যাত্ম-সাধনার স্বরূপটি প্রকাশ করিয়া তাহাদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করিয়াছেন, মানুষ কেমন করিয়া তাহার বাহ্য ও আভ্যস্তরীণ জীবনকে গঠন করিয়া পূর্ণ দিবাজীবনে উপনীত হইতে পারে তাহার ব্যবহারিক প্রণালীটি দেখাইয়া দিয়াছেন। যাহারা আধ্যাত্মিকতা ও অধ্যাধ্যসাধন হইতে দুরে থাকিতে চান ভাঁহাদের একটি সাধারণী অজুহাত হইতেছে এই যে, নানা মুনির নানা মঙ, আমরা কোন পথের অমুসরণ করিব ? কিন্তু এই নানা মতেরও সার্থকতা আছে—সমগ্র সত্যকে মান্তুষ একেবারেই ধরিতে পারে না, তাই এক সময়ে এক একটা দিক ধরিয়া তাহার চরমে যাইডে হয়, তাহার পর আঁদে একটা সমন্বয়ের যুগ তখন মাতুষ সভ্যকে অনেকটা সমগ্রভাবে ধরিতে পারে। শঙ্করের মত ওুসাধনা এইরূপই একটা ঐকান্তিক ধারা—তহাির মূল রহিয়াছে উপনিষদে। শঙ্কর কেবল সেই বৈদান্তিক সত্যের একটা দিকের উপর অতাধিক জোর দিয়াছিলেন, এবং তাহার ফলে ভারতের জাতীয় জীবনে যতই সাময়িক ক্ষৃতি হউক. সমগ্র মানব জাতির অধ্যাত্মজীবন বিকাশের জন্ম তাহারও প্রয়োজনীয়তা ছিল! শঙ্কর নিশুর্ণ ব্রহ্মের উপর, ব্রহ্মের নিশ্চল শান্তি, নীরবতা, ঐক্য, নিজ্জিয়তার উপরেই জোর দিয়াছিলেন। অক্তদিকে পাশ্চাত্য জ্বগৎ ব্রহ্মের যে dynamism এর দিক, বহুত্ব, সক্রিয়তা, শক্তির দিক তাহার দিকেই অতাধিক জ্বোর দিয়াছে। কিন্তু কর্শ্বের ভিত্তি স্বরূপ যদি আত্মার শাস্ত-প্রতিষ্ঠা না থাকে, দে কর্ম হয় তুঃখ ও দ্বন্দে পূর্ণ এবং অশেষ অনিষ্টকর। পাশ্চাত্য জগত ইহা এখন উপলব্ধি করিয়াছে বলিয়াই প্রতিক্রিয়া স্বরূপে শঙ্করের বেদান্ত সেধানকার চিন্তা-শীল ব্যক্তিগণকে এমন ভাবে আকর্ত্ত করিতেছে।

শ্রীষ্মরবিন্দ উপনিষদের সেই প্রাচীন সত্য প্রচার করিয়াছেন যে, ব্রক্ষের সগুণ ভাব ও নিশুর্ণ ভাব, সক্রিয়তা ও নিজ্ঞিয় শাস্তি—ছুইই সমান ভাবে সত্য; যখন মামুষ ইহা উপলব্ধি করিবে, যখন জাহার বাহিরের কর্ম ভিতরের শাস্ত অধ্যাত্ম প্রতিষ্ঠা হইতে উৎসারিত হইবে, তখনই তাহার জীবন ও কর্ম দিব্য হইয়া উঠিবে। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার জীবনে পরীক্ষা দারা প্রমাণ করিলেন যে, যত রকম অধ্যাত্ম-সাধনা আছে, সাধারণতঃ যাহাদিগকে পরস্পরের বিরোধী বলিয়া মনে করা হয়—ভাহাদের প্রত্যেক্টির মধ্যেই সত্য আছে—যত মত, তত পথ। শ্রীরামকৃষ্ণ এই যে সকল সাধন-প্রণালীর ঐক্যটি দেখাইয়া দিলেন, তাহাকে ভিত্তি করিয়া, সকল সাধনার বহিরক্স দিকগুলিকে ছাড়িরা তাহাদের মূল শক্তি আহরণ করিয়া যে সর্ব্বযোগ-সমন্বয় তাহাই শ্রীষ্মরবিন্দের যোগ।

# সমাধান

## হিমাংশু রায়

গভীর চিন্তামগ্র বীরু।

দামিনী নিঃশব্দে তাহার কাছটিতে আসিয়া বসিল; সে টের পাইল না। কিছুক্ষণ নীরবে কাটিলে পর দামিনী কহিল, শুনলে, সাহেবকে গিয়ে ধর এবার।

বীরু আত্মন্থ হইয়া একটু নড়িয়া বসিল।

আমায় কিছু বলছিলে ?

হাঁ। বলছিলাম ধর্মঘট করা আমাদের ক্রাজ্ব নয়। সপ্তাহ ঘুরে গেল; স্থুখ তো দূরের কথা, ছঃখই তো দেখছি দিন-দিন চরমে।গয়ে উঠছে। আগে ছবেলা, ছমুঠো ভাত জুটতো, এর কলাগে দেখছি তাও জোটা ভার হয়ে উঠেছে!

বীরু কথা কহিল না।

দামিনী পুনরপি কহিল, আমি বলি কি সাহেবকে বলে কয়ে.....ত্মি তো আর সভিয় ইচ্ছে করে ওর মধ্যে যাওনি, দশ জনের কথাতেই না জড়িয়ে পড়েছো। বুঝিয়ে বললে সাহেব নিশ্চয়ই বুঝবেন। দেখ খুসী হবেন কত।

বীরু কয়েক মুহর্ত মৌন থাকিয়া কহিল, তা কি করে হবে।

पामिनी क्रेयर छेक इहेग्रा कहिल, (कन हरत ना छनि १

তুই জানিস নে দামিনী মৃত্যুপণ করে আমরা সংগ্রামে নেমেছি। যদিন না আমাদের দাবী গ্রহণ করা হয় তদিন.....

তদ্দিন আমাদের হাওয়া খেয়ে বাঁচতে হবে! বিজ্ঞাপে মুখটা ভরাইয়া লইয়া দামিনী বলিয়া উঠিল। বুদ্ধিকে বাহবা দিতে হয় বটে!

বীরু সপ্রতিভ-কণ্ঠে কহিল, রাগ করিসনে দামিনী। প্রয়োজন হলে আমাদের সবকিছু করতে হবে—প্রাণ উৎসর্গ পর্যাস্ত। শিক্ষিত বড় বড় বাবুরা তো তাই বলেন!

তা বলবেনই। তাদের যে ছবেলা রাজভোগ মিলে।

ওদের তুই অমন করে বলিসনে। ওরা মান্ত্র নন, দেবতা। বলিতে বলিতে সে যুক্তকর কপালে ঠেকাইল।

চঙ দেখে আর বাঁচিনে! মুখ ঝাড়া দিয়া দামিনী কহিল। জা যদি হোত তা হলে লক্ষা-চড়া কথা বলার সঙ্গে ডালভাতের ব্যবস্থাও করতেন তারা।

সে দোষ তাদের নয়, আমাদের। এতকাল যে পাপ আমরা করে এসেছি ভার প্রায়শ্চিত্ত তো করতে হবে ? এ হচ্ছে ভারই স্টুচনা। বাঃ চমৎকার।

ঠাট্টা নয়; খুব সন্তি। অজ্ঞতার শেষ ধাপে আমরা দাঁড়িয়ে। তারা ঠেলে ফেলে দিয়েছে, বাঁধা দেয়নি; অমাসুষিক অত্যাচার করছে, শক্ত হয়ে দাঁড়াইনি; বা দাবী করেছে, দিয়েছি, দাবী করিনি কখনও। এমনি করে, কতকাল কে জানে, পরাজয় স্বীকার করে এসেছি আমরা। আত্মশক্তি সম্বন্ধে সচেতন হইনি কোনদিন। ক্লীবছকে এমনি ভাবে বরণ করে নেওয়া পাপ নয় কি পূ শতাব্দীর পুঞ্জীভূত অপরাধ কি এতদিনে ধুয়ে মুছে যাবার পূ

এসব দেবভারা বলেছেন, নয় ?

ši i

তাই !

তাই কি গ

তাই আজ সারাদিনে একমৃঠি ভাতও মুখে উঠেনি।

ছি ছি, কেন তুই তাদের ভূল বৃঝছিস দামিনী। মৃত্র তিরস্কারের স্থরে বীরু কহিল।

মানুষের স্বভাবই ওই; দেবতাদের তারা চিরকালই ভূল বুঝে আসছে। বলিয়া সে গন্তীর-মুখে উঠে গেল। •

ধর্মঘটের দ্বিতীয় সপ্তাহ। শ্রামিকদের ক্রেমবর্দ্ধমান অসহিফুতা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে! তীব্র দারিদ্রোর খালায় তাহারা হতোদ্দম বিমর্থ হইয়া পড়িয়াছে। যতথানি উৎসাহ ও সাফল্যের আশা লইয়া তাহারা কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিল, আদ্ধ তাহারা অনেকথানিই অন্তর্হিত হইয়াছে বলিলে ভূল বলা হইবে না। নিদ্ধেদের সদ্ধীণ পরিধির মধ্যে বাঁচিয়া থাকা তাহারা শ্রেম বলিয়া মনে করিতেছে। শ্রামিকদের উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতা এখন আর তাহাদের মনের গোপন স্থানটিতে শিহরণ তোলে না। একান্ত অনাবশ্যক—নিতান্তই হুজুগ বলিয়া মনে হয়।

ক্রীক একট্ স্বতন্ত্র। সে অভিমান করে; রাগ করে না! দারিস্তা তাহাকে পীড়ন করে; সে পীড়িত হয় না। স্বাই তাহাকে সমীহ করিয়া চলে। প্রশংসমান দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকে তাহার নির্ভিরশীল চোধের দিকে।

সেদিন পথে বীরুর সঙ্গে লোচন খুড়োর দেখা। লোচন খুড়ো কাতরভাবে বলে, আর তো এ পোডাদেহে সয় না বাৰা, যা হোক একটা কিছু ঠিক করে ফেল।

বীরু তাহার নিজস্ব হাসিট্কু ঠোঁটের কোণে টানিয়া আনিয়া বলে, হবে খুড়ো, সব হবে, হুটো দিন আর সবুর কর।

ছুটো দিন! হতাশ হইয়া পড়ে সে। তার আগেই যে ছেলেমেয়ে নিয়ে শুকিয়ে মরতে হবে।

कि रव वन भूर्रफ़ा! छे<मारिक कतिवात वार्ष राष्ट्री करत वीकः। मन्नरव वनरामे कि मन्ना इतः ? লোচন খুড়ো কথা কহে না; স্কর হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে।

বীরু তভক্ষণ পথচলা সুরু করে।

বীরুর আজকাল অনেক কাজ। সারাদিনের মধ্যে সে নিঃশ্বাসচ্কু কেলিবার অবসর পায় না। শ্রমিক নেতাদের সঙ্গে তাহাকেও বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া ফিরিতে হয়। এদিক ওদিক ছুটাছুটি করিতে হয়। এমন কি ইতিমধ্যে তাহাকে কার্য্যবাপদেশে সহরে পর্যান্ত যাইতে হইয়াছিল।

আজ যথন বীরু বাড়ী ফিরিল তথন বেশ খানিকটা রাত হইয়াছে। ঘরের ভিতর প্রবেশ করিতেই দামিনী একপ্রকার ছুটিয়া আসিয়া তাহার পায়ের উপর আছাড় খাইয়া পড়িয়া অঞ্চরুদ্ধ-কঠে কহিল, ওগো যে করেই হোক ছেলেকে আমার বাঁচাও। বাছা যে আমার কেমন করছে!

স্ত্রীর আকস্মিক কান্নাকাটিতে বীরু অভিভূত হইয়া পড়িল। ক্ষণকাল নিস্তব্ধে কাটিলে পর সে কহিল, চল, দেখি কেমন আছে ও।

ছেলেটার শ্বর—বীরু ইহা যথাসময় শুনিয়াছে কিন্তু কান দেয় নাই। আর সময়ই বা কই ভাহার। তবু সে ভাবে তাহার ভয়ানক অক্সায় হইয়া গিয়াছে। এতদিন ধরিয়া ছেলেটা ভূগিতেছে একবার সে চাহিয়াও দেখে নাই। মনে মনে সে যথার্থ অমুতপু হয়।

ছেলেটা ধুকিতেছিল। জীবন-দ্বীপের যেটুকু তেল অবশিষ্ঠ আছে ইহার জোরে সে কোনমতে টিকিয়া আছে বীরু দোরগোড়া থেকে কয়েক সেকেণ্ড অনিমেষে ছেলের মুখের দিকে তাকাইয়া রচিল। আরপর আন্তে আন্তে ছেলের শ্যাপার্শ্বে আসিয়া বসিল। দামিনী ৰসিল মেঝের উপর।

মৌন মৃহূর্ত্ত একে একে সরিয়া যাইতেছে।

ওদিকে সন্ধ্যা নামিয়া আসিতেছে। অস্তমিত সূর্য্যের বিদায়-বেদনায় বাহিরের জীব-জগৎ বিষয় ; ততোধিক বিষয় এ ভিনটি প্রাণী।

বীরু ছই হাট্র উপর মাথা গুজিয়া ভাবিতেছে—অসংবদ্ধ চিস্তা কতকটা। ঔষধ তো দূরের কথা, জল ছাড়া ছেলেটার মুখে আজ পর্য্যস্ত কিছু পড়িয়াছে কিনা সন্দেহ। নিশ্চিত মরণের সুথে সে আগাইয়া চলিয়াছে। চির সুষ্প্তির কোলে হয়তো এলাইয়া পড়িবে শেষরাতের দিকে।...

নাঃ ভাবিতে বীরু ভয়ানক ক্লেশ বোধ করে। মাধাটা টনটন করিয়া ওঠে। বা হাত দিয়া দে কপালের তুপাশ চাপিয়া ধরে।

বেশী দিনের স্মৃতি নয়; বীরুর পরিকার মনে পড়ে, আসন্ত্র মাতৃত্বের গর্বেব ও আনন্দে বিভোরা দামিনীর হাস্তোজ্জল মুখের দিকে চাহিয়া সে একদা কহিয়াছিল, বল তো কি হবে ?

मामिनी मत्राम मतिया शिया विनयाष्ट्रिल, ८५९!

ভারপর তাহার কানের কাছে কান লইয়া সে চুপিচুপি বলিয়াছিল, ছেলে।

वीक मानत्म माग्र मिग्राছिन।

হাঁ ছেলেই হবে! পরে দৃপ্তকণ্ঠে কহিয়াছিল, ওকে আমি নিজের হাতে বড় করব; লেখা-পড়া শিথিমে মানুবের মত মানুষ করে তুলব। ও আমাদের মুখ উজ্জল করবে একদিন দেখিল। বীরুর বুকের ভিতরটা মোচড় দিয়া উঠিল।

তাহার সেই ছেলে আজ মৃত্যু যাত্রী। আর সে নির্লিপ্ত দর্শক!

অদৃষ্টের নির্মাম পরিহাস !

তাহার চোথ হুইটি খালা করে। হুই ফোটা জ্বলও গড়াইয়া পড়ে বুঝি।

সহসা সে মুথ তুলিয়া ছেলের ম্লান-পাণ্ড্র মুখের দিকে তাকায়। তাহার ঠোঁটের কোনে হাসি। সহজ সরল নয় থেন ? পিতার অক্ষমতার প্রতি প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপের রেশ ইহাতে ?

বীকর বুকের ভিতরটা আরেকবার মোচড় দিয়া উঠিল।

বীরু সোজা হইয়া বসিল।

দামিনী এতক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়াছিল। এবার উচ্ছুসিত আবেগে কাঁদিয়া ফেলিয়া কহিল, গুকে তোমার বাঁচাতে হবে। তোমার ছটি পীয়ে পড়ি। সাহেবের কাছে যাও, তিনি ভোমায় নিশ্চয়ই সাহায্য করবেন। যাও লক্ষ্মীটি।

বীরু ইহা শুনিতে পাইল কিনা বোঝা গেল না। অফামনস্ক হইয়াসে বাহিরের দিকে তাকাইয়াছিল।

কি একটা পাখি ঝট-পট শব্দ করিতে করিতে উঠিয়া গেল।

হঠাং বীরু উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, ভয় নেই দামিনী ওকে আমি বাঁচাবই। ও যে আমার.....

বাকীটুকু স্পষ্ট শোনা গেল না। উন্মত্তের মত ছুটিয়া সে বাহির হইয়া গেল।

ঘণ্টা খানেক পর বীরু ফিরিয়া আসিল। সর্ববাঙ্গে তাহার অসন্থ ব্যথা। কপালের খানিকটা কাটিয়া অবিরত রক্ত গড়াইতেছে। অস্তবে গ্লানি; অপমানের ডিক্ত দ্বালা।

সাহেব তাহাকে সম্মানিত করিয়াছে সবুট পদাঘাতে!

📞 চোখ তৃইটি বীরুর রক্তজ্ঞবা।

দামিনী ভীত-সম্ভ্রস্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করিল, ওকি ভোমার কপাল কাটল কি করে ?

বীরু ইহার কোন জবাব না দিয়া বতকটা আপনমনেই কহিতে লাগিল, না না ওর মরাই উচিত। কি হবে বেঁচে থেকে ? এমনি পদাঘাত, দারিন্দ্রের এমনি স্বালা তো ওকেই একদিন সহ্য করতে হবে! পারবে ও ? হয়তো পারবে—পৃথিবীর আন্তাকুঁড়ে একটু খান ঠাই হয়তো ও করে নিতে পারবে। কিন্ধ কি প্রয়োজন এর ? মকক, শান্তি পাবে—চির শান্তি!.....

দামিনী কিছু বৃঝিতে না পারিয়া স্বামীর মূথের দিকে তাকাইয়া রহিল।

# ঘর-কর

#### ক্ষিতীন মিত্র

ছন্দময় কবিতার সাবলীল স্বচ্ছন্দ গতির মাঝখানে হঠাৎ ছন্দ পতনের ক্ষণিক দৈয়্যের মত, বিরাট কোলাহলের অন্তঃপুরে সে নিঃসঙ্গও। ও রিক্ততার ইঙ্গিত হানিয়াছে।

সদর রাজপথে, ট্রামলাইনের পাশে, মস্তবড় দেবদার গাছের তলায়, ঢাক্না সমেত ছোট্ট একটি ভাতের হাড়ি সামান্য কাত হইয়া প্রতিদিন পড়িয়া থাকে। কোমরের নীচটুকু কালোয় দেবদারুর গোড়াকে হার মানাইয়াছে, উপরের অংশটুকু লালে ময়লা মিশান। হাত থানেক দূরে আগুনে পোড়া কালো-কুৎসিৎ গোটা ছয় দশইঞ্চি ইট। কয়েকথানা আধ-পোড়া শুক্নো ডালা ঐ গাছটির শিকড় ভর করিয়া খাড়া হইয়া দাঁড়ান।

ট্রামে আপিদে যাতায়াতকালে প্রত্যহ এদের চোখে পড়ে একই অবস্থায়। তেমনি পরিপাটি ধূলায় পড়িয়া থাকিয়া এরা অলস দিন কাটায়। এদের মালিক নি\*চয়ই আছে। তাকে দেখিবার জন্য কৌত্হল ও জাগিল বটে, কিন্তু তার জের বড় জোর ডালহৌসী পর্যন্ত, তারপর দৈনন্দিন কর্ম-প্রবাহে তুচ্ছ আবর্জনার মত কোথায় তলাইয়া যায়।

সেদিন ট্রামে বসিয়া ঘটনাটী লক্ষ্য করলাম।...ভন্তলোকটি ট্রাম কোম্পানীর কোন কর্ম চারী হইবেন। কোম্পানীর সীমানার মধ্যে ঘর-করার চিহ্ন দেখিয়া বেশ একটু উষ্ণ হইয়া উঠিলেন। কিন্তু ছর্ভাগ্য এই যে, বিবাদ-উন্মুখ হইয়াও বিবাদীর সন্ধান পাইতেছিলেন না। অগত্যা আপন মনেই সশব্দ তিরস্বার শুন্যে উৎসর্গ করিতে করিতে ঐ হাড়িটির নিকট উপস্থিত হইলেন। বিবাদীর অপ্রতিবাদে সেটাকেই ভন্তলোকের বিচিত্র মুখ ভঙ্গিমায় বিব্রত হইতে হইল। অভিনয় এখানেই, যবনিকায় পৌছিতে পারিল না, ক্রমে সেটাকে পদ-সঞ্চালনে শতধা বিচ্ছিন্ন করিয়া আপন কাজে সরিয়া পিভিলেন।

রাজা মরিয়া গেলেই রাজ-সিংহাসন শুন্য পড়িয়া থাকে না। রাজ্যের সঙ্গে রাজার যেমন অবিচ্ছিন্ন সম্পর্ক গৃহস্থালির সঙ্গে তেমনি অটুট সম্বন্ধ, ভাতের হাড়ির। ঠিক পরের দিনই দেখিলাম, মৃত পুরাতনকে বদলী দিয়াছে নতুন, এই হাড়িটির জাঁকালো টক্টকে লাল নিজের অন্তিছের কথা আমাদের বড় করিয়া জানাইতেছে।

দিনের পরে দিন আসিয়া সেটাকে একটু একটু করিয়া প্রাচীনের পথে ঠেলিয়া দিতে লাগিল। কোমর পর্যস্ত যে রক্ত-বর্ণ ছিল কালিতে তা'বিবর্ণ হইল, ফিকে লাল হাড়ির তলাটি হইয়া দেখা দিল আগের হাড়িটির মত কালি-গোলা।

आरत्रक्षित्नत्र कथा।

হাসির ফাঁকে ফাঁকে আসে তার কারা। অঞ্জেল সজল মাটিতে জমা হইয়া কেমন গোল বাঁধাইল। ট্রাম আমার বাহক। বিপদগ্রস্ত হইতে হইল আমাকেই বেলী। অচল ট্রাম ছাড়িয়া অগত্যা বাসের কাঁধে চাপিয়া অনেকটা পথ অতিক্রম করা গেল। কিন্তু হঠাং জোর বৃষ্টি বর্ষণে, পাড়ার মুখে পা দিয়া পথে আট্কাইয়া গেলাম। পা' ছুটো হয়ত জল-কাদার অত্যাচার সহ্থ করিতে একেবারে নারাজ ছিল না, কিন্তু তুর্বল মাথাটি জল বহিতে ভড়কাইয়া গিয়াই মাথায় গোল পাকাইয়া তুলিল। আপাততঃ একটি ছাদওয়ালা ফুটপাথে মাথা গুঁজিয়া, অনাবশ্যক এবং অবিবেচক বাদলাকে সাধ মিটাইয়া দোষারোপ করিতে লাগিলাম।

গাল ভারি করিয়া ঝাল মিটানতো খুবই হইল, বৃষ্টি আরো ভারি হইয়া গাত্র-দাহ উপস্থিত করিয়া ছাড়িয়াছে। তিক্তভায় যথন মন ভরিয়া উঠিল তথন, তাকে কাড়িয়া লইল সমুখের সেই পরিচিত দেবদারু গাছটি, তার অনাড়পর গৃহস্থালির আদ্ভবাব লইয়া। অবশ্য, ঐথানেই আমার দৃষ্টি নিবদ্ধ রহিল না। চোথ ঘুরাইয়া এই অবসরে ভাল করিয়া প্রত্যক্ত করিলাম—যে ফুটপাথে ক্ষণিক আশ্রয় লইয়াই অস্ক্রিধায় অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছি, তাকে আশ্রয় করিয়া রচিত হইয়াছে কতগুলি পরিবার। ফুটপাথটির উপর এখানে-সেখানে দলে দলে অনেকগুলি মানুষ নিশ্চিস্তে শুইয়া, বসিয়া, ঘুমাইয়া আছে। বুঝিলাম, এরা কতগুলি পরিবারে বিভক্ত, একসঙ্গে যে কয়টি প্রাণী ব্লড় হইয়া আছে, তারা একটি নির্দিষ্ট পরিবারের অন্তর্গত। পথের কাঙাল এরা-সঙ্গতি না থাকিলেও সংসার আছে। এদের ছটো বাসা—দিনের বাসা সহর-ছড়ান পণ ও লোকের বাড়ী, রাতের বাসা নির্দিষ্ট পথের ফুটপাথ।

বেশ আছে এরা—উন্মুখ প্রকৃতির কোলে উলক্স জীবন। ঘুমের ঘোরে এদের ক্লাস্ত দেহ অবসন্ন, যে ভাবে খুদী পড়িয়া আছে, শৃঙ্খলার স্ক্র শাসন নাই। কেহ সোজা, কেহ এক-ভঙ্গ, কেহ কেহ ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিতে দেহ রাখিয়াছে, কারো পা কারো মাথা পর্যন্ত আসিয়া ঠেকিয়াছে। কেহ কুাসিতেছে, কেহ গান গায়, আর কেহ কেহ একটি মাত্র স্বলস্ত বিড়ি এক হাত হইতে অহা হাতে ত্রিয়া লইয়া বাদলাদিনের স্তেংসেঁতে আসরটী গরম করিয়া ত্রিয়াছে। অধিকাংশ লোকই দেহ গোপন করিয়া আছে। তাদের মাথা হইতে পায়ের আঙ্গ্ল পর্যন্ত নেকড়া বা কাঁথায় ঢাকা। উদ্দেশ্য সাধু, ইহাতে একাধারে ঠাণ্ডা ও মশা-নিবারণের সুব্যক্ষা হইয়াছে।

বৃষ্টির পশলা হইতে বাঁচিতে গিয়া নর-নারায়ণকে অবমাননা করিয়া ফেলিয়াছিলাম আর কি। লোকটা আগেই আমাকে লক্ষ্য করিয়াছিল। চট করিয়া সে বৃদিয়া পড়িয়া, নিজে বাঁচিয়া আমাকে পাপম ক্র করিল। হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—লাগেনিতো ?

বেচারী শুধু অভদ্র নয়—নিতাস্তই বেরসিক। ওর নিকট ছইতে মার্কিত প্রত্যুত্তর আশা না করিলেও সরল স্বাভাবিক একটা কথা শুনিতে পাইব ধারণা ছিল। হাসির বিনিময়ে লাভ করিলাম ভয়াত চাহনি। আমার কথাবাত য়ি যেন ঘাবড়াইয়া গিয়া, কাপড়ে কবরিত পাশের একটি প্রাণীকে আড়াল করিয়া বসিল।

বেচারীর সাবধানী মনের পরিচয় পাইয়া প্রথম হাসিলাম, তারপর আলাপের প্রলোভনে পায়ের উপর ভর করিয়া ওর পাশে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—এটা কে ?

আমার ছঃসাহসিক অগ্রগতিতে সে একেবারে মুসড়াইয়া গেল। তাকে নিরুপায় বিপদগ্রস্ত হইতে দেখিয়া নিজেই প্রশ্নটি ঘুরাইয়া বলিলাম—বর্ড, না?

অপরাধীর মত সে মাথা বাঁকাইয়া জানাইল—হাঁ।

আমিও দমিবার পাত্র নই। বলিলাম—এখানেই তোমাদের ঘর-কন্না চলছে বুঝি ?

— আজ্ঞে হাঁ। সারাটি দিন ভিক্ষা করে বেড়াই। সন্ধ্যা লাগলে, ঐ দেবদারু গাছটির ভলায় রান্নাবানা করে খাই। দেখতে পাচ্ছেন — ঐ যে ং

বলিয়া ঐ দেবদার গাছটির দিকে হাতের আঙ্গুল তুলিয়া ধরিল। এ কয়দিন যার গেরস্তালির আসবাব দেখিয়া আসিতেছিলান, আজ তার গৃহকর্তার সাক্ষাং জুটিল। তাকে শত প্রশ্নে বিপর্যস্থ করিয়া তুলিলাম। তার আত্ত অনেকটা কমিয়া আসিল। সরল স্বাভাবিকভাবে গত জীবনের এক অধায় খুলিয়া বসে—

নাম ভাব হারাধন।

গাঁয়েই ওদের এতকাল কাটিয়াছে। দরিজ চাষী-মজুর সে। অভাবকেও অভাব মনে করিছে শিথে নাই। সেখানে বেশ ছিল। তবে তার জীবনের উপর দিয়া মস্তবড় একটি বড় বছিয়া গিয়াছে। বড় সাধ করিয়া সে ঐ মেয়েটীকে বিবাহ করিয়া ঘরে ফিরিতেছিল, হয়ারে আসিয়া দেখে জমিদারের লোকেরা, তার ঘর চড়াও করিয়া, ভাঙ্গিয়া লইয়া যাইতেছে। ঘর নিয়াছে তাতে তার তত আপশোষ ছিল না, কিন্তু হুঃখ এই যে ওদের একটা দিন দেরী সহিল না। সেদিনকার মত আনন্দময় মুহুতটি মলিন করিয়া দিতে ওদের বুকে বাঁধিল না! তার এত কষ্ট হইয়াছিল যে সে তা কথায় প্রকাশ করিতে না পারিয়া আমাকে প্রশ্ন করিয়া বসিল—আপনি হলে কি করতেন কর্তাবাবু ?

লেখা পড়া জানি, পৃথিবীতে শাস্তি আনিতে হইলে মানুষকে কোন পথে চলিতে হইবে তা লইয়াও মাথা ঘামাই। অথচ ঐ সহজ প্রশ্নের একটা যথাযথ উত্তর খঁজিয়া পাইলাম না। একে-বারেই চুপ করিয়া থাকিতে হইল। যে পরিস্থিতিতে জীবনে কোনদিন পা' দিতে হয় নাই, ভবিশ্বতেও হয়তো হইবে না, সে সম্পূর্কে কোন মভামত প্রকাশ করা সহজ মনে হইল না।

বেচারী নিজে নিজেই পুনরায় বলিতে লাগিল—কর্তা, তথাপি গাঁয়েই ছিলাম। বা-হাতে কি বোমো হল, সেটা খালি কাঁপে!

—অর্ধাঙ্গ বলে, এ রোগকে।

—তা হবে। তখন ভিক্তে ছাড়া কি আর পথ ছিল ? ক্রমে তাও জুটছে না দেখে গাঁছাড়লুম।...সেদিন থেকে বিয়ে করেছি, কপালে আগুন লেগেছে।...বৌ মাগী যত অনাছিটি!

কুচোধ বুঁজিয়া পড়িয়া থাকাই ঘুমাইয়া পড়ার যথেষ্ট প্রমাণ নয়। অদৃষ্টবাদী হারাধন যাকে এড়াইয়া মনের গোপন কথাটি থুলিয়া বলিতে গিয়াছিল, খপ্করিয়া তারি হাতে ধরা পড়িয়া গেল।

হারাধনের বউ হুড়হুড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া মুখ জ্ঞাংচাইয়া বলিতে লাগিল—ইস্ যত দোষ আমাব। হাারে তুই না বল্ছিলি তোর ঘর গেরস্তি আছে, টাকা-কড়ি স্থুদে খাটে, হালের গরু দুশটি ৮...

হারাধনের উভয় বিপদ, একেত বৌ সকল পর্দা ডিঙাইয়া আমার স্থমুধে সপ্রকাশ, তার উপর সে তেলে-বেগুনে স্থলিয়া উঠিয়াছে, তাকে এখন শাস্ত করা সহজ সাধা নয়।

তার মুখখানিতে মলিনতার ছায়া। এতে সড়াইয়া পড়াই স্বাভাবিক। হারাধনের ব্য়েসের স্কুপাতে বৌয়ের বয়েস সনেক কম, সে বাাধিশ্রস্ত, কুংসিং, তার বৌ স্কুস্থ তরুণী—দারিস্থার বিপাকে পড়িয়াও যতদূর সম্ভব সে দেহের সৌন্দর্য্য বজায় রাখিয়াছে। বৌয়ের তুলনায় হারাধন নিশুর্ণ। তার মনের তুর্বলতা থাকা মোটেই অ্যাভাবিক নয়।

হারাধনের গলার স্বর উদারায় নামিয়াছে। অপরাধীর মত অথচ অপরাধ অস্বীকার করিয়। বলিতে লাগিল—দূর ছাই, আমি বললুম কোন কথা ছুই শুন্লি কি ।...হঁটা কি না কর্তা ৭

বিচারের ভার আমার কাঁধে চাপাইয়া হারাধন নিশ্চিন্ত হইল। তার সরল বিশ্বাস একটা সামান্ত 'হঁটা' বলিয়া তাকে এই সঙ্কট হইতে অবশ্যাই রক্ষা করিব। আমাকে যে তা' হইলে মিথার আশ্রয় লইতে হইবে সেদিকে তার ক্রকেপ নাই। যাহা হৌক সে কথায় সায় দিয়াই আপোধ-নিম্পত্তির পথ পরিকার করিয়া দিলাম। কারণ মিথা বলার ক্ষতি হইতে ওদের দাম্পত্তা জীবনের স্বথ শাস্তির দাম অনেক বেশী বলিয়া মনে হইল। পথ চলার পাথেয় ওদের নাই, তার উপর স্বামী জীর মধ্যে রেষারেষির আগুল শ্বালাইয়া দিলে. ওরা শ্বলিয়া মরিবে নাকি ?

😂 - আমার একটি কথায় মেয়েটি জল হইয়া গলিয়া, আবার শুইয়া পড়িল।

হারাধনের মুখে 'রা' নাই। সম্ভ্রস্ত দৃষ্টিতে একান্ত অসহায়ের মত আমার দিকে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিল। ব্ঝিলাম সে একটু করুণার জন্ম কাতর। সে আজ বড় অসহায়। তার শ্রেষ্ঠ সম্পদ স্ত্রীকে যথারীতি ভ্রণপোষণ করিতে পারিতেছে না। অথচ সেই সম্পদে কেহ বাদ সাধিলে হারাধন সংসারে কিছুতেই বাঁচিয়া থাকিতে পারিবে না।

কী ভাবিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া আপন মনে আকাশকে গালি দিতে সুরু করিলাম। শুনিলাম আকাশে মেঘ গর্জন, দেখিলাম অন্ধকারে বিহুাৎ-পাত। ইতিমধ্যে হঠাৎ কানে অস্পষ্ট আসিয়া পৌছিল ওদের গোপন আলাপ। হারাধন গুরুত্বপূর্ণ স্থরে বৌকে জানাইভেছে—ভানিস্ ভূই ?

<sup>---</sup>কী জানব ং

<sup>—</sup>শহরের বাবুদের মোটেই বিশ্বাস নেই। ওদের নজর ভাল নয়।

মেয়েটি আড়ষ্টস্বরে বলিল—তাই নাকি ?

- —**ह**ा।
- —ঠাকুরের দিব্যি...ছেলের মাথায় হাত রেখে বল্ছি, যদি ওদের সঙ্গে আর কথা বলি।
- —তাইত ভাল। শুনিস্নি মধুর বৌটা......
- —**নাঃ.....**

ওদের আলাপ আর কাণে আসিয়া পৌছে নাই। অবশ্য আর কিছু শুনিবার সাধও ছিল না। অবিশ্বাসের বার্ছাটুকুই আমার মনে তুমুল দ্বন্দু রচনা করিয়াছে। যেন স্বীকার করিতে বাধ্য হইলাম, বাস্তবিক আমরা বিশ্ব ছাড়িয়া নিঃস্বের বুকের উপর আসিয়া ভর করি, এই পথ বড়ই স্থাম, এদের লইয়া ছিনিমিনি খেলিলেও এরা প্রতিবাদ করে না। করিবে কি, সংগ্রাম না করিতে করিতে সে
শক্তি হারাইয়া কেলিয়াছে।

জলের ঝাপটায় কখন পরণের কাপড়খানি ভিজিয়া উঠিয়াছে, সে দিকে লক্ষ্য ছিল না। একট্ সরিয়া দাঁড়াইতে আবার চক্ষে পড়িল একটি অপার্থিব অভিনয় —মা ও সন্তানের মধ্যে প্রতিযোগিতা ক্ষুক্ষ হইয়াছে। ঠাগুায় ঘুম ভাগুিয়া যাওয়ায় ছেলেটি চীংকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিতে চায়, মা তাকে নানা বুলি আওড়াইয়া, বুকে চাপিয়া, ভাল করিয়া ঢাকিয়া লইয়া কিছুতেই জোরে কাঁদিতে দিবে না।

তন্ময়ভাবে মাতৃত্বের আকৃতি দেখিতেছিলাম। হারাধন আমাকে ধরিয়া কেলিল। নিজেকে বাঁচাইবার জন্ম আগেই প্রশ্ন জুড়িয়া বসিলাম—হ্যারে তোর থোকনের নাম রেখেছিস্ কি ?

সে খুলী হইয়া বলিল—আজে আপনি যে নাম জানেন! ঐত ওর নাম।

—থোকন কাঁদে বৃঝি ওর ঠাণ্ডা যাচ্ছে না! .. ওর মাকে বল্, গায়ের কাঁথাটি ভাল করে টেনে দিতে।

এবার হারাধনের মুখ দেখিয়া টের পাইলাম, আমার পক্ষে ভীষণ বাড়াবাড়ি ছইতেছে। এই আশস্কাটি আরো সুস্পাই করিয়া সে বলিয়া উঠিল—এখনো বৃষ্টি করছে বাবু ?

সরলার্থ করিতে গেলে এই প্রশ্নের কোন মানে হয় না। চোথের সমূথে বৃষ্টি পড়িতে দেখিয়া ইহা জিজ্ঞাসা করা, আর থাবার সময় খাচ্ছেন' বলার একই কথা। তথাপি এক্ষেত্রে এর পরিষ্কার অর্থ রহিয়'ছে। বৃষ্টি মাথায় করিয়াই পথে পা বাড়াইয়া আমি কথাটির প্রকৃত উদ্দেশ্ত পূর্ণ করিলাম।

আকাশে বিদ্যাংপাত, বজুর গুরুগন্তীর শব্দ, তারই বুকের উপর দিয়া বাড়ী গিয়া পৌছিলাম। প্রথমেই চক্ষে পড়িল, শয়ন কক্ষে নিত্য নৈমিত্তিক অভিনয়টা। কোলের পুকীটির গায়ে দ্রীর হস্তপরিচালিত হইতেছে। তার অপরাধ গুরুতর। হইতে পারে যে ঘরটি অন্ধকার এবং জনশৃত্ত ছিল ভাই বলিয়া সে মায়ের ঘরের কাজ সারা হইবার আগে এমন চীংকার করিয়া উঠিবে কেন?

জীর সৌভাগ্য। এই আসরে বিনাশ্রমে আমাকেও দেখিতে পাইল না। আমি আর পালাই কোথার ? পরম তৃপ্তিতে শত অভিযোগ কাণ পাতিয়া শুনিতে হইল। কিন্তু ভুলবশতঃ হঠাৎ একটু অস্তমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিলাম। অমনি স্ত্রী ঘায়ের উপর ন্নের ছিটা পাইয়া কঠ পঞ্চমে চড়াইয়া বাড়ী মাথায় করিলেন। করিলে কি হইবে সে দিকে আমার খেয়াল ছিল না, তখনো আমার হু চোখ জুড়িয়া বসিয়াছিল ঐ সে দৃশ্যটি—সম্ভানের দৈয়া দূর করিবার জল্প যে রিক্তা নারীর আপ্রাণ প্রেচেপ্তায় কার্পায় করে নাই।

আপিসের কাজে ছিল ভিড় স্বতরাং দেবদার গাছটির গোড়ায় আসিয়া ট্রাম ভিড়িতে সন্ধা হইয়াছে। নিজেকে গাছের আড়াল করিয়া দেখিতে লাগিলাম, হারাধন সপরিবারে সারাদিনের পার ভোজনে বসিয়াছে। নিজেদের ভাত শালপাতায় লইয়া খোকনকে দিয়াছে একটি কাগজের উপর আলাদা। সে অধ্যবসায়ের সহিত কুকে মুখে ভাত মাথিয়া আহার করিতে লাগিল। সামাক্ত ছ'টি ভাত স্বামী-স্ত্রির মুখে মুহুতে উঠিয়া গেল। তাদের য়ান চোখ-চাওয়ায় স্পষ্ট অল্পত্ব করিলাম, সারাদিনের হাডভালা ক্লান্তির পর আধ-পেটা খাবার শান্তি কত তুঃসহ।

অধিক বিলম্ব না করিয়। হারাধনের পাশে গিয়া দাঁড়াইয়া থাবারের ঠোঙাটি দিবার জম্ম উহা তুলিয়া ধরিলাম। - হারাধন হতভম্ব হইয়া কাতর চোথে আমার দিকে চাহিয়া রহিল। আমার সহামুভূতিকে গ্রহণ করিতে যেন তার বিষম উৎকণ্ঠা। একদিকে অভাব, অপরদিকে অবিশ্বাস।—হারাধন কোন দিকে চলিবে ?

अंत वर्षे धमक निशा वनिन, वा तत ! तन ना ?

হারাধন যন্ত্র চালিতের মত হাত পাতিয়া খাবারের ঠোঙাটি লইল। অভাবের তাড়নাকে দুমাইতে পারিল না।

আমি তৎকণাৎ বাড়ীর দিকে ছুটিলাম, কিন্তু একট্ আগাইয়া আবার ফিরিতে হইল। মনের একটা সাধ, খোকনকে বাহোক কিছু দিয়া যাইব ওর হাতে একটি টাকা গুঁজিয়া দিভেই হঠাৎ ওর মা আহলাদে বিকট টীংকার করিয়া উঠিল—টাকা।

হারাধন বিকৃত খারে জিজ্ঞাসা করিল—কি ? টাকা ?

পাছে সে একটা কিছু কেলেছারী করিয়া বসে এই ভয়ে আমি সেখানে আর এক মৃহুর্ভ ও বিলম্ব করিলাম না।

পত কালের মত আজ্ঞ আপিসে যাবার সময় দেবদার গাছটির নীচে সেই একই দৃশ্য দে'খ পাইলাম।—কালো হাড়িটির ভাঙা টুকরাগুলি ইভঃশুত ছড়ান, ইটগুলি তেমনি অবস্থায় প'হ আছে, উনানের ছাই ভোলা হয় নাই, কুড়ানো গাছের ডাল পালা গুলি এখানে-সেথানে পড়িয়া খাইৰার স্থানটিকে নোবো করিয়া কেলিয়াছে।

ওদের সংসারে, ভাঙ্গন ধরিয়াছে, সন্দেহ নাই। ভাবিরা মনে হইল বোধহর এই বন্ধনেরই নাম মায়া! আপিসের বেলা হইয়াছে অতএব সেধানে নামিবার সময় হইল না। আপিসের

কান্ধে হাত দিলাম বটে কিন্তু তাতেও যেন আজ কোন আকর্ষণ নাই, কাদের জন্ম একটা করুণ আত্রনাদ গোপনে মনে গুমরিয়া মরিতেছে। আশহা ভ্রান্ত হইতে পারে, কিন্তু আমি যে তাতে বিভ্রান্ত হইয়া পড়িতেছিলাম এতে কোন সন্দেহ ছিল না।

আপিস ছুটি হইল, আমিও হাফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। এখন ওদের সাক্ষাৎ লাভ করাই আমার প্রধান প্রলোভন হইয়া দাঁডাইল।

ট্রাম চলিয়াছে—মন পৌছিয়া গিয়াছে। সঙ্গীদের মধ্যে যুদ্ধের পরিণতি সম্বন্ধে মতানৈক্যের ভুমুল দ্বন্দ, আমার মনে গভীর প্রাশ্ব ওরা আর আমরা কে এবং কী সম্বন্ধ ?

একদিন ছিল যখন যুদ্ধের খবর পড়িতে উৎসাহ লাগিত। সেটা ছাত্র জীবনের কথা, মায়ের হাতের তৈরী জলখাবার বাঁ হাতে রাখিয়া, গরম চায়ের কাপ ডান পাশে লইয়া, শুইয়া, বিসিয়া কাত হইয়া হাসিয়া স্থর করিয়া পড়িয়া কছেই না রোমাঞ্চকর মনে হইত। সেখানে এখন মিশিয়াছে। প্রথমতঃ মায়ুষের জীবনের উপর না হোক জিনিষের দামের উপর নজর বাড়িয়াছে, দিতীয়তঃ এছাড়াও চোখের সামনে সহস্র রকম সংগ্রামের নিদারুল দৃশ্য। যে কালে মায়ুষের কোনমতে বাঁচিয়া থাকিবার সংগ্রাম ছভ্জেয় হইয়া উঠিয়াছে, সে সয়য় রাজ্য লিস্সাজনিত যুদ্ধিতান্তই বিলাসিতা বলিয়া মনে হয়।

এরপ নানা অবাস্তর জটিল চিস্তায় দিশেহারা হইয়া পড়িতেছিলাম, ট্রামের ক্রমাগত ঘটাং ঘটাং শব্দ ও হঠাৎ ব্রেকের ঝাঁকনিতে আমার জড়তা কাটিল। আচমকা চাহিয়া দেখি ট্রাম নিশ্চল, ক্রিপ্ত জনতা ট্রাম ঘিরিয়া কেলিয়া, বিশ্রী গালিতে ড্রাইভারকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। সে প্রাণভয়ে কেথায় লুকাইয়া পড়িয়াছে।

ট্রাম হইতে নামিয়া অল্প আগাইয়া গেলাম। কয়েকটি যুবক ট্রামলাইন হইতে সরাইয়া আসিয়া সমস্ত দেহ মোচড়ান একটি শিশুর মাংস খণ্ড ঐ দেবদারুর তলায় গুছাইয়া রাখিল। রক্তের সামাস্ত চিহ্ন ছিল শিশুর নাকের নীচে।

খোকনকে চিনিতে পারিলাম। তাকে কাছে গিয়া শেষ একটিবার দেখিবার সাধ হইল বটে কিন্তু পা সরিল না, ডাকিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম মুখে শব্দ বাহির হইল না। তারপর পরম উৎকণ্ঠায় একটি মেয়েকে পাগলের মত ছুটিয়া আসিতে দেখিব এরপ আশহা করিয়াছিলাম এবং এই ভাবিয়াও কিনারা পাইতেছিলাম না যে, আজ তাকে কি বলিয়া সান্ধনা দিব।

অনেককণ কাটিয়া গেল কিন্তু সে আসিল না। লোকে যাকে হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে লইয়া আসিল সে হারাধন। নির্লিপ্তের মত একটিবার ছেলের দিকে তাকাইয়া লইয়া হারাধন বাতগ্রস্তের মত ঢলিয়া ছেলের পাশেই কাত হইয়া পড়িয়া গেল।

আমার সমস্ত শরীর অবশ হইয়া পড়িতেছে বোধ করিয়া ট্রামে গিয়া চাপিলাম। ট্রাম ছাড়িবার যতটুকু বিলম্ব হইল ঐ সময়ের মধ্যে আরোহীদের নিকট হইতে ঘটনার পূর্ণ বৃত্তাস্ত জানিতে পাঞ্জিনাম— — আজ হ'দিন ধরিয়া হারাধনের বৌ নিখোঁজ। সে 'আস্ছি' বলিয়া কোথায় গিয়া আর আসে নাই বা আসিতে পারে নাই। মনের ক্লোভে সংসার গুটাইয়া হারাধন বনে যাইতে চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু ঘর-কন্নার মায়া তথনো সে কাটাইতে পারে নাই। প্রতিমুহূত মনে করিয়াছে ঐ বুঝি তার বৌ ভিক্লার ঝুলি চাউলে ভর্তি করিয়া পূর্বের মত ঘরে ফিরিতেছে। মকভূমির মরীচিকার মত তার কল্পনা ব্যর্থ করিয়া প্রলোভন স্থ্র তাকে জর্জড়িত করিয়াছে।...

আজ বিকালে ছুদ্ধের গরম থবর কাগজে সরবরাহ করিয়া হকার পূর্ণ উৎসাহে রাস্তাদিয়া গলাবাজি করিয়া ছুটিয়াছে। কৌতুহলী জনতা তাকে ঘিরিয়া ফেলে। হারাধন বড় আশা করিয়া সেখানে ঝড়ের মত ছুটিয়া যায়। সে ভাবিয়াছিল, কি জানি লোকে তার বৌয়ের থবর লইয়া আসিয়া হয়তো তাকেই খুঁজিডেছে। ইতিমধ্যে থোকন তাকে অনুসরণ করিতে গিয়াই "বাবা" বলিতে বলিতে ট্রামের তলায় চাপ্তা পড়িয়া নিঃশেষ হইয়া গেঁল মান্ত্যের হাতে গড়া অকৃতজ্ঞ ছালায়ার তার সামর্থের লীলা দেখাইয়া গেল।

ট্রাম ছাড়িল। আবার সে প্রতিদিন রীতিমত যাতায়াত করিতে লাগিল। একদিন লক্ষা করিয়া দেখিলাম, সেই দেবদারু গাছের তলা সবুজ ঘাসে পরিপূর্ণ। অতীত ঘর-কন্নার চিহুটি পর্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।



# রাতের প্রথিবী

# করুণাময় আচার্য্য

মৌন রাত্রির ধ্বনিহীন যে সঙ্গীত আজি এ আঁধারে
স্তিমিত আকাশতলৈ পূর্ণস্তক্কতায়
গেয়ে যায় এ ধরণী বার্থ বেদনায়
ভাহারি গোপন কথা কি সে আভাষে কি কহিবে আমারে 
শুনি আমি নির্কাক বিশ্বয়ে
শুপ্ত মোর কম্পিত হৃদয়ে

ধরণীর মৌন মুখরতা
ইথার তরঙ্গ স্রোত লয়ে চলে গ্রহে গ্রহে ক্ষুক্ত সে বারতা।
ভাবি মনে কি সে নিবেদন—
মাগে কি কাহারো সাথে অনস্ত মিলন
এ শুভ লগনে ?
কিম্বা করে কারো লাগি অফুট ক্রন্দন বিরহ ম্বরণে ?

ভাষাহীন ধ্যানমগ্ন অনন্ত গন্তীর তব গান
জানি কভু করিবেনা আমার প্রশ্নের সমাধান।
তথাপি কবির অধিকারে
সীমাহীন অনন্ত আঁধারে
রহস্তেরে দিলো অবকাশ
রাভের পৃথিবী তার সত্য মোরে করিয়া প্রকাশ:

আমারি না-বলা-বাণী—বেদনার অফুট ক্রন্দন ধরণী কহিছে চুপে ধ্যানরত যোগীর মডন ; নিংশৈষে কেলিয়া দীর্ঘখাস স্কর-সুপ্ত ভাষা মোর মন্ত্রবলে টানি গ্রহে গ্রহে করিছে প্রকাশ ॥

# বত সান ভারতে হিন্দু-মুসলিম সম্মা ও ইহার ঐতিহাসিক প্রেকা

# (পূর্বামুর্ন্ডি)

খুব উদার ও সংসাহসী না হইলে কোন মুসলমান নরপতি উলেমাদের ক্ষমতা প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হইত ন। কাজেই ইসলাম সংস্কৃতির ধারা পরধর্মে উদারতা ও অসহিষ্কৃতার রূপ ইই বিপরীত কেন্দ্রে সীমাবদ্ধ ছিল। ইহা শুধু ভারতেই না, মুসলিম শাসনাধীন স্পেনে অফুরূপ দুষ্টান্ত দেখা যায়। কাজেই উভয় সম্প্রদায়েক মধ্যে নির্বিরোধে এক ঐতিহ্যু গড়িয়া উঠবার স্থ্রিধা কথনও হয় নাই।

এখন আমরা গ্রাহীষ্ণু হিন্দু মধ্যবিত্ত প্রভাবপুষ্ট সংস্কৃতির কথা আলোচনা করিব।
ইহা স্থায়ী না হওয়ার কারণ ইহার উদ্ভব যে অবস্থায় ও তার পরিবর্তন। হিন্দুমধ্যবিত্তগণ
মুসলিম পরিচ্ছদ ব্যবহার করিতেন, পার্শী শিখিতেন ও তাহাদের আদবকায়দা অমুকরণ করিতেন,
ইহা তাহাদের ঝার্থ সিদ্ধির সহায়ক ছিল। তাহারা শাসক শ্রেণীর কুপা প্রার্থী ছিলেন, শাসন
বিভাগে উচ্চ পদাভিলাধী ও সমাজ জীবনে পদ গৌরবের আকাজ্জা করিতেন। হিন্দু মধ্যবিত্তদের
মধ্যে এসলামিক সংস্কৃতির প্রভাব তত দিন ছিল যত দিন মুসলিমগণ শাসকশক্তিরূপে দেশে ছিল।
কাজেই একটির সঙ্গে অস্তুটির ও ভিরোধান হয়।

তারপর আমাদের গণসভ্যতার কথা আলোচনা করা যাউক। হিন্দু ও মুসলিম উপাদান উলিখিত ছইটি উচ্চস্তর চেয়ে এখানে অধিক হুয়ীত্ব লাভ করে, কারণ এখানে ঐক্যবন্ধন অধিকতর জীবাত্মক সংযোগে পরিপুষ্ট। ভারতের হিন্দু মুললমান জনসাধারণের মধ্যে শুধু জাতিগত সম্বন্ধ বর্তমান আছে তাহা নয়। উভয় সম্প্রদায়ের জনসাধারণই সভ্যতার একই স্তরে আছে এবং প্রক্ত প্রস্তাবে ইহাকে অমুন্মের গণসভ্যতার পর্য্যায়ই ফেলা যায়। বিভিন্ন সভ্যতার সংযোগ হইলে আত্মচেতনার অভাব অনেক সময় পারস্পারিক আদান প্রদান সাহায্য করে। এইজভ্য হিন্দু মুললমান জনসাধারণের মধ্যে এক ঐতিহ্য গড়িয়া উঠে। বিচার বৃদ্ধির অভাব যেমন ইহার অমুবর্তন তেমন ধ্বংসেরও কারণ। যতদিন হিন্দু জনসাধারণ প্রাচীন হিন্দু সভ্যতা বিধ্বস্তের পর অর্ধ সভ্য অবস্থায় ছিল এবং মুসলমানগণ ধর্মান্তরিত ও আদিম মনোভাবাপন্ন ছিল তভদিন এক ঐতিহ্য উন্তরের কোন বিদ্ম ছিল না। কিন্তু ইহার যে কোন পক্ষ উন্নতির সোপানে উঠিলে পরম্পারের বিরোধী হইবে, অবধারিত। সেই অবস্থায় হিন্দুগণ ক্ষধিক হিন্দু ভাবাপন্ন ও মুসলমানগণের অত্যধিক ইসলাম প্রীতি দেখা দিবে।

ভারতবর্ষকে সম্পূর্ণরূপে ইসলাম ভাবাচ্ছন্ন করার প্রচেষ্টা মুসলমানদের তরক্ষ হইতে সব

সময়ই হইয়াছে। বর্তমান অবস্থায়ও ধর্মান্ধ মৌলভীদের তৃষ্টি সাধন হয় নাই। ইহারা ভেদাভেদ জ্ঞানহীন বহু সংখ্যক অধ মুসলমানকে পুনরায় ইসলাম সম্প্রদায়ভুক্ত করে। কাজেই ঐতিহার শুতি অনুরাগ ক্রমেই লোপ পাইতে লাগিল।

# হিন্দু জাগ্রধ

নবশক্তির সংঘাতে এই সকল অন্তর্নিহিত তুর্বলতা শীব্রই প্রকাশ পাইল। বৃটিশ শক্তির উদ্তবের সাথেই জাতীয় ঐতিহাে উচ্চস্তবের তুই উপাদান অন্তর্হিত হইল। মুদলমান শাসনের অবসানে হিন্দু মুদলমান সভাতার ক্লিতিভূমি বিনপ্ত হইল। তারপর মুদলমান রীতিনীতি অনুকরণের আগ্রহ ক্রমেই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কমিয়া আদে। রাষ্ট্রিক অনুশাসন পরিবর্তন হইলে মধাবিত্ত সম্প্রদায়ের দাংস্কৃতিক অনুরাগ অন্ত লক্ষাে নিবদ্ধ হয়।

রামমোহন রায় এই য্গক্রান্তির মধ্যপুরুষ। বাল্যশিক্ষা ও অন্ধরাগে তিনি সম্পূর্ণ ইমলাম ভাবাপর বাঙ্গালী ছিলেন। অতীত আদর্শের প্রকৃত সমন্বয় তাহার মধ্যে বর্তমান থাকা সত্ত্বেও অনক্যসাধারণ গ্রহীষ্ট্ ও মানসিক সতেজতার ফলে তিনি প্রথম জীবনের প্রভাব অতিক্রম করিয়া পাশ্চাতা আদর্শে আরুষ্ট হন। তাঁহার পরবর্তীযুগে বাঙ্গলার কোন মনিষীর চিন্তায় বা লেখায় ঐসলামিক সভ্যতা ও জ্ঞানসম্পদের প্রভাব পরিলক্ষিত হয় না। ১৯ শতকের বাঙ্গালী লেখক ও চিন্তাবীরগণ একান্তভাবে পাশ্চাতা সভ্যতা ও নবাবিষ্কৃত প্রাচীন ভারতীয় কৃষ্টিতে মানসিক পরিপুষ্টি লাভ করেন। ঐ সময়কার ছই একজন হিন্দু-মুসলিম আদর্শান্তরাগীকে পুরাকালের বিবর্তন-বিক্ষিপ্ত জীববিশেষের মত মনে হয়। পরিস্থিতির পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়াইবার মত মানসিক সবলতার অভাবে ইহাদের ও শীঘ্রই ক্ষ্পথে আত্মবিলোপ ঘটিল।

ভারতে ইংরেজ শাসনের আশুফল ঐসালামিক ঐতিহ্যের প্রতি অনাদর এবং তংপরিবতে পাশ্চাতা আদশের অন্তর্গা। অন্য অবস্থায় মুসলমানেতর জাতির ঐসলামিক সংস্কৃতির প্রতি আকর্ষণ নই হওয়ার পক্ষে ইহাই যথেই হইত; কিন্তু ১৯ শতকের হিন্দু ভারতে আর এক স্থান্ত প্রসারী প্রভাবের ফলে ইসলামের প্রতি বীতরাগ আরো র্দ্ধি পায়। ইউরোপের প্রাচাবিদ্গণ কর্তৃক প্রাচীন ভারতীয় সভাতার নবাবিদার ইহার কারণ। অস্তাদশ শতকের শেষভাগে অতীত ঐতিহ্য ও বৈদিক সভাতার অ্রুক্ত সম্বন্ধে হিন্দুদের কোন ধারণা ছিল না। এই শতাব্দীর হিন্দুধ্য বৈদিক যুগের গণধর্মের রূপান্তরিত অবশেষ। ইহা স্থান কালে অস্থিত ও অগ্রাহ্য।

কাজেই ইহার মতাবলন্ধীগণ অপেক্ষাকৃত উচ্চস্তরের ঐসলামিক প্রভাব প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হইত না। কিন্তু প্রাচীন ভারতীয় সভাতা সন্মন্ধে জ্ঞানলাভের সঙ্গে সংক্ষ হিন্দুধর্মের আবার সময় ফিরিল। অতীত ঐতিহা হিন্দুদের মানসপট উদ্ভাসিত করিল এবং চিন্তারাজ্যের এই সাড়া তথু ইসলাম নয়, ভারতের মর্মোদেলনী পাশ্চাত্যের প্রাণবন্ধ ভাবধারা পর্যন্ত কিছুটা প্রহত করিল। ইহার ফলে ১৯ শতান্ধীতে মুসলমানেতর জাতির মধ্যে ইসলামের প্রভাব ক্রমশঃ কুন্ন এবং হিন্দু আদর্শের বিপুল প্রতিষ্ঠা হয়।

ইহা একটু আশ্চর্যের যে কয়েকজন ইংরেজ ধর্ম যাজক ও শিক্ষাবিদ এই আন্দোলনের প্রথমভাগে বিশিষ্ঠ অংশ নিয়াছিলেন। হিন্দুদের পক্ষে প্রথমে তাহাদের শিষ্যত্ব গ্রহণ স্বাভাবিক। মিশনারীরা তাহাদের শিষ্যদের মধ্যে মুসলমান আমলের রীতিনীতির বিরুদ্ধভাব প্রচার করিতেন। বাঙ্গলা গভা সাহিতোর ক্রমবিকাশ ইহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। অষ্টাদশ শতকের প্রচলিত বাঙ্গলা भंभावनीर् जामी ७ छेर्च कथात्र आविका हिना हैरातक मन-रकाव व्यानकात्री हैन्हा कविन्ना पानना অভিধান হইতে অনেকগুলি আরবী, পাশী শব্দ বাদ দেন। বাঙ্গলা ভাষায় শুচিতা বৃদ্ধি করা তাহাদের অভিপ্রায় ছিল। যাহারা মিশনারী কর্তৃক এইরূপ কাজের জক্ম নিযুক্ত হইতেন তাহাদের মধ্যে ও অনুরূপ প্রচেষ্টা দেখা যাইত।

কাজেই ১৯ শতকের প্রথমার্ধের বাঙ্গলা ভাষায় সংস্কৃত শব্দের প্রাচ্য পণ্ডিত ও মিশনারীদের মিলিত চেষ্টার ফল বলিলে, আমাদের উক্তি ক্রোন অসঙ্গত দোষ-ছই হইবে না ট

অন্যত্রও ঠিক একই অবস্থা পরিলক্ষিত হয়। সমস্ত ১৯ শতালীতে ভারতের নবতর কৃষ্টি আবার হিন্দু আদর্শে প্রত্যাবর্ত্ন করে। ঐ যুগের চিন্তানায়কগণ পাশ্চাত্য ভিন্ন অফ্স কোন বিজাতীয় প্রভাব হিন্দু আদর্শে স্বীকার বা গ্রহণযোগ্য মনে করিতেন না। রামমোহন হইতে রবীক্রনাথ পর্যন্ত সকলেই সমন্বয় সাধনের জন্ম আজীবন চেষ্টা করিয়াছেন। ভাষাদের নিকট এই সমন্বয় শুধু হিন্দু ও পাশ্চাতা আদর্শের সমন্বয়। পাশ্চাতা আদর্শান্তরাগে ইহাদের মধ্যে ভারতমা দৃষ্ট হয়। কেশবচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিম ও বিবেকানন্দ হইতে অধিকতর পাশ্চাতা ভাবাকুই; কিন্তু এক কথা সকলের সম্বন্ধে প্রযোজ্য যে তাহারা যথন নব ভারতের অন্তর্গুত্তর কথা বলেন তথন একজন নবা হিন্দুর পাশ্চাত্য বিজ্ঞান, দর্শন ও সাহিত্যের এবং প্রাচ্য আদর্শের মধ্যে আকর্ষণ বিকর্ষণ জ্ঞানিত সান্তর-বিক্ষোভের কথাই বলেন। ইসলাম ভাবধারার কথা তাহাদের মনের নিভূত কোণেও স্থান পায় না।

এরপ বলা অক্সায় হইবে যে এই নব ভাবধারা ইসলাম বিরোধী। ছই একজন ভিন্ন কাহারও মধ্যে কোনরূপ বিরুদ্ধভাব দৃষ্ট হয় না। বেশীর ভাগ লোকই তথন ইসলামের প্রতি উদাসীন ছিল। কিন্তু ইহা স্বীকার্য যে এই উদাসীনতা হিন্দু মুসলমানের মধ্যে যে ব্যবধান স্বষ্টী করিয়াছে তাহা পরস্পারের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ বর্তমান থাকিলেও সম্ভব হইত না কারণ বিদ্বেষ সব সময়ই বিপরীত পক্ষের অস্তিত্বকে স্বীকার করে। উনবিংশ শতাব্দীতে নবভারতের সংস্কৃতি ইসলামের অস্তিত্ব মম্বীকার করিয়া চলে। ইহার সৃষ্ট আবেষ্টনে ইসলাম প্রভাব ও প্রয়াস প্রবেশ করিতে না পারিয়া মুসলিমদের অপাংক্তেয় করিল।

রান্ধনৈতিক ক্ষেত্রে এই বয়ং সম্পূর্ণভা অগ্রভাবে কল-প্রস্থ হইল। পাশ্চাভ্য শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাতোর 'জ্বাতীয়তা বোধ' এই দেশে জাগ্রত হইল। কিন্তু জাতীয়তাবাদ ওধু আদর্শ প্রীতিতে বাঁচিতে পারে না। কান্ধেই ভারতের জাতি-সংচেতনা রান্ধনৈতিক ইতিহাসের সাথে সংযুক্ত হওয়ার প্রয়োজন আসিল। হিন্দু রাজনীতিজ্ঞগণ এই বিষয়ে অভ্যন্ত একদর্শিভার পরিচয়

দিয়াছেন। এই কারণে বিপিনচন্দ্র পাল লিথিয়াছেন "মুসলিম নেতৃগণ শিখ ও মারাহাট্টাদের অতীত শ্বৃতি বিলোপের চেষ্টা করিলে হিন্দু জাতীয়তাবাদীবৃন্দ তাহা পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্ম ধত্বান হইত। জাতীয়তা প্রচারের জন্ম তংকালে এইরপ মনোভাব সৃষ্টির একান্ত প্রয়োজন ছিল, এবং ইহা আত্মশক্তিতে নইবিশ্বাস, আশাহীন নিজ্ঞিয় জাতির মধ্যে যে স্বদেশান্ত্রাগ জাত্রত করিয়াছিল তাহা অনেকাংশে ফলপ্রস্থ বলা চলে" কিন্তু সেই জাতীয়তাবোধের কান্ধ এথানেই সমাপ্ত হয় নাই। উক্ত দেশ নায়কের কথা আবার উল্লেখ করিলেই ইহা প্রমাণিত হইবে; "এই জাতীয়তাবাদ এক সম্প্রদায় দেশসেবীর মধ্যে একছত হিন্দু রাজত্ব বা যুক্তরাষ্ট্র সংস্থাপনের অন্ধ আত্মঘাতী আকাজ্ঞা জাত্রত করে। তাহাদেধ নিকট 'ম্বরাজ' ও 'হিন্দুরাজ' তুল্যার্থবােধক"।

# ম,সলিম জাগরণ ও দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবতন

উনবিংশ শতাকীতে হিন্দু আদর্শ মানসিক ও নৈতিক ভাবরাজ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে ভারতীয় মুস্লিমদের মধ্যেও তাহার প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। প্রায় ৬০।৭০ বংসর পর্যন্ত এই আন্দোলন পূর্বের ফ্রায় শুধু অর্ধ মুস্লমানদের পূরাদস্তর ধর্ম বিশ্বাসী করার চেষ্টা করে। এই প্রচেষ্টা পাঞ্জাব ও বাঙ্গলাদেশে বিশেষ ভাবে দৃষ্ট হয়। এইরূপ প্রচারে ওয়াহিব আন্দোলন বিশিষ্টাংশ গ্রহণ করে। কঠোর পবিত্রভাপন্থীরূপে এই আন্দোলন আরব দেশে জন্মলাভ করে এবং ভারতে রাইবেরেলীর সৈয়দ আহাম্মদ ইহার একজন একনিষ্ঠ সাধক ও প্রচারক হন। ১৮২২ সালে মক্কায় তীর্থযাত্রার পূর্বেই তিনি প্রচার করিলেন যে তিনি একজন 'মুশা'র অবতার কাজেই শিশ্ব দীলা দিতে সমর্থ। হজ যাত্রার পর তাহার উপর দেবত্ব ও দীল্কার অধিকার আরোপিত হয়, এবং ভারতবর্ষের সর্বত্র তাহার শিশ্বদল বর্ধিত হয়। তাহার এই আন্দোলন 'জরাতুর মুস্লমান সমাজে নব প্রাণ সঞ্চার করিয়াছে' বলিয়া উল্লেখ আছে। ইহা প্রগন্ধর কালীন পবিত্র ইশলামে প্রত্যাবর্তনের জন্ম প্রচার স্ক্রক করে। বাঙ্গলাদেশে তাহার মতবাদ 'বাঙ্গালী মুদ্লমান পুনঃ জাগরণ'-এ বিশেষ ফলপ্রস্থ হয়।

ওয়াহিব আন্দোলন মুসলমানদের মধ্যে জাতিক সন্তা উদ্ধুদ্ধ করে এবং ইহাতে অনেকে 'বিশিষ্ট' মুসলমান হওয়ার কলে হিন্দু-মুস্লিম সমস্তার উদ্ভব হয়। মুসলমানগণ শাসক শক্তির অনুতাহ প্রার্থনায় হিন্দু-প্রতিদ্বন্ধী না হওয়া পর্যন্ত সাম্প্রাদায়িক সমস্তার আবির্ভাব হয় নাই। ওয়াহিব আন্দোলন মুসলমানদের শাসক সাম্প্রদায়ের প্রতি বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন করে। ইহা প্রথম হইতেই বৃটীশ-বিরোধী এবং অভীত মূখী। ইহা সনাতন ইসলামপদ্বী এবং বর্তমান ভারতের সাংস্কৃতিক, সামাজিক, অর্থ ও রাজনৈতিক অভ্যুন্নতির বিরুদ্ধে 'জিহাদ' ঘোষণা করিয়াছিল। ইহা নিরুপন্তব অসহযোগ হইতে স্ক্রিয় সন্ত্রাস্বাদ দ্বারা বৃটীশ-শাসনের অন্তিদ্ধ অস্থীকার করিয়া 'পিত। ইহা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে এইভাবে ওয়াহিব আন্দোলন বৃদ্ধি পাইলে হিন্দু-মুস্লিম সমস্তার উদ্ভব হইতে না, কারণ ডাহা হইলে শাসক সম্প্রদায় অচিরেই মুসলমানদের সমন

করিত। ভারতের সর্বত্র ওহায়িব আন্দোলন প্রবেশ করিতে পারে নাই। ইছার পরিবতে মুসলমানগণ উনিশ শতকের শেষাধে হিন্দুদের অহুরূপ সংস্কার আন্দোলন করে। গত শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ ভারতীয় মুদলমানদের কেহ কেহ ইহার নেতৃস্থানীয় ছিলেন। ইহার অগ্রদৃত সার সৈয়দ আহাম্মদ থা মুস্লিম সমাজের রাজা রামমোহন রায় বলা চলে। বাঙ্গলাদেশে নবাব আফালুল লতিফ ও বিহারে নবাব আমীর আলী এই আন্দোলনের আদিগুরু এবং ১৯ শতকের শেষার্ধে সার সৈয়দ আমীর আলী ইহার একজন বিশিষ্ট প্রচারক ছিলেন।

এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল ত্রিবিধ। ইহা প্রথমে মুস্লিমদের বৃটীশ শাসনের সহিত অভ্যস্ত করে এবং উভয় পক্ষের সন্দেহ ও মনোমালিয় <sup>®</sup>দুর করিতে চেষ্টা করে। মুস্লিমদিগকে পাঁশ্চাতা আদর্শে শিক্ষিত করা ইহার দিতীয় উদ্দেশ্য। হিন্দুদের তুলনায় ইহারা অর্ধ শতাব্দী পশ্চাংবর্তী ছিল। তৃতীয়তঃ ইসলাম ধর্মবিশ্বাস্থ্র রীতি নীতিকে উদার-ভাবাপন্ন করা। প্রথমোক্ত তুই উদ্দেশ্য সাধনে মুস্লিম সংস্থারানোলন খুব সফলকাম হয়। প্রথম উদ্দেশ্য খুব সহজে সফল হয় নাই, কারণ উভয় পক্ষেই তখন ঘোর সংস্কারাচ্ছন। ওয়াহিব আন্দোলন ও সনাতন আদর্শের প্রভাবে মুস্লিমগণ বৃটীশের প্রতি শুধু বিদ্বেষভাব পোষণ করিতেন না, ভাহাদের সঙ্গে কোনরূপ সামাজিক আদান প্রদানত পাপজনক মনে করিতেন। পক্ষাস্তরে বৃটীশগণ মুসলমানদের পুরাতন শক্র ও সিপাহী বিজ্ঞাহের প্রধান ষড়যন্ত্রকারী মনে করিত। সার সৈয়দ আহাম্মদ বিভিন্ন প্রবন্ধাবলীতে এইরূপ মনোভাব বিদ্রিত করিতে বদ্ধপরিকর হন। প্রথমতঃ মুসলমানগণ সিপাহী বিজ্ঞাহে প্রধান সংশ নিয়াছে ইহা তিনি মিথ্যা প্রমাণ করেন এবং অ-মুসলমানদের সহিত সামাজিক সম্বন্ধ ও স্থা স্থাপনে অসহিষ্ণু তাহার স্বধর্মীদের বৃটীশ শাসন মানিয়া নিতে প্রবর্তিত করেন। গত শতাব্দীর ষষ্ঠদশ-ভাগে ভারতবর্ষ 'দার-অল-ইসলাম' না 'দার-অল-হার' বিচারের জন্ম যে বিতর্ক উঠে তাহা ভবিষ্তুৎ মুদ্লিম সমাজের পক্ষে শুধু পিকা বা ধর্মায়তনের আলোচনা নহে। বাস্তব প্রয়োগে ইহা গুরুতর সম্ভাবনাপূর্ণ ছিল, কারণ সেই সময়ে ইহার প্রস্তাব গ্রহণ ও নির্দেশের উপর মুসলমানদের রাজনৈতিকক্ষেত্রে আবির্ভাব অথবা অবলুপ্তি নির্ভর করিত। ইসলামের ভাগ্যগুণে ও সার দৈয়াদ আহাম্মদ, মৌলবী কেরামত আলীও অক্সান্ত লেখকদের লেখনী বলে অধিকাংশ মুসলমান বৃটীশের বিরুদ্ধে তুর্মর বৈরীভাব ত্যাগ করেন। ইহার ফলে মুদলমানদের মধ্যে ইংরেজী শিক্ষা প্রচলনের পথ স্থাম হয় এবং আলীগড়ে মুসলমানদের জন্ম ১৮৭৫ সালে একলো-অরিয়েন্টেল ফলে স্থাপনই প্রকৃষ্ট নিদর্শন। ইহাতে স্বভাবতই মুসলমান ধর্মের গোড়ামি কিছুটা বিনষ্ট হয়।

মুসলিম সংস্কার আন্দোলনের একদিক বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আদর্শ ও পরিণভিতে ইহা হিন্দু আন্দোলনেরই অমুরূপ এবং এক বিষয়ে ইহার অত্যন্ত নিকট সাদৃশ্য ছিল। নিজ সম্প্রদায়ই ইহার लकावल हिल। हेश शृति हे वला श्रेशाष्ट्र य हिन्तू अन्तानातत এक विरमव श्रेन मूननभानातत সহিত সহযোগ রক্ষার ক্রমিক অবহেলা এবং আত্মকেন্দ্রিক উদাসীনতা। পরবর্তী অনেক মুসলিম আন্দোলন হিন্দুদের এই অবস্থার প্রতিবাদ করে নাই। ইহা হিন্দু আন্দোলনের সহিত

একঙ্গীভূত চইতে চায় নাই; জথবা ভারতে এক অভিন্ন রাষ্ট্রিক ও সামাজিক আদর্শ স্থাপনের জন্ত মুসলমানদের উদ্বন্ধ করিয়া আন্দোলন ব্যাপক ও বিস্তৃত করার প্রয়াস দেখায় নাই। ইহা সাম্প্রাদারিক আদর্শে সংঘবদ্ধ হইতে চেষ্টা করে। প্রথমে ইহা হিন্দু প্রতিষ্ঠানের অমুরূপ হইলেও প্রিণামে ইহা প্রতিদ্বন্ধীরূপে দাঁড়ায়।

মুসলিম সংস্কারান্দোলনের স্বভন্ত গতি প্রথম হইতেই দৃষ্ট হয়। ১৮৫৫ সালে 'মুস্লিম জঃভীয় সভ্ব' নামে নব্য ভারতে প্রথম প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। বিভিন্ন শেশীর মুসলমানদের মধ্যে ঐক্য ও কল্যাণ সাধন বৃদ্ধি করা এই সভেষর উদ্দেশ্য। ১৯ শতকের শেষভাগে প্রতিষ্ঠিত 'মুস্লিম অঞ্মান'এরও এই আদর্শ ছিল। ভারতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের সময় মুস্লমানদের ভিন্ন সত্তা বঙ্কায় রাখার মনোভাব সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়। যদিও ভারতবাসীদের রাষ্ট্রিক অধিক।র লাভের জন্ম সার সৈয়াদ আহাম্মদ এক্জন একনিষ্ঠ কর্মী ছিলেন তব্ তাহাকে কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত করা যায় নাই। এমনকি ভাহার স্বধর্মীদের কংগ্রেদে যোগ দিতে তিনি প্রকাশ্যে মানা করেন। ব্যক্তিগত ভাবে বলিতে গেলে এই বীতরাণের কারণ তাহার নরমপন্থী মনোবৃত্তি। এইরূপ অনুমান করার যথেষ্ট কারণ আছে-—যে মুসলমান সমাজ সংস্কারদের কংগ্রেসের উপর বীতশ্রদ্ধ হওয়ায় গুরুতর কারণ ছিল। পার সৈয়দ আমীর আলী ইহার আরো সুস্পষ্ট অভিরাক্তি দিয়া বলেন যে মুসলমানগণ কংক্রেসে যোগদান করিলে 'সংখ্যাগরিষ্ঠরূপ জ্বগন্নাথের রথের চাকায় আবদ্ধ ও পিষ্ট হইয়া নিজেদের জ্ঞাতিক সতা বিস্ক্রন দিতে হবে'। সাম্প্রাদায়িক নির্বাচন এর স্বপক্ষে প্রচার করিয়া তিনি তাহার মত আরো স্পষ্টতরভাবে ব্যক্ত করেন 'বর্তমান অবস্থায় হিন্দৃ-মুসলমান মিলিত হইলে অপটু, অশিকিত ও শৃষ্থলাহীন সংখ্যালঘিষ্ঠগণ লোক ও সংগঠন শক্তিতে বহুলাংশে শ্রেষ্ঠ সংখ্যাগরিষ্ঠের সাথে পরিণামে আত্মাবলোপ করিতে বাধ্য হইবে। মুসলমানদের সমাজ, ধর্ম ও নৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে অভিজ্ঞ কেহ এইরূপ সম্ভাবনাকে নিশ্চিন্তচিত্তে উপেক্ষা করিতে পারে না'।

উদ্বাংশের অর্থ থুবই সহজ। গত শতাব্দীর অস্তাদশ ভাগে মুস্লিমগণের আত্ম চেতনা অভ্যস্ত বৃদ্ধি পায় ও জাতীয় বন্ধন স্থান্ট হয়। এই মনোবৃত্তির ফলে অক্সান্ত সম্প্রদায়ের সঙ্গে মিলিতভাবে ভারতে অথও জাতীয় আদর্শ সংস্থাপনের প্রতি মুসমানগণ বিমুখ হয় কাজেই ভাহারা সাম্প্রদায়িক ভাবে ভিন্ন অস্তিত্ব রক্ষার জন্ম বদ্ধপরিকর হয়। ইহার পর কংগ্রেসের প্রতিদ্দ্ধীরূপে মুস্লিম লীগএর প্রতিষ্ঠা থুব সহজ পরিনতি।

আভাস্তরীণ অবস্থা পরাম্পরা যেমন মুসলমানদের ব্যক্তি কেন্দ্রিক স্বাতন্ত্র্য রক্ষার মনোভাব স্থান্ট করিতে ছিল, বহিঃসম্বন্ধের প্রভাবত ডেমনি সেই উদ্দেশ্য সাধন করিতেছিল! মুসলমানগণ প্রথম হইতেই আস্তর্জাতিক ও অতিদৈশিক (extra-terrtorial) সম্প্রদায় ছিল। ইসলাম ধর্মের আদর্শ হইল স্থামিদের মধ্যে ঐক্য ও আতৃত্ব স্থাপন। এই ধর্মমত শুধু মুসলমানদের মধ্যে পারম্পারিক সম্বন্ধ স্থান্ট করিয়া নিশ্চেষ্ট নয়; ভিন্ন ধর্ম বিলম্বী হইতে স্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্ম সব সময়ই ভংপর ছিল, এবং এই বিশ্লিষ্টভাব অবস্থাবিশেষে চিরবিক্ত্বভাবে পর্যবসিত হইত।

এই মতবাদের প্রভাবে ভারতীয় মুসলিমগণ তাহাদের জাতিগত উৎপত্তি যাহা হউক না কেন ভাহারা যে বৃহত্তর ইসলাম সমাক্ষের চেতনশাল অংশ এই কথা কথনও ভূলিতে পারে নাই। কাজেই শুধু ভৌগোলিক অবস্থানের চাপে বিধর্মীদের সহিত স্বাভম্বা লোপ করিতে পারিল না। ১৯ শতকের অধিকাংশ সময় এই অভিদৈশিক সংচেতনা ভাহাদের কোন অনুপ্রেরণা বা আত্মশক্তি প্রদান করে নাই। কাবণ ঐ শতাব্দীতে ঐতিক ও আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে ইসলাম একাস্থ শক্তিহীন ও গৌরবন্দ্রন্থ। ইহা ভ্রম আভান্তরীণ অবসাদ ও বহিরাক্রমণে বিধ্বস্ত। তুরক ও পারস্ত প্রভৃতি বৃহৎ মুসলিম রাষ্ট্রগুলি সে সময় ধ্বংসোন্মধ। এই সুযোগে মুসলমান জাতি ও রাষ্ট্রের মধ্যে ইংলণ্ড, ফ্রান্স, রাশিয়া প্রভৃতি ইউরোপীয় শক্তিপুঞ্জ সাম্রাক্তা বিস্তার করিতেছিল। বহিঃ • সংঘাত বা আভান্তরীণ অবনতি প্রতিরোধ করার মত ইসলামের কোন ঐহিক বা পারত্রিক শক্তির অবশেষ ছিল না। এইরূপ ঘোরঘটা ইইতে অবশেষে যিনি ইসলামকৈ উজ্জীবিত করিতে আবিভাব হইলেন তিনি সৈয়দ জামালউদ্দিন আফগানী।

## দলীয় পাধান্য ও ব্যক্তিছের সংঘাত

উল্লিখিত ঐতিহাসিক বিবর্তনের ফলে বর্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে হিন্দু-মুসলিম সম্বন্ধ এইরূপ অবস্থায় ছিল। প্রস্পরের সন্মধীন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন তুইটি দল যাহাদের স্বাতন্ত্রা ও সংশক্তি ভিন্ন আদর্শে প্রতিষ্ঠিত ও অতীত গৌরবে অমুপ্রাণিত।

উভয় সম্প্রদায় যখন কঠোরভাবে চিত্তদৈয়া ও আগারিক্ততা অমুন্ডব করিতেছিল তখন তাহাদের নবাবিষ্ণত গৌরবোগ্ধল অভীত হিন্দু-মুসলমানের চিন্তারাজ্যে এক মাদকতা সৃষ্টি করিল। ইহার ফলে পরস্পরের প্রাণস্বরূপ অতীত ঐতিহ্যকে আকৃড়িয়া থাকার মনোভাব আরো প্রবল ছটল। তাহারা নিজেদের ভিতর পারস্পারিক আদানপ্রদান সম্ভব বা বাঞ্চনীয় মনে করে নাই। শিক্ষা প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু-মুসলমান উভয়ই এক অভিন্ন ঐতিহ্য সৃষ্টির আদর্শ হইতে বিচ্যুত হয়। হিন্দু-মুসলমানের ভিন্ন আত্মবোধ বৃদ্ধি দারা তাহাদের আদর্শের মধ্যে আর্থিক প্রতিযোগিতা রূপে আর একটি ঐহিক গ্রন্থি সংযুক্ত হয়।

পরে ইছা রাজনৈতিক প্রতিযোগিতায় আরো পরিক্ষীতি লাভ করে। মুসলমানদের সরকারী কান্ধে নিযুক্ত হইবার দাবীর সঙ্গে অর্থনৈতিকক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দীতা সুরু হয়। প্রায় ৭৫ বংসর যাবত পাশ্চাত্যশিকার কলে হিন্দুমধ্যবিত্তগণ সরকারী কান্ধে স্থপ্রতিষ্ঠিত ছিল। মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষা প্রাপ্তির ফলে অফুরূপ ইচ্ছা জাগ্রত হইল। নৃতন শিক্ষা ফলে হিন্দুদের স্থায় মুসলমানদের মধ্যেও এক শ্রেণীর শিক্ষিত সম্প্রদায় স্বষ্ট হইল যাহারা জীবিকার্জনের জন্ম একট প্রায়ুসরণ করিল। বৃটিশ শাসন সম্পর্কিত সৃষ্ট বা কোন সরকারী চাকুরী বা পেশার জন্ম মুসলমানগণ প্রতিযোগিতা আরম্ভ করিল। এই প্রতিদ্বন্দীতার বিশেষ দিক হইল ইছা চুই বিরুদ্ধ ভাববাদের সহিত সংযুক্ত ছিল। সামাজিক ভিত্তি না থাকিলে সংস্কৃতি বা আদুর্শুবাদ বাঁচিতে

960

পারে না। ১৯ শতকের নব্য ভারতীয় সংস্কৃতি বৃটিশ-শাসন-স্টু হিন্দু মধ্যবিত্ত কর্তৃ ক পরিপোষিত। পরবর্তী কালের মুসলিম কৃষ্টি ও বৃটিশ-শাসনামুগত বৃত্তিজ্ঞীবিদের উপর নির্ভর করিয়াছে।

কাজেই তুইটি ছেদ-রেখায় উৎপত্তি একই কারণে। ইহার ফলে হিন্দু-মূল্লিম বিচ্ছেদ আনো প্রবল ও ব্যাপক আকার ধারণ করে।

ভারতে বৃটিশ কর্তৃক রাষ্ট্রিক অধিকার প্রদানের ফলে মুস্লিম আত্ম-বোধ ও হিন্দু মুসলমান প্রতিযোগিতা আরো বৃদ্ধি পায়। মুসলমানগণ সাম্প্রদায়িকভাবে তথন অনেকদূর অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। কাজেই সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অভ্যুন্নতিতে যাহা হইয়াছে তাহার অক্যথাচরণ রাষ্ট্রিকক্ষেত্রে হইবে এইরূপ কেহ আশা করিতে পারে না। সামাক্য প্রবর্তনায়ই তাহারা স্বতম্ব নির্বাচনের দাবী উপস্থিত করিল।

যদিও সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ার। শুধু মুসলমানদের চিস্তাপ্রস্ত স্বীকার করা যায় না, তবুও ইহা বলা চলে যে ভারতীয় মুসলমানগণ যে পথে উন্নত হইতেছিল তাহাতে এইরূপ পরিণতি থুব স্বাভাবিক ও স্থায়সঙ্গত। ভারতের রাষ্ট্রিয় শাসনে উত্থাপিত সংস্থারের সময় মুসলমানগণ এক সমস্থার সন্মুখীন হইল। ভিন্ন বা যুক্ত নির্বাচন সন্ধন্ধে ইহাদের চরম সিদ্ধান্তে আসিতে হইবে। সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা এই সমস্থা অভীম্পিতভাবে সহজ্বসাধ্য করিয়া তাহাদের আশা আকাষা। চিরদিনের জন্ম স্থানিদিষ্ট করিয়া দিল।

এইরপে ব্যবস্থা শাসকশক্তির স্বার্থায়ুযায়ী হইলেও সিদ্ধান্তের মৌলিক ভিত্তির কোন পরিবর্তন হইল না। হিন্দু-মুস্লিম সমস্তা উদ্ভবে যদিও রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব বেশী পরিলক্ষিত হয় তব্ ইহা শুধু সুল স্বার্থ-সংঘাতের ফল বলা চলে না। 'চাকুরী-বথরা' সম্বন্ধে যত কথাই বলা হয় হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ শুধু এই জন্ম হয় নাই। ঐতিহাসিকভাবে দেখিতে গোলে হিন্দু ও মুসলমানের উভয় ঐতিহো আপন আপন অতীন্দ্রিয় সন্তার পুনঃ প্রতিষ্ঠা ও প্রবর্তনের সঙ্কল্প সাংসারিক স্বার্থ-সংঘাতের অনেক পূর্বে স্কৃত্ত হয়। হিন্দু-মুস্লিম আত্ম-বোধে আর্থিকের চেয়ে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক প্রভাব প্রথম ও চরম প্রবর্তনা দিয়াছে। হিন্দু-মুস্লিম সমস্থায় ঐহিক স্বার্থের প্রতি অভাধিক জোর দেওয়ার প্রধান কারণ আজকাল প্রচলিত ইতিহাসের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা। মুস্লিম সাম্প্রদায়িকভার মূলে নীচ সাংসারিক স্বার্থ জিল্প কোনরূপ নৈতিক সমর্থন আছে ইহা হিন্দুগণ বিশ্বাস না করার ফলও এইজন্ম কিছুটা দান্মী সন্দেহ নাই।

কোন সম্প্রাদায়ের ভিন্ন সন্তা বা ইছার ভাষায় তাছার প্রাণ পুট (soul) রক্ষার অটল ও দৃঢ় সম্বন্ধ কথনই ভাসা ভাসা কারণ দ্বারা ব্যাখ্যা করা চলে না। হিন্দু-মুস্লিম সমস্তার প্রকৃত মানসিক ভিত্তি হইল বৃহত্তর মানব সমাজ হইতে উভয় জ্ঞাতির ব্যক্তিত্ব ও বৈশিষ্ট্য রক্ষার আগ্রহ। ত্ই সম্প্রাদায়ের উদ্দেশ্য হইল আত্ম-কল্যাণ নয় আত্মা-শ্লাদা। এইজন্ম হিন্দু-মুস্লিম সমস্তার মম কেন্দ্র নির্ধারণ করিতে হইলে গত শতাকীতে হিন্দু-মুস্লিমের আত্ম-বোধ ও তাছার

ক্রমবর্ধ নের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে হইবে। এই ঐতিহাসিক প্রেক্ষা ভিন্ন পরবর্তীকাঙ্গের আর্থিক ও রাজনৈতিক প্রতিদন্দিতার কারণ নির্দেশ সম্ভবপর নয়।

গত শতাকী শেষ হওয়ার পূর্বেই হিন্দু-মুসলমানের আত্ম-বোধ পূর্ণতররূপ গ্রহণ করে এবং পরবর্তীযুগের সাম্প্রদায়িক ঐক্য সাধনের চেষ্টায় বা সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষে ইহার বিশেষত্ব আরোপ করে। ইহার পর হিন্দু-মুসলিম ঐক্য সন্বন্ধে আলোচনা হইয়াছে শুধু সমাজ ও সংস্কৃতিতে তুই ভিন্ন সম্প্রদায়ের সাময়িক মিলন বা চুক্তি প্রসঙ্গে। এই সকল আলোচনায় উভয় সম্প্রদায়ই নিজেদের স্বার্থের একমাত্র সংরক্ষক ও বিচারক মনে করে। কাজেই এইরূপ চুক্তি রক্ষা অনেক সময় একত্বের চেয়ে পারম্পরিক স্থাবিধা বোধের উপর নির্ভর করে।

• প্রকৃত প্রস্তাবে ইহাই ঘটিয়াছে। ১৯১৬ হইতে ১৯২১ সাল পর্যন্ত পরস্পারের মধ্যে সাময়িক ঐক্য সন্তব হইত না যদি তৎকাল্লে ভারতীয় মুসলমানের তুর্বংশ্বর প্রতি অন্ধ্রাগ ও বটিশের প্রতি বিদেষ না থাকিত। ১৯১১ সালের তুর্ক-ইতালী যুদ্ধ হইতে আরম্ভ করিয়া সেভার্সের সন্ধি পর্যন্ত ভারতে রটিশ মুসলিম বিচ্ছেদ চরমাবস্থায় উপস্থিত হয় এবং লসেইনে তুর্ক-রটিশ মিত্রতা স্থাপনে পূর্বাক্রস্থত সকল ব্যবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্তন হয়। পক্ষান্তবে হিন্দু-মুসলিম আত্মবোধ সংহত ও স্থান্থত হওয়ার ফলে সাম্প্রদায়িক বিরোধ আরো নিঃমিতভাবে বৃদ্ধি পায়। হিন্দু-মুস্লিম সংঘর্ষ শুধু বর্তমান সময়ের বিশেষত্ব নয়। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে এইরূপ সংঘর্ষর যথেষ্ট প্রমাণ আছে কিন্তু সেই সময় ইহারা আকস্মিক ও বিচ্ছিন্নভাবে হইত, চিন্তা রাজ্যে তথনও স্থান্থত হয় নাই। হিন্দু-মুসলমান উভয়ের মধ্যে ব্যক্তি প্রধান দলের উদ্ভব হওয়ার ফলে সাম্প্রদায়িক বিরোধ ভাবকেন্দ্রে স্থ্রপ্রতিষ্ঠিত হইয়াতে এবং ভারতের সর্বত্র উপদল (Blocs) সৃষ্টি করিয়াতে।

স্বতন্ত্রভাব এতদূর বর্ধিত হওয়ার পর হিন্দু-মুসলিম ঐক্য সাধনের প্রচেষ্টা খুব নৈরাখ্যজনক হবে সন্দেহ নাই। চ্ক্তির উপর কোন সত্যিকার ঐক্য সম্ভব হুইতে পারে না।

ইহা কখনই বাস্তবে পরিণত করা যাইবে না যতদিন বিভিন্ন সম্প্রদায়গুলি নিজেদের ভিন্ন অন্তিত্ব রক্ষার সঙ্কল্ল ত্যাগ না করিবে। বর্তমান সময়ে কি এইরূপ সন্তাবনার ক্ষীণ আশা দেখা যায় ? স্বাভাবিক অবস্থায় তাহা স্থদূর পরাহত। হিন্দু-মুসলিম কেহই সেইজ্ঞ্য প্রস্তুত নয়। বর্তমান জগতের ক্রুত পরিবর্তন পরম্পরার মধ্যে বৃহত্তর সামাজিক ও অর্থ নৈতিক সংঘাতের ফলে অদূর ভবিষাতেই হিন্দু-মুসলিমের এই পুরাতনপন্থী আদর্শ ধ্বসিয়া পরিবে। বর্তমান সমাজের কোন ঘটনার চেয়ে আভ্যন্তরীণ শক্তিগুলির উপর হিন্দু-মুসলমানের অ-হিন্দু ও অ-মুসলমান হওয়া নির্ভর করে। এই অবস্থা না আসিলে সাম্প্রদায়িক বিরোধ হুঃস্বপ্নের মত ভারতে বিরাজ করিবে।

<sup>&#</sup>x27;Current thought' এর October & December পর্ণায়ে জ্ঞীনীরদ চৌধুরীর Hindu-Muslim relations in India শীর্ণক প্রবাধের অন্তবাদ।

# ব্রাক্তি কোমে ! শুভেন্দু ঘোষ

ত্রিযাম। যামিনী; নিজা গিয়াছে টুটি', অহেতু অচেনা ব্যথায় বিভোল হিয়া। কুহেলি-করুণ জ্যোছনা রুয়েছে ফুটি'; হেনা-ব্যন বায়ু ফিরিছে নিঃশ্বসিয়া।

> আহেতু অচেনা ব্যথায় বিভোল হিয়া, পথ চেয়ে কার নয়ন নিমেষ-হারা; কে যেন আসিবে আমারি এ-পথ দিয়া! নীলাভ উঞ্জল স্থলিছে শুক্রতারা!

পথ চেয়ে কার নয়ান নিমেষ-হারা পরিচয় বৃঝি শুক্রতারা সে জানে! স্বল্ স্বল্ চোথে একাকী জাগিয়া সারা চেনা যেন চেনা, কবে সে ধু সে কোন খানে গ

পরিচয় বুঝি শুক্রতারা সে জানে !
কুহেলির পথে চিরস্তনী কে আদে ?
ব্যাকুল ধরণী কহে বাণীহারা গানে
"আমারে সে খোঁজে, আমারে সে ভালোবাসে।"

কুহেলির পথে চিরস্তনী কে আসে ? কুমুম কোরক উঠিছে কেমন করি'! মৃত্ব শিহরণ স্থাগে জায়মান ঘাসে! তক্সিত তরু উঠিতেছে মরমরি!

> কুমুম কোরক উঠিছে কেমন করি' ! হেনারে মাটীর স্লিগ্ধ মমভা টানে ! আলো-আঁধারির শাশত পথ ধরি' সদীম বাহু মেলেছে অসীম পানে !

Bon

( নাটক )

# —পূর্ববাসুবৃত্তি—

# প্রভাতদেব সরকার

দ্বিভীয় অন্ধ

প্রথম দৃশ্য:--অবিনাশবাবুর বৈঠকখানা

ি আরো দিন পনের পরে। ঘরের অবস্থা প্রশ্ন আছের প্রথম দৃশ্যের অন্তর্মপ, অন্তর্গায় ঘরে কিছু আলো
আছে। বেলা আলাজ দশটা। ছুটির দিন, আদালত-অফিস বন্ধ। বেলা অধিক হওয়ায় ঘরের সব কিছু দৃশামান—
চতুক্ষোণের পৌজা তুলোর মত ফ্যাকাশে কাল ঝুল আলোর সংক্র্যার্শ অপরূপ। অবিনাশবারু আপন চেয়ারটিছে
নিবিষ্ট মনে বসে ব্রীফ দেগচেন—বাইরের জগত তাঁর কাছে একরকম অবলুপ্র। ইত্যবসরে একটি ভদ্রলোক এমে
অবিনাশবারুর সামনাসামনি চেমারখানায় দগল নিলেন। অবিনাশবারুর ক্রক্ষেপ নেই। যে ভদ্রলোকটী ঘরে
এসে বসলেন, তাঁর বহিরাবরণ দেগে দশকের সন্দেহর উদ্রেক হওয়া অসম্ভব নয়। স্কতরাং বলে রাখি, তিনি মাত্র
ঘটক।—কোগায় কেমনটী মানায় খোঁজ রাখেন বলেই বোধ করি, নিজের মানান-বেনানে তত খেয়াল নেই, অথবা
থেয়াল থাকলেও সামর্থে কুলোয় না। এইটুকু পরিচয়ই যথেই।—কিছুক্ষণ উদ্যুস করে' ভদ্রলোক গলা-থাক্রি
দবার চেটা করে' ঢোঁক গিলে চেপে গেলেন। মিনিট পাচেক কেটে গেল। ঘরের পাতলা ঝুলগুলে হাওয়।
গোগে তুলচে: ওদিকে আবার মৃহত্তীর ময়লা মশারীতে হাওয়া লেগেচে। কিছু অবিনাশবারু ছির। ঘটক মশায় কেটের
পকেটে হাত চালিয়ে অনেকগুলি জীর্ণ কাগজপত্র বার করলেন। এখনও পকেটের গুক্তার 'হত-গাভী-পুনক্ষাবের',
ইন্ধিত করে।]

ঘটক ( আরো খানিককণ ইতস্ততঃ করে )

আক্ত্রে—ঞ-ঞ, আমি-ই আপনার কাছে এসেছি—শূুুুুুম্।

অবিনাশবাবু ( মুখ না তুলে )

তা তো বোঝাই যাচে ! হেডুটা কী ?

ঘটক (পকেটে ছাভ পুরে)

এই আক্সে-ঞ, আমার হাতে ভাল ছেলে আছে-

অবিনাশবাবু

ছেলে তো স্বারই আছে! তাতে আমার কী ?

ঘটক

वारक-- अ, बारन मः भाज-- विवारशभागी!

### অবিনাশবাব

তা ছেলের বিয়ে দিন্না কেন!

## বটক

আছেজ-ঞ, সেই জনোই তো আসা! প্রাপনার— অবিনাশবার

বলেন কি! ছেলের বিয়ে দেবেন কিনা, তাতেও উকিলের পরামর্শ চাই !! (থেমে) ওঃ, মশায়ের বুঝি ঘরে কিছু মজুত আছে—(থেমে) পক্ষও বোধ করি, তিন?

ঘটব

আজ্ঞে-ঞ, তা নয়। তবে-এ আপনার কনিষ্ঠা মেয়ের সঙ্গে যদি— অবিনাশবাবু ( সোলা হ'য়ে বসে )

অ্যাঃ, বলেন কি! আমার কনিষ্ঠা মেয়ের সঙ্গে আপনার ছেলের বিয়ে? (থেমে) আপনার পরিচয়টা ভা'হলে—

#### ঘটক

আজ্ঞে—এঃ, ছেলে আমার নয়। ছেলেটি ঈশ্বর তা-তা—
অবিনাশবাবু ( স্কৃষ্কির হবার চেষ্টা করে')

তা বেশ! তা' আপনি এত খোঁজ রাখেন কেন?

ঘটক (বিনীত ভাবে)

আজ্রে—ঞ, আমার পেশা।

অবিনাশবাবু (বিচলিত হ'য়ে )

পেশা ? আপনি তো সাংঘাতিক লোক মশাই! ( থেমে ) কার কটা মেয়ে, কটা ছেলে তার খবর রেখে বেড়াচেন ? তুনিয়ায় কী আর কোন কাল নেই। ( থেমে ) বেশ ভাল কথা!

ঘটক ( আরো অপ্রতিভ হ'য়ে )

আজে-এঃ, না। আমি ঘটক-ক্।

অবিনাশবাবু ( নড়ে বঙ্গে )

সেই কথাটাই এডকণ বললেই ডো চুকে ষেত ! যত সৰ অবাস্তর—

घठेक ( व्यक्रि )

আছে-এ, গোড়া থেকে আপনি-ই শুনতে চাননি।

## অবিদাশবাব

কী রকম? আমি শুনতে চাইনি, না, আপনি বলেননি! কেবল কতকগুলো কথা বড়ালেন বইতো না ?

# ঘটক ( আত্ম প্রভ্যয়ে )

তা বাড়ুক। কথায় আছে লাখ্ কথায় বিয়ে,—সবে তো স্কুঃ

## অবিনাশবাব

কিন্ত লাথ্ কথা শোনবার তো আমার ধৈর্যানেই, ফ্রস্থ্ও নেই। যাবলবার বলে' ফেলুন চট্পট।

#### ঘটক

আজ্ঞে-ঞ, পাত্রটি সৎ, বিদ্বান, অমায়িক এবং বংশে—

# অবিনাশবাবু

আঃ, আবার কথা বাড়াচেনে ? ওগুলো তো বাঁধা বুলি—পাত্রটির দর কড, তাই বলুন। ঘটক (উৎসাহিত হ'য়ে)

আজে-ঞ, এতে দরদক্ষর নেই।

অবিনাশবাবু ( চশ্মাটা খুলে )

নেই কি রকম ? আলবং আছে। দরদন্তর নেই, বিয়ে ? (থেমে) দরদন্তর নেই বিয়ে— এমন তো শুনিনি কথমো।

ঘটক ( সাহায্য করার ভাব করে' )

আজে-ঞ, না শুনলেও এমন তো অনেক ঘটতে পারে!

অবিনাশ বাবু ( উত্তেজিত হ'য়ে )

পারে ! স্বীকার করচি পারে, একশ'বার পারে—হ'য়েচে ! পাত্র-পরিচয় শেষ করুন। কথা বাড়াতে আপনারা অদ্বিতীয়।

ঘটক

আজে-ঞ-

# অবিনাশবাবু

দেখুন, আপনার বারবার ঐ-আজেটি আমার পছন্দ নয়। অথথা কথা বাড়ে!

ঘটক

পাত্রটি হীরের টুক্রো।

অবিনাশবাব

ফের সেই আরম্ভ করলেন যত রাজ্যের অলম্কার! সংক্ষেপে সারুন।

ঘটক

এম্-এতে বরাবর ফাষ্ট হয়েছেন। আজে-ঞ ল'তেও তিনবার— অবিনাশ বাবু

ফের সেই আন্তে । বেশ বুঝ লুম, ছেলেটা যাকে-বলে স্কলার, জ্য়েল। (থেমে) উপস্থিত কী করচেন ? ঘটক

আছে-এঃ ওক্লাতি।

অবিনাশবাবু ( হতাশ হ'য়ে )

নাঃ, 'আজ্ঞো' দেখ্ছি আপনার মুলাদোষ। (থেমে) মুনসেফীর জত্তে দর্থান্ত ক'রলেই পারতেন, বাঁধা আয় !

ঘটক

আছে-ঞ, গোলামী তিনি করতে নারাজ। স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জ্জন ক'রতে চান। অবিনাশবাব

থামুন। বলেন কী, বাঙ্গালীর ছেলে চাক্রি ক'রতে চায় না ? এমন ভো ভানিনি। ঘটক

আত্তে-ঞ. না শুন্লেও---

অবিনাশ বাবু

আঃ, আপনার 'আজের' ঝালায় গেলুম।...তা হ'লে বেশ বোঝা যাচেচ যে পাত্রের বিষয় সম্পত্তি প্রচুর। ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ান চলতে পারে। তা' পাত্রের বাপ্-মা বর্ত্তমান ?

ঘটক

আক্তে-ঞ, পিতা গত,-মাতা বর্তমান।

অবিনাশবাবু

নাঃ, আপনাকে শোধরাণর চেষ্টা বৃথা।...ভাই-বোন ?

ঘটক

তিনিই একমাত্র পুত্র। মাত্র একটি বোন, কলেজে পড়েন। অবিনাশবাবু ( আগ্রহ ভরে )

বেশ, বেশ। এবার ছেলেটীর নাম বলুন ভো।

ঘটক

আন্তে-ঞ খুব সম্ভব পাত্রটিকে আপনি চেনেন। নাম শ্রীমান সোমেশ্বর প্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ঈশব ভেক্তের কুমার মুখোপাধ্যায়ের যোগ্য পূত্র—যেহেতু, তিনি এক্ষণে উদীয়মান আইনব্যবসায়ী— বাঙ্গালার বাহিরে তাঁর নাম। মাত্র দেড় বংসরে এইরূপ অসাধারণ ধীশক্তি—

অবিনাশ বাবু (গম্ভীর মুখে )

এবার আপনি যেতে পারেন। (থেমে) হঁ্যা, আরে। শুনে যান, ভবিষ্যতে যেন আর ও রকম সম্বন্ধ নিয়ে এখানে না-আসেন।....যত সব খোসামুদের দল। বাঙ্গালার বাহিরে !...মাত্র দেড় বংসরে। অসাধারণ ধী-শক্তি—বুলি বাঁখাই আছে, বলে' গেলেই হ'লো আর কী।.. যান দাঁড়িয়ে রইলেন যে বড়!

#### ঘটক

আজে-ঞ, বর-ঘর উচ্চ ছিল। অতুলনীয় পাত্র ছাজারে একটা---অবিনাশবাব ( রুখে )

ছাই! ল'-এর কী বোঝে ছোক্রা? যত সব ছেলে মান্সের দল। জুটেছে মনদ নয়! ঘটক

আজ্ঞে-ঞ, পাত্রটি লোভনীয়। যেমন রূপ, তেমনি গুণ—
অবিনাশবাব্ (চেয়ার ছেড্কে উঠে পড়ে )

আপনি যাবেন কি না গ

ঘটক ( যেতে যেতে )

আজে-ঞ, পাত্রটী অতু-লো-তু-অ-অ—

প্রস্থান

্ অবিনাশ বাবু মাথায় হাত বুলতে বুলতে চেয়ারে গিয়ে বসলেন। বাইরের জ্বগণ্টা সমস্ত শব্দ কোলাহল নিয়ে তাঁর কাছে প্রকট। কে জানে বেলা হয় তো সভিট্ন জনেক হ'য়ে গেচে!

# দ্বিতীয় দৃশ্য

## অবিনাশবাবুদের থাবার ঘর

ি পূর্ব্ব দৃশ্যের দিন দশেক পরে। অবিনাশবার মধ্যাক ভোজনে বসেচেন। যদিও ঘড়ি-বরা সময়ের মাপে বাজ্বির গিয়ীবায়ি, মি-চাকর ছাড়া ও ভোজনবিলাসী হওয়। কাক্ষরই ভাগ্যে ঘটে ওঠে না, তবুও শিষ্টাচারে দশটার-আগে নাকে-ম্বে-ভাজন ছাড়া ও ভোজনবিলাসী হওয়। কাক্ষরই ভাগ্যে ঘটে ওঠে না, তবুও শিষ্টাচারে দশটার-আগে নাকে-ম্বে-ভাজন কর্ম গগুগোল বাবে এবং অযথা ক্ষরারই উদ্রেক হয়। এদিকে নাকে-ম্বে-ভাজন-পর্ব্ব ভাগাভাগির সময় গগুগোল বাবে এবং অযথা ক্ষরারই উদ্রেক হয়। এদিকে নাকে-ম্বে-ভাজন প্রাক্ত লোজক কেরে রাত ন'টার সময় নিশ্চিন্তে নৈশ-ভোজনের জন্তে প্রস্তুত হওয়া চলে। হ্ববিধে অনেক। তাল আই-ঢাই করে' রাত ন'টার সময় নিশ্চিন্তে নৈশ-ভোজনের জন্তে প্রস্তুত হওয়া চলে। হ্ববিধে অনেক। তাল মান বানে নামেন বসে' মেনকা হাওয়া করচে। দূরে দোর গোড়ায় গাঁড়িয়ে সেহময়ী থাওয়ার তালারক করচেন। সেহময়ীর আঁট-সাঁট চেহরায় প্রতিমার ছাচে মুখটি এবং তপ্ত-কাঞ্চন-সন্ধিত দেহের হ্বযায় বন্ধেসের আক্ষাজ চলে না—তবে গিয়ী বলে' মেনে নিতে একটুও দেরি হয় না, চোথের দৃষ্টি এবং মুখের ভাব দৃঢ়তা ব্যক্তক হ'লেও কেমনতর খেন সভাব কোমল। সেধানে সব কিছুর উপক্রব চলে, আবার এমন কিছুর বাড়াবাড়ি চলে না, যা বাড়ির কোক কেউ জানে না—সময় মত আবিন্ধার করে' নিতে হয়। তেনে নামিয়ে নেবেনই। এ পর্যান্ত কাক্ষই ভুল হ'লো না কোন দিন।

#### মেনকা

কই বাবা, আপনার যে হাভ উঠচে না ? সূব ঠেলে রাথ্চেন !

### অবিনাশবাবু

না, মা। ঠিকই থাচ্ছি। ভোরা মিছামিছি ব্যস্ত হচ্ছিস।

মেনকা

আৰু আপনার শরীর কী খারাপ হয়েছে গ

অবিনাশবাব

ভোদের ঐ কেমন দোষ, একটুতেই মনে করিস ভোদের বাবা ভীষণ ভাবে অমুস্থ !

মেনকা

বাঃ, আপনি কিছু খাবেন না, আর আমাদের ভাবতেই যত দোষ!

অবিনাশবাব

আচ্ছা, ঐতে তোর মা রয়েচেন, ওঁকেই কেন্স জিগ্যেস করনা---রোজকার খাওয়া খাচিচ কিনা। (সাড়া না পেয়ে) তুমিও দেখচি মেনার দলে! চুপ করে রইলে যে বড়! মতলব করে বেশী খাইয়ে মারতে চাও নাকি ৮

ক্ষেহ্ময়ী

যত সব অলুকুণে কথা!

(মনকা

মা জানবেন কী করে ? মা কি আপনার খাওয়ার মাপ জানেন নাকি ?

অবিনাশবাবু

ভা বটে, তা বটে। তোর হেফাজতে মাসকতকে কিন্তু ভারি মোটা হয়ে গেচি।

(মনক

(भाषा काथाय ? वंत्रक मिन मिन द्वांशा इ'रय यारक्टन !

অবিনাশবাবু

की वल्लि. আমি রোগা ? कथ् ्थान ना, আমার শরীরে বেশ গভিয় লেগেচে কিন্তু।

<u>স্থেচময়ী</u>

ছাই !

অবিনাশবাব

না বাপু, কি হ'লে যে ভোরা মোটা বলিস্ বৃষ্ণতে পারি না। ভোর মার মত ভোদেরও কী ছাতীর মত চেহারা পছন্দ নাকি ?

(মনক

যাই বলেন, আপনি বেশ রোগা হ'য়ে গেচেন।

অবিনাশবাব

যদিও যাই, অপরাধটা কি করে'চি শুনি যে তোরা স্বাই মিলে ভাবতে বসেচিস্! বয়েস তো কম হ'লোনা, তার ওপর নানা ভাবনা আছে তো!

#### (মনকা

সেই কথাই তো আমরা বলছিলুম। চারুর এবার একটা ব্যবস্থা ক'রলে হয় না ? অবিনাশবাব

নিশ্চয়ই হয়। এখনি হয়।

#### ক্ষেহময়ী

হুঁ, মেয়ের বিয়েক ভাবনা ভেবে তো আর ওঁর ঘুম হচেচ না।...মেয়ে বড় হ'য়ে উঠলো, সে চলোয় যাক—ভার চেয়ে মামলা-মকন্দোমাই ওঁর কাছে বড়!

## অবিনাশবাৰ্

• চারু কী বিয়ের কথা কিছু বলছিল না कि १

মেনকা (হেসে)

বাঃ, তা কি কেউ কখনো বলে না কি !

#### ক্ষেহময়ী

ওই রকমই বৃদ্ধি কিন। ওঁর !— মেয়ে আগে ওঁর কাছে এসে বিয়ের আজি পেশ করুক তথন । উকিলের বৃদ্ধি ভবে আর বলেচে কেন।

# অবিনাশবাব

কিন্তু সে তো আজকালকার মেয়ে! দোষ আছে নাকি কিছু ব'লতে ?

#### মেনকা

বাঙ্গালা দেশের মেয়ে—তা সে যে-কালেরই হোক না কেন, কথনো বিয়ের কথা মুখ ফুটে বলে না।

# অবিনাশবাৰু

ও, তাই নাকি! তা ত' জানি না!

#### স্থেহস্থী

ण' जानत्वन (कन! (प्रनकात विरात कथा भरन तन्हें ? *(जान-* ७८न ७—

#### (মনকা

না:, মা বাবার কোন কথা সহু করতে পারেন না! বাবা জানলেও কাজের চাপে ভূলে যান,—এ সামায় কথাটা মনে করে'না রাখলে আর বাবার চলবে না যেন ?

# অবিনাশবাবু

বল মা, জুই বল।—তুই না থাকলে এই বুড়ো বাপ-এর হঃপুটা কে আর বুক্বে কল।
মেনকা

তা বাবা আপনি কোন পাত্র ঠিক ক'রেছেন না কি ? আমার জানা একটি বেশ ভাল ছেলে আছে।

### অবিনা**শ**বাবু

তা হ'লে তো আর কথাই নেই—তাঁর সঙ্গেই ঠিক করে' ফেল্না। আমাকে আর এর মধ্যে জড়ান কেন গ

### স্বেহম্যী

কথা দেখনা! গা খলে যায়!

## অবিনাশবাবু

আচ্ছা থুকি তুই-ই বল, আমার কথাটা কি অন্যায় হ'য়েচে ! আমি বুড়ো হ'য়েচি আমাকে এর মধ্যে জড়ান কেন রে বাপু !

### মেনকা (হেসে)

তা কি হয়। আপনাকেই তো সব দেখতে শুনতে হবে।...আমি যাঁর কথা বলচি, ছেলেটী খুব ভাল—ওঁর জানা ছেলে। শুনেছি দাদারও নাকি বন্ধু।

# অবিনা**শ**বাবু

ভবে আর কি, বাবাজীকে লিখে দাও—ভিনিই যেন স্বাচীক করেন। আমি না হয় পরে দেখে আসবো।

### মেনকা

কিন্ধ আপনার একবার খোঁজ নেওয়া উচিত। শেষে—

# অবিনাশবাব

শেষে কী? তোরা কী চারুর মন্দ ক'রতে পারিস কথনো? আর বাবাজী আমার পাক। জন্তরী। (থেমে) তবে দেখিস্ ছোক্রা উকিল-টুকিল না-হয়। যত সব গাছ-মূথ্পুর দল— একখানা দরখাস্ত লিখতে পঞ্চাশ গণ্ডা ভূল করে' বসে।

## স্থেহময়ী

ভোমার মত বুড়ো উকিল হ'লেই হ'বে তো ় পাকা লোক !

### অবিনাশবাব

না, না, তা নয়—ছোকরা উকিলগুলো তেমন সুবিধের নয়! কেবল—

# মেনকা

ভা হ'লে লিথে দিই দেখা-লোনা করবার জন্তে। আস্চে মাসে যাতে— অবিনাশবার

# নিশ্চয়ই। গুভক্ত শীজম্। ভাকাই হ'বে এতে যথন বাবাজী আছেন, ভার ওপর থোকার বন্ধু।

#### (মনক

আপনার কিন্তু পাকা দেখ্তে হ'বে। তা না হ'লে মা রাগ ক'রবেন।

# অবিনাশৰাবু

সে পরের কথা। আগে ভোরা পছন্দই কর। আছে। এক কাজ ক'রলে হয় না, ভোর মা না হয় পাকা দেখ্বেন!

### স্থেহময়ী

কি যে কথার ছিরি!

# অবিনাশৰাবু

না বাপু, আমার কোন প্রামর্শ ই যথন ওঁর ম্নোমত হয় না, তথন চুপ ক'রে থাকাই ভাল। মেনকা °

ে কিন্তু মনে থাকে যেন—আমি এদিককার সব ব্যবস্থা করে রাখ্চি। অবিনাশব্রুবু ( আসন ছেড়ে )

আচ্ছা, আচ্ছা, সে যা-হয় করিস—ঐ ওঁকে জিগোস করলেই হ'বে। আমি এখন চলি কোটের বেলা হ'য়ে গেল।

[ ক্লেহম্য়ী কি-জানি-কেন হেলে দোর গোড়া থেকে সরে' গেলেন। মেনকা পেছন পেছন চলল'। ] [ক্লেমশঃ]





বিনয় ঘোষ

আসল যুদ্ধের সংবাদ বল্তে এখন শুধু উত্তর সমুদ্রে নৌ-সংগ্রামের সংবাদ আমর। পেয়ে থাকি। কয়েকটা জাহাজড়বির খবর ভিন্ন আর বিশেষ কিছুই জাতবা বিষয় থাকে না। তা' ছাড়া শীতকাল, চারিদিক কুয়াশা আর তুষারে ঢাকা থাকে, বিমান যুদ্ধ বা যন্ত্রসজ্জিত সৈত্যের যুদ্ধাভিষানও সম্ভব নয়। স্কুতরাং যুদ্ধ খুব টিমে তালে চলাই স্বাভাবিক। কিন্তু ইভিমধ্যে যে একটা নৃতন সমস্তার উদয় হ'য়েছে সেটা সভিাই গুরুত্বপূর্ণ। এমন কি হয়ত অদূর ভবিষাতে আজ যে-যুদ্ধ ইংলাও, ফান্স ও জার্মানির মধ্যে কেন্দ্রীভূত সে-যুদ্ধ আবার পৃথিবীবাাপী মহাযুদ্ধে পরিণভ হ'তে পারে এবং সবচেয়ে গুরুত্বর হ'ছেছ যে পঁচিশ বছর পর আমরা পৃথিবীর এই দিতীয় চরম সঙ্কটের সন্মুখীন হ'য়েছি, যখন সামাজিক, রাষ্ট্রিক, বৈজ্ঞানিক প্রভৃতি সমস্ত দিক্ থেকে প্রত্যেকটি জ্ঞাতি বহুগুণ বেশী উন্নত ও সচেতন। ইতিহাসের গতিশীল নিয়মানুষায়ী এ-যুদ্ধের মীমাংসা হবে, কোন শক্তির প্রতিরোধ করবার ক্ষমতা নেই। আমরা শুধু সাম্প্রতিক সমস্তাগুলির আলোচনা করে' কিছুটা সে সন্বন্ধে আভাষ পেতে পারি।

যুদ্ধের সংবাদ গু'রকমের আছে। অস্ততঃ বৃদ্ধিমান্ ব্যাক্তি মাত্রেই গু'ভাগে ভাগ করে' যুদ্ধের সংবাদগুলি গ্রহণ করেন। একপ্রকারের সংবাদ যা সকলেই চায়ের—টেবলে বসে' আলোচনা করে' থাকেন, আর একপ্রকারের সংবাদ যার সভা মিথা। রূপ আমরা বৃদ্ধি দিয়ে বিচার করতে পারি এবং পারি বলেই সেগুলি সহ্বদ্ধে চিস্তাও করি। প্রথমশ্রেণীর সংবাদে আমাদের দৈনিকের পৃষ্ঠাগুলি ভর্তি থাকে, বড় বড় হেডলাইনে ভাদের চোধের সামনে তুলে' ধরা হয়; বিভীয় শ্রেণীর সংবাদকে সন্ধান করে' নিতে হয়, এমন কি প্রয়োজন হ'লে বৃদ্ধি দিয়ে সংশোধনও করে' নিতে হয়। ছুই গ্রেণীর সংবাদই আমরা আলোচনা করব।

প্রথম শ্রেণীর সংবাদ হ'চ্ছে সম্প্রতি "গ্রাফ স্পী" জাহাজের বিষয়। "গ্রাফ স্পী" জার্মান পকেট রণপোত এবং বহু সপ্তাহ ধরে' আত্লান্তিক মহাসাগরের এর পিছু নিয়েছিল গোটা ভিনেক বৃটিশ ক্র্ইজার। ''গ্রাফ্ স্পী'' বহুদিন যাবং ঘুরে' অবশেষে মন্টেভিডের বন্দরে আশ্রয় নিডে বাধা হয়েছিল। কিন্তু উরুগোর শাসনকর্তারা তাকে বন্দরে থাকার অনুমতি দিলেন শুধু মেরামতের সময় পর্যস্ত। তাও সমূদ্রে পাড়ি দেবার মত মেরামত করতে হবে, যুদ্ধের উপযোগী সাজে তৈরী হওয়া নিষেধ। অনক্টোপায় হ'য়ে "গ্রাফ স্পী"র ক্যাপটেন হিটলারকে বেভারে সংবাদটি জানান এবং হিট্লার উত্তরে বলেন যে তিনিই ঐ অবস্থার পুরোপুত্তি মালিক এবং দায়িত তাঁর, যেভাবে ইচ্ছা তিনি তার সমাধান করতে পারেন। সংবাদ পাওয়া গেছে ক্যাপটেন বারুদবিস্ফোরণে জাহাজটিকে ধ্বংস করে' ফেলেছেন, শত্রুর কবলে তুলে' দিতে তাঁর নাকি দ্বিধা হয়েছিল। ক্যাপটেন্ वा नाविकरमत कान मरवाम स्माल नि। बिधात कात्रण निरंत व्यानक तर्करमत व्यक्तमान हल्एछ। • কেউ বল্ছেন হয়ত জাহাজটির বিশেষ যন্ত্রপাতি, কলকজা বা সরঞ্জাম শত্রুর হস্তগত হোক্, ক্যাপটেন তা চান নি এবং সেইজক্যই জাহাজটিকে ধ্বংস করে' ফেলেছেন। হয়ত তাই হবে। কিন্তু আর যাই হোক জার্ম্মানির রণপোত ধ্বংস হয়েছে, যে ক'খানা বৃটিশ ক্রুইজায় ডার পিছু পিছু হায়রাণ হ'য়ে ঘুরেছিল এবং দূরে ওৎপেতে নদে'ছিল তাদের উল্লাদের যথেষ্ট কারণ আছে। শক্তকে এইভাবে কাহিল করতে পারলে কার না আনন্দ হয় ৷ বিশেষ করে'নাংসী জার্মানির জাহাজ, গণ্ডায় গণ্ডায় ডুবলেই আমাদের আনন্দ। বুদবুদের মত জার্মানির জাহাজগুলি যদি রাতারাতি সমুদ্রের বুকে মিলিয়ে যায় তা হ'লে আমরা সবচেয়ে থুসী হব।

দিতীয় শ্রেণীর সংবাদের মধ্যে একদিকে উত্তর পূর্বেক ফিনল্যাণ্ডের সংগ্রাম, আর একদিকে জার্মানির নৃতন করে' সমর পরিকল্পনা। জার্মানির উত্তরদিকে সৈক্সসমাবেশ নরওয়ে, হল্যাণ্ড ও সুইডেনের যথেষ্ট আতল্পের কারণ হয়েছে। আবার এমনও শোনা যাচ্ছে যে দক্ষিণ পূর্বে য়ারোপে জার্মানির দৃষ্টি পড়েছে এবং হাঙ্গেরীর সীমান্ত অতিক্রম করে' জার্মানি বল্কান্ এলাকায় তড়িংগতিতে প্রবেশ করতে পারে। এদিকে কেরেলীয়ান্ যোজকে রাশিয়ার লাল ফোজ প্রবলভাবে চেষ্টা করছে ম্যানারহাইম্লাইনের উপর দিয়ে অগ্রপতির জন্ম। রুষ সৈত্য ৬৭ মাইল অগ্রসর হয়েছে ভানা গেছে।

ফিন্ল্যাণ্ডের সঙ্গে রাশিয়ার এই সংঘর্ষের স্বরূপ আমাদের বোঝা দরকার। আমরা জানি সম্প্রতি এই সংঘর্ষের জন্ম রাশিয়া রাষ্ট্রসভ্ধ থেকে বহিত্বত হ'য়েছে। ইতালী, জাপান রাশিয়ার এই ব্যবহারে অভ্যন্ত অসন্তই হয়েছে, এরকম নির্মান আক্রমণের দৃষ্টান্ত নাকি ইতিসাসে বিরল। অথচ রাশিয়ার জবাব হ'ল্ছে যে ফিন্ল্যাণ্ডের সঙ্গে রাশিয়া যুদ্ধই ঘোষণা করে নি, রাষ্ট্রসভ্জের কাছে বিচারের প্রশা অবান্তর। ফিন্ল্যাণ্ডে আর একটি গ্রবর্গনেন্ডিও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, নৃতন গণতান্ত্রিক গ্রবর্গনেন্টের সঙ্গে প্রত্পূর্বর সেক্রেটারী এম্, কুইসিনেন্-এর প্রধান মন্ত্রীছে। রাশিয়া এই নৃতন গ্রব্গনেন্টের সঙ্গে প্রিশ বছরের চুক্তি করেছে এবং অক্তশন্ত্র ও অর্থ দিয়ে সাহায্য করবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। সোভিয়েট—ফিনিশ্ সমস্যা ভালভাবে বৃষ্তে হ'লে সেইস্কয় ফিন্ল্যাণ্ডের ইতিহাস এবং যেসব অবস্থা থেকে বর্ত্তমান অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে তার সঙ্গে পরিচয় থাকা উচিত।

# সোভিয়েট রাশিয়া ও ফিন্ল্যাণ্ড

প্রায় ত'শ'বছর সুইডেনের সঙ্গে একত্রিত থাকার পর জারিষ্ট রাশিয়া ফিন্ল্যাণ্ড আক্রমণ করে ১৮০৮ সালে। তারপর ফিন্ল্যাণ্ড ছিল রাশিয়ার জারতন্ত্রের অধীনে। সেইজ্রু কি আর্থিক, কি রাষ্ট্রীক কোন উন্নতিই ফিন্ল্যাণ্ডের পক্ষে সম্ভব হয় নি। উনবিংশ শতাব্দীতে ফিনিশ জাভিয়তার জাগরণ দেখা গেলেও, ফিনিশ গবঁণমেন্টে সুইডিশ ফিন্দেরেই আধিপত্য ছিল বেশী। জাভীয় বাধীনতার প্রথম সুযোগ ১৯০৫ সালের ক্ষম বিপ্লবের সময়। মহাযুদ্ধের সময় ফিনিশ জাতীয় আন্দোলন ক্রম্মই অগ্রসর হ'তে থাকে। ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারী বিপ্লবে জারতন্ত্রের জান্দোলন কর্মই অগ্রসর হ'তে থাকে। ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারী বিপ্লবে জারতন্ত্রের জান্দোল পর ফিন্ল্যাণ্ডের আন্দোলন সফল হ'লেও কেরেনস্কীর প্রভিসানাল গবর্ণমেন্ট তাকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে রাজী হয় নি। কেরেনস্কী ফিন্ল্যাণ্ডকে আংশিক স্বাধীনতা ঘোষণা করল। ক্লেনিনের নেতৃত্বে বোল্শেভিক্রা ফিন্ল্যাণ্ডর জাতীয় স্বাধীনতাকে স্বীকার করতে একট্রও কৃষ্টিত হয় নি।

এই জাতীয় স্বাধীনতা ঘোষণার সঙ্গে সংক্র ফিন্ল্যাণ্ডের সোশ্চালিষ্ট্ ও কম্ন্নিষ্টরাও সোশ্চালিষ্ট্ ওয়ার্কাঙ্গ্র বিপাব লিক ঘোষণা করল। কিন্তু ফিনিল মধ্যবিত্তপ্রেণী, বিশেষ করে প্রতিক্রিয়ালীল সুইডিশ্ ফিন্রা জার্মানির সাহায্য নিয়ে এই গণ আন্দোলনকে দাবিয়ে দিল। ম্যানারহাইম্ এই প্রতিবৈপ্রবিক আন্দোলনের নেতা ছিলেন, যেমন স্পেনে ছিলেন জেনারেল জাঙ্কো। এই অন্তর্বিপ্রবে প্রায় ১৫,০০০ সোশ্যালিষ্ট ও ক্য়ানিষ্টকে, হত্যা করা হয় এবং ৭৪,০০০ জনকে বন্দী করা হয়। এই সময় যে সব ক্য়ানিষ্টের উপর অমান্থ্যিক অত্যাচার করে দেশের ৰাইরে তাড়িয়ে দেওয়া হয় তার মধ্যে একজন হ'ছেন কুইসিনেন্, বর্ত্তমান নৃত্ন ফিনিশ রিপাব লিকের প্রধান মন্ত্রী। নাংসী ঝটিকাবাহিনী ও ইতালীয় ব্লাক্সাট স্-এর মত ফিন্ল্যাণ্ডের গোর্ডরা ম্যানারহাইমের নেতৃত্ব ফিনিশ জনসাধারণ ও সোশ্চালিষ্ট্ ক্যুণ্টিদের উপর যে অভ্যাচার করেছিল, ফিনিশ জনগণ আজও তা ভোলে নি, ভূলতে পারে না।

১৯১৮ সালে যে নৃতন কিনিশ 'ডায়েট্' গঠিত হ'ল ভাতে সোশ্রালিষ্টদের অন্তর্ভূ ক বরা হয় নি, এমনকি তাদের ভোট দেবার ক্ষমতা পর্যস্ত ছিল না। 'ডায়েট্' জার্মান-ধ্যেনা ছিল বেশী এবং রাজতত্ত্ব প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যের কিন্ল্যাণ্ডের রাজমুকুট অর্পিত হয় জার্মান, কাইজারের এক আন্ধীয়কে। কিন্তু জার্মানির পরাজয়ের পর এই মতলব আর টিকিল না এবং ম্যানারহাইম্ নিজেই বিজেপ্টের পদ গ্রহণ করলেন। ১৯১৯ সালে ভীষণ অত্যাচার সন্ত্রেও ফিনিশ সোশ্যালিষ্ট্রা ২০০ মধ্যে ৮০টি স্থান ডায়েটে দখল করে। হোরাইট্ গ্রণ্থিনটানা উপায়ে গণস্বাধীনতা নই করবার চেষ্টা করলেও ১৯২১ সালে এাপ্রেরিয়ান্ কোয়ালিখনী গ্রন্থেন্ট প্রভিষ্ঠিত হয়। ১৯২২ সালের এবং পরবর্ত্তী নির্বাচনে কমুনিইরা পাল মেণ্টে অনেকগুলি স্থান দখল করে। ১৯২৫ সালে সোশ্যাল ডিমক্রেটিক্ গ্রন্থেনিট প্রভিষ্ঠিত হ'লেও, ১৯২৭ সালে এগাগ্রেরিয়ান্রা আবার ক্ষমতা ফিরে পায়। তারপর থেকে কোয়ালিখনী গ্রন্থেনিটেই ফিন্ল্যাণ্ডে চলে আসছে। কিন্তু এই গ্রন্থেনট নাংসী পান্থী বেশী এবং নানা উপায়ে নাংসী আন্দোলনকে সাহায্য করেছে। ফিনিখ ন'ংসী পার্টির ১৪ জন সভ্য আছে ডায়েটে এবং এদের প্রভাব অত্যন্ত বেশী। একটি উদাহরণ দিলেই বোঝা যাবে। ১৯০৮ সালের ফিনিখ কোয়ালিখনী গ্রন্থেনট অমুমোদন করে' যে ১৯০০ সালের আইন অমুসারে নাংসী পার্টির ফিন্ল্যাণ্ডের স্বার্থ বিরোধী সম্প্রদায় বলে' বেআইনী ঘোষণা করা উচিত। ডায়েটের ২০০ জন সভ্যের মধ্যে ১৬০ জন এই অমুমোদন সমর্থন করে কিন্তু তা সম্বেও এই নাংসী পার্টিকে আজ্ব পর্যান্ত বেআইনী ঘোষণা করা হয় নি। ফিনিশাল্যালালত এই ভোটকে অবৈধ বলৈছেন। এর থেকেই স্পৃষ্ট বেঝা যাবে শাসনতম্বের চাবিকাসি কাদের হাতে। ফিনিখ গণতন্ত্র যে আদৌ গণতান্ত্রিক গ্রেণিনিট নয় তারও প্রমাণ এর চাইতে বেশী আর কিছু হ'তে পারে না।

ফিন্ল্যাণ্ডের পররাষ্ট্রীয় সম্বন্ধ চিরদিনই ক্য-বিরোধী। ১৯১৮-২০ সালে ফিন্ল্যাণ্ডই রাশিয়াকে আক্রমনের একটি ঘাঁটি ছিল। ১৯২০ সালের ডপাঁট্ চুক্তিতে ফিন্ল্যাণ্ড ও সোভিয়েট যুগইনিয়নের সঙ্গে কুটনীতিক আলোচনা আরম্ভ হয়। কিন্তু ফিন্ল্যাণ্ড সোভিয়েটের প্রতি কোনদিনই সদ্বাবহার করতে পারে নি এেটবুটেন ও আমেরিকার ডাড়নায়। ফিন্ল্যাণ্ডের পররাষ্ট্র-নীতি গ্রেটবুটেন, আমেরিকার উপর তার আর্থিক নিভর্তার দিকে লক্ষ্য রেক্ষেই চালিত হয়েছে। ফিনিশ পণ্যন্তব্যের প্রধান ক্রেতা হ'ছের বুটেন ও আমেরিকা। রুটেনের বহু অর্থ কিন্ল্যাণ্ডের নিকেল খনিতে খাটছে। তা ছাড়া প্রায় তিন ভাগের একভাগ মাল আমদানি হয় জার্মানি থেকে। মুইডিশ ফিন্ল্যাণ্ডরা সকলেই ধনী এবং ফিন্ল্যাণ্ড আর্থিক স্বার্থ তাদেরও কিছু ক্মানয়। এই হ'ল ফিন্ল্যাণ্ডর মোটামুটি অবস্থা।

এখন বোঝা যাবে সোভিয়েটের দাবী ন্যায্য কিনা। এ্যালাণ্ড দ্বীপ প্রমুখ যে ক'টি স্থান সোভিয়েট চেয়েছে ঘাঁটির জন্ম তা থুবই যুক্তি সঙ্গত। লেনিন্প্রাডের নিরাপত্তার জন্ম এবং বল্টিক সাগর দিয়ে আক্রমণের পথ প্রভিরোধের জন্ম সোভিয়েট এ-দাবী করা ভিন্ন উপায় নেই। স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের প্ররোচনায় ফিনিশ গবর্ণমেন্ট সোভিয়েটের দাবী গ্রাহ্য করেনি। সোভিয়েট বৃব্ধেছিল যে এই প্রভিক্রিয়াশীল ফিনিশ গবর্ণমেন্ট যভদিন কায়েম থাকবে ভভদিন তারা ধনভান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির মুখচেয়ে তার দাবী কিছুতেই স্বীকার করবে না। সেইজন্ম সোভিয়েট ফিন্ল্যাণ্ডে সভ্যকার গণভান্ত্রিক গবর্ণমেন্ট প্রভিন্তিত হয়েছে এবং এই গবর্গমেন্ট সোভিয়েটের যুক্তি সঙ্গত দাবী মেনে নিতে সন্মত হয়েছে। কিছু হেলাছি গবর্ণমেন্ট এই গবর্গমেন্ট কে বাক্রিয়েন না করে যুক্ত দোবী মেনে নিতে সন্মত হয়েছে। কিছু হেলাছিছি গবর্গমেন্ট এই গবর্ণমেন্টকে শ্রীকার না করে যুক্ত ঘোষণা করেছে।

किन्न श्राम श्री एक यूक कात विकास चायना कता श्री । श्री चित्र के तानियात विकास नय,

যদিও আমরা জানি তাই। এম্, কুইসিনেন্ এর অধীনে যে নৃতন ফিনিশ পিপ্লু স্ রিপারিক গঠিত হ'য়েছে তার বিরুদ্ধে ফিন্ল্যাণ্ডের প্রতিক্রিয়াশীল, পররাষ্ট্রদাস ট্যানার গবর্গমেন্ট য়ুদ্ধ ঘোষণা করেছে। রাশিয়া কুইসিনেন্ গবর্গমেন্টের সঙ্গে পারস্পরিক সাহায়্যের চুক্তিতে আবদ্ধ। নৃতন গবর্গ-মেন্ট পকে যুদ্ধ চালান সহজ নয়. সেইজফ্ত রাশিয়া সাহায়্য করছে। স্পেনীয় অন্তর্বিপ্রবে ইন্টার-ফাশনাল ব্রিগেড গণতন্ত্রী স্পেনের পকে প্রতিক্রিয়াশীল ফালোর সৈল্পের বিরুদ্ধে যেমন সংগ্রাম করেছিল, আজ রাশিয়ার লাল ফৌজ ঠিক সেই রকম সংগ্রাম করছে ফিনিশ গণতন্ত্রীদের পকে ট্যানার, ম্যানারহাইম প্রমুধ প্রতিক্রিয়াশীল বিজ্ঞোহীদের বিরুদ্ধে। এ-যুদ্ধের সঙ্গে রাশিয়ার প্রতাক্ষভাবে কোন সম্বন্ধ নেই। স্পেনের গণতন্ত্রী গবর্গমেন্ট জয়ী হ'লে য়ুয়রোপের যে উপকার হ'ত আজ ফিন্ল্যাণ্ডের কুইসিনেন্ গবর্গমেন্ট জয়ী হ'লে য়ুয়রোপের সেই উপকারই হবে। রাশিয়ার স্বার্থ শুধু এইখানে, কারণ ফিন্ল্যাণ্ডে সত্যকার গণতশ্বিক গবর্গমেন্ট প্রতিষ্ঠিত হ'লে রাশিয়া একজন বিশ্বাসম্যাগ্য প্রতিবেশী পাবে।

### রাষ্ট্রসঞ্জের বিচার -

সোভিয়েট রাশিয়া এই কারণেই রাষ্ট্রসভেষর আমন্ত্রন প্রত্যাখ্যান করেছে, কারণ ফিন্ল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে সে যুদ্ধ ধোষণা করে নি, রাষ্ট্রসভেষর বিচারপ্রার্থী সে কেন হবে গু রাষ্ট্রসভেষর বৈঠকে গ্রেটবুটেন ফ্রান্স ও কয়েকটি ক্ষুদ্র ল্যাটিন আমেরিকান রাষ্ট্র সোভিয়েটকে আক্রমণকারী বলে' এক প্রস্তাব পাশ করে' তাকে রাষ্ট্রসজ্যের সভাপদ থেকে পদচাত করেছে। রাশিয়া এ-সংবাদ শুনে বিজ্ঞপের হাসি হেলেছে। প্রালিন, মোলোটভ তো হাসবেনই, যে-কোন শিশু ও অট্রহাসি হাসবে। রাপ্তসজ্ঞ কি ? রাষ্ট্রসজ্যের বিচারের অধিকার আছে কি না, সে বিচারের মূল্য কতটুকু, এখানে বিস্তারিত আলোচনা করা সম্ভব নয়। শুধু এইটকু জানলেই হবে যে রাষ্ট্রসন্তেম্বর কোন বিশিষ্ট সন্তা নেই. অধিকার নেই বা শক্তি নেই। রাষ্ট্রপজ্যের অক্তিত সমস্ত শান্তিকামী, যুদ্ধ বিরোধী রাষ্ট্রের সন্মিলিত অন্তিম্ব ও শক্তি মিলিয়ে, বাদ দিয়ে নয়। কিন্তু রাষ্ট্রসঙ্ঘ তা যে নয় আমরা বছবার তার প্রমাণ পেয়েছি। সে তিক্ত অভিজ্ঞতা আমাদের আছে যাতে আমরা পরিকার ব্রেছি যে যে সব য়ারোপীয় রাষ্ট্র গণতন্ত্রের ও শান্তির বড়াই করে, তারা কোনদিনই এই গণতন্ত্রের ও শান্তির ইচ্ছৎ রকার **জন্ম** রাষ্ট্রসম্পতে এডটুকু কাজে লাগায় নি। বরং বিপরীত উদ্দেশ্যেই এই সব রাষ্ট্র রাষ্ট্রসঞ্জতে এডদিন বাবহার করেছে। ফ্যাশিষ্টদের অগ্রগতির ইন্ধন জুগিয়েছে এই রাষ্ট্রসভন, ক্ষুত্র গণডান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিকে ধ্বংস করেছে এই রাষ্ট্রসজ্ঞ ৷ কার প্ররোচনায়, কার কূটনীতিক তুর্নীতির ফলে, কার ক্লীব মনোভাবের জ্বন্ত ্ য়ারোপের তথাক্ষিত বৃহৎ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির। মাঞ্চরিয়ার ব্যাপারে রাষ্ট্রসভেবর বিচার কোথায় ছিল 🚩 স্মাবিসিনিয়া, স্পেন, চেকোল্লোভাকিয়া, অষ্ট্রিয়া প্রভৃতির ধ্বংসের সময় রাষ্ট্রসভ্যের সভারন্দের এই বিচার বৃদ্ধি মন্তিদ্ধের কোন সেলের মধ্যে কলী ছিল ? সাইমন, হোর একসময় জেনেভায় আন্তর্জাতিক নিয়মের কি আদর্শ সমর্থন ও প্রচার করেছিলেন গ রাষ্ট্র- সজ্বের সন্মিলিত নিরাপত্তার ও শাস্তির আদর্শ পুনঃ প্রতিষ্ঠার জক্ম রাশিয়া ১৯৩৪ সালে সভ্য হয়ে সমস্ত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিকে পারস্পরিক সাহায়ের চুক্তিতে আবদ্ধ হবার জন্ম আহ্বান করে আসছে। দীর্ঘ পাঁচ বছর রাশিয়ার এ আহ্বানে জ্ঞান্স ও চেকোঞ্ছোভিয়া ভিন্ন কেউ সাড়া দেয় নি। দালাদিয়ের জ্ঞান্সের সে-প্রতিশ্রুতির কোন মর্যাদা রাখেন নি। আজ্র উল্টে রাশিয়াই অপরাধী হ'ল এবং রাষ্ট্রসভ্য থেকে বহিদ্ধৃত হ'ল। এতে বিদ্রাপের হাসি ছাড়া রাশিয়া আর কোন উপযুক্ত উত্তর দিতে পারে না, সন্মানের ক্ষতি হয়।

# ফিনি**শ যুদ্ধের প্রতিক্রি**য়া

ফিনিশ যুদ্ধের ফলে য়ারোপে নৃতন কয়েকটি পরিস্থিতি উদ্বের সম্ভাবনা আছে। জার্মানি প্রত্যক্ষভাবে কোন অভিযোগ না জানালেও, তার আতক্কের কারণ <mark>যথেষ্ঠ আছে।ু কারণ ফিন্ল্যাণ্ডে</mark> ক্ষ প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হ'লে জার্মানির আধিক ক্ষ্টিও অস্তবিধা হবার সম্ভাবন। খুব বেশী। যুদ্ধেব সময় সুইডেন থেকে জার্মানির আইরন ওর আমদানি করে এবং তার পথ বাশিয়া বন্ধ করে দিতে পারে ইচ্ছা করলে। তা ছাড়া বলটিকের জার্মান বেরনদের মত ফিনল্যাণ্ডের জার্মাণ প্রভুদেরও পাতাড়ি গুটিয়ে স্বদেশাভিমুখে যাত্রাকরতে হবে। এই সম্ভাবনার জন্ম জার্ম্মানি সুইডেনের কিছু অংশ দথল করবার চেষ্টা করতে পারে। আর একটি সম্ভাবনা আছে। ফিনিশ যুদ্দে মীমাংসা কি ভাবে হবে জার্মানি জানে। লাল ফৌজের সঙ্গে সংগ্রামে জয়ী হওয়া ফিনলাভের সাধা নয়। বলটিকে অর্থাৎ উত্তর-পূর্বন য়ারোপে জার্ম্মাণির পথ আবদ্ধ। স্কৃতরাং জার্ম্মাণি দক্ষিণ পূর্বন য়ারোপে অর্থাৎ বলকানের দিকে অগ্রসর হতে পারে। বলকানের পথে প্রথমেই পড়বে হাঙ্গেরী। শোনা গছে হাঙ্গেরীর সীমান্তে জার্মাণ সৈনা সন্নিবিষ্ট হচ্চে। হাঙ্গেরীও বিশেষ উৎক্ষিত। বলকানে গার্মানি প্রবেশ করলে রাশিয়ার পক্ষেও চুপ করে' থাকা সম্ভব নয়, রাশিয়াও হয়ত সরাসরি ক্ষা-নিয়ার কাছ থেকে বেসারবিয়া দখল করে' বসবে। কিন্তু রাশিয়ার সঙ্গে তুরক্ষের চুক্তির কথাবার্ত্তা ষ্টিতি থাকার পর আর একটি বলকান রক গডবার চেষ্টা হ'য়েছে। বলকানে পশ্চিম দিক থেকে জার্মানি এবং পূব দিক থেকে রাশিয়া প্রবেশ করলে ইতালী ও তুরক্ষের পক্ষে নিরপেক থাকা সম্ভব ৃবে না। ইতালীর অবস্থাই সবচেয়ে সন্দেহজনক। এ-অবস্থায় তুরক্ষের পক্ষে বলকানের নিরাপত্তার জক্ত মিত্রপক্ষে যোগ দেওয়াই সম্ভব। সেইজকাই আমাদের মনে হয় রাশিয়া এত ণীঘই বলকানের দিকে অগ্রসর হবে না, অস্কঃত তার আগে রুমানিয়া ও তুরুস্কের **সঙ্গে** আর একবার ্শ্য আলাপ আলোচনা করে দেখবে। ইতিমধ্যে যদিও জার্ম্মানি অগ্রসর হয় রাশিয়া নীরবই <sup>শাক্ষে</sup>, যতক্ষণ জার্ম্মান অগ্রগতি না ভয়াবহ হ'য়ে ওঠে।

য়ারোপের বর্তমান পরিস্থিতির মধ্যে এই সম্ভাবনাই দেখা যায়।

১৯শে অক্টোবর ১৯৩৯

কলিকাভা।

# গ্রন্থ-পরিচয়

# Marxist Study Course Vol I.

Society and its Development,—Rebati Burman
National Book Agency Calcutta, 72, Harrison Road, 3 Ans.

মার্কসিপ্ট ষ্টাভি কোর্স (Marxist Study Course) নাম দিয়ে শ্রীযুক্ত রেবতী বর্ম ণের সম্পাদনায় ১২ খণ্ডে পুস্তিকা গুলি বের হবে। Society and its Development 'সমাজের বিকাশ' এ সিরিজের ১ম খণ্ড। এতে আছে আদিম সমাজের ক্রমবিকাশ, গোষ্ঠী, সমাজতন্ত্র ও পণা উৎপাদন থেকে শ্রেণী সংগ্রামের ভিতর দিয়ে কি ভাবে বর্তমান ধনতন্ত্রী সমাজের উদ্ভব হয়েছে। পরিশেষে সামাবাদের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে একটি নির্বন্ধিকা আছে। এ পুস্তিকার বঙ্গানুবাদ করেছেন শ্রীযুক্ত কামাখা। ভৌমিক। অনুবাদ সরল ও সহজবোধা হয়েছে।

আমরা উভয় প্রস্তিকার বছল প্রচার কামনা করি।

একদা

গোপাল হালদার। প্রকাশক রঞ্জন পাবলিশিং হাউস

মূল্য ছই টাকা।

কালসদ্ধির তুর্ণিবার স্থালা যথন দেবাসুরের মন্থনে বাঙ্গলায় মৃক্তিলাভ করছিল, সেই বিকুদ্ধ দিনে ১৯৩১ সালের শেষভাগে 'মহাকালের পথের উপরে' লেথক 'একটী দিনের বাতায়ন' থুলেছেন। থুলবার প্রয়োজন ছিল—কারণ সেদিনের 'পৃথিবী ও আকাশযোড়া কুয়াসা' ভেদ করতে অনেক ক্ষির প্রক্তা অক্ষম হয়েছে—তাঁদের খোলা বাতায়ন দিয়ে সেদিনের কালের আলো, পথের ইঙ্গিত অন্দরে পৌছায় নাই।

১৯০১এর সে অধ্যায়, অতীত অধ্যায়—ইতিহাসের পাতায় তার স্থান হয়েছে। বইখানা তার স্থানিন নয়। মর্ম ও মনীষা দিয়ে তাই পড়বার প্রয়াস, শরংচক্র তার মধ্যে দেখেছিলেন অত্তা জাতি ছেষ ও রোম্যান্স, রবীক্রনাথ দেখেছিলেন যৌনাশক্তি ও ফিউটিলিজ্ম্। যে আশা আকাক্রমা সাধনার সঙ্গে তাঁদের সাক্ষাং পরিচয় ছিল'না তাকে রূপায়িত করতে গিয়ে তাঁরা বিকৃত

করেছেন। অর্ডিক্সান্স্-ক্লিষ্ট সাংবাদিক এবং সরকারী প্রচার বিভাগের সঙ্গে কবিশুরুর চিত্র যে মিথ্যার ছাপ রেখে গেছে—এ বইখানা তা কিছুটা দূর করবে।

সেদিনকার মৃত্যু সাধনার পিছনে কেউ দেখেছে বেকার-সমস্তা, কেউবা তরুণীর আকর্ষণ কেউবা দেখেছে অন্ধ আজ্বদান লিপার সঙ্গে বুর্টোয়া শ্রেণীর স্বার্থবাধ, ঐশ্বর্য ও স্থা-স্বাচ্চদেদ লালিত কত স্থনীল ঘর ছেড়ে ভেসে পড়েছে, কত অমিতের cultured life ও setlled life ডকমজুর ও জার্ণালিজ্মের uncultured, unsetlled আবহাওয়ায় নই হয়ে গেছে—মননহীন ও দক্ষদহীন বিশ্লেষণে তার খোঁজ মেলে নাই।

• .....সংসারে ঢুকিলে মানুষ প্রথমে যেন বেলা ভূমির নাগাল পাইয়া হাঁক ছাড়ে। একটা setlled life পাওয়া গেল : আর ডুবিয়া-ভাস্থিয়া মরিতে ইইবে না। তারপর দেই চাহে বিশ্রাম, মন পায় আরাম। তারপর পরিণাম.—ইহাই নিয়ম, ইহাই জীবন,—ধীরে, অতি ধীরে, চোরাবালুতে আটকাইয়া যাওয়া—প্রথম পা ডুবিয়া যায়, পরে মন আরত হয়, চেতনা মূচ্ছিত ইইয়া থাকে, বালুর তলে চিরসমাহিত ইইয়া পড়িয়া থাকে এককালের কোলাইল-মুখর, জীবন্ত, জাগ্রন্ত মানবান্থা—যেন Sand buried cities of Khotan! ইহাই জীবন...মরু শ্রায় ধীরে—সমাধি।"

জীবিকার সঙ্গে 'success' এর সমীকরণ, জীবিকার যুপকাষ্ঠে মান্তুষের বলি, জীবনের এই মর্মাস্কিক tragedy যাদের চোথ এড়াতে পারে নাই—তারাই সাধারণের বাইরে ছিট্কে পড়ল'। "শৈলেন কি 'বোর' ?...জাষ্টিস্ দে...শ্বশুর মশায়...স্পেশ্যাল পাওয়ার...শশুর মশায়...বার লাইবেরী...ল অব্ মর্গেজ...শশুর মশায়...

কি কুৎসিং।"

এই কুৎসিং, অস্বাস্থ্যকর, বদ্ধ জলার মন্ত জীবনবাত্রার সঙ্গে যারা নিজেদের মানিয়ে নিতে পারে তারা পায় শাস্তি ও তৃত্তি। যাদের জীবনে আইডিয়ালের অভিশাপ লাগে তারা পায় তাড়না, যাতনা, আকুল বেদনা, আকণ্ঠ পিপাসা—কাঁটার মুকুট। সেই উচ্ছাসিত প্রাণলীলার মধ্যে দিয়ে তারা সার্থক হয়। "সেখানে ঘরের ত্য়ার-জানালা খুলিয়া যায়, হয়ত ছাদ ফাটিয়া পড়ে, তারা ভেদ করিয়া আকাশ ছুইয়া থাড়া হয় বিরাট সন্তা জগতের কোণে কোণে তাহার দৃষ্টি, উন্ধার আলোতে তাহার মাথায় আশীর্বনাদ করে—বিশ্বব্যাপী বেদনার পৌক্ষময় অনুভূতিতে তাহার ককণা উছলিয়া উঠে—এ করণা 'The deep over flowing Love that is in the breast of God'—কাণং জোড়া সেই করণার প্লাবন। তাহাই আছড়াইয়া পড়ে তাহার বুকে। যেথানে তাহার সন্তার পূর্ণতা সেখানে নে এমনি 'বড় আমি'—আত্মন্থ অর্থাৎ একার, আর বিশ্বান্থ।—ইহাই অমিতের জীবনবাধ। কিন্তু এই কথা সে স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া চলিতে পারিল না। তাই সকলে

তাহাকে ভূল বুঝে; মনে করে—ক্ষণিক নেশায় নিজেকে ভাসাইয়া দিতেছে, নিজের সন্তাকে বিশ্বত হইতেছে।"

এই deep over flowing love ও গতিধর্ম চিস্তাকে ভাসিয়ে দেয়, ভাই অমিতের মত—

এতী ছাত্রও বলে—"এ যুগে চিস্তার খোঁজ করবেন না। চিস্তা আমাদের Second best substitute. It is an age of action." অভিজাত সাহিত্যিক ও table socialist দের চিস্তা তার কাছে escapism, আত্মবঞ্চনা, "চিস্তার মৃক্তি কর্মো—কর্মাই চেতনার মোক্ষ। এবাণ শুকাইয়া আসিলেই মানুষ চিস্তার মধ্যে সাস্থনা খোঁজে। চিস্তা কিছু নয়—প্রাণের একটা প্রাক্ষয় মাত্র।"

সেদিনের রাষ্ট্রবোধে ফাঁক বোধ হয় এদিকেই ছিল'—Divorce between thought and action. অমিতের কাছে পেশাদারী ও তপস্থার পার্থকা ধরা পড়ে নাই। চিন্তাবিলাসীদের ওপর অধীর আক্রোশে চিন্তাকে নির্বাসন দেওয়ার মূল্ল্য ভাল করেই দিতে হয়েছে। আইডিয়াল বেমন ভোগবিলাসের চাপে ম'রে যায় না, চিন্তাকেও কাজের নেশায় ভূলিয়ে রাখা যায় না,। ১৯৩১এর ভস্মস্ত্রপের ওপর বিপ্লব দর্শনের sphinx হয়ও' খাড়া হ'য়ে উঠ্বে ততদিন অমিতকে করতে হবে তার ভূলের প্রায়ন্দিত্ত—কারণ মনীশ স্থনীলের মত সে ম'রে বেঁচে যেতে পায় নাই।

অতীন্দ্রনাথ বস্থ



# **अ**येशाक्कांय

## কন্সটিটিউয়েণ্ট এসেম্বলী-

রাষ্ট্রের দরবারে ব্যাভিচারের বিরাম নাই। গোষ্টি-চেতন রাষ্ট্রনীতি গোষ্ঠির পরিচর্য্যা করে সার্বিকতার পরিচ্ছদে যতদিন পর্যন্ত না গোষ্ঠির কালপুরুষ এই অভিনয়ের যবনিকা টেনে দেয়। এমনি ধারা ঘটনা বিশ্বে অহরহ ঘটছে, রাষ্ট্রনীতি ও বিস্তব সাক্ষী-সাবুদ যোগাতে পারবে।

গত মহাযুদ্ধের সময় ও অবসানে highest national intetest, Civilising missions, national honour, right of self determination, interest of minorities, make the world safe for democracy ইত্যাদি কথামৃত বিশ্বের গোষ্ঠি চেতন "অমৃতসা পুত্রাঃ"দের মুখে শোনা গেছে, কিছুকাল পরেই নির্মোক-মৃক্ত মহাজনদের পরিচয় পেয়ে জ্ঞানা যায় এ বিশ্ববাণী কাদের মর্মবাণী।

এই পর্যায়ের ব্যক্তিচার কংগ্রেসের ইতিহাসেও পূর্বে পাওয়া গেছে। কিন্তু ১৯২০ সালের আন্দোলনে জাতীয় জীবনের বঃয়সদ্ধি। মুক্তি পাবার পর ইদানীং কংগ্রেসের অন্তঃপুরে ব্যক্তিচার প্রবেশ করেছে। সার্বিকভার মোড়ক খসবার আর একবার সময় এসেছে, বোধহয় এই যবনিকা ভারই ইক্তিত।

বর্তমান যুদ্ধে কংগ্রেসের দাবীদাওয়ার বাকযুদ্ধে কন্সটিটিউয়েন্ট এসেম্বলীর (গণ-পরিষদ) প্রশাম অনেকটা যায়গা জুড়ে আছে, আর ব্যাভিচার যা কিছু এই কথা কয়টা নিয়ে।

বিগতযুদ্ধের লাহোরে পূর্ণস্বরাজের প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় ১৯২৯ সালে। অবসানে ছোট বড় সব রাষ্ট্রেরই আত্ম-নিয়ন্ত্রনের দাবী স্বীকৃত হয়। ভারতীয় কংগ্রেস ১৯২৯ সালে সেই অধিকাপ প্রয়োগ করার ইচ্ছা প্রকাশ করে। লাহোরের প্রস্তাবের পরিপূবক হিসাবে ভারতীয় রাষ্ট্রনীতিতে তথা কংগ্রেসের বৈঠকখানায় কন্সটিটিউয়েন্ট এসেম্বলী কিছুকাল পরে স্থান পায়। জন্তহরলালট এ বিষয়ে অগ্রণী ছিলেন। সেদিনকার আলোচনায় এই পরিভাষার অর্থবোধ সামাক্ত সংখ্যান বিজ্ঞজনের হয়েছিল, অধিকাংশই কথা কয়টিকে আমল দেয় নাই।

বর্ত মান বিততা মথিত হোয়ে সেই কথাটি আবার উপ্পীত হোচ্ছে। এবার কন্সটিটিউন্নেন্ট এসেম্বলী কংগ্রেসের অন্দরে স্থান পেয়েছে—স্বয়ং মহাত্মাঞ্জীর আর্শীবাদ লাভ করে।

গোলবোগ এইখানেই। মহাত্মা কন্সটিটিউয়েণ্ট এসেম্বলীর যে ভাষা দিয়েছেন ভাতে

সেবাগ্রামের ছাপ পড়েছে—ইতিহাসের পাতার এর জোড়া আর কোথায় খুঁজে পাওয়া যায় না— ফৈজপুরে গৃহীত কন্সটিটিউয়েন্ট এসেম্বলীর গৃহীত প্রস্তাবের সাথে এর আসমান্জমীন্ তফাং।

ফৈজপুরে ১৯৩৬ সালে কংগ্রেস প্রস্তাব নিয়েছিল—

"The Congress stands for genuine democratic state in India where political power has been transferred to the people as a whole and the Government is under their effective control. Such a state can only come into existence through Constituent Assembly elected by adult suffrage and having the power to determine finally the constitution of the country. To this end the congress works in the country and organise the masses."

এই প্রস্তাবের কোথায় প্রনিদেশে কন্স্টিটিউয়েণ্ট এসেম্বলী আহ্বান করার কথা নাই। ভবিষাৎ রাষ্ট্রে জনগণের অপ্রতিহত ক্ষমতা কোথায়ও প্রতিহত হবার ইঙ্গিত নাই।

ফৈজপুরে (ডিসেম্বর, ১৯০৬) জওহরলাল তার সভাপতির অভিভাষণে স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন—

That this (Constituent Assembly) is the very corner-stone of the congress policy to-day and our election campaign must not be conceived as something emanating from the British Government or as a compromise with British Imperialism. If it is to have any reality, it must have the will of the people behind it, the organised strength of the masses to support it and the power to draw up a constitution of a free India.

লক্ষৌ এর (১৯৩৬, এপ্রিল) অভিভাষণে —

"I am convinced that the only solution of our political and communal problems till come through such an Assembly. ....that Assembly will not come into existence will at least a semi--revolutionary stituation has been created in this country and the actual relationship of powers are such.....that the people of India can make their will felt."

কৈজপুরের পরে সভাপতি কন্ সটিটিউয়েণ্ট এসেম্বলী প্রস্তাব উপলক্ষে সাকু লারে বলেছেন— It will be a Grand Panchayat of the nation, elected on adult franchise when the reality of power has already been shifted to the the people, so that they can give effect to their decisions without any interference from outuside ahthority."

জওহরলালের সেদিনকার উক্তিতে কোন অস্পষ্টতার কুয়াশা ছিল না। প্রতিবারই ডিনি বলেছেন স্বাধিকার চেডন গণ-অভীক্সা গণ-পরিষদের রূপ দেবে, ভারতীয় রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র রচনা করবে। সেটা তথনই সম্ভব হবে যখন কিছুটা বৈশ্লবিক (semi-revolutionary) অবস্থার সৃষ্টি হবে এবং তাদের স্বরাষ্ট্র বোধ ছ্বার হোয়ে আত্ম-প্রতিষ্ঠার বিরোধী শক্তিকে জয় করতে পারকেন

ফৈজপুরে গান্ধীজীও একবার বলেছিলেন—

The decision of a Constituent Assembly can only be taken only when you have Swaraj at your door. You can call a Constituent Assembly when you have got full strength."

গান্ধীন্ধীর কথায় জওহরলালের সমর্থন পাওয়া যায়। বহিঃশক্তির নির্দেশ অথবা অমুকম্পার স্থান সেদিনে ছিল নাঃ

ফৈচ্পুরে রাজ্যগোপালাচারী 'half baked faddist'দের ওপর কট্ডাষা প্রয়োগ করেছিলেন, কন্ সটিটিউয়েন্ট এসেম্বলী প্রস্তাবের জন্মে। আর আরু কন্ সটিটিউয়েন্ট এসেম্বলীর ভাষা দিতে তিনি অগুলী হয়েছেন। High Commandএর তৃতীয় নয়ন দিব্যক্তান পেরেছে, কান্তেই অকুতোভয়ে অপবাধা। আরম্ভ হয়েছে। High Command 'faddist' নয় ভাদের গোমানলে রাষ্ট্রনীতি পরিক্রত ও শুদ্ধ হয়। কৈন্তপুরের ব্যাথান আর ইতিহাসে কন্ সটিটিউয়েন্ট এসেম্বলীর পারিভাষিক ব্যাথার বা তার প্রয়াশে পরনির্ভরশীলভার স্থান নাই —without any interference from outside authority.'

সেদিন রাজাজী ভাষা দিয়েছেন-

"A regularly elected Constituent Assembly cannot come into being unless there is state-help or a new state created. In the vacuam created by a revolution, we can make a new state....."

কিন্তু রাজাজী নৃতন রাষ্ট্রের প্রতি বিচিথ, তিনি বিপ্লব দিয়ে শৃশ্ব সৃষ্টি করবেন না, নৃতন রাষ্ট্র রচনা করে শৃশ্ব পূর্ণ করবেন না—তিনি রাষ্ট্রের (পুরাতন) সাহাযা নিয়ে :গণ-পরিষদ তথা রাষ্ট্ররচনা করবেন। দধীচির দেহত্যাগ প্রয়োজন হয়েছিল শক্র বধ করতে—যে পুরাতন রাষ্ট্রের সাহাযো রাজাজী গণ-পরিষদের মারফং নৃতন রাষ্ট্র রচনা করবেন, সেই রাষ্ট্র আত্মত্যাগ করবে কেন গ

কনসটিটিউরেন্ট এসেম্বলী নূতন রাষ্ট্রের জন্ম দেয়। পুরাতন নিশ্চিক হোলে পরেই ভা

সম্ভব, পুরাতনের অক্টোপাশ অঙ্কুরেই নৃতন রাষ্ট্রের খাসরোধ করবে ইতিহাসের শিক্ষাই এই। কন্স্টিটিউয়েন্ট এসেম্বলীর এই অপব্যাখ্যায় ভারতের পূর্ণ স্বরাজ অসেবে না কন্স্টিটিউয়েন্ট এসেম্বলীর পারিভাষিক ও ঐতিহাসিক অর্থ ফরাসী বিপ্লবের ঘটনা পরস্পরায় খুঁজে পাওয়া যায়। ১৭৮৯ সালে ১৭ই জুন ফরাসী রাষ্ট্রের Third Estate' রাষ্ট্রের প্রায় সমস্ত ক্ষমতা গ্রহণ করে Estate এর নৃতন নামাকরণ কোরে। সেদিনকার সমবেত সভা রাজার নিদেশের অপেক্ষায় ছিল না। প্রবল স্বাধিকার বোধ উদ্ধৃদ্ধ হোয়ে রাষ্ট্রের ক্ষমতা করায়ন্ত করে। সেদিনকার সভায় সোহেইনের ডেপুটির একটি কথায় কনসটিটিউয়েন্ট এসেম্বলী পূর্ণরূপ চোথে পড়ে—"had the united states waited for the King of England" প্রভাগের চেতনার নামে আজ কংগ্রেসে এই ঐতিহাসিক উক্তির অপব্যাখ্যা হচেত।

কেউ কেউ বলছেন—"It ( কনসটিটিউয়েন্টে এফুম্বলা ) was created by the people involved in a struggle as an instrument through which power was captured." ক্ষমতা হস্তগত করার প্রতিষ্ঠান হিসাবে Constituent Assembly অপরিহার্য একথা বলা চলে না। জাতি অথবা জাতির যে কোন সাম্রাজ্যকে অথবা অর্থনৈতিক স্তর পরিচালনায় সমগ্র সংগ্রামশীল শক্তিগুলিকে সংহত করে আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবী প্রতিষ্ঠিত করা যেতে পারে। যাকে বলা হয় 'sanction of the people' অর্থাং অধিকার দাবী এবং দাবীর মর্যাদা রক্ষা করবার শক্তি ও দৃচ্তা এই কয়টিই ক্ষমতা হস্তগত করার অপরিহার্য অস্ত্র। যে সংহতির তৃণে এই অস্ত্র আছে, তারাই ক্ষতা হস্তগত করবে। স্বাধীনতা সংগ্রামে 'গণপরিষদের' যে দাবী ভোলা ক্রেইছে—সেই দাবী অর্থশৃন্য হস্কার নয়। এই দাবী আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবী—আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবী—আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবী—আত্মনিয়ন্ত্রণের করি। পরিষদ ( Constituent Assembly ) ক্ষমতা হস্তগত ( 'Capture of power') হওয়ার পর আহুত হোলেও দাবীর সার্থক পরিণতির পথ পূর্বাহ্রেই প্রস্তুত করা

# য়াট্ৰ সামাজ্য ও সামাজ্যবাদ

ু গুড় ২৮শে নবেশ্বর পার্লামেন্টের কমন্স সভায় প্রধান মন্ত্রী মিঃ চেম্বারলেন বলেন—

If Imperialism means the assertion of racial superiority, suppression of political and economic freedom of other peoples the exploitation of the resources of other country for the benefit of the imperialist country, then I say these are not the characteristics of this country, but they are the characteristics of the present administration of Germany. Whatever may have been the case in the past we have no thought of treating the Br. Empire on the lines I described, for years it has been the accepted dogma that the administration of the colonial empire is a Trust which has to be conducted primarily in the interests of the people of the country concerned:

অর্থাৎ জাতীয় প্রাধান্য স্থাপন, অন্য দেশের জনসাধারণের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ৰাধীনতা দমন, সামাজ্যবাদী রাষ্ট্রের স্বার্থে অফু দেখের সম্পদে শোষণ প্রভৃতি যদি সামাজ্যবাদের অর্থ হয়, তা হলে আমি বলতে পারি এ আমাদের (বুটনের) ধর্ম নয়। ওগুলি বর্ড মান জামানীর বত্মান শাসন ব্যবস্থারই বৈশিষ্ঠা। অতীতে যা'ই থাক বৃটিশ সাম্রাজ্ঞার ( অর্থাৎ শাসিত দেশ) প্রতি পূর্বোক্ত প্রকার আচরণ করার অভিপ্রায় আমাদের আদৌ নাই। ক'বছর যাবং এ নীতি গৃহীত হয়েছে যে উপনিবেশ সাত্রাজ্ঞার শাসন-সংবক্ষণ 'ট্রাষ্ট' মধ্যে গণ্য এবং ভথাকার অধিবাসীদের স্বার্থই এর শাসন ব্যবস্থা পরিচালিত হওয়া আবশ্যক ৷

প্রধান মন্ত্রীর উক্তিতে মনে হয় বুটিশ অক্ত দেশের সম্পদ শোষণ করে না। এ সব জার্মানী সম্বন্ধেই বলা চলে। ১৮৭৬ হতে ১৯১৪ সাল পর্যন্ত বৃটনের ৩৭০০ু× দু**শ লক্ষ পাউও** ও জ্বামেনীর ১,২০০ × দশ লক্ষ পাউণ্ড বিদেশে মূলধন হিসাবে থেটেছে। ১৯১৪-১৯৩০ সালের মধ্যে বৃটিশ মূলধন একই রয়েছে, কিন্তু জামেনীর ১,২০০ হতে ২৩০ × দশ লক্ষ পাউত্তে নেমেছে। উভয় জাতিরই এ আট বছরের ভিতর বিদেশে নিযুক্ত মূলধনে বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় নি।

বুটিশ বিনে লাভে এ বিরাট মূলধন বিদেশে ফেলে নি। ইহা বুটিশের বিপুল অর্থাগমের পথ এবং পরাধীন দেশগুলিকে বঞ্চিত ও শোষণ করেই এর মোটা অংশের উদ্ধব। কা**ল্লেই অস্য দেশের** অর্থ-সম্পদ শোষণ বুটিশ শাসনে হয় না. শুধু বত মান জামেনীতে তা সম্ভব বলা চলে না।

প্রধান মন্ত্রী আরো বলেছেন 'পূর্বে যা'ই থাক, বর্তমানে বুটনকে আর এক্কপ্র অপবাদ দেওয়া চলে না। অর্থ শোষণের দিক দিয়ে তথ্য-তালিকার সাহায্য আমরা বুটনের কোন পরিবর্তন দেখি ্ন। তথ্য বলার ভঙ্গীতে একট পরিবর্তন এসেছে। secred-trust, hinter land, sphere of interest, sphere of influence, paramouncy, suzerainty, protectorate, recțification of frontiers ইত্যাদি সাধু ও উচ্চাঙ্গের কথা এখন সামাজ্যবাদের নগ্নস্কাকে ভদ্রবেশী করার জন্ম ব্যবহৃত হয়। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের মূলনীতি সম্বন্ধে তাই Kurt Riesler বলেছেন 'every interest is linked with a theory; religious and moral ideals. concrete and pliant and moulded by a keen and constant sense of actually and practically managed to follow their development the sequence of political interests'.

িতাৎপর্য্যার্থ---বৃটিশের প্রত্যেক স্বার্থ আদর্শ, ধর্ম ও নীতিবাদের সাথে মোলায়েম ও সাধু-ভাবে যুক্ত করে দেওয়া হয় এবং সবগুলি রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির অন্তুগমন করে ]

# বা**ন্দলার** অর্থসচিবের পদত্যাগ

বাঙ্গলা ব্যবস্থা পরিষদে সরকারী যুদ্ধ সম্পর্কিত প্রস্তাবে অর্থসচিব জ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সন্নকার

পুরোপুরি সমর্থন দিতে পারেন নি বলে ভোট গ্রহণের সময় নিরপেক ছিলেন। কোয়ালিখন দলের বৈঠকে অর্থ সচিবের উপর অনাস্থা জ্ঞাপন করা হয়। জ্ঞীযুক্ত সরকার পদত্যাগ পত্র দাখিল করেন এবং মন্তানক্য সন্ধন্ধ বিবৃতিতে বলেন, 'যুদ্ধ সংক্রান্ত সরকারী প্রস্তাবের প্রথম ছই প্যারা প্রাক্তে যে বলা হয়েছে, যুদ্ধ পরিচালনা ব্যাপারে বাঙ্গালা সরকারের পূর্ণ সহযোগিতার অভিপ্রান্ত ভারতে সরকারকে জানান হ'ক; তাতে তাঁর পূর্ণ সমর্থন আছে। প্রস্তাবের যে অংশে বলা হয়েছে 'যুদ্ধ শেষ হবার পরই' ভারতে উপনিবেশিক স্বায়ন্ত-শাসন প্রবৃতিত হ'ওয়া দরকার লে অংশ ও তিনি সমর্থন করেন। কিন্তু প্রস্তাবের উপসংখারে যে বলা হয়েছে সংখ্যা-লিছিন্তির 'পূর্ণ সমর্থন ও অক্তমোলন' এর উপরই ভারতের ভাবী শাসনতন্ত্র নির্ভর করবে তা তিনি স্বীকার করেন না'।

্রীযুক্ত সরকার অবশেষে বুঝেছেন 'It is never too late to mend

# বিদ্যাসাগর স্মৃতি-মন্দির

মেদিনীপুরে বিভাসাগর স্মৃতি-মন্দির প্রবেশ উপলক্ষে বিশ্ব-কবি রবীক্রনাথ যে এজাগুলি দিয়েছেন স্মামাদের জাতীয় জীবনের যুগ-ক্রান্থিতে তার কিয়দংশ বিশেষ শ্বরণ যোগ্য।

'যে স্বত্ধ-স্মরণীয় বার্তা সর্বজনবিদিত, তার ও পুনরুচ্চারণের উপলক্ষা বারংবার উপস্থিত হয়, যে মহাত্মা বিশ্ব-পরিচিত, বিশেষ অমুষ্ঠানের স্থষ্টি হয় তাঁরও পরিচয়ের পুনরার্ত্তির জন্যে। মামুষ আপন হবল স্মৃতিকে বিখাস করে না, মনোবৃত্তির তামসিকতায় স্বজাতির গৌরবের ঐশ্বর্য অনবধানে মলিন হয়ে যাবার আশক্ষা গটে, ইতিহাসের এই অপচয় নিবারণের জক্তে সতর্কতা পূণা কমের অঙ্গ। কেননা কৃতজ্ঞতার দেয় ঋণ যে জাতি উপেক্ষা করে, বিশাভার বর লাভের সে

যে সকল অপ্রত্যাশিত দান শুভ দৈবক্রমে দেশ লাভ করে, সেগুলি স্থাবর নয়; তারা প্রাণ-বান, তারা গতিশীল, তাদের মহার্ঘত। তাই নিয়ে। কিন্তু সেই কারণেই তারা নিরন্তর পরিণতির মুধে নিজের আদি পরিচয়কে ক্রমে অনতি-গোচর করে তোলে। উন্নতির ব্যবসায়ে মূলধনের প্রথম সম্বল ক্রমশই আপনার পরিমান ও প্রকৃতির পরিবর্তন এমন ক'রে ঘটাতে থাকে, বাতে ক'রে তার প্রথম রূপটি আবৃত হয়ে যায়, নইলে সেই বদ্ধাা টাকাকে লাভের অস্তে গণ্য করাই যায় না সেজ্যুই ইভিহাসের প্রথম দূরবর্তী দান্দিণাকে স্প্রত্তাক্ষ ক'রে রাখবার প্রয়োজন হয়। পরবর্তী রূপাস্তরের সঙ্গে ভূলনা ক'রে জানা চাই যে, নিরন্তর অভিব্যক্তির পথেই তার অসম্বৃত্তা, নির্বিকার জন্তত্বের বিদ্যালায় নয়..... ?



\*ঘটম বৰ্ষ

মাঘ, ১৩৪৬

অন্তম সংখ্যা

# অন্তভ্ৰ

নিংশক পাথরে আছে প্রাণ র'য়েছে প্রবাদ। আমি স্পার্শ করিতেই হ'ল তার উড়িবার সাধ।

তবে সে ধ্সর প্রজাপতি:

এতক্ষণ রয়েছিল পাথরের কোলে;

ঘাসের তরঙ্গ বেয়ে হয়তো পাথরই ধীরে

মাঠের ওপারে গেল চ'লে।

এমন ঘুমের মত তারা এমন অনক্য জগতের ; পাথর কি প্রজাপতি মরণেও পাব না তা' টের।

# মৃত মানুষ

সমস্ত শরীর তার জড়ানো র'য়েছে ফিট যুদ্ধের শোভায়;
যেন কেউ ঈশ্বরের চেয়ে কিছু কম গরিমায়
তাহার প্রত্যঙ্গে আছে পরিপূর্ণ হয়ে;
সঞ্চারণ করিলেই উঠিবে সে জেগে।

নীল আকাশের নিচে অনন্ত জলের নদী—প্রণয়ের চেয়ে
দায়িত্ব বিশিষ্টতর ছিল তার ?

বিলোল বায়ুর চেয়ে ছিল চের কৃতী শৃখলোর :
বত শতাকীব পরে মান্ত্রের মত কর পেয়ে ?

এই সব প্রশ্ন তবু নয় আর মানবিকতার ।

এখন গিয়েছে সব অফুট বায়ুর মত হয়ে ।

ভীবনানক্ষ দাশ



# ইউরোপীয় যুদ্ধের যুদ্ধক্তেত্র

### (भाभान इन्नम्ब

রটেনের প্রধান মন্ত্রী মি: চেম্বারলেন সম্প্রতি (১ই জামুয়ারী) এক সভায় যুদ্ধের অবস্থা বিরত করিয়া বলেন—ক্ষাসল যুদ্ধ এখনো আরম্ভ হয় নাই—বর্ত্তমানের এই নীরবতা শুধু ঝটিকার পূর্ববর্ত্তা স্কুরুজা মাত্র। যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে তাকাইয়া এই কথাটি বারেবারেই সকলের মনে হয়।

# প্রশিচ্ছ

সত্য সত্যই যুদ্ধক্ষেত্রে এখনো মোটের উপর তেমন বিভীষিকার আবির্ভাব ঘটে নাই। পোল্যাও জয়ের পর পূর্বব ইউরোপে জার্মানী প্রায় নিশ্চেষ্ট,—সেখানে রুশিরাই এখন আসল অভিনেতা, অক্সান্য ক্ষুদ্র-বৃহৎ জাতিগুলি তাহার পার্খ-অভিনেতা মাত্র। পশ্চিম সীমান্তে অনেক আয়োজনের পরও উভয় পক্ষ প্রায় নিষ্ক্রিয়-লক্ষ লক্ষ জার্মান সৈন্য মোজেল ও বাসলেতে সমবেত হইল, মনে হইল হল্যাণ্ডের নিরপেক্ষতা বৃঝি ভঙ্গ হইবে। কিন্তু শেষ মৃহুর্তে বেলজিয়মের শেষ কথায় সেইদিকেও জার্ম্মান সৈনিকদল নিরস্ত রহিল। পূর্বের মত এখনো তাই ম্যাজিনো হুর্গ রেখার অভ্যন্তরে বসিয়া ফরাসী ও বৃটিশ বাহিনী অপেকা করিতেছে। ক্যানাডার প্রথম ডিভিশন সৈন্য দেখানে উপনীত হইয়াছে: ভারতবর্ষের দৈনিক ও খচ্চর-ফৌজ আসিয়া পৌছিয়াছে, অষ্ট্রেলিয়া বিমান-বাহিনী ও আগত ; আফ্রিকার সাহায্যও আসিল বলিয়া—বৃটিশ সাম্রাক্তা যে যুদ্ধে অগ্রসর তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। এইরূপে বিলম্ব ঘটিতে জান্মানরা কেন দিতেছে? জান্মান বাহিনী ২০০ ডিভিশনে বর্দ্ধিত হইলেই সর্বদ্দিকে জান্মান আক্রমণ আরম্ভ ইইবে—ইহাই নাকি জান্মান 'চিফ্ অব্দি জেনারেল ষ্টাফ্'—বা সমর-নায়কের অভিমত। কিন্তু জার্মান বাহিনীতে এখনো আছে মোট ১১০ ডিভিশন-তাই, আপাত্মত সিগফ্রিড তুর্গ রেখার অভ্যন্তর হইতে জার্মানদের পকে ম্যাজিনো তুর্গ-রেথার শক্তদের উপর তুই এক পশলা গোলা-বর্ষণই হইয়াছে সার। এমন কি, প্রয়োজন হইলে জান্মান বাহিনী রাইন নদীর পূর্ববতীরে পশ্চাদগমন করিবে, এমন সম্ভাবনা ও আছে: সেইজনা সেইসব অঞ্চল সুরক্ষিত হইয়াছে। মোটের উপর ইতিপুর্বের গ্লেই জার্মান রণ কৌশলের সঙ্গে আমরা পরিচিত ছিলাম, তাহা আর নাই— শত্রুকে আক্রমণ করিয়া উড়াইয়া দিবার সঙ্কল্পই ছিল বিসমার্ক-মলকের বিশেষত। এই বার যুদ্ধে জার্মান বাহিনীতে অভিজ্ঞ ও নিপুণ নায়কের অভাব, ডাই নাকি জার্মান বাহিনী আক্রমণে বিরত ;—ইহাই হইল বৃটিশ সমরাভিজ্ঞদের 491

### আকাশে

হল-পথে যাহাই হউক, আকাশ পথে জার্মান আক্রমণের বিভীষিকাই বৃটেনের পক্ষে বিশেষ উদ্বেশের কারণ হইয়া উঠিয়াছিল। মিউনিখ চুক্তির সময়ে অনেকাংশে এই ভীতিই বৃটিশ জনসাধারণকে বিল্লান্ত করিয়া তুলিয়া চেম্বারলেনের মন্ত্রিপরিষদ চেকোল্লোভাকিয়াকে হিটলারের নিকট বলি দেয়। তাহার পর একটি বংসরে বৃটেন এইদিকে আত্মরক্ষরে যে বিপুল আয়োজন করে; তাহা বৃটিশ সংগঠন-শক্তির, শিল্লোৎপাদন শক্তির ও কার্রু-নৈপুণ্যের এক প্রকৃষ্ট প্রমাণ। বৃটনের 'ম্পিটফায়ার' ও 'হ্যারিকেন' ও ফ্রান্সের 'মোরেন' ও 'কুন্তিস্' নামীয় যুদ্ধ বিমানগুলি জার্মান যুদ্ধ বিমানের অপেকা উন্নত ধরণের বিলয়াই কার্যাক্ষেত্রে প্রমাণিত হইতেছে; জার্মান বোমারুপ বিমানের জিত্তর 'সাগরের উপরে বৃটিশ বিমানের মেশিন-গানের সন্মুথে বিদ্যন্ত হইয়া পড়ে। জার্মান বিমানের চালনা-কৌশলও বৃটিশ বিমানের মত উন্নন ধরণের নয়। অবশ্য, বিমানের নির্মাণ কৌশলে উন্নতি প্রতিদিন ঘটিতেছে—জার্মানীও চুপ করিয়া বিস্মানাই। বিনির্মিত জার্মান 'মেস্সারসিএট—১১০' নামীয় যুদ্ধ ও বোমারু বিমানের গতি ষন্টায় ৩৫০ মাইল; ২ এঞ্জিন, ২টী শেল-বর্ষী কামান ও ৬টী মেশিন গান দ্বারা তাহা সর্জিত। কিন্তু আমেরিক। হইতে স্টেন ও ফরাসী যেরূপ অধিক সংখ্যক ও উন্নত ধরণের বিমান আমদানী করিবে, জার্মানীর পক্ষে তাহা সম্ভব নয়, আর জার্মানীর তত তৈল ও নাই। অত এব, আকাশ, যুদ্ধেও বিলম্ব হইলে জার্মানীর অম্ববিধা হইবারই কথা—বৃটেন শক্তিশালী ও সুরক্ষিত হইয়া উঠিবে। ইহাই বৃটেনের আশা।

### সমুদ্রে

প্রকৃত পক্ষে যুদ্ধক্ষেত্র এইবার এখনো সমুদ্র বক্ষে। বৈমানিকদের প্রয়াসও সেধানকার যুদ্ধক্ষেত্রই অধিকতর দৃষ্ট হয়—জার্মান বৈমানিক স্কাপা ফ্লোতে বৃটিশ নৌ ঘাটিতে বোমা বর্ষণ কিনতে তৎপর; বৃটিশ বাণিজ্যতরী ও রণতরীকে আক্রমণ করিতে সতত উপ্তত; আর সমস্ত বৃটিশ উপকূলে মাইন পাতিয়া বৃটেন ও অক্যান্থ দেশের জাহাজ নিমজ্জিত করিতে চেষ্টিত। অক্যান্দিকে বৃটিশ বিমান বহরের ও চেষ্টা হইল জার্মান নৌ ও বিমান ঘাটি আক্রমণ করা, জার্মান বিমানকে নিরস্ত ও নির্জিত করা, বৃটেনের আকাশ ও সমুদ্র পথ মুক্ত রাখা, আর জার্মান ভূব জাহাজ, প্রভৃতি সংহার করা। মোটের উপর সমুদ্রকে কেন্দ্র করিয়াই এতদিন যুদ্ধ চলিয়াছে। 'ক্যারেজিয়াস্'ও 'রয়ালওকের' নিমজ্জনের পর এইদিকে জার্মানী অনেকটা কৃতিছই দাবী করিতে পারিত। 'ডয়েটশল্যাণ্ড' নামক ক্লুদে জার্মান যুদ্ধ জাহাজ (পকেট ব্যাটলশিপ) যখন বৃটেনের স্করক্ষিত জাহাজ 'রাওলপিণ্ডীকে' যুদ্ধে ভুনাইয়া দিল, তখন জার্মানীর গর্বব বাড়িয়া গেল। ইতিমধ্যে আটলান্টিকে এইরূপ ভূইটী জার্মান ক্লুদে যুদ্ধ জাহাজ বৃটিশ বাণিজ্যতরীগুলির বিভীষিক। হইয়া উঠিয়া-ছিল। আমেরিকা, কানাডা এবং বৃটেনের মধ্যবর্তী সমুদ্র পথ যদি এইভাবে বিপদ সক্লুল হইয়া

উঠে, তাহা হইলে ক্যানাডার সৈনিকদ্ল আৈসিবে কি করিয়া ? আমেরিকার বিমান পৌছিবে কিরূপে ? এমনি সময়ে আবার যদ্ভা "চম্বক-মাইনের" সহায়ে জার্মানী বুটেনের উপকূলে প্রতি-দিন বৃটিশ জাহাত্র ডুবাইতে লাগিল। চারিদিকেই একটা ভীতির সঞ্চার হইল বৃটেন কি **ডাহা** হইলে সমুজ-শ্যায় বন্দিনী হইয়া পড়িবে নাকি পুর্টিশ সরকার ঘোষণা করিলেন,—জার্মানীর সহিত নিরপেকশক্তিদের ও বুটেন আর বাণিজ্য করিতে দিবে না, তাহার "নেভিদার্ট," বা দরিয়ার ছাড়পত্র না লইয়া কোনো নিরপেক বাণিজ্য জাহাজের ও আর সমুদ্র গমনাগমন সম্ভব নয় হইবে না। এই আদেশ আন্তর্জাতিক নীতির বিরোধী—তাই নিরপেক্ষরা আপত্তি করিলেন। হল্যাতের পক্ষে জার্মান বাণিজ্ঞা বন্ধ হইলে বিষম তুর্দ্দশা ঘটে, তাই তাহার আপত্তি; স্কাণ্ডিনেভিয়ান দেশ গুলিরও আপত্তির কারণ ইহাই। আমেরিকার আপত্তি তীব্র নয়; মামূলী। ইতালী ও জ্বাপানের আপত্তি সবল-কারণ, এই আপত্তির সূত্রে আপনাদের বল ও প্রতিষ্ঠা তাহারা প্রমাণ করিতে শারিল। কিন্তু, মোটের উপর তথাপি বৃটিশ তকুমই কার্য্যকরী হইল এই পর্য্যন্ত সমুদ্রের ছাড় পত্রের জন্ম ৫ হাজার আবেদন পত্র বুটেন পাইয়াছে: জার্মানীতে পাঠাইবার মত 'চোরাইমাল' ধরিয়াছে মোট ৫৪ হাজার ৪০০ টন। এই দিকে তাই বুটেনের চেষ্টা বার্থ হয় নাই। ঠিক এমনি সময়ে, আটলান্টিকে তিনটা বৃটিশ ক্রাজার দারা বিতাড়িত ও আহত হইয়া জার্মান রণতরী "এ্যাডমিরল কাউণ্ট গ্র্যাফ স্পী" দক্ষিণ আমেরিকার মান্টভিয়ডোতে আশ্রয় গ্রহণ করিল। সে-খানেই অবশেষে "এয়াডমিরাল কাউণ্ট গ্র্যাফ স্পীর' নাবিকদল তাহা ড্বাইয়া দেয়—গত যুদ্ধে স্কাপা ফ্রোভে' তথনকার জার্মান নৌ-বহরও এমনি করিয়াই আত্মসমর্পণ না করিয়া আত্মঘাতী হইয়াছিল। 'এাডিমিরাল গ্রাফ স্পী' সে পথই অবলম্বন করিয়াছে। কিন্তু 'গ্রাফ স্পীর' পরিণাম যাহাই হউক, এই যুদ্ধে জার্মান প্রতিষ্ঠা অনেকাংশে খর্বর হইয়াছে। কারণ, 'গ্র্যাফ স্পী' ও '**ওয়েটশ**-ল্যাণ্ডই' মাত্র এই তুইখানি রণতরীই বাহির সমুদ্রে জার্মানীর ভরদা স্থল ছিল-তুইটিই এক উদ্দেশ্যে সমুদ্রে ঘুরিয়া বেড়াইত; তুইটিই এক জাতীয় জাহাজ 'পকেট ব্যাটলশিপ'। ভাসে ই সন্ধি সর্গ্ত অমুসারে জার্মানীর নৌ-নির্মাণ ক্ষমতা সীমাবদ্ধ করিলে তখনকার গণতন্ত্রবাদী জার্মানী সেই সন্ধি সর্গ্ অক্ষা রাথিয়া এই যুদ্ধে জাহাজগুলি নির্মাণ করে,—জাহাজগুলি হালকা, অর্থাৎ ইম্পাতবর্ম ইহাদের পাংলা কিন্তু কামানের শক্তিতে ও গতিতে ছিল জাহাজগুলি বিশায়কর। তাই, সকলের বিশ্বাস ছিল, জাহাজগুলি তুৰ্জ্য। কিন্তু বুটেনের সামান্য তিনখানা সাধারণ ক্রুজার যে ভাবে 'গ্রাফ স্পীকে' নিজ্জিত করিল ভাহাতে বুঝা গেল জাহাজগুলি তুর্বল দেহ, আর বৃটিশ নাবিকেরা এখনো রণচাতর্য্যে অতলনীয়। ইহার পরে, যথন জার্মান যাত্রীবাহী সুপ্রসিদ্ধ জাহার "কলুম্বস" জলমগ্ন হইল, তথন সমুক্ত পথে জার্মান গরিম। মান হইয়া পড়িল। এদিকে মাইনের উৎপাৎও অনেকটা বুটেন বুকিয়া উঠিয়াছে, ভাহার প্রতিকারোপায় উদ্ভাবন করিয়াছে-বুটিশ নৌ বিভাগের াহসাবেই তাহা প্রত্যক্ষ নবেম্বরের প্রথম সপ্তাহে মোট জাহজে ড্বিয়াছিল ৭২ হাজার টনেজর। জামুয়ারীর প্রথম সপ্তাহে সেই ক্ষতির পরিমাণ ৪,৭০০ টনেজ। কাজেই, মাইনের জীতি ও ক্রমশই

হ্রাস পাইতেছে। তাহা ছাড়া, বৃটিশ জাহাজ যেমন ডুবিতেছে, তেমনি নৃতন জাহাজ নির্মাণও পূর্ণোতমে চলিবে। তথাপি, এবারকার যুগে এখনো সমুদ্রই যে কেন্দ্র ছিল তাহার এক প্রমাণ স্টেনের বাণিজ্যে বাধা জন্মিতেছে, বৃটিশ আমদানী ও থানিকটা কমিতেছে, দেশে 'থাত নিয়ন্ত্রণ' 'রেশানিং' আরম্ভ হইবে। আর অস্ত প্রমাণ, আমেরিকার বৃহত্তর নৌবহর গড়িবার সকল্প, ৬৪ হাজার টনের অতিকায় যুদ্ধ জাহাজ নির্মাণের পরিকল্পনা।

## ফিন্ল্যাণ্ডের সীমায়

কিন্তু ইউরোপের যুদ্ধ এখন এই সব স্থুপরিচিত কেত্রে সীমাবদ্ধ নাই—এই যুদ্ধ শুধু জার্মান ও ব্রিটিশ-করাসীর যুদ্ধও আর নাই। যুদ্ধের আসল কেত্র আজ ফিন্ল্যাণ্ডের সীমায়। আর যুদ্ধ চিলিভেছে—কিন্তু যুদ্ধ, কাহাতে কাহাতে তাহাও বলা হঃসাধ্য। ইহা কি ফিন্ল্যাণ্ডের গৃহযুদ্ধ— অর্থাৎ স্পোনর গৃহযুদ্ধের উল্টা পীঠ ? না ইহা কি ফিন্ল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে কৃদিনিক বেনামীতে, কৃদিয়ার সংগ্রাম ? অথবা, ইহা ফিন্ল্যাণ্ডের বেনামীতে পৃথিবীর ধনিকতান্ত্রিক রাষ্ট্রদের সোভিয়েটের বিরুদ্ধে এক অভিযান—ভাবী সমরায়োজনের পূর্বভাস ? ইহা কি এক ক্ষুদ্র প্রতিবিধিক কৃদিয়ার গ্রাসের চেন্তা, না গ্রাংলা-আমেরিকান্ ভাবী অভিযানের ভয়ে স্থপ্রতিষ্ঠিত সোভিয়েটের ইহা আত্মরকার প্রয়াস ?

কিন্ল্যাণ্ডের যুদ্ধের স্বরূপ কি. বলা যথন সহজ নয়-এই যুদ্ধকেত্তের অবস্থা বৃষা ওখন আরও কঠিন। বিশেষত, সংবাদ যতদুর পাইতেছি তাহাতে আমাদের বিশ্বয় এত বাডিয়াছে যে সংশায় দূর হয় নাই। অবশ্য ফিনল্যাণ্ডের এক প্রধান সহায়—শীত ঋতৃ, তাহার ষাগ্মাষিক নৈশান্ধকার ও তুষারবৃষ্টি। ইহার ফলে রুশিয়ার দৈল্য ও সাহায্য অনেকটা ব্যাহত হইবার কথা। তাহা ছাড়া, রুশ-বাহিনী ফিন-জনগণের নামে যখন যুদ্ধ অগ্রসর হইয়াছে; তাই তুর্বার বি**ভীষিকার স্থষ্টি ক**রিয়া সেই জনগণকে ধ্বংস করিতে পারে ন।। এইরূপ ক্ষেত্রে তাহারা, জার্ম্মাণী **ৰেরূপ পোল্যাতে অগ্রসর হ**ইয়াছে সেইরূপ, নুশংস স্পর্দ্ধায় অগ্রসর হয় নাই। অপর পক্ষে ক্রুন্ত **ক্ষিনল্যাণ্ডের পিছনে সুইডেনের সাহা**য্য জুটিতেছে। ইতালির বিমানও আসে, আর আসিবে ইংলণ্ডের সাহায্য ও আমেরিকার টাকা। তথাপি স্বীকার করিতেই হইবে, ফিনল্যাণ্ড সত্যসত্যই সাহসের ও রণকৌশলের পরিচয় দিয়াছে—সম্প্রতি স্থামুস্যোলমি'তে যে বিজয় তাহার আয়ন্ত হইয়াছে তাহা পৃথিবীর বৃহৎ শক্তিদের পক্ষেও গর্নেবর বিষয় হইত। এই বিজয়-কাহিনী সভা হইলে রুখ রক্ত-ফৌজের পক্ষে লচ্ছার কথা মনে করিতে হইবে। মানিতে হইবে, সভাই সে দলে চালক ও নায়কের অভাব আছে। জার্মাণ সামরিক পরামর্শদাতাদের রুশ-বাহিনী পুনর্গ ঠনের ক্ষা ডাক পৃড়িয়াছে, এই কথাটাও তাহ। হইলে ভিত্তিহীন নয়। আর যদি ফিন্দেশেই 'রক্ত-কৌকের' এইরূপ লাজনা ঘটে, তাহা হইলে সে বাহিনী পৃথিবীতে আর ভয়ের ও শ্রহায় বস্তু **থাকিবে না--লোভিয়েটের পকে** ইহাও কি কম তুর্ভাগ্যের বিষয় ?

যুদ্ধের সংবাদাদি হইতে ফিন্ল্যাণ্ডের যুদ্ধক্ষেত্রের যে অবস্থাটী আমরা বুঝিতে পারি, ভাহাতে দেখি ক্ষুত্র ক্যারেলিয়া যোজকের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে গিয়া রুশবাহিনী প্রতিহত হয়। এই পথে ক্রশিয়া আপনার বিপুলবাহিনী লইয়া প্রবেশ করিতে পারে নাই;—তাহা ছাড়া তাহার াতিক ও ট্যাঙ্কের পিছনে যথোচিত গোলা বা কামানও ছিল না, বিমানও ছিল মা। ভাড়াভাড়ি ই যোজক উত্তীৰ্ণ হইয়া যাইবে, ইহাই ছিল তাহাদের কল্পনা। কিন্তু এই কারে**লিয়ার যুদ্ধে** ফিন্রা **ও**ধুমেসিন গানের জোরেই তাহা বার্থ করিয়া দেয়। ক্রশিয়া আর তথন এই পথে বেশি শক্তি বায় না করিয়া উত্তরে লাডোগা হ্রদের তীর দিয়া অগ্রসর হইতে গেল—উদ্দেশ্য, ঘুরিয়া ইছার পার্ষে বা পিছনে আসিয়া পৌছিবে। কিন্তু ভাহাতেও বাধা পড়িল। এদিকে মেনারহাইম তুর্গবলীর বাধা উত্তীর্ণ হইবার চেষ্টা মূর্থতা। তথন রুশিয়ার এক প্রধান চেষ্টা হইল ফিন্ল্যাণ্ডের এই সঙ্কীর্ণ কটি-ভাগ সে বেষ্টন করিয়া একেবারে পশ্চিমের বোথ নিয়া উপসাগরে গিয়া পৌছিবে— ফ্রিনরা দ্বিখণ্ডিত হুইয়া পড়িবে, বোথ নিয়া উপীদাগর বন্ধ হুইবে,—তথন দক্ষিণাভিমুখী হুইয়া এই অংশকে ক্রমশঃ ছাঁকিয়া ফেলিলেই হইবে। প্লান হিসাবে ইহাতে ভুল নাই; কিন্তু রুশবাহিনীর তেমন তংপরতা দেখা গেল না-সদেদত থাকিয়া যায়, সতাই কি ইহারা রুশবাহিনীর না. বেশি কৌশলের পরিচয় দিল—সন্না. স্থামুস্সোলিমি ও টোকায়ারভি—ভিনটি যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া কশবাহিনী একেবারে সীমান্তে গিয়া পৌছিল। সেখানেও ফিনেরা আবার জয়ের দাবী করিতেছে। অথচ, উত্তরে মেক সমুদ্রের উপকূলে কশিয়াকে বাধা দেওয়া সম্ভবপর হইল না-পেটসামো বন্দর ও নিকেলের খনি তাহার হাতে আসিয়াছে, স্কুইডেন ও নরওয়ের উত্তর সীমাছে সে উপস্থিত। ইহা সভা হইলে ফিনদের পক্ষে সুইডেনের সাহায্য লাভ সম্ভব হইবে না। অধিকন্ধ, ক্ষমিয়া তাহার অন্যতম প্রধান লক্ষাও করায়ত্ব করিতেছে। উষ্ণ সমুদ্র স্রোতের সাহায্যে বালোলালই পেট্সামো হইতে জাহাজ এটলাণ্টিক গতায়ত করিতে পারে—অতএব, এটলান্টিকের জ্বত সংশীদিরিরূপে কশিয়া উদিত হইতেছে। ঠিক এই আশক্ষাই না আমেরিকা করিয়াছিল ? ভাই. ক্ষতেল্ট ফিন্ল্যাণ্ডকে বাঁচাইবার জন্ম আপনার নিরপেক্তা নীতি সংস্থে ব**ত**্কোটী ভলার ঋণদানের ব্যবস্থা করিতেছেন।

মোটের উপর উত্তর ফিন্ল্যাও হস্তগত হইলেও হেলসিঙ্কির সরকারের হাতে **ফিন্ল্যাঙের** মধ্য ও দক্ষিণাংশ অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে।

কিন্তু যুদ্ধকেতেই যুদ্ধ জয় হয় না। শেষ পর্যান্ত "আসল যুদ্ধ" অবশা যুদ্ধকেতেই হয়। তথাপি তাহার পূর্বের এবং সঙ্গে আর্থিক ও কৃটনীতিক যে যুদ্ধ চলে তাহাতেই যুদ্ধের স্বরূপ ও ফলাফল অনেকাংশে নির্দ্ধারিত হইয়া যায়। সেই দিক হইতে বিচার করিলে এই যুদ্ধকেত্রের সংবাদ অপেকাও বড় যুদ্ধ সংবাদ —জাতি সভোৱ কশিয়াকে বহিছার, জার্মাণ-রুজ বদ্ধুদ্ধের দৃততা;

এবং ব্রিটেন-আমেরিকাও ইতালির প্রত্যক্ষে ও পরোক্ষে সোভিয়েটেয় বিরুদ্ধে প্রচার ও সাহায্য দান। এই সবে বুঝা যায় যুদ্ধ ক্রমশ কি রূপ গ্রহণ করিতেছে। আবার, পূর্বন মাঞ্রিয়া রেলপথ বিষয়ে জাপান-সোভিয়েটে ব্যবস্থায় বুঝা যায়—এই যুদ্ধ কন্ত ব্যাপক হইতে পারে—পৃথিবী ক্ষোড়া যুদ্ধে পরিণত হওয়ার ইহার কতটা সম্ভাবনা। তেমনি ইতালি ও হাঙ্গেরীয়ার মধ্যে চ্যানোওচাকির মারফং যে বুঝাপড়া হইল, ক্রমানিয়াকে হাঙ্গেরীর বন্ধুছের জন্ম যে উপদেশ দেওয়া হইল, ইতালি যে বল্কানের অভিভাবক হইয়া বসিলেন, ইহাতে বুঝা যায়—কিভাবে এই যুদ্ধের এক নৃত্ন জটিলতার স্বৃষ্টি হইতেছে। আবার, ফিল্ড মার্জাল গোয়েরিংএর আর্থিক সর্বাময় কর্তৃত্বলাভে ও ব্রিটেনের 'খাত্য-নিয়ন্ত্রনু' চেষ্টায় বুঝা যায়, যুদ্ধের প্রধান ক্ষেত্র কোথায়—এই শিল্প যুদ্ধে অনেকাংশেই তাহা অর্থনৈতিক।

আমরা হয়ত বাটিকার পূর্বলক্ষণই দেখিতেছি, কিন্তু বাটিকার বিভাদগর্ভ রক্তমেঘ সঞ্চিত হইতেছে সর্থনীতিক ও কূটনীতিক দক্ষের মধা দিয়া ইহাও স্মরণীয়।

১০ই জানুয়ারী, ১৩৪৬



# অরবিক্দ ও ভাবী সমাজ \*

## অনিল্বরণ রায়

(পূর্বব প্রকাশিতের পর)

শ্রী অরবিন্দ যে-আদর্শ দেখাইয়াছেন মানব জাতির সামাজিক জীবনে তাহা কিরাপে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে তাহা দেখাইয়া দেওয়া প্রয়োজন। এই সকল সত্য কেমন নিগৃঢ্ভাবে মানব সমাজের বিবর্ত্তনকে নিয়য়্রত করে, শ্রীঅরবিন্দ The Psychology of Social Development নিবন্ধে তাহা বিশদভাবে দেখাইয়াছেন। ইউরোপে সমাজের বিবর্ত্তন সম্বন্ধে জিল্পাসা ও অনুসন্ধানের অন্ত নাই। বস্তুতঃ ইউরোপের মন হইতেছে অতিশয় সক্রিয়, সকল বিষয়েই তাহা স্ক্ষাভিস্ক্ষ্যভাবে অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে চায়। কিন্তু মানুষের মন হইতেছে একটা অজ্ঞানের যয়, ইহা তার্ধ প্রশ্ন তুলিতে পারে, অনুসন্ধান করিতে পারে, কিন্তু প্রকৃত সত্যে উপনীত হইবার ক্ষমতা তাহার নাই। মন যে-সব আংশিক বিকৃত সত্যে উপনীত হয় তাহা সাময়িকভাবে ব্যবহারিক জীবনে কিছু কাজে লাগিতে পারে কিন্তু তাহা দারা কোন প্রশ্নের চরম সমাধান হয় না এবং মানব জীবনের কোন সমস্তারও চরম নিম্পত্তি হয় না। ইহাই হইতেছে বর্তমান সভ্যতার স্বরূপ।

কিন্তু বৈজ্ঞানিকেরা নিজেদের ক্ষেত্রের বাহিরে গিয়া যাহাই বলুন, মাছবের যে গভীরতম অহুভৃতি তাহাতে চৈতক্তই জগতের চরম সত্য বলিয়া দৃষ্ট হইয়াছে; জড় হইতেছে বস্তুত: চৈতক্তেরই একটি রূপ, একটি অভিব্যক্তি। ব্রহ্ম সত্য, কিন্তু জগংও মিধ্যা নহে, জগংও সত্য, জগতে জীবন ও কর্মও সত্য, ব্রহ্ম সত্যের সত্য। এইধানে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিভিন্ন পথ ধরিয়াছে। পাশ্চাত্য গতি জীবনের উপরেই সর্কাপেকা বেশী জোর দিয়াছে, এবং এক সময়ে সব ছাড়িয়া শুধু জীবনের সত্যকেই ধরিয়াছে।

জয়ঞ্জী (পৌষ, ১৩৪৬) ৭৫৫ পৃষ্ঠা, ২২ লাইনের পর নিম্নলিখিত অংশটুকু যোগ হবে —

<sup>\*</sup> মার্কস্ যে ধর্মবিজ্ঞিত সমাজতজ্ঞের পরিকল্পনা করেন তাহার ভিস্তি ছিল উনবিংশ শতান্ধীর বৈজ্ঞানিক জড়বাদ
—মার্কসের দর্শন ছিল এই জড়বাদ এবং হেগেলের দার্শনিক অভিব্যক্তিবাদের একটি জগা থিঁচুড়ী! জগতের
মূল তক্ত সহজ্ঞে জড় বিজ্ঞানের কোনও কথা বলিবার অধিকার নাই—কেবল ইন্দ্রিয় গ্রাহ্ম আপাতদৃষ্ঠ বস্তু লইয়াই
ভাহার কারবার, তথাপি উনবিংশ শতান্ধীর বৈজ্ঞানিকের। নিজেদের ক্ষেত্রের বাহিরে গিয়া জড়বাদের প্রচার করিয়াছিলেন্দ্র। বিংশশতান্ধীতে হইয়াছে তাহার প্রতিক্রিয়া। উনবিংশ শতান্ধীর সে mechanical determinism
যাহার উপর মার্কদের থিওরি প্রতিষ্ঠিত—তাহা এখন উড়িয়া গিয়াছে, আজিকার বিজ্ঞান প্রকৃতির মধ্যে একটা
Indeterminismএর সন্ধান পাইয়াছে, তাই আজ প্রায় সকল বৈজ্ঞানিকই খীকার করিতেছেন যে এই জগতের
মূলে যে-শক্তি ক্রিয়া করিতেছে তাহা অন্ধ জড়শক্তি নহে, তাহা চৈতগুময়। আজও থাহার। মার্কসবাদ লইয়া মাতামাতি
করিতেছেন তাহারের নিকট এখনও সে তত্ব পৌচায় নাই।

যতক্ষণ না মানুষ এই মনকে বিকাশ করিয়া অতিমানস বিজ্ঞান শক্তি লাভ করিভেছে—ততক্ষণ মানব জীবনের প্রকৃত রূপান্তর ও উন্নতি সাধন সম্ভব নহে। যেমন অক্সান্ত কেত্রে, তেমনিই সমাজ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও নানা লোক নানা থিওরি বা মতবাদ দাঁড় করাইতেছেন—কিন্তু রাজনীতি, অর্থনীতি, বংশনীতি, ভৌগলিক পরিস্থিতি প্রভৃতি বাহ্যবিষয়গুলির উপর দৃষ্টি দেওয়ায় কাহারও মতই ধোপে টিকিতেছে না। প্রীঅরবিন্দ দেখাইয়াছেন যে, এ-সবই হইতেছে বহিরঙ্গ — উপলক্ষ্য; মানৰ সমাজের বিবর্ত্তন প্রকৃতভাবে পরিচালিত হয় মামুষের আভ্যস্তরীণ চৈততা বিকাশের গতি অমুসারে—সেইজফুই তিনি তাঁহার এন্তের নাম দিয়াছেন, The Psychology of Social Development. এই দিক দিয়া তিনি দেখাইয়াছেন যে, মানব সমাজের বিকাশ পর পর চারিটি স্তবের ভিতর দিয়া চলে—প্রথম প্রতীকতার (Symbolism) যুগ, দ্বিতীয় শাস্ত্র আচাবের ষুর্গ, তৃতীয় ব্যক্তিস্বাত্স্ত্রের যুগ, চতুর্থ আধ্যাত্মিকতার যুগ 🛊 ৷ এই সব স্তবের বিস্তৃত আলোচনা করিবার স্থান এই প্রবন্ধে নাই। তবে মোটামুটি বিশিতে পারা যায় যে, এখন ব্যক্তি স্বাতস্ত্রোর যুগ আসিয়াছে—মানুষ এখন আর শাস্ত্র বা গতারুগতিক আচার না মানিয়া নিজেদের অন্তরের মধ্যে গিয়া সভ্যের সন্ধান করিতে এবং নিজ নিজ আভ্যন্তরীণ সত্য অমুযায়ী স্বাধীনভাবে জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিতে চাহিতেছে। এই প্রবৃত্তি যদি বিপপে চালিত না হয়, পুনরায় মারুষ নৃতন রকম আচার ভাস্ত্রিকতার গর্ত্তে পভিত না হয়—তাহা হইলে ইহার পরই আসিবে আধ্যাত্মিকতার যুগ এবং তথনই মানুষের আদর্শ সমাজের স্বপ্ন সফল হইবে।

রাজনীতিক ক্ষেত্রে জগতের আজ প্রধান সমস্থা হইতেছে মানব জাতির কোন রকম ঐক্য সাধন—যেন জগৎ হইতে যুদ্ধ বিগ্রহ উঠিয়া যায়, মামুষ পরস্পরের সহিত মিলিয়া মিশিয়া তাহাব অন্তর্নিহিত শক্তিসকল বিকাশ করিবার স্থযোগ পায়। এই দিকে কি সব প্রবৃত্তি কাজ করিতেছে, তাহাদের ক্রটি কোথায়, কি করিলে মানব জাতির প্রকৃত ঐক্য দিদ্ধ হইতে পারে ঐক্রেরিন্দ The Ideal of Human Unity নামক নিবন্ধে এই সব প্রশ্নের বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। এই প্রন্থে জগতের সকল দেশের রাজনৈতিক ইতিহাস হইতে দৃষ্টাস্ত আহরণ করিয়া তিনি যেভাবে নিব্দের বক্তব্যগুলি পরিক্ষুট করিয়াছেন, জগতের রাজনৈতিক সাহিত্যে আর কোথাও তাহার তুলনা মিলিবে না। Arya পত্রিকায় প্রকাশিত এই নিবন্ধে তিনি যে সব ইক্ষিত দিয়াছিলেন—পরবর্তী ঘটনাধারায় তাহাদের সত্যতা আশ্চর্যান্ধপে প্রমাণিত হইয়াছে ও হইতেছে। এই প্রস্থের মূল সিদ্ধান্ত হইতেছে এই যে, মানুষের মধ্যে যেমন ব্যক্তিগত স্বাধীন বিকাশের প্রবৃত্তি আছে তেমনিই অপরের সহিত মিলিত হইয়া পরম্পরের জীবনকে পূর্ণতর করিয়া তুলিবারও প্রবৃত্তি আছে, ব্যষ্টিও যেমন সত্যা, সমষ্টিও তেমনি সত্য—উভয়ের ভিতর দিয়াই জগতে ভগবানের বিচিত্র প্রকাশ হইতেছে। মানবের প্রথম সমষ্টিরপ হইতেছে পরিবার, তাহার পর কুল, উপজাতি—শেষে

<sup>ি</sup> তৈতক্তের দিক দিয়া সমাজতত্ত্বের আলোচনা প্রথমে আরম্ভ করেন জার্মাণীরই একজন মনীবী, তাহার নাম Lamprecht-বিত ভিনি বেলীদুর অগ্নসর হইতে পারেন নাই।

আসিয়াছে nation বা অধিজাতি—এই ভাবে মানুষ ক্রমশঃ বৃহৎ হইতে বৃহত্তর সমষ্টি জীবন স্থাটি করিয়াছে। সেই একই প্রেরণাতে সমগ্র মানব জাতির এক সমষ্টিগত জীবন গড়িয়া উঠিবে। বাহ্নিক শৃন্ধালা বজায়ের জহ্য একটা বিশ্ব-রাষ্ট্র বা বিশ্ব-সন্মিলন গঠনের যে প্রয়োজনীয়ভা অনুভূত হইতেছে—তাহা যদি জগতের জাতি সকল পরস্পারের সহিত বুঝা পড়ার দ্বারা সিদ্ধ করিয়া তোলে তাহা হইলে এই ঐক্য সাধন প্রক্রিয়ার ক্ষতি ও হৃঃখ ভোগের মাত্রা নান্দ্রতম হইবে—নত্বা প্রকৃতি অনবরত বিভাটজনক যুদ্ধ ও সংঘর্ষের ভিতর দিয়া মানুষকে তাহাতে উপনীত হইতে বাধ্য করিবে, কেবল তাহাতে ক্ষতি ও হৃঃখ ভোগের মাত্রা অধিকতম হইবে। কিছু যেভাবেই মানব জাতির বাহ্য ঐক্য সাধিত হউক, যদি মানুষের আভান্থরীণ চৈতক্ষের পরিবর্ত্তন না হয়, এখন মানুষ ব্যক্তিগতভাবে এবং জাতিগতভাবে যে অহমিকা দ্বারা চালিত হইতেছে তাহা বর্জন করিয়া আত্মার সত্যে প্রতিষ্ঠিত না হয়—তাহা হইলে কোন ঐক্যই স্থায়ী হইবে না, মানীব জাতির হৃঃখ ভোগেরও অবসান হইবে না।

আধ্যাত্মিকতা যে মানবের পক্ষে শ্রেষ্ঠ প্রয়োজন এবং ভারত যে জগতের অফা সকল দেশের তুলনায় আধ্যাত্মিকতার অধিক বিকাশ করিয়াছে সে-বিষয়ে এখন আর তর্কের স্থান নাই। তথাপি ভারতীয় সভ্যতা সম্বন্ধে পাশ্চাত্য দেশে ধারণা এই যে, আধ্যাত্মিকতার দিকে অভ্যধিক ঝোঁক দেওয়ায় ভারত ইহ-বিমুখ হইয়াছে, ঐহিক জীবনের পূর্ণ বিকাশ করিতে **সক্ষ হয় নাই**। শ্রীঅরবিন্দ এই অভিযোগের চূড়ান্ত জবাব দিয়াছেন তাঁহার A Defence of Indian Culture নিবদ্ধে এবং এই সূত্রে তিনি ভারতীয় কৃষ্টির বিকাশের যে বিস্তৃত ইতিহাস দিয়াছেন ভাষা ভারতের ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য, চারুকলা, রাজনীতি, সমাজনীতি সম্বন্ধে অপূর্বব দিক্দর্শন। ভারতে আধ্যা-ত্মিকতা জীবনকে নিরুৎসাহ করে নাই বরং জীবনের সকল ক্ষেত্রে অভিগ্রতা সঞ্চয় করিয়া জীবনকে পূর্ণভাবে বিকশিত করিবারই প্রেরণা দিয়াছে #। তাহার ফলে ভারত ধন, সম্পদ, ব্যবসা-বাণিজ্ঞা, সামার্ক্সিক সংগঠন, ঐহিক শক্তিতে যে সীমায় উঠিয়াছিল—আধুনিক যুগের পূর্বের আর কোন দেশ, কোন সভাতাই তাহা অতিক্রম করিতে সক্ষম হয় নাই। দর্শন ও আধ্যাত্মিকতায় ভারতের প্রাধান্ত অবিসন্ধাদী। বিজ্ঞানে ভারত অফু সকল দেশের অগ্রবর্তী হইয়াছিল এবং আরবদের ভিতর দিয়া ইউরোপকে জড় বিজ্ঞানে দীকা দিয়াছিল। তাহার সাহিত্যও অতি মহান। বেদ, উপনিষদ, গীতার তুলনা ত জ্বগতের সাহিত্যে আর কোণাও মিলিবে না—তা ছাড়া আমাদের রহিয়াছে রামায়ণ, মহাভারত, কালিদাসের কাব্য এবং সমৃদ্ধ সংস্কৃত সাহিত্যের পর বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় অতি উচ্চ অঙ্কের সাহিত্য সৃষ্টি। ভারতের ভাস্কর্য্য, স্থাপত্য, চিত্রকলার ইতিহাস স্থুদীর্ঘ। সাহিত্য

ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—ইহাই হইতেছে ভারতীয় সভ্যতার সমগ্র আদর্শ; জীবনের সর্বতোম্থী ভোগ
 ধ বিকাশকে ধর্মের ছারা মিয়ন্তিত করিয়া ক্রমশ: মোক্ষ বা অধ্যাত্ম জীবনের দিকে অগ্রসর হইতে হইবে।

এবং শিল্পের ক্ষেত্রে দীর্ঘকাল ধরিয়া এইরূপ অবিরাম সৃষ্টি ভারতীয় সভ্যতার মহান প্রাণশক্তির পরিচায়ক। কিন্তু শুধু এই সকল উচ্চতর কৃষ্টির ক্ষেত্রেই নহে, সামাজিক, অর্থনীতিক, রাজনীতিক জীবনেও ভারত একটা জীবন্ত শক্তিমান জাতি যাহা কিছু করিতে পারে সবই চ্ড়ান্তভাবে করিয়াছে — যুদ্ধ করিয়াছে, শাসন করিয়াছে, ব্যবসা বাণিজ্য করিয়াছে, উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র প্রভৃতি লইয়া সকল রকম পরীকা করিয়াছে, সামাজ্যগঠন করিয়াছে। অন্তঃ ছই সহস্র বংসর ধরিয়া যে-জাতি, যে-সভ্যতা জীবনের সকল ক্ষেত্রে এইরূপ কর্মশক্তি, সৃষ্টিশক্তির পরিচয় দিয়াছে, তাহা নিশ্চয়ই প্রাণশুণা বা জীবন-বিরোধী ছিল না।

তুই হাজার বংসর ধরিয়া সর্বতোমুখী কর্মপরতার পর স্বভাবের নিয়মে যখন ভারতীয় জাতির প্রাণশক্তি সাময়িক ভাবে তুর্বন হইয়া পড়ে ঠিক সেই সময়ে শঙ্কর আসিয়া তাঁহার মায়াবাদ প্রচার করায় ভারতের জাতীয় জীবনে সমধিক ক্ষতি ইইয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। শঙ্করের পূর্বের বৌদ্ধেরাও সন্ন্যাসবাদ প্রচার করিয়াছিল কিন্তু তথনও জাতির প্রাণশক্তি সতেজ ছিল, হিন্দুরা বরাবর বৌদ্ধ ধর্ম্মের সহিত সংগ্রাম করিয়াছিল এবং শেষ পর্যাস্ত তাহাকে ভারত হইতে বাহির করিয়া দিয়াছিল। কিন্তু ভাহার। বৌদ্ধর্ম্মের প্রভাব অতিক্রম করিতে পারে নাই—এবং শঙ্করের মায়াবাদ বৌদ্ধধর্শ্বেরই পরিণতি—ভাই অনেকেই তাঁহাকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ বলিয়াছেন। বৌদ্ধদের শূণ্য এবং শঙ্করের নিশুণ, নিশ্চল নিজিয় ব্রহ্ম—এই হুয়ের মধ্যে প্রভেদ থুব বেশী নহে। তাহা ছাড়া বৌদ্ধেরা দার্শনিকতা হিসাবে নির্বাণকে বড বলিলেও জীবন ও কর্মকে শহরের ষ্পায় নিরুৎসাহ করে নাই। বুদ্ধের নীতিশিক্ষা জীবনকে নিয়ন্ত্রিত ও সুগঠিত করিবার দিব্য শিক্ষা। বৌদ্ধ ধর্ম্মের যে নিছক নিরাত্মবাদী ও নিরুত্তমূলক স্বরূপ উহা বেশী দিন টিকে নাই ।\* অশোকের শিলালিপিতে সন্ন্যাসমূলক বৌদ্ধধর্মের বিশেষভাবে কোনই উল্লেখ নাই; উহাতে সর্বত্য প্রাণী মাত্রের প্রতি দয়াপর প্রবৃত্তিমূলক বৌদ্ধধর্মই উপদিষ্ট হইয়াছে। অশোকের সময়েই বৌদ্ধ ধর্ম্মের এই পরিবর্ত্তন হয়। তাঁহার সময়ে বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ বনবাস ত্যাগ করিয়া ধর্মপ্রচার ও পরোপ্রারের কান্ধ করিবার জন্ম পূর্ববিদিকে চীনদেশে এবং পশ্চিমদিকে আলেকজান্দ্রিয়া ও গ্রীস্ পর্যান্ত গিয়াছিলেন। খ্রীষ্টান ধর্মে আমরা যে পরোপকার ও সেবাব্রতের মহিমা দেখিতে পাই বৌদ্ধ ভিক্ষুরাই জগতে প্রথম তাহার পথ দেখাইয়াছিলেন। বৌদ্ধ ধর্মের এই নৃতন মতটীই স্বভাবতঃ অধিকাধিক লোকপ্রিয় হয়। যাহারা সংসার ও কর্ম ত্যাগ করিয়া নিজেদের নির্ববাণ-লাভের সাধনায় ব্যাপ্ত থাকিত, তাহাদের নাম হইল "হীন্যান", এবং এই নৃত্ন পদ্ধার নাম হইল

অভ্রনপ কারণেই প্রীত্তান ধর্মের সন্মাসবাদ ইউরোপের ক্ষতি করিতে পারে নাই। জীবন ও কর্মের দিকে
পাশ্চাত্য জাতির স্বাভাবিক প্রবৃত্তির জন্ম তাহারা প্রীষ্টান ধর্মের নৈতিকতা ও সেবা ধর্মের দিকটিই গ্রহণ করিয়াছিল
—নিবৃত্তিমূলক আধ্যাত্মিকতা মৃষ্টিমেয় খুীটান সন্মানীদের মধ্যেই দীমাবদ্ধ ছিল।

"মহাযান"। বৌদ্ধ ধর্মের যত কিছু কীর্ত্তি ও গৌরব আসিয়াছে এই "মহাযান" পদ্ধা হইতে \*।
ইহা মূলতঃ গীতার কর্মযোগ—মহাযান বৌদ্ধ ধর্মের প্রন্থে গীতার অনেক কথা শব্দশং গৃহীত
হইয়াছে। চীন, জাপান প্রভৃতি দেশে আজও এই মহাযান পদ্ধাই প্রচলিত আছে। পরে শব্দর
যে মত প্রচার করিলেন তাহা বৌদ্ধ হীন্যানেরই অনুরূপ, কিন্তু তিনি তাহা শুতি প্রমাণের দ্বারা
সমর্থন করায় হিন্দু জন সাধারণ সহজেই তাহা গ্রহণ করিয়াছিল। আর তিনি যেমন সম্ক্রচ
প্রতিভা ও অসাধারণ কর্মাণজি লইয়া আসম্প্র হিমাচল ভারতের সর্বত্র নিজ মত প্রচারের ও
প্রতিভার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন—এমনটী এ-পর্যান্ত আর কাহারও দ্বারা সম্ভব হয় নাই। তিনি
গীতার কর্মযোগের বিকৃত ব্যাখ্যা করিলেন—সংসারের মুকল কর্মকেই বন্ধনের কারণ বলিয়া জ্ঞানের
উপর জোর দিলেন। যাহারা নিতান্ত অক্ষম তাহাদের পক্ষেই সংসার ধর্ম ও সন্ধীর্ণ কর্মমার্গের
ব্যবস্থা রাখিলেন। অজ্জুন যখন তামসিকতায় আচ্ছয়, সংসার ত্যাগ, কর্মত্যাগ করিতে উন্মুধ—
শ্রীকৃষ্ণ তাহার এই মনোভাবকে ক্রৈব্য বলিয়া নিন্দা করিয়া তাহাকে এক বিরাট কর্মে নিয়োজিত
করিলেন। আর ভারতীয় জাতি যখন তামসিকতায় মগ্র হইতেছে— তখন শহ্দর তাহাদের সেই
ক্রৈব্যকেই প্রশ্রেয় দিয়া সংসার ত্যাগ, কর্মত্যাগের উপদেশ দিলেন। ফল যাহা হইবার তাহাই
হইযাছে।

কেছ কেছ বলিয়া থাকেন যে, সন্ন্যাসবাদ প্রচারে জাতির কোন ক্ষতিই হয় না—কারণ কেবল কয়েকজন বিশিষ্ট লোকই এ সকল উচ্চতর সাধনা বা চচ্চা লইয়া থাকে, সাধারণ লোক নিজেদের চাষবাস বেচাকেনা লইয়াই থাকে। আমরা পূর্নেই দেখিয়াছি, এ কথা সভ্য নহে। মামুষ যে স্তরেই থাকুক না কেন—জীবনের, জগতের নিগুচভব জানিবার এবং সেই অমুসারে জীবনকে চাধিত করিবার একটা গভীর প্রেরণা ভাহার মধ্যে আছে। বিশেষভঃ ভারতের লোকের পক্ষে এই কথা বিশেষভাবে প্রজুয়া। শঙ্করের মায়াবাদের দার্শনিক চচ্চা খুব বেশী লোকে করে নাই—কিন্তু ভাহার মূল কথাগুলি যাত্রা, গান, কথকভা, লোক সাহিত্য প্রভৃতির ভিতর দিয়া সর্বসাধারণের মধ্যে প্রচারিত হইয়াছিল। আমাদের দেশের চাষারা লাঙ্গল ধরিতে ধরিতে গান করে,

কোন অপরাধে

এ-দীর্ঘ মিয়াদে

সংসার গারদে থাকি বল।

অথবা.

মা আমায় ঘুরাবি কভ, কলুর চোথ ্বাঁধা বলদের মত।

<sup>\*</sup> হীন্যান ও মহাযান এই তুই পশ্বার ভেদ বর্ণনা কালে ডাঃ কেন্বলেন

<sup>&</sup>quot;Not the Arhak who has shaken off all human feeling, but the generous, self sacrificing, active Bodhisatoa is the ideal of the Mahayanists, and this attractive side of the creed has, more perhaps than anything else, contributed to their wide conquests"—Manual of Indian Buddhism,

এমন অসংখ্য গান চাষী, দোকানী, মালী, নাপিত সকল শ্রেণীর লোকের মুথেই শুনা যায়—ইহাদের ভাব হইতেছে—এই সংসার একটা কারাগার স্বরূপ, কর্ম এখানে বন্ধনের শৃঙ্খল—এই সাংসারিক জীবন নরকত্ল্যা, ইহা ছাড়িয়া যাওয়াই প্রকৃত মনুষ্যত্ব। সকলেই যে এই শিক্ষা অনুসারে সংসার ছাড়িয়া যায় তাহা নহে—কিন্তু সংসার সন্বন্ধে এইরূপ ধারণা পোষণ করিয়া যাহারা সংসার করে তাহাদের হারা সংসারে বড় কাজ কিছুই ইয় না। কোনরকমে নিজের স্ত্রীপুত্র লইয়া সন্ধারিক কোন পালক্ষয় করাই হয়—জীবনের স্বরূপ। গত হাজার বংসর ধরিয়া ভারতের জীবন ধারা মোটের উপর এইরূপ ক্ষীণ স্রোতেই চলিয়াছে। ভারতের সম্পদ সেদিন পর্যান্তত্ত্ব যে থব বেশী ছিল—তাহার কারণ এ দেশেই মত স্কুলা, সুফলা সর্বরত্ত্বাতিতা দেশ জগতে আর কোথাও নাই। যাহাতে মানুষকে জীবিকার জন্ম বেশী বেগ না পাইতে হয়, নিশ্চিভভাবে তাহারা উচ্চিন্তা ও সাধনায় জাত্মনিয়োগ করিতে পারে সেইজন্মই ভগবান যেন ভারতকে স্বর্ণ প্রস্ববিনী করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু ভারতবাদী কর্মাণক্তি হারাইয়া নিজেদের সম্পদ রক্ষা করিতে পর্যান্ত সমর্থ হয় নাই—তাই আজ শোষণে ও পেষণে তাহাদের ছন্দশার চরম হইয়াছে।

কিন্তু মায়াবাদ ও সন্ন্যাসবাদের দিন শেষ হইয়াছে—এতদিন ধরিয়া ভারত যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছে তাহাতে আদর্শ জীবন, আদর্শ সমাজ গঠনের সমস্ত উপাদানই এখানে সংগহীত হইয়াছে। ভারতের যাহা ত্রুটি ছিল পাশ্চাত্যের প্রভাবে তাহা সংশোধিত হইয়াছে। আজ আসিয়াছে প্রাচীন ও নবীনের, প্রাচ্য ও পাশ্চাড়োর, আধ্যাত্মিকতা ও জীবনের এক মহান সমন্বয়ের দিন। জীঅরবিন্দ Arva পত্রিকায় এই সমন্বয়েরই বিশাল ও গভীর ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন। জনসাধারণের ধর্মা আধ্যাত্মিক দার্শনিক ধর্মা নহে, তাহা হইতেছে লোকাচার, দেব-দেবীর পূজা, লোকিক ধর্ম। কিন্তু যদি আদর্শ সমাজ গঠন করিতে হয়, তাহা হইলে জীবনকে এই ভাবে আধ্যাত্মিকতা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিলে চলিবে না—জীবনের প্রভ্যেক কর্ম, প্রভ্যেক অমুষ্ঠানকে ভিতরের আত্মসত্যের অভিব্যক্তি করিতে হইবে। আর যে আধ্যাত্মিকতার সহিত জীবনের ও কর্মের এইরূপ সমন্বয় হইতে পারে তাহা মায়াবাদ নহে। মায়াবাদ বলে এই জ্বগং যেমন আছে, ছঃখ, দ্বন্দ্ব, মৃত্যুতে পূর্ণ—ইহা চিরকাল এমনই আছে, এমনই থাকিবে—ইহার পরিবর্ত্তন ও উন্নতি সাধনের চেষ্টা রুথা, এই জীবনের কোনই সার্থকতা নাই, not worthliving মামুঘের একমাত্র লক্ষ্য হইতেছে এই জীবনকে ছাডাইয়া নিগুণ, নিরাকার, নিজ্ঞিয়, নীরব ব্রহ্মে চিবলিনের জন্ম লীন হওয়া বা নির্বণ লাভ করা। তাই বাঁহারা মানব সমাজকে আদর্শভাবে গঠন করিতে চান তাঁহাদিগকে মায়াবাদের প্রতিবাদ করিতেই হইবে। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছেন. "মায়াবাদ শুকনো"। তিনি চিনি হইতে এবং চিনি খাইতে ছই-ই চাহিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন "ব্ৰহ্মাও স্তা, জ্বাংও স্তা, আমি ছুইটাই লই, নইলে ওজনে কম পড়ে।" শ্রীঅরবিন্দ দিবাদৃষ্টি লইয়া বেদ, উপনিষদ, গীতার ব্যাখ্যা করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের এই অরুভূতিকেই উচ্চতম দার্শনিকভার উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

আজ জগতের সর্ববত্রই আদর্শ মানব সমাজ গঠনের নানা প্রয়াস, নানা পরীকা চলিতেছে। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ এই প্রশ্নটিকে যেমন সমগ্রভাবে ধরিয়াছেন, সকল দিক দিয়া আলোচনা করিয়াছেন, সকল জ্ঞান, সকল সভ্যতা, সকল ধর্ম্মের মূলশক্তি আহরণ করিয়া এক বিরাট সমন্বয় করিয়াছেন এমনটি আর এ পর্যান্ত কোথাও দৃষ্ট হয় নাই। তাই শ্রীঅরবিন্দ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য মনীষী Romain Rolland বলিয়াছেন, "The completest synthesis that has been reached to this day, of the genius of Asia and of the genius of Europe." রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে বলিয়াছেন, "আত্মার বাণী বহন করে আপনি আমাদের মধ্যে বেরিয়ে আসবেন এই অপেকায় থাকবো। সেই বাণীতে ভারতের নিমন্ত্রণ বাজ্যবে, শ্বন্ত বিশ্বে।"

শ্রী অরবিন্দ ভাবী সমাজের যে ইঙ্গিত দিয়াছেন তাহার সহায় হইবে মানবধর্ম, a religion of humanity. আধুনিক যুগে এই ধর্মটিই হইতেছে অন্ত সকল ধর্ম অপেকা প্রবল। অষ্টাদশ শতাব্দীর ইউরোপীয় rationalists বা যুক্তিপন্থীদের মনে এই ধর্ম জন্মলাভ করে, তাঁহারা যাজকীয় খুষ্টান ধর্মের পরিবর্ধ্যে এই মানবধর্মের পরিকল্পনা উপস্থিত করিয়াছিলেন। আধুনিক Positivism ও Humanitarinism হইতেছে ইহারই অভিব্যক্তি। পরোপকারত্তর, সমাজনেবা এবং অন্তর্প কর্মা হইতেছে ইহার অনুষ্ঠান; গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, pacifism বা শান্তিবাদ—এ-সব অনেকটা এই ধর্মের হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে, অন্তরঃ ইহার স্ক্র্ম ক্রিয়া হইতে বিশেষ শক্তিলাভ করিয়াছে। এই ধর্মের মতে মানবজাতিকেই দেবতারূপে বরণ করিতে হইবে, উপাসনা করিতে হইবে, দেবা করিতে হইবে। মানুষের সেবা করা, মানুষকে সন্মান করা, মানবজীবনের উন্নতি সাধন করা—ইহাই হইতেছে মানবাত্মার প্রধান কর্ত্তব্য, প্রধান লক্ষ্য। বৈষ্ণৱ কবিদের ভাষায় এই ধর্মের মূল কথা,

# শুনহে মান্তব ভাই!

সবার উপর মামুষ সত্য তাহার উপরে নাই॥

অন্য কোন দেবতা—জাতি, রাষ্ট্র, সমাজ, পরিবার—কিছুকেই মানুষের উপর স্থান দেওয়া চলিবে না, মানুষের সেবায় ইহারা কতটুকু লাগিতে পারে ভাহাতেই এ সবের সার্থকতা। ধর্ম, রাজনীতি, সমাজনীতি, কৃষ্টি—সবেরই লক্ষ্য হইবে মানুষের সেবা। যুদ্ধ, প্রাণদণ্ড, নরহত্যা, ব্যক্তি বা রাষ্ট্র বা সমাজ কর্তৃক মানুষের উপর সকল প্রকার নিষ্ঠুরাচরণ, শুধু শারীরিক নহে, মানসিক ও নৈতিক নিষ্ঠুরাচরণ, যে-কোন অজুহাতে কোন মানুষকে, কিন্তা কোন শ্রেণীর মানুষকে হীন বা অবনত করিয়া রাখা, মানুষের উপর মানুষের, শ্রেণীর উপর শ্রেণীর, জাতির উপর জাতির সকল প্রকার অত্যাচার ও শোষণ—পূর্বকালে যে-সব কার্যাতঃ ধর্ম ও নীতিশান্তের দ্বারা নানা ভাবে সম্থিত হইয়াছে—এ-স্বকেই মানবধর্মের বিরুদ্ধে পাণ, জঘন্ত অপরাধ বলিয়া পরিগণনা করা ইইবে, সকল সময়েই এ-সবের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে হইবে, কিছুতেই আর এ সবকে বরদাস্ত করা ইইবে না। মানুষের শরীরকে সম্মান করিতে হইবে, অত্যাচার উৎপীড়ন হইতে রক্ষা করিতে

হইবে, বিজ্ঞানের দ্বারা রোগ ও নিবার্যা মৃত্যু হইতে মুক্ত করিতে হইবে; মান্ধুষের জীবনকে পবিত্র বিলয়া গণ্য করিতে হইবে, রক্ষা করিতে হইবে, শক্তিমান্ করিতে হইবে, মহান ও সমুন্নত করিতে হইবে। মান্ধুষের হৃদয় ও অমুভূতিকে পবিত্র বিলয়া গণ্য করিতে হইবে—রক্ষা করিতে হইবে বিকাশের ক্ষেত্র দিতে হইবে; মান্ধুষের মনকে সকল প্রকার বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া দিতে হইবে, ভাহাকে স্বাধীনতা ও প্রসারিত ক্ষেত্র ও সুযোগ দিতে হইবে, আত্ম-শিক্ষা ও আত্ম-বিকাশের সকল উপায় করিতে হইবে, তাহার সকল শক্তিকে মান্ধুষের সেবার জন্ম সুব্যবন্থিত করিয়া তুলিতে হইবে। মোটামুটি এইটিই হইতেছে বৃদ্ধিপ্রস্ত যৌক্তিক মানবধর্ম। তুই এক শতাব্দী পূর্বের মান্ধুষের জীবন ও চিন্তা ও অমুভূতি কিরূপ ছিল তাহার সহিত বর্ত্তমান অবস্থার তুলনা করিলেই আমরা বৃন্ধিতে পারি যে, এই মানবধর্ম কি মহান প্রভাব বিস্তার করিয়াছে এবং ইহার কাজ কিরূপ স্কলপ্রস্থ হইয়াছে। পুরাতন ধর্মগুলি যাহা করিতে পারে নাই ইহা ক্রেত তাহা সম্পন্ন করিয়াছে। তাহা ছাড়া এই ধর্মের আছে মানবজাতি ও তাহার পার্থিব ভবিষ্যতের উপর বিশ্বাস—এবং সে জ্ব্যু ইহা মানবসমাজের প্রগতিতে সাহায্য করিতে পারে; অন্ত পক্ষে প্রাচীন গোঁড়া ধর্মগুলি মান্ত্র্যকে পরকালের ভরসা দিয়া জীবনের সকল হুংখ সহু করিতে এমন কি হুংখ ও নিষ্ঠুরত। ও অত্যাচারকে ডাকিয়া আনিতেও উৎসাহ দিয়াছে।

কিন্তু মানবধর্মকে যদি তাহার কার্য্য সুসিদ্ধ করিতে হয় তাহা হইলে তাহার শুধু যুক্তি ও বৃদ্ধির উপরেই প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকিলে চলিবে না—এরপ থাকিলে তাহা জনসাধারণের হাদ্যকে অধিকার করিতে এবং মানবজীবনের সাধারণ নীতি হইয়া উঠিতে পারিবে না—তাহা কেবল কন্তকগুলি উচ্চচিন্তালীল ব্যক্তির মধ্যেই স্পষ্ট হইয়া থাকিবে—সাধারণের উপর কেবল কিছু প্রভাব বিস্তার করিবে। আর সেভাবে তাহার যে প্রধান শক্র, সকল প্রকৃত ধর্মেরই যাহা প্রধান শক্র— ব্যক্তির অহমিকা, শ্রেণীর অহমিকা, জাতির অহমিকা,—তাহাকে সম্পূর্ণভাবে জয় করিতে পারিবে না। সেজস্ম তাহাকে আত্মার সত্যের উপর, আধ্যাত্মিকতার উপর প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে—সকল মামুষ যে মূলতঃ এক আত্মা এবং ভগবানের সহিত্ত এক, সেই অমুভূতির উপরই প্রকৃত্ত মানব প্রথমের প্রতিষ্ঠা হইতে পারে এবং এই প্রেম ও ঐক্যবোধই হইতেছে মানবধর্মের, সকল সত্যধর্মের প্রাণ। যতদিন না মানব হৈত্তেরে রূপান্তর দারা ভিতরে এই ঐক্যবোধ ও মৈত্রী সিদ্ধ হইয়া উঠিতেছে ততদিন বাহিরে রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানের কোন পরিবর্ত্তন বা সংস্কারের দারাই প্রকৃত সাম্য ও স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা হইতে পারে না—আর যথন ইহা সিদ্ধ হইবে তথন বাহ্য প্রতিষ্ঠানসকলের প্রয়োজনীয় পরিবর্ত্তন ও নবস্থি সহজে এবং স্বাভাবিকভাবে সম্পন্ন হইবে, এখনকার মত দৃষ্ধ, সংঘর্ষ ও তুঃসহ বেদনার ভিতর দিয়া সে-সবের জন্ম প্রতিণ্ড প্রয়াস করিতে হইবে না।

এই আধ্যাত্ম মানবধর্মের প্রকৃষ্ট শাস্ত্র হইতেছে গীতা। গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন, মানব-দেহকে আশ্রু করিয়া আমিট রহিয়াছি—যাহারা মৃঢ় তাহারাই মানুষীম্ তন্ত্মাশ্রিতম্ আমাকে অবজ্ঞা করে \*। সকল মামুষের মধোই সমান ভাবে যে ভগবান্ বিরাজ করিতেছেন, সকলের মধ্যে তাঁহাকে ভালবাসিতে হইবে, তাঁহাকে সেবা করিতে হইবে, তাঁহার সহিত ঐক্যে সকলের সহিত জীবস্ত ঐক্যাবোধে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে—এই প্রেমণ্ড ঐক্যাবোধের উপর যে মানবসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইবে তাহাই হইবে আদর্শ সমাজ। এই আদর্শ কয়েক সহস্র বংসর পূর্বেদ বেদের মন্ত্রেই প্রথম উচ্চারিত হইয়াছিল—

সং গচ্ছধ্বং সং বদধ্বং সং বো মনাংসি জ্বানতাং।
দেবাভাগং যথাপূৰ্বের সংজ্ঞানানা উপাসতে ॥
সমানো নংত্র সমিতিঃ সমানী সমানং মনঃ সহ চিন্তমেষাং।
সমানং মংত্রমভি মংত্রয়ে বং সমানেন বো হবিষা জুহোমি ॥
সমানী ব আকৃতিঃ সমানা হৃদয়নি বঃ।
সমানমস্ত বো মনো যথা বং সুসহাসতি ॥

-- अर्थन २०।२२११-८

তোমরা সকলে একত্র মিলিত হও, একত্র কথা কও। তোমাদের মন, তোমাদের মত এক হউক। প্রাচীন দেবগণ্ড এইরূপে একমত হইয়া যজ্ঞভাগ গ্রহণ করিয়াক্ষন।

তোমাদের মন্ত্র এক হউক, সমিতি এক হউক, মন এক হউক, চিত্ত এক হউক। আমি তোমাদিগকে একই মন্ত্রে মন্ত্রিত করিভেছি এবং হ্রাদারা হোম করিতেছি।

তোমাদের অভিপ্রায় এক হউক, হৃদয় এক হউক, তোমাদের মন এক হউক, তোমরা যেন সর্বনাংশে সম্পূর্ণ ঐক্যলাভ কর।

ইহাই ঋরেদের শেষমন্ত্র। সমগ্র মানবজাতির প্রতি ইহাই বৈদিক ঋষিগণের চিরন্তনবাণী।

<sup>\*</sup> বাইবেলে আছে—God has created man in His own image. কোরণে আছে ভগৰান্ বলিয়াছেন, Nafakhtu fi hi meri ruhi, "I breathed unto him of my breath": এট মানবধ্যের মধ্যেই বহিয়াছে জগতের সকল ধর্ম ও সভাতার মিলনস্ত্র।

# অবিচ্ছিক্স

#### <u>ত্রীকার্য়</u>

তুলাকে কাজে লাগাতে গিয়ে দেখতে দেখতে একটা বিরাট কলকারখানা গড়ে উঠলো। সেই যন্ত্রদানবের খোরাক জোগাচ্ছে হাজার হাজার শ্রমিক-দেহের রক্ত দিয়ে। সকালে ছ'টায় যারা কাজে গিয়েছে ছুটা তাদের বেলা এগারটায়, আবার যেতে হবে বেলা তিনটায়।

এগারটার ছুটীর বাঁশী বেজে গেছে অনেকক্ষণ। স্থাদা উন্থ হাদয়ে চেয়ে আছে প্রের পানে। এমন সমর প্রতিদিন সে সেবাপরায়না মূনটী নিয়ে চেয়ে থাকে স্বামীর পথ পানে। ইঞ্জিন ঘরে বয়লারে কয়লা জোগায় বুন্দাবন। প্রচণ্ড উত্তাপে তার দেহের চর্মা শিথিল হয়ে রঙ হয়েছে ছাইয়ের মত। ছাব্বিশ বছর বয়সেই মূখে পড়েছে স্পষ্ট বার্দ্ধকোর ছাঁপ। সমস্ত দেহে শিরাগুলো ফুটে উঠেছে নীলাভ লতাজালের মত।

স্থদা পিপে ভরে জল তুলে রাথে স্বামীর স্নানের জন্ম। নদীর জলের চেয়ে কুয়োর জল চের বেশী ঠাণ্ডা, তাই গ্রীম্মের দিনে স্বামীকে ও কোনদিনই নদীতে যেতে দেয় না।

গত রাত্রিতে বৃন্দাবনের বেশ একটু শ্বর হয়েছিল। তু'দিন ধরেই শরীরটা তার ভাল নেই। স্থাদা বারণ করেছিল সেদিন কাজে যেতে—বৃন্দাবন মান হেসে বললো—মাইনে কাটা যাবে না? —যাক্, তোমার দেহের চেয়ে পয়সার মূল্য বেশী নয় আমার কাছে—স্থাদার চোখে জ্বল এলো। বৃন্দাবন ওঠের মৃত্ব স্পর্দে সে জ্বল মুছিরে দিয়ে কাজে চলে গেল। সেই থেকে স্থাদার আজ কত ভাবনা। তুলসী-তলায় গিয়ে একবার প্রণাম করে প্রার্থনা করে এলো স্বামীর জ্বন্থ। তারপর তৃইপয়সার ময়দা এনে কটা তৈরী করে রাখলো—কটীর সঙ্গে পটল চচ্চরী খুবই প্রিয় বৃন্দাবনের। বৃন্দাবন যা থেতে ভালবাসে স্থাদা যেমন করে হোক সংস্থান তার করবেই। মোটে তেরটী টাকা মায়না পায় বৃন্দাবন—তাই দিয়ে কোনমতে খেয়ে না খেয়ে চলেছে তাদের দিনগুলো। স্বামীন্ত্রীতে ওরা তৃইটী জীব—তৃতীয় জীবটীর আবির্ভাব ও তিরোভাবের মাঝখানেছিল মাত্র তিনটি দিন। সেদিন স্বামী-স্রীতে গলা জড়িয়ে খুব খানিকটা কেঁদেছিল ওরা।

পনেরো মিনিটের পথ কাপেড়ের কল। বেলা বেজে গেলো বারোটা; ব্যস্ত হয়ে উঠলো সুখল। আরও আধ ঘণ্টা—সক্ষ পথটা দিয়ে যতদ্র দেখা যায় সুখলা চেয়ে দেখলো, কিন্তু সেপথে যে ত্'একজন আছে তারা কেউ বৃন্দাবনের মত নয়। যারা ঘরে আসবার চলে এসেছে ঘরে; আর কাজে যাবার চলে গিয়েছে কাজে। মনে পড়লো গত রাত্রিতে স্বামীর দেহের উন্তাপের কথা। সুখলা আর পারলো না অপেকা করতে—বেরিয়ে গেল কলের পথে। ভুলে গেলো বয়স আর লক্ষা-সন্তম।

দূর থেকেই শুনা যায় যন্ত্রদানবের ঘস্ঘসে শব্দ। বাতাসের সঙ্গে মিশে আসছে বয়লারের উত্তাপ-কণা। সুখদা ছুটেছে পাগলের মত।

ঐযে একপাল লোক জড় হয়ে আছে কলের সদর-দরজায়। তৃক্ তৃক্ করে উঠলো স্থাদার বৃক। ছুটে গেল সে প্রাণপণ শক্তিতে। তৃএকজন ভীড় থেকে চলে আসছিল—একজন বললে(— আহা জলজ্যান্ত মরদটা—তু'বছরও হয়নি বিয়ে করেছে।

—কে গো লোকটা, কে <u>?</u>

—বয়লার ঘরে কাঁজ করে শুনলুম। চুলোর মুখ খুলে কয়লা দিতে যাচ্ছিল—ভিম্ডি থেয়ে পড়ে গিয়েই নেই।

স্থদার কান খাড়া হয়ে উঠলো—পায়ের ওলার পৃথিবী কাঁপছে থর থর করে। ভিতরের আর্থা চিংকার করে উঠলো—কি বললে ? কে মরেছে ?—কিন্তু কণ্ঠ থেকে বের হবার আগেই সে আর্গ্রনাদ ভেতরে মুচ্ছিত হয়ে পড়লো। স্থাল ছুটে চলেছে সাঁ সাঁ করে বাতাসের মতো। কার্থানায় নয়—বাড়ীর পথে। স্থা ছুটেছে, গাছ ছুটেছে, নদী, পথ, আকাশ সব ছুটেছে স্থদার পেছনে পেছনে। স্থদ। পালাতে চায়—চলে যেতে চায় গাছ লতা জীব জন্তুর স্বকিছুর দৃষ্টির বাইরে—অবিচ্ছেত অন্ধকারের মাঝে। হায়, হায়, ওরা ওকে এমন করে অন্ধসরণ কচ্ছে কেন! কন ওকে পালাতে নিচ্ছে না ?

স্থদ। বাড়ী এসে একেবারে ঘরে চুকে গেল—বন্ধ করে দিল দরজা-জানলা সব। বাস্, সব অন্ধকার—পৃথিবী আকাশ সূর্য্য কিছু নেই—সব মরেছে,—বৃন্দাবন মরেছে—স্থ-সম্পদ, প্রোন-ভালবাসা, আদর-সোহাগ সব মরেছে। স্থদা দাড়িয়ে আছে— মাসুষ নয়—একটা পাথরের মৃত্তি চেতন। হীন, জড়।

ঐ যে ভেসে আস্ছে কাদের মর্মান্তদ কোলাহল। নিশ্চয় স্বাই মিলে বৃন্দাবনের মৃতদেহ বহন করে নিয়ে আস্ছে স্ত্রীকে দেখাবার জন্ম।

কোপে উঠলো সুখদা। একটা কম্মল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লো বিছানায়। তুই কানের ভেতর দিয়ে বয়ে যাছে যন্ত্র-দানবের ঘস্ ঘসে শব্দ—দানবটা যেন বিকট উল্লাসে ছুটে আস্ছে এই দিকেই —উঃ কলকজার সে কি ভয়ন্ধর শব্দ—কানের ভেতর দিয়ে যেন তুফান বয়ে চললো জোরে আরও জোরে—আর বুঝি সুখদা পারে না সইতে। হঠাৎ বজ্রের মতো একটা বিপুল আর্ত্তনাদ করে সব যেন ভেঙ্গে একেবারে চ্রমার হয়ে গেলো। চলে-যাওয়া ইঞ্জিনের আওয়াজের মতো শব্দ এলো আ্রিয়মান হয়ে—ভারপর গ সব নীরব। \* \* \* \* \* \* \* ? ? গ

সেদিন শীতলক্ষার তীরে সন্ধ্যা-আকাশ যথন ধূম হয়ে উঠেছে— তুইটী দগ্ধ নরদেহের বাষ্পা-কণায়—তথন কলের বাঁশীতে আবার এলো বৃন্দাবনের আহ্বান বয়লারের মুখে কয়লা ঠেলবার জন্ম; আর সুখদার প্রাঙ্গনের এক প্রাস্থে তুলসী গাছটি উদ্ধপানে চেয়ে সকরুণ দীর্ঘ-নি:খাস কেল্লো গৃহবধুর হাতে সৃাদ্ধ্য দীপটি না পেয়ে।

# কমিউনিষ্ট ইণ্টারন্যাশনালের কার্যক্রম

#### गरहला नाथ

[ The Revolution does not usually develop along a straight, continuously ascending line, not as a continuously swelling up-surge, but it develops in zig-zags, in advance and retreats, ebb and flows of tides, which in the course of development harden the forces of revolution and prepares for its final victory.—Stalin ]

অষ্টাদশ শতাঁকীর মধ্যভাগ। রাজনৈতিক রক্ষমঞ্চের আবহ সূর ব'য়ে চলেছে সাবলীল ছন্দে, ধনতন্ত্রবাদ বনাম সাম্রাজ্যবাদ তার বনিয়াদ প্রতিষ্ঠায় সদা-তৎপর। সামস্ত-তন্ত্রের স্বৈরাচারে পড়েছে যবনিকা। ইউরোপের প্রায় সব কটা রাষ্ট্রই দেখছে উজ্জ্বল স্বপ্ন।

এমনি সময়ে সেই আবহ স্থারের রসভঙ্গ হ'লো। সেই রসভঙ্গকারীর নাম কার্ল মার্কস্ (Karl Max)—ইউরোপের রাজনৈতিক গগনের এক যুগান্তরকারী জ্যোতিক, রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চের ভাস্বর প্রতিভা! সেদিন থুব বেশী লোক এই রসভঙ্গকারীকে স্বাগত জ্ঞানায়নি, নিতান্ত অপরিচিতের মতো ভাঙার-স্বপ্নে মাতাল এই যাখাবর যুবক লগুনে তাঁর বাসস্থান নির্দেশ কোরে' নিয়ে, একটা অভিনব মতবাদ প্রচার কোরে' ক্রমবর্ধ মান ধনতন্ত্রবাদের চলার পথে বেসুরা রাগিনীর গান গেয়ে উঠলেন। তাঁর সঙ্গে যোগ দিলেন—তাঁরই মতো অনাহত সমাজ শৃষ্মলার স্বপ্নে বিভোর আর এক যুবক; নাম তাঁর এক্ষেল্স্ (Engles) তাঁদের প্রচারিত সেই অভিনব মতবাদই হ'লো—ক্যাউনিক্কম্।

তারপর তাঁরা Communist League এর জন্ম একটা ইস্তাহার তৈরী করেন। এবং ১৮৪৭ সালে কমিউনিষ্ট লীগএর প্রচেষ্টার তা' The Communist Manifesto রূপে আত্ম-প্রকাশ করে। সেই সময় থেকেই কমিউনিষ্ট আন্দোলনের স্ট্রনা। তারপর সেই কমিউনিষ্ট আন্দোলনের উদ্দেশ্য হ'লো—তাকে কোনো নির্দিষ্ট রাষ্ট্রে আবদ্ধ না রেথে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তার ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করা, এই উদ্দেশ্যের অন্যুপ্রেরণায় ১৮৬৪ সালে International Workingmen's Association প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহাই আন্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট আন্দোলনের প্রথম প্রচেষ্টা। ইহা কারও অজ্ঞাত নয় যে, এই কমিউনিষ্ট আন্দোলনের সংগ্রামশীল সৈনিক ধনতন্ত্র অধ্যুষিত ছনিয়ার সর্বহারা মজুরের দল। ধনতন্ত্রবাদের অবসান করাই তাদের প্রধান উদ্দেশ্য। তারপর কী কোরে প্রথম ইন্টারস্থাশনাল ধ্বংসের পর দ্বিতীয় ইন্টারস্থাশনাল গঠিত হ'লো এবং

ভারও ধ্বংসের পর কী কোরে লেনিনের নেতৃত্বে তৃতীয় আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠিত হ'লো ভার বিস্তৃত আলোচনা প্রবন্ধান্তরে কোরেছি।\*

কমিউনিই আন্দোদনের সূচনাতেই ইহা সমস্ত ধনতন্ত্রবাদী বিশ্বের জুদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এবং ইহা স্থিরীকৃত হয় যে:—

Communism is already acknowledged by all European powers to be itself a power. It is high time that the Communists should openly, in the face of the world, publish their views, their atms. their tendencies, and meet this nursery tale of the sceptre of Communism with a Manifesto of the party itself. \* \*

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধাভাগে যে মতবাদ মাথা নাড়া দিয়ে উঠেছিলো, বিংশ শতাব্দীর মধাভাগে তা কোন রূপে রূপান্তরিত হ'লোঁ. তার আলোচনাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। ১৯১৯ সালে তৃতীয় আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠার পর ইগার জীবনেতিহাসের উপর দিয়ে যে ক'টা বছর চ'লে গেলো— তার ইতিহাস সভাই গৌরবময়। এই ক' বছর অবিরাম সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তাকে কন্টকিত পথে চলতে হ'য়েছে। ধনতন্ত্রবাদের নিদারুণ আঘাত, ধনতান্ত্রিকভার পক্ষপুটে পরিপুষ্ট গণতন্ত্রের সাংঘাতিক আঘাতও তাকে বুকে পেতে নিতে হ'য়েছে। সমস্ত আঘাত, সমস্ত প্রতিম্বিদ্ধিতাকৈ নিছের আভান্থরিক জারকরসে জীর্ণ কোরে তা' এগিয়ে এসেছে স্বমুখের দিকে; মাঝ পথে তার চলার গতি বাধা প্রাপ্ত হ'লেও প্রতিহত হয়নি। সামাজ্যবাদ এবং ধনতন্ত্রবাদের যে বন্ধন আজ ত্রনিয়ার লাখো লাখো মান্তব্যক অক্টোপাশের মতো বেঁধে রেখেছে, তা' হ'তে তাদের মুক্ত করাই এই কমিউনিই ইন্টারক্যাশনালের সাধনা।

ধনতান্ত্রিকই হোক আর গণতান্ত্রিকই হোক, ছনিয়ার এমন কোনো রাষ্ট্র নেই, যেখানে কমিউনিষ্ট ইন্টারন্তাশনালের প্রতিষ্ঠা হয়নি। সপ্তদশ কংগ্রেসের কার্যকালে বিভিন্ন ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহের কমিউনিষ্ট্র পার্টির সভা সংখ্যা ছিলো ৮৬০,০০০। বর্ত্তমানে সেই সভা সংখ্যা ১২,০০,০০০তে উন্নীত হ'য়েছে। তা' ছাড়া Young Communist International এর সভা সংখ্যা ১১০,০০০ হ'তে ৭৪৬,০০০তে বধিত হ'য়েছে। মোটের উপর কমিউনিষ্ট ইন্টার আশনাল বর্ত্তমানে ২০০,০০০ জন সভাের রসপুষ্ট কর্মপ্রবাহে সঞ্চীবিত এবং কমিউনিজম্এর প্রতিষ্ঠাই তাদের জীবন।

কিন্তু এই সংখ্যা দ্বারা কমিউনিষ্টদের সভ্য সংখ্যা নিরূপণ করা বাতৃলতামাত্র। কারণ, সমগ্র ত্নিয়ায় এমন হাজ্ঞার হাজার মানুষ আছে—যারা এই কমিউনিজম্ প্রতিষ্ঠার জন্ম বাধা নিষেধের রুঢ়তাকে অবহেলা কোরে কাজ কোরে যাবেন। তা'ছাড়া এমনও হাজার হাজার মানুষ

<sup>\*</sup> कमिউनिट्टे हेफीब्र्याननीन, - अब्रेडी (शीव मःशा। • • Communist Manifesto.

আছে—যারা প্রত্যক্ষভাবে এই ব্রত উদ্যাপনের অংশ গ্রহণ না কোরলেও, পরোক্ষভাবে ইহার অগ্রগতির পথে সহায়তা কোরে আস্টেন।

যে সমস্ত কমিউনিষ্ট পার্টি তাদের ক্রমবিবর্ধমান অভান্নতির পথে শক্র মিত্র নির্বিশেষে ছনিয়ার সর্বসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ কোরেছে—ক্ষেপনের কমিউনিষ্ট পার্টি তার মাঝে সর্বশ্রেষ্ঠ। কমরেড ষ্টালিন বলেছেন—বলশেভিক অথবা কমিনিষ্ট্রগণ এরূপ অবস্থায় উপনীত হওয়া উচিত, যা—"Free from panic of everything akin to panic, when things begin to grow complicated and some dangers looms on the horizen." ষ্টালিনের ফুন্দর উপদেশেই স্পেনের কমিউনিষ্ট পার্টি জগতের ইতিহাসে নৃতন ইতিহাস রচনা করতে সক্ষম হ'য়েছে। যদিও সফলতা লাভ করতে সক্ষম হয়নি, তবুও স্পেনের কমিউনিষ্ট পার্টি সেখানকার অন্তর্যুদ্ধে ক্যাসিজম্এর বিরুদ্ধে যেভাবে সংগ্রাম কোরেছে, ইতিহাসই তার যথেষ্ট প্রমাণ। ১৯০১ সালে স্পেনের কমিউনিষ্ট পার্টির সর্ভা সংখ্যা ছিলো মাত্র আট শত; কিন্তু ১৯৩৯ সালে তা' বর্ধিত 'থেয় তিন লক্ষে দাঁড়িয়েছে। তুই লক্ষ বর্গ মাইল যার পরিধি এবং আড়াই কোটী লোকের বসতি যেথানে, সেথামকার কমিউনিষ্ট পার্টির সভা সংখ্যা তিন লক্ষ। সাংঘাতিক বাধা বিপত্তির মধ্য দিয়ে স্পেনের কমিউনিষ্ট পার্টিকে শক্তিশালী হ'তে হ'য়েছে; বিপ্লব, গৃহযুদ্ধ, বৈদেশিক শত্রুদের সহস্র প্রকার প্রতিরোধের মধ্য দিয়ে তাকে শক্তি সঞ্চয় কোরতে হ'য়েছে। সর্বহারা মজুরদলের সমবায়ে প্রতিষ্ঠিত এই সংঘ বর্ত্তমানে এতো শক্তিশালী যে, ফ্যাসিজম্এর বর্বরতা কিছুতেই তাকে ধ্বংস কোরতে পারবে না। স্পেনের অধিকাংশ জনমত বলশেভিক আদর্শে অনুপ্রাণিত তাদের কার্য প্রণালীকে সমর্থন করে, Jose Diaz এবং প্রামিক তুহিতা Dolores Ibaruri স্পেনের কমিউনিষ্ট পার্টির গৌরব। শুধু তাই নহে, কমিউনিষ্ট ইন্টার স্থাশনালও তাঁদের মতো কর্মীর কর্মপ্রবাহে রসপুষ্ট।

তারপরই আমাদের মনে পড়ে, চীনের কমিউনিষ্ট পার্টির গৌরবময় ইতিহাস। চীনের রাষ্ট্রিয় এবং জাতীয় জীবনে ইহার দান অতুলনীয়। বর্ত মানে ইহার সভা সংখ্যা—একলক্ষ আট চল্লিশ হাজার। কেবল মাত্র শ্রমিক কর্মীদের দ্বারাই ইহা সংঘঠিত নহে; চীনের কৃষক সম্প্রদায়ের সহায়ুভূতি এবং সহযোগীতাও এর মাঝে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। বৃদ্ধিজীবি এবং ছাত্র মহলেও ইহার যথেষ্ট প্রতিপত্তি আছে। চীনের কমিউনিষ্ট পার্টি যে সামরিক শক্তিতেও শক্তিশালী, এ কথা কে না জ্ঞানেন। বর্ত মান চীন জাপান সংগ্রামে সেখানকার "লাল ফৌজ" (বর্ত মান অষ্টম ক্রট আমি যে বীরত্বের পরিচয় প্রদান করেছে, তার গৌরব কাহিনী ইতিহাসের পাতা থেকে মুছে যাবার নয়। কমিউনিষ্ট পার্টির গৌরব, লাল ফৌজের অধিনায়ক চু তে বর্ত মানে চীনের সন্মিলিত বাহিনীর সেনাধ্যক্ষ; তা' ছাড়া চীন কমিউনিষ্ট পার্টির গৌরবের বস্তু। তাদের সমবেত শক্তির মাঝে রাজনৈতিক বিজ্ঞতা এবং সামরিক শক্তি সুষ্টুরূপে রূপায়িত হ'য়েছে। বর্ত মান চীন জ্ঞাপান সংগ্রামে চীনের National

United Front প্রতিষ্ঠা চীনের কম্যিউনিষ্ট পার্টির নবতম অবদান। গত ১৯৩৮ সালের অক্টোবব মাদে মা ও সে তুং-এর সভাপতিত্ব 'ইনান'-এ চীনের কম্যিউনিষ্ট পার্টির সেণ্টাল কমিটির Enlarge Plenum অধিবেশন হর। সেই অধিবেশনেই ইউনাইটেড ফ্রণ্ট গঠনের প্রেরনা জাগে এবং কোমিন্টাং গবর্ণমেন্টের সহযোগিতা করিবার প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। কোমিন্টাং গবর্ণমেন্ট এবং কম্যিউনিষ্ট পার্টির সহযোগিতাই জাপ-বিরোধী National United Front গঠন কোরেছে। সেই অধিবেশনে নিম্নলিখিত বিবৃতিটি প্রচারিত হয়েছে:—

"Both the international and internal situation of China clearly show that in the historical stage of China, no dictatorship of a single party is possible. Also the Socialist Soviet system can not arise at the stage but only the setting up of a democratic regime, a new republic based on the three principles of the people. The basis of this new Chinese Republic will commence after the defeat of the enemy".

সেই অধিবেশনে এই সিদ্ধান্ত করা হয় যে, প্রত্যেক কমিট্টনিপ্টই মনে প্রাণে সান-ইয়াট-সেনের Three Principles of People কার্যে পরিণত করতে চেষ্টা করবেন। চীনের কমিট্টনিষ্ট নেতাদের মাঝে মহিলা কর্মীর অভাব নেই—বর্তমান সমর পরিষদেও মহিলা সভা বর্তমান।

Anti-Fascist Popular Frontএর পরিচালিত সংগ্রামে জ্রান্সের কমিউনিষ্ট পার্টিই অগ্রগামী। পাঁচ বংসরের মধ্যে ইহার সভ্য সংখ্যা চল্লিশ হাজার হ'তে তু'লক্ষ সত্তর হাজারে উন্নীত হ'য়েছে। ফ্যাসিজম্ বিরোধী আন্দোলনে শ্রমিক শ্রেণীর বিপ্রবী প্রেরণাই ফরাসী কমিটেনিষ্ট পার্টির বৈশিষ্টা। স্পেনের গনতান্ত্রিক সংগ্রামে ইহা নানা দিক দিয়ে স্পেনকে সাহাষ্য কোরেছে। Reynaud Decreeর বিরুদ্ধে জ্রান্সের তু'কোটী শ্রমিকের প্রতিবাদ মূলক ধর্ম ঘট, দেলাদিয়ে গবর্গমেন্টের পরিবর্তে সন্ত্যিকার গণতান্ত্রিক ফরাসী গবর্গমেন্ট স্থাপন প্রচেষ্টা ফরাসী কমিটেনিষ্ট পার্টির বিপ্রবী মনোর্ত্তির সমবেত প্রতিশ্বনি ব্যতীত আর কিছুই নয়। ফ্রান্সের পপুলার ক্রন্টই ফ্যাসিজম্-এর সাংঘাতিক শক্র। দালাদিয়ে গবর্গমেন্টের শক্তি বিরোধী নীতির রুচ্তাকে পদদলিত কোরে' ফ্রন্ট যে বিবর্তনশীল কর্ম শক্তির পরিচয় প্রদান কোরেছে, তার তুলনা নেই।

"The victory of the Popular Front in France has changed the balance of forces in favour of peace and democracy." \*

দেলাদিয়ে গবর্ণমেন্ট যখন প্রচার কোরলেন—"make the workers and the middle classes pay" তখন তার প্রতিবাদ কোরে' Popular Front প্রচার কোরলেন—"make the rich pay." মজুর দলই ফ্রান্সের পপুলার ফ্রন্ট-এর স্থান্ট স্তম্ভ। তাদের একতা প্রকাশিত হয়েছিলো ১৯৩৪ সালের ফেব্রয়ারী মাসে,—সমবেত জনশক্তি যখন—"make the workers and the middle classes pay"-এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছিলো।

<sup>\*</sup> Maurice Thorax

"A working class enriched by experiences which strengthen unity and capable of drawing lessons from the recent events, will known how to rally the middle classes and how to revitalise and broaden the Popular Front." \*

আমেরিকার যুক্ত রাষ্ট্রের কমিটনিষ্ট পার্টিও প্রচুব অভ্যন্নতি সাধন কোরেছে। বুর্জোয়া সম্প্রদায়ের প্রতিপত্তি হ'তে তাকে বিভক্ত কোরে' সর্বহারা শ্রেণী আন্দোলনের রূপান্তরে, ইহার সভ্য সংখ্যা বিশ হাজার হ'তে নক্ষই হাজারে উন্নীত হ'য়েছে। আমেরিকার ট্রেড ইউনিয়ন-এর সভ্য সংখ্যা মোট চার কোটী। ট্রেড ইউনিয়ান-এর নীতিকে যাতে শ্রেণী সংগ্রামের নীতিতে রূপান্তরিত করা যায়, সে জন্ম আমেরিকার কমিটনিষ্ট পার্টি আপ্রাণ চেষ্টা কোরছে। তবে অন্যান্ত রাষ্ট্রের তুলনায় আমেরিকার কমিটনিষ্ট পার্টির কার্যক্রম তেমন চমকপ্রদ এবং তত অপ্রগতিশীল নয়। এরও কারণ আছে: সেখানকার কমিটনিষ্ট পার্টি কৃষক সমাজের সাথে সমন্ধ বন্ধ; কিন্তু আমেরিকার কৃষক আন্দোলন চলমান নয় সেজন্য কার্যক্ষেত্র কমিটনিষ্টগণও ক্রত উন্নতির পথে এগিয়ে যেতে' পারছেন না।

প্রেট বৃটেনের কমিন্টেনিষ্ট পার্টির সভা সংখ্যা ছ'লাজার হতে আঠারো হাজারে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছে সন্তি; ট্রেড ইউনিয়ন এবং লেবার পার্টিতে প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠা কোরেছে, তাও সন্তি; কিন্তু তবুও সেখানকার পার্টি কর্মতংপরতার দিক দিয়ে অক্সান্থ পার্টির চাইতে অনেকটা পশ্চাংপদ। অথচ এই গ্রেট বৃটেনই Communist International-এর জন্মভূমি। ১৮৩৪ সালে এখানেই সব প্রথম "International Workingmens' Association"এর প্রতিষ্ঠা হয়।

ধনভান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহে কমিটেনিই পার্টিগুলো কী ভাবে এবং কতদ্র সভারতি লাভ কোরেছে, সংক্ষেপে তার আলোচনা করা গেলো। এ সকল রাষ্ট্রের পার্টিগুলো ফ্যাসিই রাষ্ট্রের পার্টিগুলোর মতো নিজ নিজ অগ্রগতির পথে বাধা প্রাপ্ত হয়নি। ফ্যাসিই রাষ্ট্রের সক্রিয় প্রতিদ্বন্দীতার মধ্য দিয়ে সেধানকার পার্টিগুলো কী ভাবে অগ্রগতির পথে এগিয়ে গিয়েছে, এ সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা যাক।

জার্মানী জাপান এবং ইতালীই ফাাসিষ্ট বাদের পূজারী। এদের প্রত্যেকটা রাষ্ট্রই কমিাউনিজম্-এর মূলোৎপাটনে বদ্ধ পরিকর।

বলশোভিজম্ অথবা সোস্যালিজম্-এর সাংঘাতিক শক্ত জামানীর মত বোধ হয় আর দ্বিতীয়টি নেই। ফ্যাসিষ্ট বর্ধরতার রুচ্তম আত্মপ্রকাশ জার্মানীর প্রতিটি কর্মের মাঝে। কেবল মাত্র কমিটিনিজম্ সোস্যালিজম্ ভীতিই জার্মানীকে আত্ত্তপ্রস্ত করেনি, যে কেহ নাৎসীবাদ সমালোচনার চোধে দেখবেন, জার্মানীতে তাঁর স্থান নাই; আর স্থান থাকলেও মৃক্ত আলো বাতাসে নয়—তাঁর স্থান কারাকক্ষের অন্ধকার 'মেল' এর মাঝে। সেই জ্বস্থ নাৎসী রুচ্তার

<sup>\*</sup> R. Michel in "The Popular Front in France"

আঘাতে আইনষ্টাইন, টমাসম্যান, আণষ্ট টোলার, রাইনছার্ট, স্নাবেল এবং পরিশেষে ফ্রয়েড জার্মানী হ'তে বিতাড়িত। অথচ তাঁরা প্রত্যেকেই এমন একজ্পন মানুষ যাঁদের যে কোনো একজনকৈ বুকে গ্রহণ কোরতে পারলে, যে কোনো দেশ নিজেকে ধল, গৌরবান্তি মনে করে। কিছুদিন আগেও তাঁদের দিয়েই ছিলে। জামানীর পরিচয়—তাঁদের কর্মাক্তিতেই ছিলে। জার্মানী সমৃদ্ধ তাঁদের সৃষ্টিতেই বৃদ্ধি পেয়েছিলে। জার্মানীর সমৃদ্ধি। কিন্তু সেই জামনি হতেই আজ তাঁরা নির্বাসিত--বিতাডিত; এর চাইতে বর্বরতা আর কী হ'তে পারে। কিন্তু তাঁদের কেহই কমিউনিষ্টও ছিলেন না-নেস্থালিষ্টও ছিলেন না : কোনো বিশিষ্ট মডবাদের পূজারী না হয়ে, বিশ্বের চিবন্ধন সভ্যান্তসন্ধানেই ছিলেন, তাঁরা ধানিমগ্ন। কিন্তু যাঁরা ফ্যাসিজ্বম ব্যতীত অন্ত কোনো রাজনৈতিক মতবাদের পূজারী তাঁদের ত কথাই নেই—তাঁদের ভাগ্যে হয় গুঁলির আঘাত না হয় কারাবাদ। সেই জ্ঞান্ত জামনি কমিউনিষ্ট পাটির নায়ক ক্মরেড থালিম্যান (Comrade Thaelmann) ছ' বংসর যাবং নাৎসী শাসনের বর্বরতার পায় মাথা নত কোরে কারাকক্ষের রুদ্ধ নির্জনতার মাঝে সহস্র প্রকার অপমান অত্যাচার সহ্য কোরে আসছেন। যদিও জামণিীতে কমিউনিজম্ পংসের নিত্যনূতন পথ আবিষ্কৃত হচ্ছে, তবুও লোকচক্ষুর অন্তরালে তা' শক্তি সঞ্চয় কোরে আসছে। নাৎসীবাদের পাশবিক রুঢ়তা কমিউনিজমকে জার্মানী হ'ত ধ্বংস করতে পারেনি – আর পারবেও না। জার্মাণীর বর্তমান সংগ্রামের অবশাস্কাবী তুর্বল মৃততের্ সেই কমিটেনিজম যদি আত্ম-প্রকাশ কোরে মাথা উঁচু কোরে' দাড়ায়, তবে জার্মানীর ইভিহাস কী ভাবে রূপাস্তরিত হবে কে জানে! ফাাসিষ্টবাদ বনাম নাংসীবাদ বাতীত জামাণীতে আর কোনো রাজনৈতিক মতবাদ নেই—কেবলমাত্র কম্যিউনিজমু ছাড়া। জার্মানীর কম্যিউনিই পাটিই সেখানকার গণকল্যাণব্রতী একমাত্র প্রতিষ্ঠান। ভবিষ্যুতে যদি সেখানে গণআন্দোলনের সূত্রপাত হয়, তবে তার উদ্বোধন হবে, এই কমিউনিষ্ট পার্টির পৌরহিত্যেই। কেবলমাত্র কর্মতৎপরতার অভাবেই দেখানকার কমিউনিই পাটি আব্ধ বিপর্যস্ত। একনিই কর্মীর অভাবও তার শক্তিহীনতার অন্যতম কারণ।

ইহার পরই আমাদের মনে পড়ে, জাপ-কমিউনিষ্ট পার্টির সংগ্রামের কথা, বিরুদ্ধবাদী জ্ঞাপ-সরকারের অরুস্ত নীতি ফ্যাসিজম্-এর বিরুদ্ধে সংগ্রামশীল অভ্যুন্নতিই জ্ঞাপ-কমিউনিষ্ট পার্টির প্রধান বৈশিষ্ট্য। সেধানেও কমিউনিজ্ঞ্য-এর উচ্ছেদ কল্পে জ্ঞাপ-গভর্গমেন্টের সক্রিয় দমন নীতির মাঝে অলস্তা নেই। কিন্তু সমস্ত বাঁধানিষেধের মাঝে পার্টি তার অন্তিত্ব বজায় রাখতে পেরেছে। গণমতের সাথে আজও তার যোগাযোগ বর্তু মান। যুদ্ধ-কালীন জ্ঞাতীয়তা ও দেশপ্রেমের মিধ্যা গর্বই প্রগতিশীল আন্দোলনের নেতৃর্দ্দের কন্তি পাথর। এ সময়ই আদর্শের প্রতি তাদের একনিষ্ঠতা পরিলক্ষিত হয়। বর্তু মান চীন-জ্ঞান সংঘর্ষের জ্ঞাপানের বামপন্থী ও সোন্তাসিষ্টণণ জ্ঞাতীয়তাবাদের উগ্রতায় পথজ্ঞই—আনর্শন্তা তারা জ্ঞাপানের ক্ষংসলীলার বর্ষ তাকেই শেষ পর্যান্ত সমর্থণ করেছেন; কিন্তু সুধ্রের বিষয় জ্ঞাপ-ক্ষিউনিষ্ট পার্টি তার আদর্শ হ'তে বিচ্যুত্ত হয় নি।

জনসাধারণের উপর জাপ-কমিউনিষ্টদের প্রভাব দিনের পর দিন বর্ধিত হচ্ছে দেখে, জাপ-সরকার গণবিপ্লবের ভয়ে সন্ত্রস্ত। সোভিয়েট রাশিয়ার কম্যিউনিষ্ট পার্টির অষ্টাদশ অধিবেশনে কর্মরেড ম্যাকুলিয়ক্ষি (D. Z. Manuilsky) বলেছেন:

"জাপানের কম্যিউনিষ্ট পার্টি সেধানকার সমরবাদীদের বিরুদ্ধে অবিছিন্ন সংগ্রাম চালিয়ে আসছে। নিদারুণ নিপেষণ সত্তেও জাপ-ক্ষ্যিউনিষ্ট পার্টি জনগণের মাঝে তার সম্বন্ধ বজায়, রাধতে পেরেছে"

ইহা কম গৌরবের কথা নয়! প্রথম থেকেই জ্ঞাপ-কম্যিউনিষ্ট পার্টি বে-আইনী বলে ঘোষিত হয়। প্রথম থেকেই ফ্যাসিজ্ঞ্-এর পূজারী জ্ঞাপ-গভর্গমেউ ইহার ধ্বংসের জ্ঞা নিপ্পেষণের মাত্রা বাড়িয়ে দেন। বর্তুমান জ্ঞাপানের সাম্রাজ্ঞাবাদী সংগ্রামের বিরুদ্ধে ও জ্ঞাপানের ফ্যাসিজ্ঞ্ম্-এর ধ্বংসমাধন কল্পে গণশক্তিকে জ্ঞাপ্রত করবার জ্ঞা অতি সন্তুর্পণে কাল কোরে আসছেন। এ' ব্যাপারে পার্টির মুখপত্র "Against the Storm" ( র্যুণার বিরুদ্ধই ) তাদের সহায়তা কোরছে। "Against The Storm" এই তৃর্ধধনি আজ জ্ঞাপানের নগরে-নগরে, গ্রামে-গ্রামে, নিনাদিত। কেবলমাত্র জ্ঞাপানেই তাদের কার্গক্রম সীমাবন্ধ নহে। যুদ্ধের স্কুচনা হ'তে আরম্ভ কোরে জ্ঞাপক্ষ্মিউনিষ্ট পার্টি যুদ্ধ-রত জ্ঞাপ-সৈনিকদের মাঝে যুদ্ধবিরোধী প্রচার-কার্য পরিচালনা কোরে আসছে। ইস্তাহারের পর ইস্তাহার তারা চীনে সংগ্রামলিপ্ত সৈনিকদের মাঝে বিলিয়ে দিছে। ক্রমিউনিষ্ট প্রচারকার্য রণক্রান্ত সৈন্সদের মাঝে প্রতিক্রিয়ার সঞ্চার করছে। কোন কোন ক্ষেত্রে জ্ঞাপানী সৈনিক জ্ঞাপানের সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধেই। এমনকি তাদের অনেকে চীনাদের সাথে যোগদান করেছেন। তাদের মাঝে "নাকোজ্ঞামা টেইকোক্স"র নামই উল্লেখযোগ্য। তিনি তার সমস্ত সৈম্ববাহিনী নিয়ে চীনের পক্ষে যোগদান করেছেন তথন তিনি বলেছিলেন—"চীনে জ্ঞাপানী সাম্রাজ্যবাদের বর্বরোচিত অভিযানের কোনো দায়িছের ভার নিতে আমি অক্ষম।"

সে সময় তিনি যে বিরতি প্রচার কোরেছেন, তার বিস্তৃত আলোচনা করা অনাবশ্রক মনে করি। তাঁর এই সমস্ত বিরতি ছাপিয়ে জাপানী সৈপ্রদের মাঝে বিলিয়ে দে'য়া হ'য়েছে। তথু তাই নয়। জ্বাপ কমিউনিষ্ট পার্টির এই ছংসাহসিক কার্য যে যুদ্ধক্ষেত্রে ও গ্রামের ভিতর সীমাবদ্ধ তা' নয়,—"জাপানীগণ যুদ্ধ চায় না''—"সমরবাদ ধ্বংস হউক''—"সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হোক'' প্রভৃতি লেখা সমরবাদী ও সাম্রাজ্যবাদীদের প্রধান ঘাঁটি টোকিও সহরের অনেক ঘরের সম্মুথে মাঝে মাঝে দেখা যায়। জাপানী ক্যাসিষ্ট গ্রবর্গমেন্টের শত অত্যাচার, উৎপীড়নের ভিতরেও জ্বাপ কমিউনিষ্ট পার্টি তার মুমহান আদর্শকে আঁকড়ে ধরে কান্ধ কোরে' চলেছে, একটা উল্লেল ভবিশ্বতের আশায়।

ইতালীর কমিাউনিষ্ট পার্টির অন্তিম্ব সম্পন্ধে তেমন কোনো তথ্যই জানা যায়নি: কমিাউনিষ্ট আন্দোলনের দিক নিয়ে ইতালীই সর্বপশ্চাং—স্পেন আর চীন সর্বাগ্রগন্ত। এইতো গেলো কমিটেনিষ্ট ইন্টারস্থাশনালের উপর প্রত্যন্থ আক্রমণের কথা। এর মাথে কোনো লুকোচুরি নেই। কিন্তু আরও একদল বিরুদ্ধবাদী আছে, যারা ফ্যাসিঞ্জম্ এর গুপুচর এবং এজেন্টরূপে কমিটেনিষ্ট ইন্টারস্থাশনালের মাথে প্রচার কার্য চালিয়ে আসছে মনে প্রাণে যারা কমিটিনিজম্ এর ধ্বংশ কামনা করে। তা'না কোরলেও, ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধি এবং প্রতিপত্তি লাভের ত্রভিসন্ধিতে কমিটেনিজম্ এর বিরোধিতা কোরে। নাংসীবাদ অথবা ফ্যাসিষ্টবাদের প্রতি অন্ত্রাগ প্রদর্শন কোরে। তাদের মাথে টুটক্ষী এবং টুটক্ষাইটগণই উল্লেখযোগ্য তাদের শক্রতাই মারাত্মক। অথচ আমরা যদি রাশিয়ার অতীত ইতিহাস আলোচনা করি তা' হ'লে দেখতে পাই, এই টুটক্ষাই ছিলো—বলশেভিক পাটির মন্ত্র গুরু লেনিনের প্রিয় সহচর। তার পৌরহিত্যেই একদিন রাশিয়ার "লাল ফোন্জ" এর ( Red Army ) স্ক্রিই ইয়েছিলো। তার বাহুবল, অন্তরের দৃঢ়তা, এবং তেজস্বীতাই কমিটেনিজ্বম্কে বিদেশী শক্রের সক্রিয় আক্রমণ হাত রক্ষা করেছিলো। কিন্তু সে দিনের সেটুটক্ষী— আর বর্ডমানের টুটক্ষী এ' হ'যের মাথে কতো প্রভেদ!

ফ্যাসিষ্ট রাষ্ট্রসমূহের গুপু কার্যাবলী কমিটেনিষ্ট ইন্টার্ম্যাশনালের যে অনিষ্ট সাধন কোরেছে, তা বড়োই সাংঘাতিক। কেবলমাত্র বাইর থেকে আক্রমণ এবং ষড়যন্ত্র পরিচালনা কোরেই ভারা কান্ত হয়নি—কম্যিউনিষ্ট পার্টির মাঝে কম্যিউনিষ্ট রূপে প্রবেশ লাভ করে'-–ভার মাঝে বিরোধ এবং বিশৃশ্বলা সৃষ্টি করবার অবিরাম চেষ্টা করেছে। গত ক' এক বৎসরের মাঝে জাপানে ষাট হাজার কম্যিউনিষ্টকে গ্রেপ্তার করা হ'য়েছে। এর ফলে গত ১৯৩৪ **সাল হ'**তে জাপানের কমিটেনিষ্ট পার্টির Central Committee পর পর চার বার গঠন করতে হ'য়েছে। ফ্যাসিষ্ট রাষ্ট্রসমূহের গুপ্তচর বিভাগ আগাগোড়াই ট্রটস্কী এবং ট্রটস্কীপন্থীদের সহায়তা লাভ করেছে। জার্মানী, জাপান, ইতালী, পোলাও, প্রভৃতি রাষ্ট্রে কারাক্রদ্ধ কমিটেনিষ্টদিগকে পথভ্ৰষ্ট কোরবার জন্ম ট্রটক্ষীর কমিট্রনিষ্ট বিরোধী পুস্তক সমূহ তাদের মাঝে বিস্তারিতভাবে প্রচারিত করা হ'য়েছে। ফ্যাসিষ্ট গুপুচর বিভাগের প্ররোচনায় ট্রটস্কী পন্থীগণ Peoples Front এবং অক্তাক্ত প্রগতিশীল গণ আন্দোলনের মাঝে প্রবেশ কোরে তাদের মাঝে বিরোধের সৃষ্টি করবার চেষ্টা করছে। জাপানে টুটস্কী পদ্মীরা "the brain trust of the secret service" রূপে প্রসিদ্ধ। জার্মানী অথবা ইডালীর চাইতে সেখানেই তাদের হীন কার্যাবলী অধিকতর বিস্তৃত। জনসাধারণ ধ্বংদ লীলার পরিবতে শাস্তির জক্তই আজ আকৃল। যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া ইতিমধ্যেই জ্বাপানে সাংঘাতিকভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। প্রণার মূল্য বেডে চলেছে—উৎপাদন শক্তি কমে, যাচেছ; শোষণের নিত্য নৃতন পথ জন সাধারণের মাঝে নিদারুণ অসস্তোষ সৃষ্টি করেছে। জন সাধারণের এই শান্তির আগ্রহ অবদমন এবং অসন্তোষ ধামাচাপা দে'য়ার জন্ম জাপ সরকার সদাতংপর। গেলো বছর Dangerous Thougts এর প্রবর্ত ক সন্দেহে ডক্তন খানেক প্রক্রেসার এবং ছাত্রকে গ্রেপ্তার করা হয়। এতেই পুলিশ এবং গোয়েন্দাবাহিনী বিচারের

ि प्र वर्ष, प्रभ मःथा।

উল্লাদে আত্মহার। হ'য়ে ওঠে। কিন্তু তার অব্যবহিত হ' চারটা ঘটনা হ'তে বঝা গেলো—না, Dangerous Thoughts জাপান হ'তে উৎপাটিত হয়নি। জ্ঞাপ সরকার যে কেবলমাত্র কমিটেনিষ্ট এবং সোস্থালিষ্ট্রেরই সংশয় এবং সন্দেহের চোখে দেখে, তা' নয়; তারা ভাষামান नांचा मुख्यमाय, यायावत मल, भिद्धी, छेल्कामिक अथवा कन माधातर्गत मार्थ यारमत त्यानार्यान আছে, তা'যে কোনো কারণেই হোক না কেন, তাদের ভয় করেন তথাকথিত Dangerous Thoughts এর প্রবর্ত ক সন্দেহে। এ জন্ম এদের চলাফেরা নিয়ন্ত্রণ করবার জন্ম পুলিশ বিভাগ এই সমস্ত বৃদ্ধিজীবিদের জন্ম Pass-Port এর ব্যবস্থা করেছে। তবে সকলকৈই যে এই পাশ-পোর্ট দেয়া হয়, ভাহা নহে। পুলিশ যাদের কার্যাবলীকে নিরাপদ মনে করবে, ভারাই এই পাশ-পোর্ট পাবে, সোজা কথায়—ব্যক্তি-স্বাধীনতা এবং গণমতের কণ্ঠরোধ করাই ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য। এ'সম্পর্কে জাপানের বিখ্যাত অধ্যাপক Kawai-র দূর্ভাগ্যের কথা আমাদের মনে পড়ে। ক'এক বছরপূর্বে উদার মনোভাব-নিয়ে তিনি ক'এক খানা বই লিখেন, সেন্সর বিভাগ তার সেই সমস্ত বই সামরিক নীতির বিরোধী বলে স্থির করল। ফলে তাঁকে ইউনিভার্সিটি হ'তে বিভারিত করে কারারুদ্ধ করা হয়। তাঁর মতবাদকে তিনি সরলভাবে প্রকাশ করেছেন এই তাঁর অপরাধ: যদিও-টোকিও ইউনিভার্সিটির কলেজ সমূহ—তাঁর বইগুলোতে যে কোনো Dangerous Thoughts-এর আমদানী নেই, এ' একবাকো সমর্থন করেন। আসলে কিন্তু Prof. Kawai একজন মার্কস বিরোধী। ছাত্র মহল যাতে কমিটেনিজম হ'তে মুক্ত থাকতে পারে, এই উদ্দেশ্যেই তিনি বইগুলো লিখেন। কিন্তু হ'লে কি হ'বে—'চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী'। কি কোরে কমিাউনিজম্ এবং মজ্বদের শ্রেণী সংগ্রামের বিরুদ্ধে লড়ভে হ'বে, তা' শিক্ষা দে'য়ার জন্ম জাপানে পুলিশ বিভাগ পরিচালিত কতোগুলো শিক্ষাকেন্দ্র আছে ট্রটস্কী পন্থীগণ সেখানে কাজ কোরে থাকে। চীন দেশে আবার ভারা সামরিক বিভাগে গুপ্তচররূপে কাজ কোরে আসছে। প্রথমত ষত্যন্ত্রকারীরা অনায়াসে, নির্বিবাদে জনসাধারণ এবং কমিাউনিষ্টদের মাঝে প্রবেশ করে: ক্ম্যিউনিষ্ট্রগণ তাদের ষড্যন্ত্র সম্বন্ধে সচেতন ছিলোনা বলৈ—সহজে তারা তাদের কার্য পরিচালনা করতে থাকে। কিন্তু অচিরেই তাদের ষড়যন্ত্র প্রকাশিত হ'তে থাকে; মঙ্গো-বিচার ষড়যন্ত্রকারীদের বিরুদ্ধে কমিট্রনিষ্ট সংগ্রামের প্রত্যক্ষ প্রমাণ—ইহাতেই তাদের স্বরূপ প্রকাশিত হ'য়ে পড়ে।

কেবলমাত্র আত্মরকামলক কার্যই কমিটেনিষ্ট ইন্টারকাশনালের ইতিহাস সীমাবদ্ধ নহে। প্রোপাগাগুমুলক্ প্রচার কার্য ব্যতীতও নতুন নতুন কম্প্রণালী নিধ্বিরণে ইন্টারক্যাশনাল মনোযোগী र'रारह । कभाषेनिष्ठे ठेकांत्रशामनारलत शर्ठनमूलक कार्रात नवषम व्यवनान—हेकात्रशामनाल जिरशष् । (International Brigade) বায়ান্নটি দেশের কম্যিউনিষ্ট পার্টি হ'তে ইন্টারস্থাশনাল ব্রিগেডে যোগদানের জন্ম সদস্য পাঠানো হ'য়েছে। তাদের মাঝে কেন্দ্রীয় সমিভির সভ্য এবং স্কর্মা কর্মীবন্ধ অভাব নেই।

"The formation of the International Brigade has been an indication of the maturity of the world communist movement, an expression of Bolshevik tempering, attained by sections of the Communist International. It was the testing of the communist cadres in the fire of battle. \*

গত পাঁচ বছর কমিটেনিষ্ট ইন্টারক্সাশনালের শক্তি অসম্ভবরূপে রুদ্ধি পেয়েছে। বে-আইনী বলে ঘোষিত পার্টি সমূহও জনসংধারণের মাথে প্রতিপত্তি এবং প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হ'য়েছে। কমিটেনিষ্ট পার্টি সেম্ভাল ডেমোক্রাটিক পার্টি সমূহের মাথে মিলনের আভাষ ফুটে উঠেছে। শ্রমজীবিদল আন্তর্জাতিক শ্রমিকদের নিয়ে ইউনাইটেড জ্বন্ট গঠনে মনোনিবেশ করেছে। ছনিয়ার মজ্বদের মাথে এই আন্তর্জাতিক ভাতৃত্ব বন্ধন তাদের সংগ্রামশীল মনোর্ত্তিকে যে অধিকত্তর শক্তিশালী করে তুলবে—ইহাতে আর সন্দেহ নেই। United International Working Class Front অদ্র ভবিন্তাতে ফাসিজম্ এর ধ্বংস সাধনে সমর্থ হবে এ' বিশ্বাস প্রভ্রের রূপে শ্রমিকদের মাথে বন্ধমূল হয়েছে। নিজেদের শক্তি সম্বন্ধে এই আত্মসচেতনাই তাদের বিজয় অভিযানকে সাফলামণ্ডিত করে ভূলবে।

"Working people want a united front of the working class of the capitalist countries with the soviet working class, with the armed soviet people, who have at their disposal, a powerful state,—material power of victorious socialism. This front will be the real guarantee of peace. World re-action will shatter itself against the impregnable rock of such a front." \*\*

কমিটেনিপ্ট ইন্টারস্থাশনালের শক্তিবৃদ্ধির সাথে সাথে ধনতন্ত্রবাদের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ছনিয়ার বৃর্ক্রোয়াদের স্বপ্ন-সৌধের বনিয়াদও দিনের পর দিন শিথিল হ'য়ে উঠছে। দিনের পর দিন যতোই সর্বহারা মজুরের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে—কমিটেনিজম্ভ তভো শক্তিশালী হ'য়ে উঠবে। তারপর ছনিয়া হতে শ্রমিকদের লুপ্ত হ'য়ে যাওয়ার যেমন কোনো কারণই থাকতে পারেনা, তেমনি কমিটেনিজম্-এর প্রংসেরও কোনো হেতু থাকতে পারেনা। কারণ, মজুর-সমস্যা এবং কমিটেনিজম্ অথবা সোস্যালিজম্ এক অচ্ছেল বন্ধনে জড়িত। একের বৃদ্ধির সাথে, শক্তিশালী হওয়ার সাথে অক্সটিও বর্ধিত এবং শক্তিশালী হ'বে। ধনতন্ত্রবাদী বৃর্জোয়ারা এই জন্মই আন্ধাস সন্তম্ভ ভীত। কারণ, তারা মনে প্রাণে বিশ্বাস করেন,—কমিটেনিজম্ শুধু লেনিনের মানসলোকের স্বপ্ন নয়—মাটির পৃথিবীর রুঢ়তার মাথে ভা' রূপায়িত। বভামানের ক্ষিক্ত্ব ধনতন্ত্রবাদের শোচনীয় পরিণতির আভাষ প্রত্যেক রাষ্ট্রে পরিক্ষ্ট হ'রেছে। সেই জন্মই বৃদ্ধোয়াদের চিন্তার শেষ নেই।

ত্নিয়ার বিবর্তনশীল পরিশিষ্তির মাঝে অদ্র অথবা দূর ভবিষ্যতে ধনভদ্রবাদের প্রভন যে অবশাস্তাবী ইহার অধিকাংশ রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞের বিশাস। কারণঃ

<sup>\*</sup> Manuilsky. \* \* The New Age.

"No system does; for the basic social and economic forces are not of such a nature as to allow permanance. Every socialist is Maxist enough to accept that, and to be well-assured that capitalism, like feudalism before it, is destined some decay and dissolution." \*\*

প্রতিযোগিতা অথবা প্রতিছন্দিতাহীন সমাজ ব্যবস্থাই সোম্ভালিই অথবা কমিউনিস্টদের কর্মাদর্শ। ছনিয়ার প্রাত্ত্ববন্ধন নিবিভূতর হোক, সমষ্টিগত প্রাণরসের প্রাচ্ছ বিশ্বের সংস্কৃতি অভূায়তি লাভ করুক, যুদ্ধ বিগ্রহের পরিবর্ত্তে শাস্তি প্রতিষ্ঠিত হোক,—ক্মিউনিই ইন্টারক্সাশনাল ভাই চায়। কিন্তু ক্যাপিটালিজম্ এই আদর্শের পথে অন্তরায় বলে'ইন্টারক্সাশনাল ইহার ধ্বংস কামনা কোরে। বার্ণার্ড শ'বলেছেনঃ—

"Capitalism makes all men enemies all the time without distinction of race, color or creed." \*

বহু বংসর যাবত ক্যাপিটালিজম্ বনাম সোস্তালিজম্ অথবা বুর্জোয়া বনাম প্রোলিটারিয়ান-দের মাঝে সংগ্রাম চলে আসছে। অনেকদিন হ'লো শ' লিখেছেন ঃ—

"Thus it is true that socialism will abolish private property and freedom of contact; indeed it has done so already to a much greater extent than people realise for the political struggle between capitalism and socialism has been growing on for a centuary past, during which capitalism has been yielding bit by bit to the public indignation roused by its worst results and accepting installments of socialism to palliate them." \*

শ্রমিকদের ভবিদ্যুৎ সংগ্রামের রূপ কি ভাবে রূপান্তরিত হ'বে—এর নির্দেশ দেবে কম্যিউনিষ্ট ইন্টারক্তাশনাল। ইন্টারক্তাশনালের গত বিশ বছরের ইতিহাস বৈচিত্রময়। উথান-পতন, সফলতা নিক্ষলতার মাঝে অবিরাম সংগ্রামের মধা দিয়ে তাকে চলতে হ'য়েছে সুমুখের দিকে।



<sup>\*\*</sup> Socialism in Evolution-G. D. H. Cole.

<sup>\*</sup> The Intelligent Woman's Guide-Shaw.

# বয়ঃসকি

### আর্য্যকুমার সেন

নমিতা আমার সহিত আডি করিয়া দিয়াছে।

কারণটা ঠিক ব্ঝিতে পারিতেছি না। বাড়ী ফিরিব বলিয়া চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়াছিলাম, নিমিতা বলিল, "যাবেন না, বৃষ্টি পড়ছে।" বসিলাম। কিন্তু আধ ঘণ্টার মধ্যেও যথন বৃষ্টি থামিবার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না, তখন বাধা হইয়াই উঠিলাম। নমিতা বলিল, "উঠলেন যে গ্রৃষ্টি পড়ছে দেখতে পাড়েন না ?"

বলিলাম, "দেখতে খুব পার্চ্ছি, কিন্তু এমন কিছু জোরে ত নয়। আর রাত সাড়ে ডিনটের অধুগে বৃষ্টি থামার কোনো সম্ভাবনা নাই। অতএব যাজিঃ।"

নমিতা মুখ গম্ভীর করিয়া বলিল, "বেশ! তবে আডি!"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "আচ্ছা।" নমিতাকে একটু ভালো করিয়া চিনিলে এ ভূলটা কবিতাম না।

অবশ্য এ মুহুর্তেই বাহির না হইলেও হয়ত চলিত। তবে এ কলিকাতা নয়, এখানে সন্ধা সাড়ে সাতটার মধ্যেই নগরবাসীদের সাদ্ধান্ধীবন শেষ হইয়া যায়, রাস্তায় পথচারী বিরল হইয়া আসে।

শুধু ক্ষীণ বৈহ্যতিক আলোর সামনে দিয়া অবিরাম বারিধারা পড়িয়া চলে।

এককালে এখানে স্থায়ী বাসিন্দাই ছিলাম। বছর তের চৌদ্দ আগে এখানকার পাঠ উঠাইয়া দিয়াছি। দীর্ঘ দশ বংসর এদিকের ছায়া মাড়াই নাই। বছর ডিনেক আগে আসিয়াছিলাম দিন দশেকের জন্ম। তাহার পরে আজ।

অবশ্য এবারকার অবকাশে নমিতাই যে একটি প্রধান বস্তু হইয়া দাঁড়াইবে, তাহা একবারও ভাবি নাই। সপ্তমী পূজার দিনে ভোরে পৌছিয়াছি। বেলা বাড়িলে নমিতাদের বাড়ী গেলাম। অবশ্য নমিতার অস্তিত্ব প্রায় মনে ছিল না বলিলেই চলে, আমি গিয়াছিলাম তাহার বাবা মার সহিত দেখা করিতে।

মাঝের এই কয়বংসরের ব্যবধানে স্বই যেন আম্ল পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। বাহাদের নিতান্ত ছোট দেখিয়াছিলাম, তাহারা ইহারই মধ্যে অনেকখানি বড় হইয়া উঠিয়াছে। বাহাকে তিন বছর আগে বড়ই দেখিয়াছিলাম, শুধু তাহাকেই একটু ছোট মনে হইল, স্বাস্থ্যকর স্থানে থাকিয়াও স্বাস্থ্যহীন চেহারা, চোখে মোটা কাঁচের চল্মা। সে নমিতার দিদি।

সুমির ব্য়স বছর আট নয়। তাহাকেই প্রথমটা নমিতা তাবিয়াছিলাম। পরে ছিলাব ক্রিয়া দেখিলাম নমিতার ব্যুস চৌদ্ধর কাছাকাছি গিয়াছে। আধ ঘণ্টা আন্দান্ধ পরে নমিতা প্রতিমা দেখিয়া ফিরিল! চিনিতে সময় লাগিল। বয়সের সঙ্গে চেহারাটা ফিরিয়াছে, শ্রাম বর্ণ থানিকটা উজ্জ্বল হইয়া গৌরের কোঠায় উঠিয়াছে। পরিধানে ফ্রুকের বদলে শাড়ী। চোধে কাজল। মাথার তুই ধারে বেণী।

খানিককণ ভাকাইয়া বলিলাম, "এই কি নমি নাকি '"

নমিতা প্রথম দর্শনেই আমাকে চিনিয়াছিল। সহসা একেবারে আমার সামনে আসিয়। বলিল, "সন্দেহ হচ্ছে নাকি ৭ এই দেখুন!" বলিয়া একখানা হাত বাডাইয়া দিল।

অনামিকার আংটিতে ছোটু করিয়া লেখা আছে, "নমিতা।"

বিশিলাম, "এর পেকে প্রমাণ হয় না যে তুমিই নমিতা। নমিতার আংটি চুরি করে তুমি হাতে প্রনি, তার প্রমাণ কি ''

উত্তরে নমিতা শাড়ীর একটা দোলা দিয়া উপরে চলিয়া গেল।

অবাক হইয়া বলিলাম, "তিন বছর আগের সেই নোংরা মেয়েটার কি পরিবর্ত্তন, বাপুরে।"

উত্তর দিল নমিতার দিদি, বলিল, "মল্ল ব্যেসের স্থবিধে হচ্ছে, ব্যেস বাড়াব সঙ্গে সঙ্গে চেহারার উন্নতি; বেশী ব্যেসের অসুবিধে, ব্য়েস—"

বাধা দিয়া বলিলাম, "বুঝেছি।"

নমিতার দিদির বয়স প্রথম যুগ পার হইয়াছে। চেহারার অবনতি ঘটিতেছে।

কিন্তু সেই যে নমিতা আড়ি দিল, সে আড়ির প্রাচীর ভাঙ্গা হুংসাধা হইয়া উঠিল।

প্রদিনই চেষ্টা করিয়াছিলাম। একটা হাভ ধরিয়া টানিয়া বলিলাম, "শোন্, আড়ি দিলি কেন গ"

সে এক কটকায় হাত সরাইয়া লইল। বলিল, "খবরদার, মনীশদা, আমার গায়ে হাত দেবেন না!" ভালো করিয়া বাাপারটা বৃঝিবার আগেই সে উপরে চলিয়া গেল। আরো যেন কি বলিয়াছিল, ভালো করিয়া কাণে যায় নাই।

উপস্থিত সকলে হাসিতেছে। থতমত খাইয়া বলিলাম, "এ আবার কি হ'ল ?" নমিভার দিদি শুধু একটু মুচকি হাসিল। চটিয়া বলিলাম, "ঠোঁট বেঁকিয়ে হাসছ যে ?"

সে আবার তেমনি করিয়া হাসিয়া বলিল, "মজা মন্দ নয়! নমিতা যে ভালো ভালো কথা-গুলো ভনিয়ে গেল, তাতে রাগ হ'ল না, আমার একট্ হাসিভেই দোষ ়ু বুঝতে পারছেন না ঃ ওর অভিমান হয়েছে!"

অভিমান হইয়াছে সন্দেহ নাই, এবং তের চৌদ্দ বছরের মেয়ের অভিমান তেমন মারাত্মকও নয়। নমিতার বয়স আর বছর চার পাঁচ বেশী হইলে ভয়ের কারণ ছিল। তবু এমনিতেই বথেট সম্ভ হইয়া উঠিলাম।

তাহার পর হইতে ক্রমাগত তাহার রাগ ভাঙ্গাইবার চেষ্টা করিতেছি। কিন্তু রুথা চেষ্টা!

জামাকে দেখলেই সে হয় উপরে চলিয়া যায়, না হয় রাল্লাঘরে গিয়া চুকে। আমি একটু জোরে কথা বলিলে উপর হইতেই জানাইয়া দেয়, প্ডার বাাঘাত হইতেছে।

ফেরার আগের দিন শেষ চেষ্টা করিলাম। বলিলাম, "বাপু কাল ও চলে যাচিছ, আজ অস্তুত ভাব কর!"

অম্পদিনের মত সে চলিয়া গেল না, শুধু দাঁড়াইয়া মাথা নাড়িল।

আমি মুখ চোখ ্যতদ্র সম্ভব করণ করিয়া বলিলাম, "তুই যা চাস্ করতে রাজি আছি। কি করলে ভাব করবি বল। এই ঠাণ্ডায় সাঁতরে গঙ্গা পার হতে রাজি আছি—-"

এইবার নমিতা হাসিয়া বলিল, "এখানে গঙ্গা কোণাঁয় ?"

"আছে।, ওটা না হয় নাই হল। ত্রিক্ট পাহাড়ের চুড়ো ভেঙ্গে নিয়ে আস্তে হবে ? পাগল। হাত্রী অ'টকাতে হবে ?'

এ সব কিছুই সম্ভবতঃ করার প্রয়োজন হইবে না। নমিতা ভাবিতেছে।

নমিতার দিদি একটু আপনমনেহাসিতে আর কথা কহিতে ভালোবাসে। বলিল, "আশ্চর্য্য, এইটুকু মেয়ের রাগ ভাঙ্গানোর জজ্যে কি চেষ্টা। আর আমরা—"

অভ্যভাবে দাঁত খিঁচাইয়া বলিলাম, "পাম তুমি। ওকে ভাবতে দাও।"

স্থমি বলিল, "বল্না ছোড্দি, 'আমাদের সকলকে বায়েক্ষোপ দেখাও।' তাহলে বেশ—।" এইবারে স্থমি দাঁত খিঁচুনি খাইল।

কম্পিত বক্ষে আশা আশস্কার দোলায় তুলিতেছি। না জানি মেয়েটা আবার কি চাহিয়া বদে। নন্দন কাননের পারিজাত, বেহেস্তের—

কিন্তু মেয়েটা এসব কিছুই চাহিল না। বলিল, "গোপাল পাঁড়ের দোকানে এমন চমংকার পান্তয়া ভাঙ্কে, তাই যদি একসের এনে দিতে পারেন, তবে বিবেচনা করব।"

বুকটা ধ্বসিয়া গেল। আরে ছাাঃ ছাাঃ, এর চেয়ে যে নন্দনকাননের পারিজাত চাহিলে ভালো ছিল! আনিয়া দিতে পারিতাম না বটে, কিন্তু মেয়েটার উপর প্রক্ষা জ্মিত।

একদের পান্তয়া আনিয়াই হাজির করিলাম। টাট্কা পান্তয়া, নিজেরই জিভ জলে ভরিয়া উঠিল।

নমিতার চোথ উজ্জল দেখাইল। বিনাবাক্যব্যয়ে গোটাদশেক পাস্ত্রয়া শেষ করিয়া এক গোলাস জল খাইয়া তৃপ্তির নিংখাস ফেলিল। একটা চেঁকুরও বৃঝি তুলিয়াছিল, আমি অন্যমনক ছিলাম, শুনিতে পাই নাই। খাওয়া শেষ করিয়া নমিতা চলিয়া যাওয়ার উত্যোগ করিতেছে দেখি<u>য়া</u> বাস্ত হইয়া কহিলাম, "ভাবের কি হ'ল গ"

সে মুথ বিকৃত করিয়া বলিল, "ভাব ? একসের পাস্কয়া দিয়ে ভাব কেনা যায় ?"

নিম্পন্দ হইয়া রহিলাম। নমিতার মনে বোধহয় একটু দয়া হইল, কহিল, "এজন্মটা আড়িই থাক, মাস্ছে জন্মে চেষ্টা করে দেখা যাবে ভাব হয় কিনা।"

উপরে একটা ঘড়িতে সাড়ে সাঙ্টা বাজিল। চুপ করিয়া বসিয়া আছি।

নমিতার দিদি মৃচকি হাসিতেছে।

স্থমিতা একটার পর একটা পাস্কুয়া গিলিয়া চলিয়াছে।

রালা ঘরের নিকট হইতে নমিতার গলার স্বর কাণে আদিল, "মা, কিনে লেগেছে যে, রালা হয়নি এখনও ?"



# সমাজতন্ত্রের ক্রমবিকাশ

## ( अभिन् रागं म् व्यवनयत्म )

### চিয়োহন সেহানবীশ

মানস স্বৰ্গ সৃষ্টি মানুষের একটা অতি স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। পৃথিবীর ছুঃখ যন্ত্রণা থেকে সাম্মরিক মুক্তির প্রকৃষ্ট স্থান যে কল্পলোক এ কথা মনস্তাত্তিকেরাও বলেন। স্বপ্নবিলাসীর যদি আবার লেখনী স্কালনের অভ্যাস থাকে তাৰে ছাপাখানার কল্যাণে আমরা নানারকমের স্বর্গের অথবা ভবিষ্য জগতের হদিস পাই। প্লেটো, টমাস্ মোর থেকে আরম্ভ করে হাল্ললি, ওয়েল্স্ পর্যান্ত সকলেই বিভিন্ন দৃষ্টিকোন ও কচি অনুযায়ী আপন আপন স্বর্গ বানিয়েছেন।

ভবিশ্ব সমাজ সম্বন্ধে এঁদের কল্পনার দৌড় দেখে অবাক হতে হয়। সমাজের যা কিছু গলদ আছে সেগুলোকে তাঁরা বেমালুম উড়িয়ে দিয়ে তাঁদের কল্পলোক বানিয়েছেন। আমাদের ধরাছোঁওয়ার সমাজ ও তাঁদের সেই মানস স্বর্গের মধ্যে কোন বাঁধা সভক নেই যে পাথে পা বাড়ালে সেই স্বর্গে নিশ্চিত পৌছন যেতে পারে। বর্তমান সমাজের অন্তর্নিহিত শক্তিগুলির গতিপথ সম্বন্ধে তাঁরা সম্পূর্ণ উদাসীন। ফলে তাঁদের চিন্তা অবান্তব, উন্তট কল্পনায় পরিণত হয়েছে।

প্রাক-মার্স্কীয় সমাজতান্ত্রিকদের মধ্যেও এ ধরণের স্বপ্নবিলাসের অভাব ছিল না। সাঁসিমো, ফ্রিয়ে, আওয়েনের ক্রমানিষ্ট গোষ্ঠী গঠনের প্রয়াসের মধ্যেও সমাজ বিকাশের মূলস্ত্রগুলিকে উপেক্ষা করবার চেষ্টা দেখা গিয়েছিল।

মাজের সময় থেকে যে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদের সুরু হল তার সঙ্গে পূর্বতনদের চিন্তার প্রধান পার্থকা এইখানেই। মার্জ বলেন—কল্পনা ভাল, কিন্তু সব কল্পনার মধ্যে বান্তবে পরিণতির সম্ভাব্যতা নেই—আছে শুধু তারই মধ্যে যে কল্পনা সমাজের বিকাশ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টি সম্ভাগ রাখতে পারে। অর্থাৎ স্বপ্রবিলাসের পরিবর্তে প্রয়োজন বিজ্ঞানের।

মুলধনী সমাজ ধাসে গোলে অমনই এক নিমেষে সমস্ত অভীতকে ধ্য়ে মুছে দিয়ে একদম নতুন বনিয়াদের উপর সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কল্পনাও কিন্তু ঐ স্বপ্নবিলাসেরই সামিল। আগে যা ছিল তার স্পর্শমাত্র না রাথার ইচ্ছা অবাস্তব চিন্তামাত্র। বরঞ্চ এ কথা বলা যেতে পারে যে বিধ্বস্ত মূলধনী সমাজের পরে যথন সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার স্ফুচনা হবে তখন জন্মকালীন পরিবেইনী অনেকখানি ছাপ রাথবে নবাগতের পরে। সমাজতন্ত্রেরও একটা ক্রমবিকাশ আছে। এই ক্রম-বিকাশের প্রথম পর্যাপ্রয়ে মূলধনী সমাজের কিছু কিছু স্মারক্চিক্ত দেখলে ঘাবড়ালে চলবে না—দেটাই স্বাভাবিক।

সমাজতন্ত্রের পক্ষে অপরিহার্য্য কতগুলি শক্তির জন্ম ও বিকাশ হয় মূলধনী সমাজের বুকে।
এরই আওতায় উৎপাদন ব্যক্তিগত ভিত্তি থেকে ক্রমশাই একটি সামাজিক প্রক্রিয়ার পরিণত হয়—
অর্থাং যে কোনো একটি সামগ্রী প্রস্তুতের জন্ম ক্রমেই বেশী লোকের—এমন কি শ্রমবিভাগের
মধ্য দিয়ে শেষ পর্যান্ত সমাজের প্রত্যেকটা লোকের প্রয়োজন হয়—কার্থানা বা উৎপাদন কেন্দ্রগুলির আকারও ক্ষীত হয়ে ওঠে! যন্ত্রের প্রাচুর্য্য ও মধ্যযুগস্থলভ নিশ্চেষ্ট আত্মকেন্দ্রতার অবসান
সমাজতন্ত্রের পক্ষে এই তুই অত্যাবশ্যক আনুসাঙ্গিকেও মূলধনী সমাজের বিকাশের সঙ্গে জড়িত।

কিন্তু এ সব সত্ত্বেও মূলধনী সমাজে সমগ্রের উৎপন্ন সামগ্রী ব্যক্তিগত ভোগের উপাদান হয়ে ওঠে মূলধনী শ্রেণীর উৎপাদন যন্ত্রের মালিকানার জোরে। কাজেই সমাজতন্ত্রের প্রথম কাজ হবে সমাজ যা উৎপাদন করছে সমাজতে তা' প্রভাপণ করা অর্থাৎ উৎপাদন যন্ত্রের বা কার্থানা, খনি, ব্যাহ্ব, যন্ত্রপতি প্রভৃতির ব্যক্তিগত মালিকানার বিলুপ্তিসাধন।

কিন্তু উৎপাদনযন্ত্রের ব্যক্তিগত মালিকানার পরিবর্ত্তে সামাজিক মালিকানার প্রবর্তন যেমন খুসী করলে চলবে না। যে সব বড় বড় মূলধনী প্রতিষ্ঠানে মালিক ও পরিচালকের মধ্যে সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ ঘটেছে—যেখানে মালিক মূনাফা ছাড়া আর অহ্য কোনও দিক দিয়ে উৎপাদন প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত নয়—সেই প্রতিষ্ঠানগুলিই সমাজতান্ত্রিক পরিচালনার সবচেয়ে উপযোগী। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র তাই প্রথমেই এগুলির ব্যক্তিগত মালিকানার অবসান ঘটাবে।

কিন্তু যে সব ছোট, ছোট প্রতিষ্ঠানে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় মালিকের কাজ এখনও ফুরোয়নি—সেই সব অসংখা, বিচ্ছিন্ন প্রতিষ্ঠানের কি ব্যবস্থা হবে ? শ্রমিকরাষ্ট্র গোড়া থেকেই এগুলির সংযুক্ত ভাবে পরিচালনা করতে পারে না। এ কেত্রে তার কাজ হবে ভবিয়াতে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রবর্তনের উপযোগী করার উদ্দেশ্যে এদের মধ্যে সহযোগিতা ও সমবায় নীতির প্রচার। কিন্তু প্রচার শুধু খবরের কাগজে, বর্তুতা মঞ্চ, বেতার বা সিনেমা মারফং করলে চলবে না। প্রচার করতে হবে হাতে কলমে এক্তিএক প্রচেষ্ঠার স্থফল দেখিয়ে। এই উদ্দেশ্যে সরকারী আদর্শ প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব অত্যন্ত বেশী।

কাজেই দেখা যাচ্ছে সমাজ বিপ্লবের ঠিক পরেই ব্যান্ধ, রেলওয়ে ও বড় বড় কারখানাগুলির পরে সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে কিন্তু শ্রমিকেরা সমস্ত শিল্প ও বাণিজ্ঞা হস্তগত করছে না। বিশ্লবের কলে তংকণাৎ সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হচ্ছে না—বিপ্লব শ্রমিক শ্রেণীকে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পক্তে অপরিহার্য্য রাষ্ট্রিক ক্ষমতা দিচ্ছে। সমস্ত উৎপাদন ও বন্টন ব্যবস্থা সমাজতান্ত্রিক হল্পে উঠতে আরম্ভ সময়ের প্রয়োজন।

্র কিন্তু উৎপাদনযন্ত্রের পরে সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠা ত' হল—তার পরে কি হবে ?

শূলধনী সমাজে মুনাকার লোভেই উৎপাদনের প্রেরণা যোগায়। ব্যক্তিগত মুনাফা যদি লুপ্ত হয়

তবে উৎপাদন হবে কি উপায়ে ? এইখানেই সমাজতজ্ঞের দ্বিতীয় কথা উৎপাদন-পরিকল্পনা বা
প্রানিথের প্রয়োজনীয়তা বোঝা যায়।

উৎপাদন পরিকল্পনার ছ'টা দিক আছে। প্রথম মুডন উৎপাদন যন্ত্র নির্মান—দ্বিতীয়, সরাসরি ভোগ্য সামগ্রী উৎপাদন। অবশ্য দ্বিতীয়ের জক্ষা প্রথমের প্রয়োজন আছে। কাজেই এই ছই মূল বিভাগের পরস্পর সম্বন্ধ ও বিভিন্ন শিল্পের পরমুখাপেন্দিভার ফলে পরিকল্পনার কাজ বেশ কঠিন হয়ে পড়ে। কিন্তু প্রথম কয়েক বংসারের অসম্পূর্ণ পরিকল্পনাকে ভিত্তি করে ক্রমশংই সাববাক্ত-স্থান্দর পরিকল্পনা গড়ে ভোলা সম্ভব হয়ে ওঠে।

মূলধনী সমাজের "পরিকল্পনার" উদ্দেশ্য মোট উৎপাদন হুলি করা। সমাজতন্ত্রের আমলে কিন্তু পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য হবে অভিক্রত উৎপাদন বৃদ্ধি। করিণ এই বৃদ্ধির পরেই সমাজ-ভান্ত্রিক রাষ্ট্রের সামাবাদী (communist) সমাজে পরিণতি নির্ভর করছে। কারণ সমাজ-ভান্ত্রিক রাষ্ট্রের বন্টননীতি "কাজ অনুসারে পারিশ্রমিক", উৎপাদনের অপ্রাচ্গ্য নির্দ্ধেশক। প্রিকল্পনা দারা উৎপাদন বহুগুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত কলে আমরা এই স্বল্পতার অর্থনীতি থেকে সাম্যবাদী সমাজের প্রাচুর্য্যের অর্থনীতি দিকে অগ্রসর হ'বো। সেই সমাজের বন্টননীতি হচ্ছে—"প্রয়োজন অনুযায়ী পারিশ্রমিক"



## অভাতৰাস

### মুণালকান্তি দাশ

উনুখ প্রতীক্ষা কতো,

এ কী দ্বন্দ্ব আলো ও ছায়ার।

(কোন অন্ধ নির্বাসনে)

অন্ধকারে ভ্রাণ হয়ে ভবিয়াৎ কাঁদে,
এ কী দহন হঃস্বপ্ন হ্রাণার।

এ জীবন ক্লান্ত হয়ে এলোঁ
এলো প্রান্ত হয়ে:
লোভ-হিংসা কাল্লা-হাসি অনেক সংঘাত।
দিনের পর দিন
ভিক্ত দিন আসে রিক্ত রাত
অনেক সংঘাত।
বিবর্ণ ধূসর দিন আসে ঘূরে ঘূরে।
( মরীচিকা মাল্লাম্গ ঘূরে দূরে দূরে)
এখানে আকাশে ফুল
কোটে না তারার!

এখানে কোটে না ফুল, সোনার মতন চাঁদ
এইখানে শুধু অন্ধকার।
এইখানে শুধু অন্ধকার।
এইখানে শুপু অন্ধকার।
নিঃশব্দ বিহারঃ
চোরের মতন কারা চুপি চুপি আসে আর যায়—
এরা ভয় পায় ?
এই আশা, এই স্বপ্ন—ভয়ে ভয়ে এরা কথা কয়।
ভিক্কুকের মত ভারা প্রভারিত আসে আর যায়
(শেষহীন আনাগোণা)
বিলিমিলি আলো ছায়া
এলোমেলো ভূত হয়ে সহসা মিলায়।

অন্ধকারে পলাতক পদধ্বনি শুনি।
নিক্দেশ কারা ডাকে,
নিক্পায় কারা চলে যায়—
নেক্ নিশীথের স্তব্ধ পারাবারে জীবন যৌবন সবি
ইসারায় ডেকে নিয়ে যায়।
অন্তহীন আবর্তন তার:
এর পর আরবার দিবারাত্রি কতবার
এলা ফিরে ফিরে—
শিশু সুর্য্য, বহু সন্ধ্যা, ছায়াবিশী, নীল অন্ধকার—
এর পর বহু স্বপ্ত পিছু পিছু যায় চলে
যতদূর আছে চলিশার।

দিকে দিকে শুনি বিদীৰ্ণ আকাশে শুনি হাহাকার ধ্বনি।

এই দিন নামহীন, ইতিহাস হারা,
গেলো যারা—কোনখানে হয়ে গেলো হারা।
একা একা নই নীড় নির্জন ছায়ায়
চোরের মতন যারা
আর যারা—আসে আর যায়—
কোন দ্র সীমাহীন সাগরের গানে
এ মাটীর ঘরে সবে ঘুমায় তাহারা।
মেঘের ঘুমন্ত দেশে—ভেসে যায় তাদের স্থপন।
রিক্তকণ আসে যায় মুছে যায় প্রেতের মতন।

একে একে হয়ে, দিবারাত্রি স্বর্গ হতে নিতেছে বিদায়।

## প্রেস

# কানাই সামন্ত

স্থুরদাস বলেন, জীবনের সারস্ত্য ভালোবাসা। সকল মানবের জ্ঞান নাই ; সকল মানবের मिक्ति नार्टे । प्रकल मानरवत भूषा नार्टे ; তবে ভালোবাসাই পুषा दश यिन, मেই পুषावरल ऋर्ष আপামর সকলেরই দাবী আছে। পৃথিবীতে বৃদ্ধিহীন লোকের অভাব নাই; কিন্তু প্রাণহীন জীব, হৃদ্রহীন মানুষ অসম্ভব। অতি বড় পায়গু—চ্রি-ডাকাতি থুন-জখন অবাধে সবই যে করিয়া থাকে, ভাহাকে নরাকারে রাক্ষ্য বলিভে পার ; কিন্তু সেই তুর্জয় রাক্ষ্যের কোমল প্রাণটী কোন ৰিহংগৰূপে কোণায় লুকানে। আছে জানিতে যদি, তবে ইহাও জানিতে দে প্ৰাণ কত অসহায়, বেদনাকাতর, স্নেহের কাঙাল; তাহার অতি ক্ষুদ্র বুকের কাঁপনে কী অপূর্ব সঙ্গীতের কী করুণ তাল বাজিতেছে। রূপকথা মিথা নয়। ফলতঃ মানবীয় অথবা দানবীয় বলেই হউক যে পৃথিবী জয় করিয়াছে, তাহাকেও প্রেম সহাস্থ কটাক্ষমাত্রে নিমেষে জয় করিয়া থাকে। তাই সে হয়তো কোন নরের, হয়তো কোন নারীর, হয়তো কোন শিশুর, হয়তো বা কোন পালিত শুকের স্নেষ্টে আপনাকে নিঃশেষে বিলাইয়া দিবে। জ্ঞান নাই যে অন্তরতম আলোকে অন্তর উদ্ভাসিত হইয়া যাইবে। বিবেক নাই যে তৃষ হইতে তঙুলকণা খুঁটিয়া লওয়ার মত চির্থৈযসহকারে অসং হইতে সং বাছিয়া লইব। শক্তি নাই যে মরিব তবুও সত্যসংকল্প ত্যাগ করিব না, এবং অন্ততঃ মৃত্যুতেও জ্মী হইব। কিন্তু মানুষের প্রাণ যত মহৎ যতই হীন হউক না কেন, তাহাতে প্রেম আছে, প্রেমের চিরকাঙাল ক্ষধা আছে: ভাই অন্ধও সহসা সাত-রাঞ্চার-ধন মাণিকটি খুঁজিয়া পায়, নির্জীবও জীবনভীবনান্তবের যাত্রাপথ হইতে ভ্রষ্ট হয় না. এবং ভীক্তও একদিন হাসিমুখে মৃত্যুকে বরণ করে। সংসারে এমন আশ্চর্য ঘটনা প্রতিদিন ঘটিতেছে।#

ব্যক্তি নির্বিশেষে সকল মানুষ কী চায়, ইহার শেষ জবাব: আনন্দ। কিন্তু বাকামনের অগোচর আনন্দ হয়তো ভগবান জানেন, তিনি আনন্দস্বরূপ: সেই আনন্দেরই মানুষের ও দেবতার স্কায় যে সচেতন ও সলীল বিধার তাহাই প্রেম।

প্রেমের বহু স্তর আছে। একান্ত পাশবিক কামনা হইতে আত্মার আত্মীয়তা পর্যন্ত কত যে সোপান তাহার সংখ্যা নাই। এই অশেষ প্রেমের যে-কোনো পৈঠা হইতে যেমন সহজ্ঞে রসাত্তলে অবতরণ করা যায়, তেমনি অবলীলায় দিব্যলোকে উত্তীর্ণ হওয়া সম্ভব। অথবা, শাশ্বত

<sup>°</sup> বিচার বিতকে মাহ্য যেটুকু জানে, তাহাতে তাহার অপরিসীম না-জানার ছংগ বাড়িতে থাকে। বহু চেটার মাহ্য যেটুকু করিতে পারে, তাহাতে তাহার অপরিসীম অকমতার বোধ এসারিভ হয়। কিন্তু মাহ্য যেটুকু ভালোবাসে, তাহাতেই সে নিশ্চিতভাবে অস্তব করে, আমি আবো অপরিসীম ভালোবাসিতে পারি। সেজ্লত বলা চলে, সকল মান্বের জান বাই, সকল মান্বের শক্তি বাই, মাহ্য নিশ্বিশেবে প্রেম্থনে ধনী।

দেবভার আকাশে যে মন্দির আছে, তাহারই আশেষ সোপানপরস্পর। না ভাবিয়া প্রেমকে আনন্দের আন্দোলিত পারাবাররূপে কল্পনা করিতে পারি। তাহার চেউএর পর চেউ আলোকে বর্ণের পর বর্ণের চমক দিতে দিতে অবিরাম উপর্ব হুইতে আরো-উপর্বের পানে জাগিয়া ভাসমান নির্মালোর ফুল মানবের অসহায় প্রাণ উৎস্কুলন করে; অবশেষে অসীমের ছ্য়ারী গ্রুবভারা সেইটিতে নত হুইয়া ভাইএর স্নেহচুন্থন আকিয়া দেয়। প্রেমে আকাশের তারা ও পদধূলির ফুল ভাইভগিনীর মতো এ কথা মিথা। নয়। সাগরে একটি চেউ হতে আরেকটি চেউএর এতটুকু বিচ্ছেদ নাই, চেউটি এখানে মিলাইয়া গেল সেখানে জাগিবে বলিয়া, একই চেউ সাগরের অক্ল হুইতে আসিয়া কৃত্বে, আছাড় খাইতেছে এবং কুল হুইতে ফিরিয়া অক্লে ধাইতেছে, এ ষেমন, তেম্নি কামনা, তেমনি প্রেম।

তাই প্রেমের সাধনা সকল মান্তুষের সাধুনা। অন্ত সব সাধনায় যাহা মিলৈ, এক প্রেমেও তাহাই মিলে।

প্রতিদিন কত বিবাহের উৎসব্যাত্রা কত ব্রবধ্কে কত পথের পারে গৃহে উত্তীর্ণ করিয়া দিতেছে। তথন যুগল নরনারী প্রস্পরের নিকট কী চায় কেহ কি জানে ? প্রতিদিনের কর্ত্রা কাজ আছে, আর চিরদিনের মিলনাবেগ। সেই আবেগে নর নারীকে চুন্দন করে, আলিংগন করে, বর্ষণমুখর সারা প্রান্থরাতি বুক হইতে নামাইয়া শ্যায় রাখিতে পারে না। সেই আবেগেই ভাহারা প্রস্পরকে নির্যাত্ন করে, এমন কি সর্বনাশকে ডাকিয়া আনিতেও দ্বিধা করে না। অথচ সর্বনাশের মুখেও কেহ কাহাকে ত্যাগ করিতে চায় না; সর্বসম্পণের ছল ভ লগ্নেও প্রিয়-জনের বুক চিরিয়া বুকে প্রবেশ করা যায় কৈ ?—একের তন্তুমন অপরের তন্তুমন হয় না। শুধ্ বিধাতা মুখ্ ফিরাইয়া গোপনে হাসেন এবং তেমনি গোপনে ছই দেহ ছই মন ছই ক্রদয় মিলাইয়া মিশাইয়া একটি দেহ একটি মন একটি ক্রদয় গড়িয়া একটি মুকুলমানব উভয়ের উৎসংগে দান করেন। তথন আর কল্পনায় নয়, স্প্রে নয়, বুকে কোলে যুগল নিজেদেরই নিজের। নৃত্রন করিয়া পায়;—তবুও নিশ্চিতরূপে চিনিতে পারে কি? শিশুর চকিত চক্ষুতারায় তারায় বিধাতা খাবার হাসেন।

ছুইটি টেউ মিলিয়া একটি টেউ জাগে: সে টেউ চলিয়া যায়। ছুই জীবন মিলিয়া একটি জীবন হয়; পরে আর চেনা যায় না। তাই পথ হুইতে গৃহে, গৃহ হুইতে পথে আশেষ পরিক্রমণ। এইজাবে গৃহে পথে আনেক স্থুজুংখ মেলিয়া, অনেক চেতনা দিয়া, আনেক ভুলাইয়া, অবশেষে প্রেম একদিন বলিয়া দিবেঃ সাগরে সকল টেউএ একটি টেউএর খেলা, সংসারে সকল জীবনে একটি জীবনের মেলা; আর, এই আপনাতে নিখিলকে ও নিখিলে আপনাকে পাওয়ার বেশি চেতনা নাই, সুখ নাই, সতা নাই।

BAN

(নাটক)

## ---পূর্ববান্ধুবৃত্তি---

#### প্রভাত দেব সরকার

দ্বিতীয় অঙ্ক

তৃতীয় দৃশ্য : সুচারুর শয়নকক্ষ।

্রি দৃষ্ঠটা অভিনয়ের পূর্বের বিরামটিকৈ বেশ থানিকটা বিলম্বিত করে' নিতে হ'বে। এবং সেই সঙ্গে এটাও ভেবে নিতে হ'বে যে, ইতিমধ্যে অবিনাশবার তারিনী সামন্তর মান্লা নিয়ে ভাষমগুহারবার আর কলিকাভায় ছুটোছুটি ক'রচেন॥ "সংসারের সঙ্গে তাঁর যোগ থাকলেও তারু ঘটনাবলীর ওপর তাঁর হাত কান কোন কিছু নেই, এমন কি চোগছটোও তাঁর সন্ধাগ নয়। হৃত সন্মান এবং মর্যাদাকে পুনং প্রতিষ্ঠা ক'রতে আমরা মান্তবের মধ্যে যোপক অক্লান্ত প্রতেইটা দেখি, অবিনাশবার্র কার্য্যকলাপ এবং ইন্দ্রিয়াহুভ্তির মধ্যে আমাদেরও সে-বন্তর কল্পনা ক'রে নিতে হ'বে। প্রতিষ্ঠাকে গোছে তোলার চেষ্টা এক, আর একদালন সেই প্রতিষ্ঠাকে ধোয়ান'র ভয়ে চির-কালীন করার চেষ্টা আর এক। এ ছয়েব ব্যাকুলত। যদি আমরা বুঝে পাকি, তা হ'লে অবিনাশবার্কে ভূল বুঝব না।

স্কুতরাং এ দৃখ্টা পূর্ব্ব দৃশ্ভের একদিন পরেও ঘটতে পারে, পাঁচদিন পরেও ঘটতে পারে আবার পনের দিন পরেও ঘটা বিচিত্র নয়। তাতে অবিনাশবাবুব কোনই ক্ষতি বৃদ্ধি নেই।

বেলা আন্দান্ধ চারটে। ঘরটা যতদ্ব সম্ভব বাহুলা বজ্জিত। মাঝে একটা আবলুষ কাঠের সিক্ষেল-বেড় খাট। ঘরে চুকলেই প্রথম নজরে ববিঠাকুরের ফটোগ্রাফ চোথে পড়ে। দক্ষিণ এবং উত্তর দেওয়ালে ব্যাফেলের মাতৃমুর্ত্তি আর অখ্যাত কোন চিত্রকরের অখ্যাত কয়েকটি মনোজ্ঞ ল্যাগুল্পেণ। দক্ষিণের জানালার দিকে মুখ কর। একটা ছোট টেবিল খান ছই চেয়ার সমেত। উত্তর দিকে একটা কৌচ জাপানী ফুলপাতা-কাটা আচ্ছাদনে আবৃত। পুব দিক দিয়ে ঘরে চোকবার একমাত্র দরজা। পশ্চিমের পদ্যা-ওয়ালা জানালা দিয়ে তখন দিনের শেষ রশ্মি বিদ্ধৃত্বিত হ'চে অত্যন্ত সম্ভর্পণে। আমরা চেষ্টা করলে দূর-থেক-ভেনে-আসা ববিঠাকুরের 'দিনগুলি মোর সোনার গাঁচাহ' গানটা শুনতে পাই।

স্থচান্ধ কৌচে বংস আছে। তার কোলের ওপর একথানা খোলা চিঠি। তাকে বেশ বিচলিত দেখাছে।
শৃক্তদৃষ্টিটা তার সামনের খোলা জানাল। দিয়ে দিগন্তে প্রসারিত। অতান্ত ভাবনার জন্তেই হোক বা নিজেকে অসহায়
মনে ক'রেই হোক, তার বক্ষম্পন্দনটা এলিয়ে পড়া সাড়ির মধ্য দিয়ে বেশ অহুভূত হয়। গগুবাহী অঞ্চবিন্দু শরতের
প্রথম প্রভাতের শিউলি বনে শিশির বিন্দুর আভাষ দেয়। স্থা রম্ভচূতে চাপার সঙ্গে স্থচান্ধর তুলনা চলে। চিঠিটা
কোলের ওপর পড়ে থাকলেও দৃষ্টিটা বার বার তাতেই ফিরে আসবে।

কিছুক্ষণ এইভাবে কাটার পর মেনক। পাটিপে টিপে ঘরে চুকবে। প্রথম দর্শনে বোনের বিষাদঘন মুখট। দেখে থমকে দাঁড়াবে। কিন্তু চিঠিটায় চোথ পড়ে সে ভাব কেটে যাবে, পরস্কু চাপা হাসির হিস্তোলে তার সার। অঙ্গ ঢাক্না-চাপা ফুটন্ত কেট্লীর মত স্পান্দিত হবে। কাছে সরে এসে ক্ষিপ্র হন্তে চিঠিটা তুলে নিয়ে বার ক্ষেক পড়ে' স্কচান্ধর অঞ্চ মৃছিয়ে দিয়ে অনুপস্থিত সোমেশ্বরের বিরুদ্ধে বাকাবাণ বর্ষিক্ত ক্রবে।

Ţ

#### মেনকা

জানি, পুরুষ জাতগুলেই ঐ রকম! গোড়াতেই খুব—কাজের বেলায় সরে পড়ে, কর্ত্তব্যজ্ঞান এমনি ওদের টন্টনে! যত সব স্থবিধেবাদীর দল!

( সুচারু চোথ তুলে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে বোনের মুখের দিকে চাইলে )

(থেমে) ঘুরিয়ে কথা ওঁরা খুব বলতে পারেন।...এখন তো অনেক নজির দেখান হচ্ছে । গুরুজনদের অমতে যাই কী করে ? তুমি আমায় মাপ কর ইত্যাদি। (থেমে) উঃ, কী ভীষণ এরা, অথচ মুখে মেয়েদের এক ঝুড়ি নিন্দে না ক'রলে ভাত হজম হয় না! (মুচারু চঞ্চল হ'য়ে উঠচে). (থেমে) এদিকে আবার স্তোকবাকোর অন্ত নেই : তোমার যে মূর্ত্তি আমি অন্তরে রেখেচি...জাত-মিথোবাদীর দল! মেয়েদের ভুলিয়ে বেড়ানই হ'লো ওদের পেশা—বড় বড় বুক্নি শিথে রেখেচেন বই তো নয়!! (থেমে) উঃ, কী সাংঘাতিক লোক এই পুরুষগুলো!

সুচারু (বিহ্বল হয়ে)

কিন্তু-উ সন্ত্যিই উনি আর কী করবেন ? বাবা যে—

মেনকা

ভূই থাম, ওদের হ'য়ে আর ওকালতি করতে হ'বেনা। এখনো তোর শিক্ষা হ'লো না ? (থেমে) বাজে কথা! বাবার অমত বলে' উনি বিয়ে করবেন না, না, এখন আর কোথায় কতক- খলো বেশী টাকা পাচ্ছেন তাই তোকে আর মনে ধরচে না! সেই কথাটাই সোজামুজি বললেই পারতেন! জানি, ওরা শুধু চেনে পয়সা!

সুচারু

কিন্তু, তিনি তো আর---

(মনকা

চূপ কর, চূপ কর, ঢের হ'য়েছে! ভালবাসার কদর ওরা যদি বৃষ্তো তা হ'লে আর কথাই ছিল না। (থেমে) কেন সোমেশ্বরবাব্র কী এমন ক্ষমতা নেই যে তোকে জোর করে' বিয়ে করেন ? আর বাবার অমত সে-কথা উনি নিজের কানে শুন্তে গেছেন নাকি! কেন নিজে একদিন বাবার কাছে আসতে পারেন না ? মুথে এদিকে লম্বা চওড়া কথা আছে! (থেমে) তুই এখনো শক্ত হ'দেখিয়ে দিই মজাটা।

[ সুচারু নতমুখে সাড়ির আঁচল পাকাতে লাগল ]

—কিরে, তুই যে কোন কথাই বলিস্না ? উনি নিজে এলেই তো ব্যাপারটা চুকে যেত ! সুচারু (মৃত্ন কঠে )

ওঁর ওভাবে আসায় গৌরব নেই। সে-যে নেহাং কাঙালীপনা হয় দিদি!

মেনকা

বাৰবা! তুই এতো-ও জানিস্!! (থেমে) তুই তো দেখ্চি বেশ্বুলি শিখেচিস্!

কাঙালীপনা ভূই কোনখানটায় দেখলি শুনি ? চোরের মত এ কাণ্ড না-করে ওঁর কি উচিত ছিল না, বাবাকে স্পষ্ট করে' নিজের মতটা জানান ? চুরির চেয়ে কাঙালীপনা চের ভাল কিন্তু।

[ একখানা কাগজ হাতে ছুট্তে ছুট্তে গোবিন্দর ঘরে ঢুক্লো ]

#### গোবিন্দ

হুঁ হুঁ, বাবা! চুরি বিছে বড় বিছে, যদি না পড়ে ধরা!! কিন্তু আজ ধরা পড়েচে চোর একেবারে বামাল শুদ্ধ ...ছোড়দি, ছোড়দি—ই—ই।

#### ্মনকা

এই ৰাঁড়ের মত অত চীংকার কলচিস্কেন খাজো-দাজেল আর নাত্স-ভুত্স সঞ্জীবক হ'লেলাযে !

### গোবিন্দু

খুঁড়োনা বলচি ভাল হবেনা। দাঁড়াও যাচিচ মার কাছে, বলি ভার বাঁশ পাতার মত ছেলেটিকে খুঁডে কেঁচো বানাতে চায় ভার বড বোন !

#### মেনকা

থাম, থাম, ডেপোমী করিস পরে। চোর ধরলি কোথেকে শুনি ?

গোবিন্দ ( হাতের কাগজটা বাডিয়ে দিয়ে )

এ ছদা নামটা জান গ

#### মেনকা

কেন জানবো না, উনি ও কাগজের একজন পুরোণ লেখক! আসল নামটা ভো জানি না। গোবিন্দ

এই জন্মেই তো বলচি পাকা চোর! এতদিন আমাদের স্বার চোথে ধুলো দিয়ে এসেচেন। উনিই স্বয়ং আমাদের সোমেশ্বর বাবু!

মেনকা ( কিছুমাত্র অগ্রাহ্য না দেখিয়ে )

তাতে আমাদের কী? ভারিতো লেখা তাই নিয়ে তুই আবার লাফালাফি করতে সুরু করেচিস। যা যা নিজের কাজে যা।

#### গোবিন্দ

কিন্তু এ লাইনগুলো দেখেটো? Our life is but a long tragedy. And the spark of comedy is seen through it, when we are dead! The sweetest of our lives are the most saddest possible imaginable...কত বড় সভ্যি কথা একবার ভাব দেখি!

## মেনকা ( ঠোঁট উল্টে )

ভারি! শেলী ঢের আগে ও কথা বলে গেচেন।

গোবিন্দ

ডা হ'লেও--Great minds think alike!

মেনকা

যা যা তোর Great mindকে তৃই পূজো করগে যা। চুরি করে যে পরের কথা বলে সে আবার—

গোবিন্দ

তা' হ'লেও---

মেনকা

কের সেই তুই গেলিনা। দাঁডা বাবার কাছে যাচিচ।

ুগোবিন্দ ( যেতে যেতে )

• কিন্তু ভেবে দেখ: We smile when we are really sad and cry when we are happy. Paradox কিন্তু খুব সভিচ ৷ প্ৰস্থান

মেনকা ( স্কুচারুর পাশে কৌচে বসে' পড়ে ) ] (থেমে ) যাক্রে, যা হবার তা হ'রেছে। মিথো হৈ-চৈ করে' আর কি হ'বে বল ? ( স্কুচারুর মাথায় হাত বুলতে বুলতে )

এখন একটা মজা হয়েচে শোন; বাবা তোর জামাইবাবুর ওপর তোর পাত্র পছন্দ করার ভার দিয়েচেন,—পাত্র তিনি নিজেও দেখতে চান না, আমরা পছন্দ কর'লেই হ'লো। ওঁতো সেমেশ্বরকে চেনেন, পাকে-প্রকারে বাবাকে সেই কথাই জানিয়েচি। একবারটি পাকা কথা দিলে বাবা আর তার নড়চড় করতে পারবেন না—সেকেলে লোক ওঁদের কাছে কথার দাম আপন প্রাণেরও বড়ো।...এদিকে দাদাকে সব কথা জানিয়ে উনি চিঠি লিখচেন। দাদা শুধু বিলেত থেকে লিখবেন পাত্র অতুলনীয়, হাজারে একটা। পাকা দেখার দিন দাদার আর একটা চিঠি আসবে যে তাঁর একান্ত ইচ্ছা যেন শ্রীযুক্ত সোমেশ্বর প্রসাদের সঙ্গে তোর বিয়ে হয়। আর জানিস্ তো বড় ছেলের আব্দার বাবা কিছুতে ঠেল্ভে পারেন না। দেখিস্ এত যে রাগ ঐ একখানা চিঠিতে সব ঠাণ্ডা হয়ে যাবে, এ আমি তোকে বলে দিচিচ। বাবাকে কিন্তু এর মধ্যে ঘুণাক্ষরে জানান হবে না যে তুই মনে মনে সোমেশ্বরকে ঠিক করেচিস্। থেমে ) আমরা-ই ঠিক করেচি। বৃঞ্জি গ

চারু

কিন্তু উনি যদি রাজী না-হন।

মেনকা

না হ'বে না! বললেই হলো আর কি! তার হাড় হবে। ভজ্রলোকের মেয়েদর নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে লব্জা করে না! যাব না আমি তা হলে ওঁর মার কাছে। ভয়টা কি শুনি ? (থেমে) আরে তুই যে দেখি ভয় পেয়ে গেলি! নারে না, তাকি আমি কখনো যেতে পারি ? আচ্ছা বোকা মেয়ে ভূই যাহ'ক। ভোর জামাইবাব্ই সব ঠিক করবেন। কে জানভো তাঁর আবার এ সব ব্যাপারে অভো মাধা খোলে!

িবলতে বলতেই বিজনবাবু ঘরে চুকলেন, দীর্ঘাকৃতি সুপুরুষ। ]

চারু

জামাইবাবু অনেক দিন বাঁচবেন কিন্তু, এই আপনার কথাই হচ্চিল। বিজনবাবু ( চেয়ার টেনে বসে )

তেমন তো আপাততঃ বোধ হ'চেচ না। মনে হচ্ছে এই বেরসিকটিকেই বাদ দিয়ে ছ বোনে সলাপরামর্শ কিছু হচ্ছিল। (থেমে হাঁফ ছেড়ে) দৌতা কাজে পক্ত না থাকায় এই রোগা শরীর আমার ছেক্রা গাড়ীর ঘোড়ার মত একবার গড়পাড়, একবার আলীপুর করে নাজে-হাল। ধন্য এ যুগের অবলাগণকে, বোল তাঁদের নাই ফুট্ক, বৃদ্ধির দৌড় তাঁদের অনেকটা এগিয়ে গেচে—আমরা বেচারা ভগ্নিপোতেরা পেছনে পড়ে হাঁপাতে থাকি। সত্যি বলচি তোমার দিদিটির ঘদি অমন চোথা 'ফার সাইট' থাকতো! উ:—

.মেনকা

কি যে বাজে বক!

বিজনবাব

বাজে কি কাজের, তা শ্রীমতী চারুবদনাই বেশ বুঝ্চেন। কেমন ঠিক নয় দিদি ?
মেনকা

कारकत र'तन घरेक विरमग्न निम्ह्या भारत।

বিজনবাবু

তা আগে থেকেই বেশ মালুম হ'চেচ। শেষটা দেখ্চি ভাগ্যে উত্তম-মধ্যম-এর ব্যবস্থা হ'য়ে আছে।

(মনকা

যাক্। এ দিকের কদুর কী ক'রলে তাই বল। [ সুচারু ওঠ্বার চেষ্টা ক'রলে ]
বিজনবাব

আহা-হা, চারুদি যাবেন না। এতে আর লজ্জাটা কি ? জিনিষ আপনার; আমরা তো কেবল খোঁস্কার ভার নিয়েচি—উচিত মূল্য পেলে বর্ত্তে যাই। ভোগ-দখলের ইচ্ছে আমার বা তোমার দিদির কারুরই নেই, বলেন তো এখনি লিখে পড়ে দিই।

সুচারু

ভারি অসভ্য!

বিজনবাবু

আরো একটা বিশেষণ দিন ঐ সঙ্গে, ছেঁচ্ড়াও বটে! তা না হ'লে stupid সোমেশ্বরের

হ'য়ে করি কিনা ঘটকালী! কুকুরের লেজ আর কি, কিছুতেই সোজা হ'তে চায় না! (থেমে) ও যে আবার কবে থেকে নীতিবিদ্ হয়ে উঠলো, তা তো জানা ছিল না। কথার মাঝে মাঝে কেবলই বলছিল: ফাঁকি দিয়ে যা পাওয়া যায় তা ফাঁকি-ই! কিন্তু ভায়া ভূলে গেলেন যে— তার প্রেমটাও আগাগোড়া ফাঁকি! ভাবুক হ'লে নাহয় কথা ছিল, ছ কথা ঘূরিয়ে অভি ইতর জিনিষ সরস ক'রে বলতে পারতুম। তা আর হ'লো না। বলে এসেছি, এর জবাব কালই দিয়ে যাব। ভরসা আছে তোমার দিদির ইংরেজী-সাহিত্যে অনার ছিল। নাঃ এখন দেখচি অর্থনীতির গুকুগিরি ক'রে আগাগোড়াই ভূল ক'রে এসেচি! কিছুতেই বুঝ্তে পারচি না, গাঁটছড়া না-বাঁধলে প্রেমটা চরিতার্থ হয় কিসে !

(মনকা

ফের সেই যত রাজ্যের বাজে কথা। ু শেষ পর্যাস্ত কি হ'লো তাই বল'না।

বিজনবাবু (করুণ ভাবে)

কি হ'রেচে শুনতে চাও ? তোমার এই এঁর অপমান হয়েচে!

(মনকা

তোমার আজ হ'লো কি গ একেবারে কথার জাহাজ!

বিজনবাব

ঠিক বলেচো। Word-cargo নিয়ে এসেচি। সে কী আমার দোষ, ভুলে যাও কেন ভায়া আমার উকিল, সংসর্গ জিনিষটা এমনই সাংঘাতিক। (থেমে) ভায়াকে আজ সাতদিন ধ'রে ক্রমাগত বোঝাচিচ শ্রীমতী চারুবদনার রূপ অতুলনীয়, তা গাধাটা কিছুতেই শুনবে না। কেবলি বলে সুচারুর মতটা কী? আমার তো ধারণাই হ'য়ে গেছে ছোক্রা উকীলগুলো একেবারে নিরেট—যত সব Implicit ব্যাপারশুলোকে নিয়ে Explicit করতে চায়। উঃ, কদিন আচ্ছা ভূগিয়েচে যা হোক! (থেমে) কি আর করি, রাধা হ'য়ে ধয়্যা দিলুম তার মার কাছে, সমস্ত ব্যাপার তাকে বল্লুম। তিনি শুনেই রাজী হ'য়ে গেলেন। সার্থক নাম তার দয়াবতী! আর ঐ দেখ না, সোমেশ্র না, বাঁকা মদন গ উঃ, আচ্ছা লোকের পালায় পড়া গেছে!

চাক

জামাইবাবু ভারি বাজে বকেন।

বিজনবাব্

না ব'কে উপায় কি ভাই—যে দিনকাল পড়েচে গৌরচন্দ্রিকা না-হ'লে আৰুকাল আবার মিলনপর্ব্ব সমাপ্ত হয় না। এ কালে মাধুর যখন নেই, তখন গৌরচন্দ্রিকাটাকে প্রশস্ত না ক'রলে প্রেম-নাটক ছোট হয়ে পড়ে।

চারু

ভারি অসভা !

#### বিজনবাব

নিশ্চয়ই, একশ'বার। কিন্তু দিদি বথ শিষের কথাটা ভুললে চলবে না।

514

আক্ষেপ থাকে কেন বলে ফেল্ন না!

বিজ্ঞনবাব

পরে পরে জ্ঞাতর। গোপন কথা, অস্তৃতঃ তোমার দিদির সামনে নয়।...এই যে গোবিন্দ-দাও দেখচি এসে পড়েটেন! কি সংবাদ দাদা—কিছু গোপন গ

• গোবিন্দ

মা আপনাদের জকরি তলব করচেন। আমার ওপর আজ্ঞা আছে, আর কেউ না-আসুতে চাইলেও শ্রীযুক্ত জারাইবাবুকে যেন বেঁধে নিয়ে আসি ু

বিজনবাব ( উঠে পড়ে হাত ছটো বাডিয়ে দিয়ে )

जार्ट वाँच जारे! तम्य, त्यन आवात कत्य ना यार्टे! कि वत्नन ठाकनि १

চাক

ভারি অসভা। কেবল এক কথা।।

বিজনবাব

কী আর করি, হাওয়া যে ভাবে বইচে ় কইলেও রাগ, না কইলে মুখ হাঁড়ি ় মেনকা ( এগিয়ে গিয়ে )

कि एयं दक्तवल वक । हल. हल भा द्वांध इय वास्त्र इंदय श्रेष्ड्रहम ।

ক্রমশ:



# **对当**

### লতিকা গুপ্ত

নদীর এককুল ভাঙ্গে, অপরকুল গড়িয়া উঠে। ফল ঝরিয়া পড়ে, বীজ নৃতন গাছের জন্ম দেয়। মৃত্যুর হাহাকারে পথিরীর বুক নিরন্তর বাথিত হইয়া উঠে, জন্মের আনন্দ তাহার ক্ষতিপূরণ করিতে চায়। শুধু ক্ষয়, শুধু ক্ষতি জগতের বিশি নয়, তাহাকে পূর্ণ করিবার, সার্থক করিবার জন্ম আছে নৃতন সৃষ্টি, নৃতন প্রান্তি, নব আনন্দ!

মানবের মানস রাজ্যেও এ নিয়মের বাতিক্রম নাই। ছংখ তাহাকে সাহত করে, পীড়িত করে, চূর্ণ করে, এ ক্ষতির স্থলতঃ কোন পূরণ বা উপশম নাই, কিন্তু স্থলদৃষ্টিতে লক্ষা করিলে দেখা যায় যে এই ক্ষতিতেও শান্তির প্রলেপ দিবার জন্ম উন্মুখ হইয়া থাকে একটী শান্ত সনাবিল উন্নয়ন, একটী স্দূর প্রসারী দৃষ্টির উন্মেষ, যাহা একটী নৃতন ধরণের সানন্দ দিতে পারে এবং যে সানন্দ সক্ষনের ভার কতকটা মান্ত্যের নিজের উপরে নির্ভির করে।

কপিলাবস্তুর যুবরাজ যেদিন ভোগস্থ তাগি করিয়া একবস্ত্রে রিক্তহস্তে পথে বাহির হইয়াছিলেন, সেদিন সেই তাাগের পথে তিনি কি কোন সাফলোর ইঙ্গিত পান নাই ? ভাবী কাল কি তাঁহাকে সেই ত্যাগের পরিবর্গ্নে জ্ঞান ও সত্যাশ্বেষণের অমৃতময় আনন্দ ভোগ করায় নাই ? তাঁহার একজীবনের ভোগতাাগের ক্ষতি এক নৃতন ও আনন্দময় ভোগে পর্যবসিত হইয়া সকল ক্ষতি সকল রিক্ততাকে সফল ও পরিপূর্ণ করিয়া দিয়াছিল।

অহল্যার পাষাণ জীবনপ্রাপ্তি অতি করুণ সন্দেহ নাই। দীর্ঘকাল তাহাকে জীবনহীন জীবন বহন করিতে হইয়াছিল, সে জীবন মৃত্যুর চেয়েও বেদনাদায়ক ও চিতাভম্মের চেয়েও করুণ। কিন্তু এ বেদনারও ক্ষতিপূরণ করিবার মত সম্পদ সঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছিল তাহার অন্তরলোকের মণিকোঠায়। তিলে তিলে সেখানে যাহা সঞ্চিত হইয়াছিল, তাহারই শেষ বিকাশ তাহার প্রীরামচন্দ্রের চরণলাভের যোগাভায়। ভগবানের পাদস্পর্শে যেদিন সে জ্ঞাগিয়া উঠিল, সেদিন সে বিশুদ্ধ সর্পের মত শুচি ও সমুজ্জল হইয়াই দেখা দিয়াছিল। পঙ্কের বুক মথিত করিয়া দীর্ঘ সাধনায় সেদিন ফুটীয়া উঠিয়াছিল এক অম্লান শতদল।

এই যে তাাগের রূপান্তর লাভে, ক্ষতির রূপান্তর প্রাপ্তিতে, এই রূপান্তর সকল ক্ষতির মধ্যেই

আপন কাজ করিয়া চলিতেছে। সন্ধীণ সীমা, নিকটের বিচ্ছিন্নতা হইতে এক হইয়া যদি আমরা দুরের দিকে দৃষ্টিপাত কতি, অথবা দূর হইতে নিজের প্রতি দৃষ্টিপাত করি তবেই এই সত্য আমাদের দৃষ্টিতে ধরা দেয়। যথন আমরা অপরের জীবন লইয়া চিন্তা করি, ইতিহাসের ক্রমবিবর্দ্ধনের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করি, তথন কোথাও নিরবচ্ছিন্ন ক্ষয় বা ক্ষতি আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না, দেখা যায় সে তাহাকে কোমল করিবার জন্ম, ভরাইয়া তুলিবার জন্ম সর্বত্তই প্রকৃতির স্কুলগতি ক্রিয়াশীল রহিয়া গিয়াছে। কিন্তু নিজেদের ব্যক্তিগত জীবনের ক্ষয় ক্ষতি বা ক্ষতকে আমরা অসহনীয় বলিয়াই আকুল হইয়া পড়ি, নিরবচ্ছিন্ন গভীর কৃষ্ণমেশ্বের কোন এক সূচীপ্রমাণ ছিদ্র দিয়াও আমাদের নিকট আলোর কলিকা আসিয়া পৌছায় না। তার স্কুল আঘাতে সে আমাদের মানসদৃষ্টির অবরোধ সৃষ্টি করে, তার একান্ত নৈকটা দিয়া সে আমাদের সমস্ত জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ঘিরিয়া আছে। আমরা খণ্ডিড, আমন্তা আছের, তাই আমরা মায়ামুগ্ন।

নিজেকে যে আপন বলিয়া ভাবে না. নিজের জীবনকে যে জ্ঞার দৃষ্টিতে দেখিতে পায়, সে তো আমৃত পায়। তার কাছে মৃত্যুই আমৃত, অমৃতই মৃত্যু, ক্ষতিই লাভ, লাভই ক্ষতি. হারাণোই প্রাপ্তি, প্রাপ্তিই হারাণো। সে দেশ কাল পালাতীত, সে মান্ত্যুই ইয়াণ মানবাতীত, তার আত্মান্ত্তি বন্ধনহীন ও মৃক্ত। তাহাকে উদ্দেশ করিয়াই গীতায় ভগবান বলিয়াছেন—

'যে তাপস আপনারে ভূলে যায় একেবারে অহঙ্কার মায়। মোহ দেয় বিসজ্জন, হৃদয় তাহার সদা ভক্তিরসে ডুবে থাকে, মুক্তিপথে গতি তার হয় সর্ববক্ষণ'

কিন্তু এইরপ এটার দৃষ্টিতে নিজের জীবনকে গ্রহণ করা তো সহজ নয়, ভগবানের অমিত করুণা যাঁহাদের মধ্যে নিকটের বিচ্ছিন্নতা হইতে মুক্ত হইবার শক্তি প্রদান করিয়াছে, তাহাদের সংখ্যাও বেশী নয়, তাই যুগে যুগে এত বেদনার ভার মানবকে পীড়িত ও আচ্ছন্ন করিয়াছে, তাই তার করুণ স্থর প্রতি মানবের হৃদয়েই করুণতম হইয়া প্রতিদানিত হইতে থাকে। লক্ষীস্বরূপা জানকীর বেদনায় আজও, এতদূর হইতেও জন্তার দৃষ্টি খুজিয়া পাওয়া যায় না, কুরুকুলবধু উত্তরার হংসহ বেদনা আজও অইদেশ অধ্যায় সমন্বিত সমস্ত মহাভারত ছাপাইয়া চক্ষু আর্জ করিয়া তোলে। শুনিয়াছে ফুল্লরা কালকেছুর পূর্বজন্মকাহিনী, মৃত্যুই তাহাদের শাপমুক্তি, তবু তাহাদের বিরহদীর্ণ মহাপ্রন্থানে অন্তর বাধিত হইয়া উঠে। জানিয়াছি, মানিয়াছি ও অমৃত আনন্দ সিঞ্জিত হইয়া বারবার আর্ভি করিয়াছি—

সমুজস্তনিত পৃথী হে বিরাট তোমারে ভরিতে নাহি পারে, তাই এ ধরারে জীবন উংসবশেষে তুইপায়ে ঠেলে মৃংপাত্রের মত যাও ফেলে—

তবুও অনেক ক্ষেত্রেই সান্তনা মেলে না।

আত্মার যে গভীর চৈততে সকল আত্মা একাত্ম হইন্না যায়, সে অমুভূতি গভীর সাধনাসাপেক্ষ অথবা ভগবানের অসীম করুণাসাপেক্ষ, সকলে তাহার স্বাদ পায় না। যেও জ্ঞানে যে নৈকটোর সীমা পার হইলেই মানব জীবনের ক্ষয় ক্ষতির উজ্জ্বল ও সার্থক একটা রূপের আভায় 'সকল কাঁটা গোলাপ' হইরা কুটীয়া উঠিবে, নিকটের বন্ধনৈ, স্বয়ের ব্যথায় মূহ্যমান তাহারও সেই দূরপারে ছলছল দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকা বাতীত উপায় থাকে না। যাহাকে পাইলে সে সার্থক হইবে বলিয়া মনে করে' তাহাকে পাইতে পায় না, অতীতে ভ্রিয়া থাকিতে চাহিলে ভবিদ্যুৎ সম্মুখে আকর্ষণ করে বর্ত্তমানে স্থির হইতে চাহিলে অগ্রপশ্চাৎ উভয় দিক হইতে টান পড়ে, ভবিদ্যুৎ-কে পাইতে চাহিলে অতীতের বন্ধন পায়ে জড়াইয়া ধরে, অশুভ জানিলেই ত্যাগ করা চলে না, শুভ বৃথিলেই গ্রহণ করা যায় না, 'করিব না' বলিলেই না করিলে চলে না, করিবার ইচ্ছা করিলেই করা যায় না, আগিথের ও অস্তিত্বের চক্রনেমীবদ্ধ মানুষ এতই নিরুপায়!

# ব্যবসায়ে রাস্কিন্

বিখ্যাত ইংরেজ দার্শনিক রাস্কিন্ লগুনে একটি চায়ের দোকান চালাতে চেষ্টা করেছিলেন। তার উদ্দেশ্য ছিলো 'গরীবদের কাছে খাঁটি চা যত ছোটো পুরিয়ায় তারা কিনতে চায়, তত ছোটো পুরিয়ায় বিনালাতে বিক্রী করাট। লগুনের প্যাডিংটন স্থাটে ছিলো বাস্কিনের এই চায়ের দোকানটি। ছুংখের বিষয় অর দিনের মধ্যেই দোকানটি বদ্ধ হয়ে বায়, এবং তার কারণ শোনা যায় যে পাশে অস্তু যে-সব চায়ের দোকান উজ্জ্বল আলো আর চট্কদার বিজ্ঞাপন দিয়ে খদেরের মন ভোলাভো তাদের সঙ্গে ঐ সব বিষয়ে কোনোরকম প্রতিদ্বিতা কর্তে রাস্কিন্ নাকি একেবারেই নারাজ ছিলেন।

# সাচ্চাজে সংখ্যা-সম্মেলন্

## অতীন্দ্রনাথ বস্তু

ভারতীয় বিজ্ঞান-সন্মেলনের সঙ্গে সঙ্গে মাজাজে ভারতীয় সংখ্যা-সম্মেলনের তৃতীয় অধিবেশন হটয়া গেল। ছাথের সহিত লক্ষ্য করিতে হটয়াছে যে দেশের যাঁরা ভবিষ্ঠ ভাগা-নিয়ন্তা তাঁদের সঙ্গে এই ছুই সম্মেলনের যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ ছিল না। ভূতপূর্ব মন্ত্রী রাজাজী ও গিরি অভ্যর্থনা সমিতির পৌরহিত্য করিয়াছিলেন। কয়েকজন বিশিষ্ট কংগ্রেস-নেতা কোন কোন শাখার অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন কিন্তু সাধারণ আলোচনায় এবং কার্যপরস্পরায় যোগদান করেন নাই।

অথচ মাননীয় গিরি তাঁর অভিভাষণে নিজের অভিজ্ঞতার কথা বলিয়াছেন ঃ—

As former minister of Industries, Labour, Commerce and Co-operation, I had to deal with important economic problems, and I have felt that this is an age when statistics in all walks—whether industries, labour or commerce—will play an important part.

"শিল্প, শ্রমিক, বাণিজ্য ও সমবায় বিভাগের ভূতপূর্ব মন্ত্রী হিসাবে আমাকে যে সব গুরুত্বপূর্ণ আথিক সমস্যার সন্মুখীন হইতে হইয়াছে,তাহাতে আমি দেখিয়াছি যে এ যুগে শিল্প, শ্রমিক অথবা বাণিজ্য যে কোন বিভাগে সংখ্যাবিদ্যার যথেষ্ঠ গুরুত্ব রহিয়াছে।"

শ্রমিক সংখ্যার (Labour Statistics) আলোচনা দিবসে তিনি আক্ষেপ করিয়াছেন—
"আমাদের অনেক শ্রম-সংস্কারক আইন প্রবর্তন করিবার সম্বল্প ছিল—কিন্তু সংখ্যার অভাবে আমরা
পদে পদে ব্যাহত ইইয়াছি।" তিনি মত প্রকাশ করেন যে প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় সভায় আইন
পাশ হওয়া উচিত যাহাতে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ যথাস্থান ইইতে থবর সংগ্রহ করিতে পারে।

ইভিপূবে Economic Enquiry Committee ও Whitely Commission এইরপ প্রস্তাব করিয়াছে। Whitley Commission Reports আরও বলা ইইয়াছে যে আইন করিয়া মালিক প্রতিষ্টানগুলিকে আরও অধিক পরিমাণ সংখ্যা ও তথা রাখিতে বাধ্য করা উচিত। যে কোন শিল্লোরত দেশে এরপ আইন আছে। এ সমস্ত দেশের কর্তৃপক্ষ প্রয়োজন মত এ সব সংখ্যা ও তথ্যের সহায়তায় আইন রচনা করে এবং জীবনযাত্রার মান (standard of living) স্থির করে। আমাদের দেশে মালিক প্রতিষ্ঠানগুলির এরপ সংখ্যা রক্ষণের কোন বাধকতা নাই—কাজেই সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির অধিকতর অর্থ ও সময় ক্ষয় করিয়া এই সব খবর সংগ্রহ করিতে হয়। সংখ্যাবিত্যার এই সমস্ত কাঁচা মালের অভাবে শ্রামিক সংস্থারক আইন প্রবর্তন আমাদের দেশে কঠিন হয়।

শুধু সংস্থারক আইনের জন্ম নয়,—আইনের ফলে উন্নতির ( বা অবনতির ) পরিমান করিতে হইলে সংখ্যার প্রয়োজন। স্থতরাং যে কোন সংস্থারক পরিকল্পনাকে কার্যকরী করিতে হইলে ভাহার সঙ্গে সংখ্যা-সন্ধ্পনকে পা ফেলিয়া চলিতে হইবে।

আমাদের দেশে সংখ্যাবিজ্ঞা সম্বন্ধে সাধারণের ধারণা অপ্পষ্ট। সংখ্যা বা statistics বলিতে আমরা সাধারণতঃ কাঁচা মালগুলিকে বৃঝি! আসলে এই কাঁচামালগুলিকে সাজাইয়া গুছাইয়া সহজবোধ্য ও কার্যকরী আকারে প্রকাশ করিবার উপায়ই সংখ্যাবিজ্ঞান। সম্মেলনের সম্পাদক অধ্যাপক প্রশাস্কচন্দ্র মহলনবিশ তাঁর অভিভাষণে বলিয়াছেনঃ—

"......the basic purpose of statistical science is to device efficient methods by which information may be collected, usually and preferably in a quantitative form, for being used in all spheres of human knowledge and activities. The aim is to gather the largest amount of relevant information with the smallest expenditure of time, energy and money: and also to do this in such a way that the information may be assessed with scientific precision and the reliability of the material may be usessed with objective validity. From this point of view statistical science is a pre-requisite for all other sciences in which information in a quantitative form is necessary for progress.

"মানুষের যাবতীয় জ্ঞান ও কর্মের ক্ষেত্রে প্রয়োজনের জন্ম পরিমাণিক আকারে তথ্যসঙ্কলন করার সমর্থ প্রণালী আবিদ্ধার সংখ্যাবিজ্ঞানের মূল উদ্দেশ্য। স্বপ্লতম সময়, শ্রম ও অর্থ ব্যয়ে যথা-সম্ভব অধিক তথ্য সংগ্রহই লক্ষ্য—কিন্তু এ কাজ এমন ভাবে করিতে হইবে যে তথ্যকে বৈজ্ঞানিক নিশ্চয়তার সহিত কাজে লাগানো যায় এবং তথ্যের সত্যতা নৈর্ব্যক্তিক উপায়ে নিরূপন করা যায়। যৈ সমস্ত বিজ্ঞানে প্রগতির জন্ম পারিমাণিক তথ্যের আবশ্যক এ দিক দিয়া তাহারা স্থ্যাবিজ্ঞানেব সভাষীন।"

গণিতাধীন theory of Probability হইতে theory of Random Samplesএর আবিন্ধার সংখ্যাবিজ্ঞানের এক যুগ-প্রবর্তন। কোন বিষয়ে বিশ্বাসযোগ্য তথ্য সংগ্রহ করিতে হইলে তাহার অন্তর্গত সমস্ত ব্যক্তি বা unitএর খবর লওয়াই ছিল চিরাচরিত পদ্ধতি। আদমসুমারী ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। কিন্তু Random Sampleএর সহায়তায় ইহার আংশিক পরিমাণ অর্থব্যয়ে যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য তথ্য সংগ্রহ করা যায়। Random Sampleএর আবিন্ধারে সাংখ্যিক
জ্ঞান সহজ্ঞলন্ড্য হইয়াছে এবং ক্ষেত্রামুসারে Random Sampleএর প্রয়োগপ্রণালী হইতে
Design of Experimentsএর উদ্ভব হইয়াছে। কলিকাতা Statistical Instituteএর

এই কীতি বিজ্ঞানজগতে আদৃত হইয়াছে এবং ভারতবর্ষের বহু প্রদেশে সমাজকল্যানে প্রযুক্ত হইতেছে।

বাঙ্গলাদেশে এই পদ্ধতিতে Statistical Institute হইতে পাটের জমীর আয়তন নির্ধারণ করিবার চেষ্টা চলিতেছে। গত হুই বংসরের ফলাফল পরীক্ষা করিবার জন্ম এ বংসর পঁটিশ হাজার বর্গ মাইল যুড়িয়া বাঙ্গলার আটেটা জিলায় তথ্যসংগ্রহের ব্যবস্থা হইয়াছে। কিন্তু শুধু আবাদী জমীর আয়তন হইতে উৎপন্ন শস্মের পরিমাণ বোঝা যায় না—এজন্ম বিঘা প্রতি উৎপন্ন শস্মের পরিমাণ জানা দরকার। এ উদ্দেশ্যে এ বংসর পূর্ব এবং পশ্চিম বঙ্গের ছুই স্থানে ধানের উৎপত্তি লইয়া পরীক্ষা চলিতেছে। যুক্ত শ্রেদেশেও আথের চাযের উপর এরূপ একটা অনুসন্ধানের পরিকল্পনা শীত্মই কাজে লাগানো হইবে এবং ছ' সাতটা প্রদেশ যুড়িয়া তুলার উৎপত্তি নিরূপণ করিবার একটা পরিকল্পনা Indian Central Cotton Committees বিচারাধীন আছে। ফলল নির্ধারণ এবং শস্যোৎপাদনের পরিকল্পনায় (planning) samplingএর পদ্ধতি শীত্রই অপরিহার্য হইয়া উঠিবে।

কৃষিবিজ্ঞানে sampling ও সংখ্যাবিজ্ঞার আরও অনেক দিক হইতে প্রয়োজন হয়।
আথের ভিতর পোকা হইয়া যে আথ নষ্ট হয় তা' সকলেই জানে। ইহাতে চাষীর, চিনি শিল্পের
এবং ইক্ষুপ্রধান দেশের অনেক ক্ষতি হয়। যে কোন প্রতিকার-ব্যবস্থার পূর্বে জানা দরকাব এই
কীটের মাত্রা কোন স্থানে কত। এই উদ্দেশ্যে আটটী প্রদেশ যুড়িয়া sample পদ্ধতিতে একটী
অমুসন্ধান সুশ্ধ-ইইয়াছে।

এই সমস্ত বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনা এবং অনেক ক্ষেত্র তাহাদের প্রয়োগ কলিকাতা Statitical Instituteএ অধ্যাপক মহলনাবিশ এবং রাজচন্দ্র বস্তু, সমরেন্দ্রনাথ রায় প্রমুখ তাঁর সহকর্মী ও শিশ্বদের চেষ্টায় অনুষ্ঠিত হইয়াছে। কলম্বিয়া বিশ্ববিজ্ঞালয়ের অধ্যাপক হেরন্ড্ হটেলিংশ সভাপত্তির অভিভাষণে বলেন ঃ---

The superior standards of work exemplified by the Statistical / Laboratory..... have made an impression in all parts of the world where statistics is cultivated as a scholarly subject. Official and semi-official inquiries on a variety of subjects, such for example as that relating to the acreage under jute, bid fair soon to attain a reliability in this country surpassing that of corresponding inquiries in countries in which statistical investigations have been carried on over a longer period.

<sup>\*</sup> লওনের অধ্যাপক আর, এ, ফিসার'এর পর ইনি অদ্বিতীয় সংখ্যাবিদ্। ক্লিকাতায় প্রথম সংখ্যা-স্থালনে কিসার সভাপতিত করেন।

"পৃথিবীর যেখানে যেখানে শিক্ষণীয় বিষয় হিসাবে সংখ্যাবিজ্ঞানের চর্চা আছে সে সমস্ত জায়গায় ষ্টাটিষ্টিকেল লেবরেটরির উদ্থাবিত উচ্চুদরের কাযগুলি বিশেষজ্ঞানের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছে। এদেশে পাট চাযের মত অনেক বিষয় লইয়া সরকারী এবং আধা-সরকারী অফুসন্ধান চলিতেছে। এ সমস্ত অনুসন্ধানে শিছ এমন নির্ভরযোগা ফল পাওয়া যাইবে বলিয়া মনে হয় ষা অনেক দেশে বহু পূর্ব হইতে গবেষণা করিয়াও পাওয়া যায় নাই।"

লেবরেটরীর উভানের ফলে এবার সেনসাস্ কনিশনার ইয়েট্স্ তাঁর বক্কৃতায় Sampling পদ্ধতির কার্যকরীয় স্বীকার করিয়া বিশেষজ্ঞদের সাহায্য চাহিয়াছেন। আগামী বংসরের আদম-স্থনারীতে ব্যাপক অন্তসন্ধানের সঙ্গে সঙ্গে এই পদ্ধতিতে কয়েকটী প্রীকা হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

সংখ্যাবিজ্ঞান ও তাহার সামাজিক প্রয়োগকে ফলপ্রদ করা শুধু বিশেষজ্ঞদের দ্বারা হয় না। তথা সংগ্রহের জন্ম সাধারণের এবং সংখ্যালর জ্ঞানকে কায়ে লাগানোর জন্ম সরকার পক্ষের সচেতন হওয়া দরকার। কংগ্রেস মন্ত্রীদ্বের চেষ্টায় সরকারী স্থানুছে নাড়া পড়িয়াছে—কিন্তু অশিকা, দারিদ্রা ও অধীনতার ফলে সাধারণ এখনো এদিকে বিমুখ হইয়া আছে। চাষী মজুরের কাছ হইতে খবরাখবর সংগ্রহ করিতে অভান্থ বেগ পাইতে হয়। ইয়েট্স্ তৃঃখ করিয়া বলিয়াছেন—ইংলতে গৃহস্থ নিজেই তথ্য ঠিক রাখে, সরকারী এনিউমারেটর শুধ্ সেগুলি সংগ্রহ করিয়া আনে এবং সাধারণের গোচর করে। এরূপ সামাজিক বোধ আমাদের দেশে জাগরিত হইলে সংখান্ত-স্কান, সংস্কারক আইন, এবং সব বকম রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা শুসাধ্য হইবে।

লোকসংখ্যা, কৃষি, শিল্প, বাণিজ্ঞা ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ বা প্রসার করিবার জন্য যে কোন প্রকার পরিকল্পনা প্রবর্তন করিতে হইলে এবং তাহার ফলাফল বিচার করিতে হইলে সংখ্যাবিজ্ঞানের শরণাপল্ল হইতে হইবে। বর্তমানে সোভিয়েট রাষ্ট্রেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ছই ভিন্নমুখী দৃষ্টিকোণ হইতে পৃথিবীর বৃহত্তন কৃষি-পরিকল্পনার অনুষ্ঠান চলিতেছে। ভারতবর্ষে কৃষি ও শিল্পোল্পনের জন্ম কংগ্রেদের National Planning Committee আয়োজন করিতেছে। এই National Plantক কার্যকরী করিবার জন্ম একদিন সংখ্যাবিজ্ঞানের আশ্রয় লইতে হইবে। এখন হইতে কংগ্রেদের মনে রাখা প্রয়োজন যে রসায়ন ও পদার্থবিজ্ঞানের মত সংখ্যাবিজ্ঞানত একটা যন্ত্র বা tool। একই রাসায়নিক উপকরণ হইতে যেমন বিষ ও ঔষধ তৈয়ারী হইতে পারে, সেইক্লপ একই তথ্যের ভিন্নন্ত্রপ সন্ধিবেশে ধনভান্ত্রিক ও সমাজভান্ত্রিক সমাজ-পরিকল্পনা রচিত হয়। বৈজ্ঞানিকের পরীক্ষাগারে স্বত্ব্যে বর্ধিত এই clixirএর প্রতি আমাদের বিদেশী সরকার ও ধনিক-প্রতিষ্ঠানগুলির দৃষ্টি পড়িয়াছে,—সরকারী দপ্তর এবং কল-মিল-সম্প্রদায় অর্থ দিয়া technician গড়িতেছে। ভবিদ্যুতে যাহাতে ইহাদের শরণাপন্ন না হইতে হয়, সে জন্ম কংগ্রেদের নিজন্ম technician তাড়িবেছে। উচিত কিনা ইহা এখন হইতে ভাবিবার কথা।

# "পেঁও বৌ"

वृत्रवृत् द्यायान

অস্ত বুবির শেষ রেখাটী মিলিয়ে গেছে হোথা কৃষণা নদীর কৃলে কুলে জ্বল, সালো ছায়ার পথটা ধরে এগিয়ে আসে ধীরে ধীরে সালতা পরা কচি পায়ে বাজিয়ে চলে মল। অঞ্চ আদে হুটা নয়ন ছেপে: ছোট্ট মাটীর কলসীটীক্ষে শক্ত করে বুকে চেপে, এলোমেলো আঁচল দিয়ে ঘোম্টা খালি টানে, নয় বছরের কচি-মেয়ে কিবা-বোরে জানে॥ ঘোমটা যেন পছে না'ক কভ,

নতুন মায়ের মন্ত্র বাজে কানে॥

হেথায় বাবলা গাছের ঝোপে, ভুতুম পেঁচা ডাকে, পাতার ফাঁকে ফাঁকে: চমকে ওঠে কচি মেয়ে এদিক ওদিক চক্ষু মেলে চায়, নদীর পারের শৃত্য নিরালায়। বাপের বাড়ী যায়নি সে যে অনেক দিনের কথা, যদি বা কেউ জানিয়ে দিতে পারে. শুধু একটা ছটা কথা এই না ভেবে কচি মেয়ে রোজই আসে নদীর ধারে শোনেনা'ক নতুন মায়ের মানা, শুধায় যারে তারে॥

ওগো ভোমরা কি কেউ জানে। १

সেই যে তালিবনের সারি, তলা দিয়ে গাঁয়ের রাঙা পথ আষাত্ মাসে ওপথ দিয়ে, এসেছিল মস্ত সোনার রথ. কভ গাঁয়ের ছেলে, বুডো, দলে দলে ছুয়ে গেল রথের মোটা দড়ি, করল প্রণাম ধূলির পরে, রথের চাকার তলে।

তোমরা কিলো যাওনি হোথায় কেউ ? পুকুর ভরা পদ্ম পাতায় যেথায় খেলে কাল জলের

ভাঙ্গা ভাঙ্গা চেউ।

গেঁও বৌএর কথা শুনে যাত্রীরা সব হাসে,
কেউ পারে না থবর দিতে কত কে যায় আসে ॥
মদনপুরের বুড়ো মাঝি—কি কাজে আজ এল হেথায়!
ছোট্ট ডিঙ্গি লাগিয়ে রেথে কুলে,
হেলে তুলে পথ দিয়ে সে যায়!

আজ রাত গয়েছে বেশ, মেঘে মেঘে আকাশখানি ছাওয়া
মিলিয়ে আছে ঝিঁঝিঁ পোকার রেশ, বইছে ঝড়ো হাওয়া,
কচি মেয়ে কলদী কাঁথে নিয়ে. হয়ে কাঁচুমাচু,
বুড়ো মাঝির পথটা ধরে, হাঁটে পিছু পিছু ॥
—থানিক পরে একটি ছড়ার পায়ে,
কচি মেয়ে পিছলে পড়ে সাঁঝের অন্ধকারে
বড়ো মাঝি পিছন ফিরে দেখে পথের বাঁকে,

কচি মেয়ে হাক ছানি দে তাকে।

কাছে এসে বুড়ো মাঝি হাতটা ধরে তোলে তাকে, নরম স্কুরে বলে "থোঁজো কাকে—" কে গো বাছা এই আধারে কেমন করে এলে গু

ভীক নয়ন মেলে,
কান্না-চাপা ধরা গলায় কচি মেয়ে বলে

"—আমি নয়া বাড়ীর বৌ,—ছিলাম মদনপুরের মেয়ে।
বাপের বাড়ীর খবর নিতে যেয়ে,

ভূমি চিনলে না কি মোরে ? আমার নাম যে 'কাজুলী !' চমকে গিয়ে বুড়ো বলে,

পথ গেছি যে ভুলি।"

— "চিনেছি গো, নাত্নী আমার,
তুমি আমার স্নেহভাঙ্গন বৃদ্ধকালের সাথী।
মা যে ভোমার, ভাবনা ভেবে সারা, কাঁদে যে দিনরাতি
ভোমার তরেই পাঠিয়ে দেছে মোরে।

—বুদ্ধ বলে গভীর স্থরে,— "রাত পোহালে তোমায় নিয়ে যাবো মদনপুরে॥"

## সভ্যতার বাইরে

#### ভবানী প্রসাদ সেমগুপ্ত

নারিকেলডাঙ্গার একটা জনহীন মাঠের একপ্রাস্থে রাত্রির গভীর নির্জ্জনতায় পথ-চলা ভিখারিণী মায়ের সন্তান জন্ম নিলে পৃথিবীর কোলে।

মায়ের বিপদের সময় সাহায্য করতে সঙ্গে ছিল আর একটী ভিথারিণী মেয়ে। থানিক পারে ক্রেন্দনরত শিশু পুত্রকে মায়ের কাছে ছেঁড়া কাঁথায়ু শুইয়ে সে বল্লে, নে, তোর খোকা নে।

রাংতা ওর মায়ের নাম। রাংতা অবশপ্রায় হাত ছখানি বাড়িয়ে খোকাকে একবার ধরতে গিয়ে থেমে গেল। ওর হঠাৎ মনে হোলো, পাশে যে আছে শুয়ে সে একজন পুরুষ। মুহূর্তে ভয়ে ও ঘৃণায় ওর ফুদয়ের অন্তঃস্থল পাথর হ'য়ে যেতে চাইলে যেন। ওর মনে পড়ে গেল আর একটা পুরুষের কথা, সেই তো এই শিশুর বাবা। কোথায় সে ং কোনো খোঁজ নেই তার। নিজের প্রকৃতি চরিতার্থ করবার জন্মে একটা মেয়ে মানুষের ঘাড়ে একটা সন্তানের বোঝা চাপিয়ে দিয়ে স্বার্থপর পাশবিক পুরুষ কোথায় চলে গেছে—কে তাকে আর ফিরে পায়ং অন্ধাহারে আনাহারে যার জীবন কাটে, তার ওপর আর একটা প্রাণের ভার দিতে তার কোনো সংকোচ হয় নি! বাংতা ভাবে সেই পুরুষের রজ নিয়ে শুয়ে আছে তার পাশের শিশু-পুরুষটী।

আবার কোথাকার বিরাট স্নেহের বাধাহীন প্লাবনে ওর বুক ভ'রে আসে। ওর পাশের প্রাণটী পুরুষের প্রাণ নয়, ওর শিশু সম্ভানের প্রাণ। পুরুষ হোতে তো ওর অনেক দেরী...

ধীরে ধীরে পাশ ফিরে একবার ও ছোট পুতুলের মতো সম্মন্ত খোকাটীর পানে তাকায়।
মাথায় কালো কালো কতগুলি চুল...কি সুন্দর বড় বড় চোথ ছটো...মিট মিট করে তাকাচ্ছে....
রংটা কালো ?...

অস্পষ্ট লাইটের আলোয় ভালো ক'রে দেখা যায় না।

হঠাৎ ছোটো খোকা তার প্রতিবাদের স্থারে কোঁদে ওঠে। রাংতা কালো ছেঁড়া কাঁথাটা ওর গায়ে জড়িয়ে বলে, না, না, না, কোঁদো না, কোঁদো না।

রাংতা ছেলের নাম রেথেছে ছট্টু।

টুংরী বললে, নামটী ভালোই হয়চে কিন্তু; তা তোর এখন শরীর ভালো তো ?

রাংজা ঘাড় নেড়ে উত্তর দেয়, ভালোই।

বাংচি বুড়া নাক সিঁটকিয়ে বলে, 'নে মাগী, এক ছেলের মা হোয়েই যদি গতর ভেঙে পড়ে, তবে আর হোলো কি ? আরো হোক ছ' দশটী!'

রাংতা সভয়ে ঘাড় নেড়ে একবার বুড়ার দিকে তাকায়। মিশ কালো মূথের উপর সাদা সাদা এক জোড়া চোথ ওর মনে কি একটা আতক্ষের সৃষ্টি করে।

নিটু বলে, হা লো, লোর সেই বেটা কোথায় গেল ? ছেলে হ'য়েচে তাকে দেখাতে হ'বে তো!

় রাংতা কিছু বলে না, ঠোঁট উল্টে জানাতে চায়, সে কোথায় আছে, কোনো খবরই ও রাখে না।

রাংচি বুড়া আর একটা কিছু বলবার জন্মে মুখ ভেংচাতেই রাংতা বলে উঠে, আমি যাই, আজকার আমার থাবার কিছুই নেই। কিছু পেতে হবে তো! ছেলেটাকে একটু ময়দা ও'লে খাওয়াব, তারও যোগাড় নেই।

রাংচি বৃড়ার ভেতরটা ভালো, এ কথা ভিখারী দলের স্বাই জানে। ওর কেউ নেই তিন ভ্রনের কোথাও। বিকৃত দেহ ওকে চিরদিন লোকের হাসি ও দয়ার পাত্র ক'রে রেখেচে। হেঁত্য়ার ধারে একটা ঘোড়ার-জল-খাবার বাঁধানো কৃয়ার মতো আছে, একটা বড়ো গাছের নীচে। তারই কাছে ওর আবাস—অনেক দিন থেকে। হাটুর পরে পায়ের নীচে অংশটা আর ওর ভালো রকম গড়ে উঠেনি। তাই হামাগুড়ি দিয়েই ওর জীবনটা কেটে গেল। শিশু বয়সে যখন প্রথম হামাগুড়ি দিতে শিখেছিল, কার অভিশাপে সে অবস্থা আর পেরুলো না ওর জীবন। আবলুশের মতো কালো দেহে মাংসের অভাব নেই। চুলগুলি ছোটো ছোটো করে ছাঁটা—সাধারণতঃ একখানা ছোটো কাপড় ওর কোমরে জড়ানো থাকে—দেহের উপরিভাগকে রাংচি জড়িয়ে রাখবার আবশ্যকতাও বোধ করে না এবং অস্থবিধেও আছে যথেষ্ট। ওর আসবাবের মধ্যে কোথা থেকে কুড়িয়ে আনা একখানা নতুন অয়েলক্লথটাই আগে চোখে পড়ে। একখানা বস্তার চটে আবৃত্ত অনেক ছেঁড়া কাপড় একধারে গোছান থাকে। সকালে একখানা ছোটো লালপেড়ে কালো কাপড় গায়ে ও মাথায় দিয়ে লাইট-পোষ্টের কাছে ব'সে ও বলতে থাকে, 'বাবু একটা আধলা, চা খাবো!'

সভ্যপরায়ণভাকে প্রশংসা করতেই হয়।

ওর ক্ষুত্র প্রার্থনা পূরণ করতে অনেকেরই বাধে না; বিশেষ করে 'চা খাওয়ার' জন্য পয়সার অদ্ধভাগ হাসতে হাসতেই অনেকে ওর দিকে ছুঁড়ে দেয়। সেই আধলা একত্র ক'রে রোজ ওর বেশ কিছু রোজগার হয়।

ভিথারী মহলে খ্যাতি আছে ওর একজন ছোটো খাটো মহাজন বলে।

রাংচি হামাগুড়ি দিয়ে ওর পুট্লি-বাঁধা স্থাকড়াগুলোর কাছে আসে। ছুটো প্রসা বের করে রাংডার হাতে দিয়ে বলে, এক প্রসার ময়দা নিয়ে আয় গেযা। ছেলেটাকে রেথে যা এথানে। মিন্দ্রী আনিস আর এক প্রসার। টুংরী তো রাল্লা করচে। ওথানেই থাওয়া হবে 'থন ভোর।

রাংডা একটু ইতস্ততঃ করতেই হাতের কাছে একটা কাঠির টুকরো নিয়ে তেড়ে উঠে— যা না মাগী, হাঁ ক'রে রইলি কেন গু

রাংতা চলে যায়। ওর চোথের কোনে তুই বিন্দু জল সঞ্চিত হয়ে আসে।

রাংচি বুড়া ছোটো ছেলেটাকে পাশে শুইয়া দেয়। ওর মনে হয়, যদি নিজেও মা হড়ে পারতো! যেন একটা হিংস্র হাসি ওর মনের গৃঢ় দেশ থেকে জেগে উঠে। হো, হো, হো, করে হেসে উঠেও।

রাল্লায় ব্যস্ত টুংরী জিজ্ঞেদ ক'রে হাসছিদ কেন লা গু

রাংচি বলেঃ হাসবো নাণু একটা ছেলে হোলো সবে। মাত্র একটা...ওর হাসি আবার উথালে উঠে।

টুংরী ভাবে ওর মাথার উত্তাপ বর্দ্ধিত হোয়েছে। তার রান্নায় সে মন দেয়। রাংচি ভাবে, মা হ'তে ও চায় কেন ৃ ওর কাছে কতো পুরুষ এসে কতো হাসি পল্প করে। কিন্তু ওর বিকৃত দেহ দেখে, মা-হবার জল্মে হয়তো কেউ ওকে পছন্দই করে না।...

টুংনীকে হঠাৎ একবার জিজ্ঞেদ করে রাংচি, হঁনালা টুংনী তোর বড ছেলেটা কোথায় গু

টুংরী মাংস রাশ্নায় ব্যস্ত থাকতে থাকতেই উত্তর দেয়, গোল্লায়। কাল দেখা হোলো ঐ বড়ো রাস্তার পাশে তাড়ির দোকানের কাছে। রাত্তিরে বেটা নেশা করবে আর যাবে ঐ মুখপোড়া মাগীদের কাছে। বললাম দেখ্.....ফুঁ দিয়ে স্থালটা একবার স্থেলে নিয়ে বলে...আমার খাওয়া হয়নি আজ, একটা পয়সা দে। বাটা এমনি কটমটিয়ে চাইলে .আমি তো ভয়েই অস্থির।

পাশ দিয়ে স্কটিশ কলেজের সুসজ্জিত ছেলে মেয়েরা বই হাতে চলে। রাংচি অবাক হোয়ে ভাকিয়ে থাকে। ফিটফিটে মেয়ে, ফুটফুটে ছেলে। ভারা যেন কোনো অজ্ঞাত জগতের বাসিন্দা। একটি মেয়ে হয়তো ওর দিকে ভাকিয়ে একটু মুচকি হাসে। রাংচি হেসে বলে, মা একটা পয়সা ...

মেয়েটি একবার ওর পাশের শিশুটির পানে তাকিয়ে দেখে আবার হাসে। রাংচির হাতে একটা পয়সা দিয়েই সে চলে যায়। রাংচির বুকে একটা অজানা আনন্দের শিহরণ জাগে...

মেয়েটি হয়তো ভেবেচে রাংচিই এই শিশুটির মা।...

লজ্জার বয়সটা আর রাংচির নেই...এখন ওর কেবল হাসি আর জানন্দ। **তৃঃখেও যেন** হাসিই পায়। ব্যাথা কাকে ব'লে আর জানতে পারেনা যেন।

209

রাংতা ফিরে এলে ও বলে, 'দেখ রাংতা তুই এখানেই থাক, কয়েকটা দিন। জায়গাট ভালোই। বেশ আরামের। তুই বরং ঐ বড়ো বাড়ীটার নীচে রাত্তিরে থাকবি।

এই ব'লে সে বিপরীত দিকের বড়ো কবিরাদ্ধী ঔষধালয়ের দিকে হাত বাড়িয়ে দেখিয়ে দেয়।

রাংতা ঘাড় নেড়ে বলে, আচ্ছা।

রাংতার মুখের কথা যেন ফুরিয়ে গেছে। আজই সকালে বড়ো রাস্তার সিনেমা ঘরের কাছে ওর দেখা হয়েছিল তার সঙ্গে। সে, কে, সে যে তার কি হয়, রাংতা জানে না। এককালে সেলোকটার কুত্রিম ব্যবহারে রাংতা ভুলেছিল। সে শুধু জানে, সে লোকটা ছট্টার বাবা।

• পালাতে পারলেই লোকটার আনন্দ হতো। ধরা প'ড়ে ভ্যাবাচাকা খেয়ে সে দাড়ালো ওর কাছে। ও বললে, 'এই দেখ, ভোমার খোকা হোয়েছে।'

লোকটা এমনি কটমটিয়ে চাইলে ওর দিকে, ভয়ে ওর গলা জড়িয়ে এলো। হটাং ওর কানে এলো—যদি আর আমার কাছে আসবি একোরে খুন ক'রে ফেলনো। খবরদার!

রাংতা ব'সে ব'সে ভাবে। আমার কাছে আসবি...কে এসেছিল কার কাছে গু সেই থৈ শ্রামবাজারের বাবদের বাড়ী ভিক্ষার সময় কে এসে ভাব করেছিল আগে গু...

রাস্তার গায়ে বড়ো গাড়ীর ঘর্ষণ ধ্বনি ... মোটরের গদীতে সুখদৃপ্ত, নরনারীর জ্রুত গতি... রাংতা শুক্ক চোখে অবাক হোয়ে তাকিয়ে থাকে।

পাশ দিয়ে চলে যায় কোনো স্বামী আর তার স্থী। ঝকবকে কাপড় ও গয়নায় মেয়েটির দেহ সজ্জিত। রাংচি বুড়ীর দিকে তাকিয়ে তারা হাসচে। রাংচি তথন কি ভেবে যেন ঐ ছোট খোকাটির দিকে তাকিয়ে থেকে কেবল নিজের মনে হাসছিল।

রাংতা ভাবে ঐ মেয়েটির আর ছেলেটির কথা... ওর কানে বেজে ওঠে...ফের যদি আমার কাচে আসিস, একেবারে খুন ক'রে ফেলবো।

ু একধারে স্কটিশ কলেজের বিপরীত দিকে টুংরী রন্ধন রত। তিনটে ইট সাজিয়ে উন্থন করা হোয়েছে। রাস্তা থেকে একরাশি কাগজ আর খড়কুটো জেন্যাড় করা হোয়েচে। দশ বারো রকমের শাক পাতা ছিঁড়ে ছিঁড়ে রাখা হোয়েচে একখানা কাগজের ওপর। এদের সেদ্ধ হবে। ভাত শেষ হোয়ে গিয়েচে...মাটির একটা হাঁড়ির ভেতরে তাকে স্যত্নে চেকে রাখা হয়েচে। রাংচি চার পয়সার মাংস আনতে দিয়েছিল...টুংরী ফেলে দেওয়া একরাশ পচা মাংস এনে হাজির করেচে— তারই রন্ধনে সে একেবারে বাস্তা।

সালপোষাকের উপর টুংরীর একটা স্বাভাবিক অমুরাগ আছে। ওর গায়ে মাংসের অভাব শিটকে চেহারা...রং মিশ কালো...অভিশয় কুজ কুজ চোধ ছটি মিট মিট করে। গায়ের চাঁমড়া কুঁচকে গেছে। তবু কোধাথেকে টিপ জোগাড় করে আটা দিয়ে কপালে লাগিয়ে রাধবে... টিপ না পেলে গাছের পাতা তুলে নিয়ে ছোটো ক'রে ছিঁড়ে তা দিয়েই টিপের কাজ চালাবে ও। গলায় কোথাথেকে কুড়িয়ে আনা বড়ো বড়ো পুঁতির এবং কাঁচের মালা। হাতে লোহা, রাংতা এবং শাঁথের একরাশ চুড়ি। যে কয়গাছা চুল আছে তাকেই রোজ ও দড়ি দিয়ে স্যত্নে বাঁধে।

হেছয়ার ঘাটে লুকিয়ে লুকিয়ে রোজ ওর স্নান হয়। রাংচি বুড়ীর এক পয়সার সাবানখান। কখনো বা লুকিয়ে, কখনো বা অনেক ব'লে ক'য়ে নিয়ে যায়। অতি সমত্নে গায়ে সাবান মেথে নিজের আরাম নিজেই উপভোগ করে।

রায়া শেষ হ'লে থাবার পালা আসে। ময়দা গুলে রাংচি বুড়ীই ছট্টুকে খাইয়ে দেয়। তিনজনে একসঙ্গে থেতে ব'সে রাংচির গল্প শোনে। রাংচি অনেক আজগুরি গল্প বলতে পারে।

রাংচি বলে অনেকদিন আগে.. অনেক রান্তিরে আমি তখন শ্রামবাজারে একটা জায়গায় থাকি। রান্তিরে ঘুন আসেনি আমার। হঠাং দেখি ছটো লোক দৌডুচ্ছে। একটা লোক আর একটাকে ধ'রেই গলায় এক কোপ্...মাথাটা লুটিয়ে পড়লো রাস্তায়—লোকটা তবু দৌড়োয়। তার পরে খানিক দূর গিয়ে চিপ ...

মাথাহীন লোক কি ক'রে দৌড়োয় রাংতা ভেবেই পায় না...রাংচি বলে... "পরদিন পুলিশে পুলিশে রাস্তা লালে লাল..."

হঠাং তার চোথ পড়ে হেত্যার গেটের কাছে বুড়ো লোকটার দিকে। লে'কটা প্রায় সারাদিনই শুয়ে থাকে। রাংচির কেমন যেন মনটা বাথা করে। চেঁচিয়ে বঙ্গে, ও বুড়ো এদিকে এসো দিকি।

তুপুরের রৌজে রাস্তা আগুনের মতো গরম। গ্রীশ্বের গরমকে রাস্তায় দ্বিগুণ মনে হয় যেন। রাস্তা জনবিরল। তৃএকটা লোক মাঝে মাঝে যাতায়াত করে। বাস ও লরীর ঘর্ষণে দিগন্ত কেঁপে ওঠে।

বুড়োটা ধীরে ধীরে অতি কন্তে উঠে আন্সে...ওর মুধে আভংকের চিহু। রাংচি বুড়িকে যেন সবারই ভয়।

রাংচি মাথা নেড়ে বলে, বলি, ছু' আনা পয়সা যে ধার নেওয়া হোলো...দেওুয়াটির নাম নেই যে...

বুড়ো কাঁদ কাঁদ হয়ে বলে : 'ভিকা পাইনে যে, আজ ছদিন খেতে পাইনে...'

রাংচি হঠাৎ যেন কেমন হ'য়ে যায়। ছদিন বুড়োটা খেতে পায় না...ওর দিকে একবার ভাকিয়ে দেখে। চোখ ছটো বসে গেছে। মুখ ভেঙ্গে হাড় ক'খানা শুধু কোনমতে জায়গা ক'রে আছে। গ্রীমের ছপুরে কুখার্ড কুকুরের মতো ওর চেহারা। রাংচির চোথের কোণটা স্থালা ক'রে ওঠে। বলে, বোসো, এই আমার পাতে...দেতো টুংরী, আমার ওবেলার ভাতটা ওকে।

বুড়োর সংকোচ কাটে না... কুধার তাড়নায় ও ভেতরে দৈতা জেগে ওঠে...তবু বলে, ভূমি খাবে না...

রাংচি মুখ ভেংচিয়ে বলে...'আ মলো, বুড়োর আধান নাই ঠাঠান আছে তো। নিজের কথা ভাব বেটা। আমার তুদিন না খেলে কি হয় ? মরতে তো বদেছিস্।' ব'লে বিখাসের সহিত নিজের মাংসল দেহের প্রতি একবার।

' বুড়ো খেতে ব'সে আনন্দের আতিশয্যে তার হাত পা কাঁপতে থাকে ... ছুগ্রাস ভাত মুখে দিয়ে বলে ... আ, খাসা রায়া। আর অনেককণ কোনো কথা নেই; পেটে খানিকটা ভাত গেলে বুড়ো রাংচি বুড়ীর দিকে তাকিয়ে বলে, প্রসা তোমার আমি রাখবো না। ছদিন সব্র করো, দিয়ে দেবই। হঠাৎ মুখ খিঁচে বুড়ো উঃ করে ওটে। রাংচি বলে, কি হোলো। বুড়ো, 'বড় বাথা পেটে ও বুকে আজ ছদিন' বলেই আবার খেতে সুক করে।

রাংতার মূথে ভাত রোচে না। কি বিশ্রী মাংস ... তুর্গন্ধে চারদিক ভ'রে গেছে...টুংরী কুকুরীর মতো তাই দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে খাচেচ। শুধু ভাত খানিকটা থেয়ে রাংতা উঠে প'ছে। ওর মনে হয় বুড়োর কথা।

রাংতার ভেতরে এখনো মান্তুষের কোমলতা আছে অবশিষ্ট তার যৌবন এখনো যায়নি পেরিয়ে, সবে হয়েচে সুরু। বুড়োর মতোও ওকে হ'তে হ'বে নাকি ?...

ছেলেটা ক্রমাগত শুকিয়ে যাছে। খাওয়া নেই একটু ছধ নেই ওর বুকে ... ছেলেটা যেন নিস্তেজ হয়ে পড়চে দিন দিন। আট মাসের ছেলে দেখলেই মনে হয় যেন ছ'মাসের।

....উদাস নিম্পূহ ভাবে রাংতা ভাবে।

ভার প্রদিন স্কালে দেখা যায় বুড়োটা মুখ থুবরে পড়ে আছে পথের এক ধারে। রাংচি ওর কাছে চুপ করে বসে আছে।

রাংতা বলে, কি হোলো গো, রাংচি-মাদী ? উদানভাবে রাংচি বলে, 'কি আবার হবে…ম'রে গ্যাছে।'

রাংতা ভাবে ম'রে গ্যাছে ? কাল ছপুরে মারুষ্টা ভাত খেলো...তাজা শক্ত জ্ঞান্ত মারুষ— আজই সে ম'রে গেল ?

রাংচি হামাগুড়ি দিয়ে এক পাশে স'রে আসে। কোনো ছংখই যেন ওর গায়ের পুরু কালো

চামরা ভেদ ক'রে আর ভেতরে প্রবেশ করতে পারে না। বলে, কাল রান্তির প্রায় ছটো হবে... বুড়োর গোঙানি শুনে আমি তো জাগলুম...দেখি কেমন ছটফট কচেচ।

বললুম .... কি গো, এমন কচ্চ কেন ?

বুড়ে যেন একবার আমার দিকে চাইলেঃ চি চি ক'রে বললে, 'বড়ো ব্যাথা বড়ো খালা... রাত চারটা হবে, ম'বে গেল।

রাংতা ভাবে, বুড়ীর ভেতরে মানুষের হৃদয় নেই...একেবারে পাষান।

কতে। লোক যায়, মরা দেহট্টার কাছে একট্ দাঁড়ায়ঃ—কেউ হয়তো, আহা, ব'লে সহায়ত্ত্তি জানায়। আবার নিজের পথে চলতে স্কুক করে। রাংচির ভীষণ একটা হিংস্স হাসি বুকের ভেতর তোল্পণাড় ক'রে। যারা বেঁচে থাকতে বুড়োর পানে তাকিয়েই দেখেনি কোনো দিন, আজ মরার পরে বলচে, আহা। লোকটা মরে গিয়ে লোকের দয়া দিয়ে কি করবে।

হো হো হ'লে রাংচি হেসে ওঠে হটাৎ ওর চোথ বেয়ে জল পড়তে থাকে। রাংতা ভাবে, এতে। হাসচে বুড়ী, হাসতে হাসতে কেঁদেই ফেল্লে ... পাগল ...।





বিনয় ঘোষ

সমরকালীন আন্তর্জাতিক রাজনীতি সমৃদ্ধে লিখতে বলে আজ প্রথমেই বন্থ প্রচারিত একটা কথা মনে হয় যে "When war is declared, truth is the first casualty." ----অর্থাৎ যুদ্ধ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে সভাের মৃত্যু ঘটে। আর্থার পনসনবি বলেছেন: There must have been deliberate lying in the world from 1914 to 1918 than in any other period in the world's history. In war time, failure to lie is negligence, the doubting of a lie is a misdemeanour, the declaration of a truth is a crime." এবারও যুদ্ধ ঘোষিত হবার সঙ্গে সঞ্জে মিথ্যার জরজয়কার হ'চেছ, সাধারণ লোক যাদের বৈজ্ঞানিক স্থচিস্তার কোন বালাই নেই তারা এই সব মিধ্যা বস্তা বস্তা হজম করছে, আর যারা নিজেদের নির্বদ্ধিতা ও হীন স্বার্থসিদ্ধির জন্ম যুদ্ধ ক্লেতে অসংখ্য নরবলি দিচ্ছে তাদেরও কাজ হাসিল হ'চ্ছে। আর যাই হোক্ অস্তুত মিথ্যা প্রচারের কৌশলের জন্ম বাহবা না দিয়ে উপায় নেই, কারণ এই প্রচারের সব যন্ত্রগুলি এমন স্থন্দরভাবে সাক্ষান আছে যে যেথানেই চাবি ঘুরুক না কেন, তৎক্ষণাৎ দেশবিদেশে "রয়টার" ভাকে ঢাক পিটিয়ে দেবে, সহরে সহরে বার্দ্রাঞ্জীবীরা কোন বিচার না করেই ভার ভালে ভালে নর্ত্তনকুর্দ্দন স্থক করবেন, ঘরে ঘরে অফিস ফেরত চাকুরেরা রেডিওর মার্ফত শুনবেন যে জার্মানির মধ্যে হিটলারের সঙ্গে গোয়েরিংএর মনোমালিক্ত হয়েছে. হিটলারের পতন কয়েকদিনের ব্যাপার মাত্র—আর ওদিকে সোভিয়েটের লালফৌজ ফিন্ল্যাণ্ডে কেবল পিছু চটছে, হাজারে

মরছে, ষ্ট্যালিন হতভন্ন হ'য়ে সেনাপতিদের তলপ করেছেন, রীতিমত সাজা দেওয়া হবে, মুরমান্স্ক বা লেনিনগ্রাডের সমর কর্তাদের বৃদ্ধিতে ও শক্তিতে ফিনিশ সমস্তার সমাধান সম্ভব হ'ল না, সেইজন্ম জার্মানিতে সমর বিজ্ঞানের নিমন্ত্রণ করা হ'য়েছে-এইরকম আরও কত কি তার কি অন্ত আছে ? শুধু তাই নয়, আজকাল ব্ৰহ্মাস্ত্ৰ প্ৰয়োগও সুক্ত হয়েছে—এথানেই সিনেমাতে দেখা যাবে সোভিয়েট বালিকা প্যারীতে এসে জীবনের অপূর্বে হাস্তমুখর আলোক দেখে চমংকৃত হ'য়ে গোল, সেখানকার একজনকে বিয়ে করে সে ফ্রান্সেই থাকতে চাইল, সোভিয়েট রাশিয়ার কর্ম ও কর্তব্যের লৌহবাঁধুনির মধ্যে আর ফিরে যেতে চাইল না। কোন দিকে নিস্তার নেই। ভোরে উঠে খবরের কাগজ নিয়ে বসবেন, সেখানে দেখবেন News Editorএর কুতিক, "রয়টাবের" সংবাদটিকে কেমন স্থানর তিনি ছোটমেয়েদের পুতৃল সাজানোর মত করে সাজিয়েছেন "রুষ সৈত্যবাহিনীর চল্লিশ মাইল পশ্চাংগমন"—"দেড় হাজার ক্ষ সৈত্য নিহত"—"অকস্মাৎ ক্ষ সৈত্যের হেলসিম্বির শ্রমিক বস্তির উপর বোমাবর্ষণ"—ইত্যাদি। ঘর ছেডে বাইরে বেরুলেন, পথে লাউডম্পীকারের মুখ দিয়ে ঐ কথারই প্রতিধ্বনি হ'ছে, না দাঁডালেও, চলতে গিয়ে গুনতেই হবে। পার্কে, কাফেতে, সব জায়গায় ঐ সংবাদ নিয়ে মাতামাতি। সিনেমায় ঐ একই দৃষ্ঠা পর্দায় অভিনীত হ'চেছে। স্থুতরাং ঘরে ফিরে এই সংবাদ সতা না ভেবে আর উপায় কি १ চোখদিয়ে, কান দিয়ে, মুখ দিয়ে ঐ সংবাদ মাথায় ঢুকছে, অতএব বারবার শুনে এ সব উক্তি যুধিষ্ঠিরের কথার মত সত্য মনে হয়। তা ছাড়া আমাদের দেশের সাধারণ লোকের খবরের কাগজ পড়া এমনিই অনভাাস, তার উপর দৈনিক কাগজের ছাপা সংবাদের সঙ্গে মন্তুসংহিতার উক্তির মধ্যে তাদের কাছে কোন প্রভেদ নেই। খবরের কাগজে লিখেছে অতএব তাকে অবিশ্বাস করা তাদের স্বভাবের বাইরে। এই অবস্থার মধ্যে আন্তর্জ্জাতিক রাজনীতির সাময়িক গতি বিশ্লেষণের যে কন্ত অস্কুবিধা তা সহজেই বোঝা যায়। তবু লিখতেই হয়, বিশেষ করে' মিণাকে বোঝবার শক্তি যতদিন থাকে এবং সতোর জ্বায়ে বিশ্বাস যতদিন না হাবানো যায়।

#### রাশিয়া ও ফিনল্যাণ্ড

একজন বললেন "রাশিয়া সম্বন্ধে সব তো প্রশেক্তি গান, দিলে তো এইবার ফিন্ল্যাণ্ড ঘায়েল করে'? অতবড় একটা বিরাট দেশ এতদিনে কিন্ল্যাণ্ডের এক ইঞ্চি জায়গাও তো নিতে পারলে নাং" বুঝলাম "রয়টারের" manufactured product, শাস্তভাবে কথা বলাই উচিত। বললাম: হেল্সিঙ্কির ইস্তাহার পড়ে' বল্ছেন বুঝি? আচ্ছা, বলতে পারেন যুদ্ধ যখন রাশিয়াও ফিন্ল্যাণ্ড তুই দলের মধ্যে হ'চ্ছে, তখন শুধু ফিন্ল্যাণ্ডের ইস্তাহার জারী করা হ'চ্ছে কেন? রাশিয়ায় কি সংবাদ দেবার মত কিছু নেই? গোপনের কি হেতু থাকতে পারে? নিশ্চয়ই অশ্রীতিকর কিছু আছে, না হ'লে লেনিনগ্রড্ বা মুরমান্স্ক্ মক্ষো থেকে ইস্ঠাহারগুলো আমাদের

জানান হয় না কেন ?" আবার ঘুরিয়ে প্রশ্ন হ'ল অলু রাইট ৷ এতদিন সময় লাগবার কি কারণ আছে রাশিয়ার ? আমিক কৃষক দিয়ে সৈতা গড়লে এই হয়, বুঝলেন ?" বুঝলাম জবরদস্ত বৃদ্ধিজীবী। বললাম: "রাশিয়া তো জার্মানি নয়, যুদ্ধের উদ্দেশ্যও তু'জনের এক নয়! প্রথমতঃ শীতকাল, মেরু অঞ্লের শীত সম্বন্ধে ধারণা ধাকলেই বুঝবেন সেথানে এই সময় রীতিমত যুদ্ধ করা কত কঠিন। তা ছাড়া প্রচণ্ড বেগে যুদ্ধ করা লাল ফৌজের কৌশল নয়। রাশিয়া সামাজ্যবাদী রাষ্ট্র নয়, দে সামাজ্য লুঠ করতে আসে নি। ফিনিশ জনসাধারণকে সে যতদূর সম্ভব নিরাপদ রাখতে চায়, শুধু ম্যানারহাইম—কালিও-ট্যানার প্রমুখ বর্তমানের যে শাসকগোষ্ঠী তাদের বিতাড়িত বা ধ্বংস করতে চায়। এ-কথা জানেন 'যে ফিন্ল্যাণ্ডে আর একটি গবর্ণমেন্ট নৃতন গঠিত হ'রেছে, সাধারণের গবর্ণমেন্ট, কুইসিনেন্ তার মন্ত্রী। ফিনিশ জনগণের এই গবর্ণমেন্টের সঙ্গে রাশিয়া পারস্পরিক সাহায্যের চুক্তি •ক্রেছে। স্মৃতরাং তাকে সাহার্যা করবার রাশিয়ার নৈতিক কৰ্ত্তব্যও আছে। যুদ্ধ যে গৃহযুদ্ধ নয় তাই বা কে জানে ? যুক্তিমত তাই হওয়া উচিত। রাশিয়া ফিনিশ জনগণকে সাহায্য করেছে, সেখানে সাধারণের মধ্যে People's Army গঠন করেছে, এবং পাশাপাশি লাল ফৌজ যুদ্ধও করেছে। ফিনল্যাওকে ধ্বংস করা রাশিয়ার উদ্দেশ্য নয় তাকে রক্ষা করাই তার উদ্দেশ্য। ফিনল্যাণ্ডের বর্তমান শাসকগোষ্ঠী রাশিয়ার শত্রু এবং ফিনিশ জনগণের শক্র। এই শাসকগোষ্ঠী অস্তান্ত রাষ্ট্রে হাতের পুতুল। মানে আছে নিশ্চয়ই, গত মহাযুদ্ধের সময় এই শাসকণোষ্ঠিই অক্সাক্ত চোদ্দটি রাষ্ট্রের সৈক্তকে অনুমতি দিয়াছিল ফিনল্যাণ্ডের বুকের উপর দাঁড়িয়ে নুতন সোভিয়েট রাশিয়ার বিকদ্ধে যুদ্ধ করবার জন্ম। এই ম্যানারহাইম্ ১৯১৭ সালে তাঁর 'হোয়াইট্ গার্ড' সেনাবাহিনী দিয়ে ফিনলাণ্ডের ১৫,০০০ নরনারী শিশুকে হত্যা করেছিলেন, প্রায় ৫০,০০০ সোস্থালিষ্ঠ ও ক্যানিষ্ট-দের উপর অমান্ত্রধিক অত্যাচার করেছিলেন, বন্দী করেছিলেন। এই যে ৭০া৭৫ হাজার লোক ওরাই তো ফিন্ল্যাণ্ডের জনগণ, এদেরই দেশ। অথচ এই শাসক গোষ্ঠা যতদিন থাকবেন তত্তিন এদের মুক্তি নেই, রাশিয়ারও বিপদের সম্ভাবনা থাকবে। সেইজন্মই ফিনিশ জনগণের মুঁক্তির জন্ম রাশিয়া ফিন্ল্যাণ্ডের বর্ত্তমান শাসক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে এবং সেইজন্মই এই যুদ্ধ প্রচণ্ডভাবে করতে পারছে না। কৌশলে প্রধান স্থান ও ঘাঁটিগুলো আয়তে আনবার চেষ্টা্ করছে। এর মধ্যে বুটেনের মূলধন নিয়ন্ত্রিত পেট্ সামোর নিকেল খনিগুলো রাশিয়া দখল করে' নিয়েছে এবং উত্তর দিকে অনেকখানি এগিয়েছে। তারপর রাশিয়ার সামরিক গুরুত্বের দিক থেকে নরওয়ের নার্ভিক বন্দর পর্য্যন্ত আয়তে আনবার উদ্দেশ্যও থাকতে পারে, কারণ এই বন্দর নিলে আত লান্তিক মহাসাগর থেকে উত্তর সাগরে আসার পথ রাশিয়া আগ্লে থাকবে। এই সব কারণেই প্রচণ্ডভাবে যুদ্ধ করা রাশিয়া প্রয়োজন মনে করে না, কারণ ফিনিশ জনগণকে যদি সে বিপ্লবের জন্য তৈরী করে' দিতে পারে এবং ফিনিশ প্রতিক্রিয়াশীল বণিক গোষ্ঠীর কাছ থেকে শাসন ক্ষমতা ছিনিয়ে নেবার মত তাদের ইতিমধ্যে শক্তিমান করে' দিতে পারে তা হ'লেই রাশিয়ার উদ্দেশ্য

সিদ্ধি হয়। অবশ্য উত্তর দিক থেকে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধের পথ বন্ধ করবার জন্য কতকগুলি সামরিক গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি ও স্থান রাশিয়ার আরত্তে থাকা আবশ্যক। এ-ছাড়া রাশিয়ার আর কোন উদ্দেশ্য নাই, স্বতরাং যুদ্ধ হুরস্তবেগে করবার তার দিক থেকে কোন তাগিদ নেই।" আর একদিন আর একজন প্রশ্ন করলেন: "শীতকালে রাশিয়ার যুদ্ধ করবার কি দরকার ছিল গ পরে করলেই তো হ'ত।" খুব স্বাভাবিক প্রশ্ন। উত্তর দিলাম: "তা ছাড়া রাশিয়ার কোন গভ্যন্তর ছিল না। কারণ দক্ষিণ দিকে কুফ্রসাগর দিয়ে রাশিয়াকে আক্রমণ করার পথ খোলা রইল। তুরস্কের শাসক গোষ্ঠীর একটি বিশিষ্ট স্ম্প্রদায় রাশিয়ার সঙ্গে পরস্পরিক সাহায্যের চুক্তি করতে রাজী হ'ল না। রাশিয়া চেয়েছিল যে একমাত্র কুফ্র সাগরের রাষ্ট্রগুলি ভিন্ন অন্যস্ব রাষ্ট্রের যুদ্ধ জাহাজের বস্ফোরাস্ থেকে কুফ্রসাগরে আসার পথ বন্ধ করে দিতে হবে। তুরস্ক রাজী হল না এবং মলোটভের ভাষায় "Turkey....thereby definitely discarded the policy of strict neutrality and entered into the orbit of the developing European war."—অর্থাৎ তুরস্ক নিরপেক্ষতা বর্জন করে বর্ত্তমান যুদ্ধে জড়িত হবার পথ উন্মুক্ত রাখল। রাশিয়ার বিপদ দূর হল না, দক্ষিণদিকে ব্রাক সি দিয়ে আক্রমণের তার যথেষ্ট আশঙ্কা রইল এবং সেইজন্য উত্তরে ফিন্ল্যাণ্ড দিয়ে আক্রমণের পথ বন্ধ করা এত বেশী জক্ষরী। সুতরাং রাশিয়াকে সন্থরই সীমাংসা করতে হল, কোন উপায় নেই।"

#### ইতালী ও বল্কান্ এলাকা

প্রশা। যুদ্ধ ভবিষ্যতে কি ভাবে গুড়াতে পারে ? ইতালীর ভূমিকা কি ?

উত্তর। বেলজিয়ামের ভিতর দিয়ে পাারী পৌছানর আর না হয় সুইজারলাাত্তের ভিতর দিয়ে ফালের পূর্বন দিকে প্রবেশ করা জার্মানীর উদ্দেশ্য হতে পারে। সম্প্রতি বেল্জিয়্ম্ ও হল্যাওে সমর সজ্জা সুরু হয়েছে, সমস্ত সৈক্যদলের ছুটি বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। চারিদিকে এক চাঞ্চলা পড়ে 'গেছে যে জার্মানি বেল্জিয়াম্ বা হল্যাও আক্রমণ করতে পারে। বেল্জিয়াম্ ও হল্যাও দখল করতে পারলে জার্মানি এমন কতগুলো ঘাঁটি আয়তে আনবে সেখান থেকে ইংল্যাওে বোমা বর্ষণ করা সুবিধা হবে। কিন্তু বেল্জিয়াম্ বা হল্যাও যে কোন দেশ আক্রান্ত হ'লেই ছ'টি নিরপেক দেশকেই যুদ্ধে অবতীর্ণ হ'তে হবে। কিছুদিন আগে সেইজক্য বেল্জিয়ামের প্রধান মন্ত্রী বলেছিলেন যে ডাচ্ সীমান্ত লক্ত্যন করবার অর্থ হ'চ্ছে বেল্জিয়াম্ নিরপেকতাও ভঙ্গ করা।

সুইজারল্যাণ্ড ফ্র্যাঙ্কে আক্রমণ জার্মানি নয়ত এখন না ও করতে পারে। কারণ সেধানে ইতালীয় সীমান্ত লজ্জনের আশঙ্কা আছে এবং সুইজারল্যাণ্ডের প্রাকৃতিক বাধা বিপাত্তিও আছে।

জার্মানি হাঙ্গেরীর সীমান্ত লজ্মন করে' দক্ষিণ-পূর্ব্ব য়ুরোপে প্রবেশ করতে পারে। বর্জমানে

এই বিষয় ইতালীর ভবিবাং নিয়ে অনেক জল্পনা কল্পনা চলছে। কেউ কেউ বল্ছেন যে ইতালী রটেন ও ফ্রান্সের পক্ষে জার্মানি ও রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগদান করবে। এ ধারণার পিছনে কোন যুক্তি আছে বলে মনে হয় না। এক সময় জার্মানির বোলশেভিক-বিরোধী বুলিতে বুটেন ও ফ্রান্স আত্মহারা হয়ে যেমন পৃথিবী বাাপী ঢাক পিটিয়েছিল এবং হিট্লারের কাছে পদে পদে মাথা হেঁট্ করেছিল, আজ ইতালীকে নিয়ে সেই অভিনয়ই হ'চেছ, ' সেই একই বোল্শেভিক্ বিরোধী যজের অনুষ্ঠান। কিন্তু এই বল্কানও বৃটিশ কৃট নীতির ডিগ্বালী থাবার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। তার কারণ গত মহাযুদ্ধে ইতালীর নামমাত্র মিত্র অস্ত্রো-হাঙ্গেরীর বিরুদ্ধে ইতালীর কিছু দাবী ছিল, কিন্তু বর্তমানে জার্মানির বিরুদ্ধে ইতালীর কোন দাবী নেই। ইতালীর সমস্ত দাবী এখন বটেন ও ফ্রান্সের বিরুদ্ধে রয়েছে এবং সে সব দাবী এখনও ভার মেটে নি। সেই জ্বন্সই আবিসিনিয়া, আলবেনিয়া ও স্পেনে ইতালী, যে নীতি অনুসরণ করেছে, সৈ-নীতি আজ তার পরিবর্ত্তন করবার কোন হেতু নেই। জাশ্মানির সঙ্গে একত্রে লুপ্ঠনে যোগদান করলে এখন তার যথেষ্ট লাভের সম্ভাবনা আছে এবং বলকানে সে-ইচ্ছা তার রীতিমত ভাবে পূরণ হ'তে পারে। এর আভাষ সেনর গেয়ড়। ও কাউণ্ট সিয়ানো সম্প্রতি দিয়েছেন। ফ্যাসিই গ্র্যাণ্ড কাউন্সিলের সাম্প্রতিক অধিবেশনে গেয়ডা বলেছেন বল্কানের নিরাপতা ইতালীর কাম্য হ'লেও, কোন রক্ম ব্লক গঠন ইতালী পছন্দ করে না। কথাটা বল কানের যে সব রাজনীতিকরা একটি বৃটিশ ও ফরাসী পদ্মী বল্কান্ ব্রক্ গঠনের চেষ্টা করেছিলেন তাঁদের লক্ষ্য করেই বলা হ'য়েছিল। ইতালীর এই মনোভাব যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। এই অবস্থায় যুগোল্লোভিয়ার পক্ষে এই ব্লকে যোগদান করা সম্ভব হবে না এবং বুলগেরিয়ার প্রধান মন্ত্রী সম্প্রতি ঘোষণা করেছেন যে তার নিরপেকতাকে নষ্ট করবার জন্ম কোন প্রতিবেশী রাষ্ট্র চেষ্টা করলে সে তাতে বাধা দেবে। জার্মানি দক্ষিণ পূর্বব য়ুরোপে প্রবেশ করলে, রাশিয়ার পক্ষে রুমানিয়ায় প্রবেশ করাও আশ্চর্যা নয় এবং ইতালী যতদূর সম্ভব এই সময় একত্তে তার ঐতিহাসিক দাবী পুরণের চেষ্টা করবে।

#### চীন ও জাপান

প্রশ্ন। চীন ও জাপানের ভবিষ্যুৎ কি ?

উত্তর । য়ুরোণে যুদ্ধ বাধবার পরে চীনের যথেষ্ট স্থবিধা হ'য়েছে এবং তার জ্ঞারের পথ ক্রমেই স্থাম হ'য়েছে। জাপানের অর্থনৈতিক অবস্থা এমনই খারাপ এবং য়ুরোপের যে সব রাষ্ট্র তাকে নিকেল, টিন্ প্রভৃতি সরবরাহ করত তারা এখন সে সব কিছু রপ্তানি করতে পারবে না। জ্ঞাপানের চারিদিক দিয়ে বিপদ। ইতিমধ্যে আর একবার মন্ত্রীসভার পত্তন ঘটেছে এবং মিতুমাসা ইয়োনাই নৃতন মন্ত্রিসভা গঠন করেছেন। আরিতা হ'য়েছেন বৈদেশিক মন্ত্রী। ইয়োনাই যখন হিরাকুমা মন্ত্রিসভার নৌ-সচিব ছিলেন তখন তিনি কোমিন্টার্ণ বিরোধী চুক্তিকে

সামরিক চুক্তিতে শক্তিশালী করে পরিণত করবার প্রস্তাবের ভীষণ বিরোধিতা করেছিলেন। বর্তমান মন্ত্রিসভার নীতি moderate হওয়াই সম্ভব। চীনের ব্যাপার গুছিয়ে নেওয়া কঠিন হ'য়ে উঠেছে। বিশ্বাসঘাতক ওয়াং চীং ওয়াই এর যে দলের উপর জ্বাপানের আশা ভরসা ছিল সেই ওয়াং এর দলে ভাঙ্গন ধরেছে। তাঁর তিনজন সমর্থক পলায়ন করেছেন। ইতিমধ্যে চীনের নৃতন অস্ত্রশস্ত্র তৈরী পূর্ণোগ্রমে চলেছে, নৃতন সৈত্য গঠন চলেছে। কোয়ান্ট্ং-এ নৃতন ক্য়োমিনটাং-এর যে সভা হ'য়ে গেল তাতে 'Resistance' ও 'Reconstruction' এর যে নীতি গ্রহণ করা হয়েছে সেই অয়য়ায়ী কাদ্ধ করলে চীনের ক্রুতে জয় অবশাস্তাবী। সোভিয়েট্ রাশিয়ার সাহায়াও এই সময়ে চীনের অনেক উপকারে আসবে।



# সম্পাদকায়

#### বড়লাটের বক্তৃতা–

বড়লাটের বিভিন্ন বক্তৃতাগুলির পরস্থারের মধ্যে এতই সাদৃশ্য যে—বড়লাট না হোয়ে বক্তা অক্তা কেউ হোলে সর্বসাধারণ তুই একটি বক্তৃতা পড়বার পর আগ্রহ হারিয়ে ফেলতো। কিন্তু যেহেতু বক্তা স্বয়ং বড়লাট—পুনরুক্তির সন্তাবনা সত্তেও-লোকে আগ্রহ কোরে তা পড়ে—আমরাও পড়েছি ও অক্তার মত আমরাও হতাশ হোয়েছি।

তিনি পুনরায় বলেছেন যে ভারতকে ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস্ দানই লক্ষ্য এবং মহাত্মাজীর প্রশ্নের উত্তরে তিনি আশ্বাস দিয়েছেন যে—এ ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস্ বাজে মার্কার নয়—একেবারে বিশুদ্ধ ওয়েষ্টমিনিষ্টার মার্কার মার্লা। তবে যুদ্ধ শেষ হবার আগে এর আমদানির কোন সম্ভাবনা নেই, যুদ্ধের পর "যথা সম্ভব সন্ধর" ১৯৩৫ এর ভারত শাসন আইন সম্পর্কে পুনরালোচনা হবে এবং সে আলোচনার সময় "ভারতীয় জনমতের" সহায়তা নেওয়া হবে।

ইতিমধ্যে অর্থাৎ যুদ্ধ শেষ হবার আগে বড়লাটের শাসন-পরিষদের সদস্যসংখ্যা বাড়িয়ে তাতে ভারতীয় নেড়বুন্দকে যোগ দেবার স্থযোগ দেওয়া হবে।

কংগ্রেসের তুইটা দাবীর একটাও এতে স্বীকৃত হয়নি। প্রথমতঃ কংগ্রেস দাবী কোরেছিলেন শাসন-পরিষদের সদস্ত-সংখ্যা বৃদ্ধি নয়, অবিলম্বে ভারতের স্বাধীন রাষ্ট্রীয় সন্তার স্বীকার,
২য়তঃ কংগ্রেসকে ভারতবর্ষের মুখপাত্র স্বরূপ স্বীকার কোরে তার সঙ্গেই মীমাংসার
আলোচনা। দ্বিতীয় দাবীর উত্তরে সেই মামূলি জবাব পাওয়া গেছে যে যতদিন না মুসলমান ও
তপশীল মাইনরিটা প্রশ্নের মীমাংসা হোয়ে ঐক্যবদ্ধ দাবী উত্থাপন করা হোচ্ছে ততদিন কংগ্রেসকে
মুখপাত্ররূপে স্বীকার করা চলবে না।

কাছেই বর্ত মান অচল অবস্থার কোন পরিবর্ত্তনের সম্ভাবনা দেখছিনা—বড়লাট কংগ্রেসী মন্ত্রী-মগুলের পুনঃপ্রতিষ্ঠার যে আশা করছেন তার কোন হেতু নেই, কারণ কংগ্রেসী মন্ত্রীমপুল বর্ত্তমানের চাইতে বেশী ক্ষমতা না পেলে পুনরায় মন্ত্রীষ্ক গ্রহণ করিবেন না এ স্পষ্ট কোরে জানিয়েছেন। ২য়তঃ আমর। বছবার বলেছি—আবারও পুনরুক্তি করছি—তৃতীয় পক্ষের মধ্যস্থভায় মাইনরিটি প্রাশের মীমাংস। হবে না কোনকালে—বর্ত্তমান মাইনরিটি প্রশ্নের মীমাংসা যদি বা কোন ভাবে হয়—অক্স কোন মিঃ জিল্লা নৃত্তন এক মাইনরিটি প্রশ্ন নিয়ে ভারতের স্বাধীনতার পথরোধ কোরে দাড়াবেন।

এ ছাড়া সমস্ত বক্তৃতার মধ্যেই রয়েছে চমংকার অস্পষ্টতা। যুদ্ধের পর ১৯০৫ এর ভারত শাসন সাইন সম্পর্কে পূনরালোচনার সময়—"ভারতীয় জনমত গ্রহণের যে প্রচুর আখাস দেওয়া হোয়েছে তাতে আশক্ষান্বিত হবারই কারণ ঘটেছে। "জনমন্তের সহায়তা" যে কী ভাবে নেওয়া হবে সে সম্বন্ধে কোন পরিকার নির্দ্দেশ নেই। অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে মনে করবার প্রচুর হেছু রয়েছে যে আবার এক গোলটেবিল বৈঠকের মারফতে জনমত গ্রহণের আর এক দফা অভিনয় হওয়া অসম্ভব নয়। History repeats itself. কিন্তু এ প্রাণাস্থকর repitition—
অতিধৈহ্যাশীল ভারতীয়ের পক্ষেও বড় বেশী হোয়ে পড়ছে। এই প্রহসনের অবদান ঘটাতে পারে জাগ্রত জনসংঘ তার দাবীকে অপ্রতিহত করে। ১৯৫০ এর ভারত কি তার জন্ম প্রস্তুত নয় গ

#### নূতন স্বাধীনতা-সঞ্জল

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি গত ওয়ার্ক্ধ। অধিবেশনে—আগামী ২৬শে জানুয়ারী স্বাধীনতা দিবসেব জন্ম যে নৃতন সঙ্কল্প বাকোর ব্যবস্থা কোরেছেন সে সম্পর্কে দেশব্যাপী সমালোচনা হোয়েছে। এই সঙ্কটপূর্ণ সময়ে চরকা ও সূতাকাটা সম্পর্কে এতটা অহেতুকী আগ্রহ দেখিয়ে নৃতন সমস্তা সৃষ্টি করা কেন যে মহাত্মা গান্ধী প্রয়োজন মনে করলেন বেশীর ভাগ লোকের কাছেই তা ত্র্বেগাধা ঠেকেছে। কিন্তু আমাদের মনে হয় এর পেছনে স্থুচিস্থিত সুস্পষ্ট কারণ রয়েছে।

ষাধীনতা দিবদের সংকল্পে, অক্সান্থ জাতির মত ভারতের স্বাধীনতা লাভের অধিকার—এবং তা লাভ করবার জন্ম অহিংস উপায়ে স্বাধীনতা সংগ্রাম চালাবার উদ্দেশ্যে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়ার অংশ সম্পর্কে কারো অভিযোগনেই। কিন্তু তারপরেই রয়েছে "আমরা বিশ্বাস করি যে, সাধারণভাবে অহিংস হইতে হইলে থাদি, সাম্প্রদায়িক এক্য এবং অম্পৃষ্ঠতা বর্জন এই তিনটী গঠনমূলক কার্য্য অবলম্বন করা আবশ্রুক।" উপরোক্ত কাজগুলি সম্পর্কে আমাদের বিক্রন্ধতা নেই—অন্থায় অনেক প্রকার ভাল গঠনমূলক কান্ধের মধ্যে এই তিনটীও অন্থতম—কিন্তু স্বাধীনতা লাভের জন্ম প্রতিজ্ঞাবদ্ধ সৈম্প্রদলকে প্রস্তুত হবার জন্ম এ তিনটী কাজ অত্যাবশ্রুক তা আমরা বিশ্বাস করিনা। গত ২০ বংসর যাবং চরকা আমাদের জাতীয় সংগ্রামে বিশিষ্ট স্থান অধিকার কোরেছে কিন্তু তা সত্ত্বেও স্বরাজ আজ্ব পর্যান্ত করতলগত হয়ন। রিটিশ অধিকারের পূর্বেও ভারতবাসী চরকা কাটজা, ক্রকা অধীনতা থেকে ভারতকে রক্ষা করতে পারেনি। তারপর খাদি পরিধানই অহিংস মনোভাবকে জন্ম দেয় না—খাদি পরে না এমন অহিংস ও বিশ্বন্ধ খাদি-পরিহিত অনেক ইর্যাকলহপ্রায়ণ লোকের খব্র আমরা সকলেই দিত্তে পান্ধি। সাম্প্রদায়িক এক্য স্থাপন ও অস্পৃশ্র্যুক্তা দ্বীক্রণ প্রশাস্যায়ো কাজ সন্দেহ নেই—

কিন্তু তৃতীয় পক্ষের মধাস্থতা বর্তমান থাকা অবস্থায় প্রথমটা অসম্ভব বলে মনে করি আব অস্পুক্তাতা দূরীকরণ না হোলে বৃটিশ সাম্রাজাবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা চল্বে না এ যুক্তি মানা কঠিন। কাজেই বৃটিশ সাম্রাজাবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্ম প্রস্তুতি হিসাবে উপরোক্ত কাজগুলির উপযোগিতা দেখছি না।

ভারপর মহাআজীর শিষ্মদৈর মধ্যেও এ সম্পর্কে ভাষ্মের পার্থক্য রয়েছে, পণ্ডিত জওহরলাল বলছেন সংকল্পের ভেত্তরৈ চরকার বিষয় চোকানো হোয়েছে এমন একটা "মানসিক ও আত্মিক পারিপার্শ্বিক সৃষ্টির জন্ম যাতে যথার্থ সত্যাগ্রহ সম্ভব" এবং তিনি এই পারিপাশ্বিক সৃষ্টির দায়িছের অংশ গ্রহণ করেছেন সূতা কাটা স্থক কোরে। সন্ধারজী বলছেন "চরকা বাতীত আর কোন উপায়ে দেশকৈ সংহত ও শক্তিশালী করা যাবে না এবং যাদের এতে বিশ্বাস নেই তাদের উচিত সরে যাওয়া এবং অন্তকে কাজ করতে দেওয়ী।" একেত্রে স্ক্রিক্সীর অবস্থা "রাজা যত বলে, পারিষদ বলে শতগুণ।" চরকা সম্পর্কে যাদের সাপত্তি রয়েছে স্বয়ং মহাত্মা গান্ধী পর্যান্ত তাদের জক্ম পুরোণো সংকল্প এহণের ব্যবস্থা দিয়েছেন—কিন্তু কংগ্রেসের বিশুদ্ধতা রক্ষা করতে দৃচপ্রতিজ্ঞ সন্দারজী "নিকাল যাও" সুরে তাদের জন্ম করেছেন অদ্ধানন্দের ব্যবস্থা। ডাঃ পট্টভি বলছেন "যন্ত্র ও খদ্দর পরস্পর বিরোধী চুই বস্তু। ভারতবর্ষকে যন্ত্রের বিরুদ্ধে সমস্ত শক্তি নিয়ে দাঁডাতে হবে কারণ যন্ত্র হিংসার প্রতীক।" জাতীয় পরিকল্পনা সমিতির সভাপতি একদা সমাজতান্ত্রিক পণ্ডিতজী কিন্তু বলছেন "চরকা ও যন্ত্রের মধ্যে কোন বিরুদ্ধতা নেই, ভারতের অর্থনীতিতে কুটীর শিল্পও বৃহৎ যন্ত্রোৎ-পাদিত শিল্প উভয়েরই পাশাপাশি স্থান হবে।" এখন সর্ববসাধারণ এই বিভিন্ন ও কোন কোন স্থানে পরম্পরবিরোধী ভায়ের মধ্যে কোনটা বিশুদ্ধ গান্ধীমার্কা ভায় আ বুঝবে কিভাবে ? আমাদের অবশ্য বিশ্বাস যে ডাঃ পট্টভির ভাষ্যেই মহাত্মাজীর কথা পাওয়া গেছে। এবং এইজন্মই এই চরকার বিষয়টীতে বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। গান্ধীবাদের যে দার্শনিক ভিত্তি ও সমাজগঠনের পরিকল্পনা তাতে শ্রেণীসংগ্রামকে স্বীকার করা হয়নি—শ্রেণীসহযোগের ভিত্তি তার আশ্রয়। কাজেই বর্তমান যন্ত্র-সভাতা ও তার আমুষঙ্গিক শ্রেণী সংঘাতকে তিনি আশঙ্কার চকে দেখেন, এই শ্রেণী সংঘাতকে তিনি জন্ম দিতে চান না-কিন্ত বর্তমান সমাজ-বাবস্থায় যে শ্রেণী সংঘর্ষ রয়েছে-প্রজা ও জমিদার, মালিক ও শ্রমিকে যে স্বার্থের বিভেদ রয়েছে তাকে তিনি কিভাবে চরকায় স্থাতো কেটে দুর করবেন আমাদের বোধগমা হয়নি। আমরা যন্ত্রের প্রয়োজনীয়তায় বিশ্বাস করি যদিও তার সঙ্গে কুটারশিল্প চলতে পারে: যন্ত্র যদি ব্যক্তিবিশেষের শোষণের উপায় না হয়ে সমগ্র সমাজের ধনোংপাদনে নিযুক্ত থাকে তবে শোষক ও শোষিত এই ছুই শ্রেণীর উদ্ভবের কারণ নেই। সে কেত্রে যন্ত্র হিংসার প্রতীক না হোয়ে কল্যাণ ও প্রাচুর্যোরই বাহক হবে। দোষ যন্ত্রেব নয়---যন্ত্র ব্যবহারকারী মান্তুষের।

স্বাধীনতা সংশ্বলে চরকার একটা বিশিষ্ট স্থান থাকবার আমরা হেতু দেখিনা—যারা চরকায় ১০ বিশ্বাস করে না তারা সন্দারজীর জ্মকিতে স্বাধীনতা সংগ্রাম থেকে দূরে থাকবে তাও সম্ভব নয়—
এই সঙ্কটময় সময়ে এই বিষয়টী উত্থাপন করে নৃতন সংঘর্ষ স্পষ্টি করা হোয়েছে মাত্র! তবে
মহাত্মাজী বলেছেন কংগ্রেসকর্মী সকলে চরকা ও খদ্দরে বিশ্বাসী না হওয়া পর্যাস্ক তিনি সংগ্রামেব
দায়িত্ব নেবেন না। তিনি যদি আমাদের মত অবিশ্বাসীদের দায়িত্ব গ্রহণ করতে রাজী না হন
আমাদের ত্রভাগা কিন্তু তারজন্ম আমাদের সংগ্রামের অধিকার কেউ কেড়ে নিতে পারবে না—
কবির ভাষায় বলি

"আগে চল, আগে চল, আগে চল্ ভাই বেঁচে থাকা মিছে পড়ে থাকা পিছে বেঁচে মরে কিবা ফল ভাই"

#### বৰ্তমান যুদ্ধ ও কংগ্ৰেস-

শুধু আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে নয় — ভারতের আভ্যন্তরীণ অবস্থিতি সম্বন্ধেও গুরুতর ছৃশ্চিন্তির কারণ ঘটেছে। সন্মান্ম দেশগুলি যুদ্ধ সম্বন্ধে তাদের ইতিকর্ত্তবা স্থির করে ফেলেছে অনেক আগে কিন্তু যে দেশের ভাগা এই যুদ্ধের সঙ্গে নিবিড় ভাবে জড়িত—সেই দেশই এখনো ভেসে চলেছে অবস্থার সঙ্গে। এর জন্ম দায়ী ভারতের বৃহত্তম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান কংগ্রেস। যুদ্ধ আরম্ভ হবার সঙ্গে সঙ্গে কেন যে মহাত্মা গান্ধী বৃটিশ সরকারের সঙ্গে বে-সর্ত সহ-যোগিতার পরামর্শ দিলেন—তা বোঝা হুক্ষর। কিন্তু হরিপুরার মৃদ্ধপ্রস্তাব ও ত্রিপুরীর জ্বাতীয় দাবীর অস্কবিধাজনক প্রস্তাক স্মরণ করে তাঁর শিশ্বরা জনমতকে অতটা অগ্রাহ্য করতে সাহস পাননি ৷ ফলে বৃটিশ সরকারকে যুদ্ধের উদ্দেশ্য ও ভারত সম্পর্কে তাদের নীতি কি তা প্রশ্ন করবার বাবস্থা হোল। চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী বডলাট বহু বাক্যজাল বিস্তার করে এমন একটী ধোঁয়াটে উত্তর উপস্থিত করলেন যে অনভিজ্ঞের চোখে ধাঁধাঁ লাগবার কারণ হোলেও, হতাশ হতে অভাস্ত আমাদের কাছে তার মর্ম্ম জাজ্জলামান হোয়ে দেখা দিল। আশ্চর্যা, এরপরও কংগ্রেস তার কর্ত্তব্য স্থির করতে পারলো না জাতির মুখপাত্র হিসাবে। জনমতের চাপে কংগ্রেসী মন্ত্রীমগুলী— গদি থেকে নেমে দাঁড়ালেন—কবে স্বাধীনভার সংগ্রাম আরম্ভ হবে অধীর আগ্রহে সমস্ত জাতি প্রতীক্ষা করে করে হতাশ হোল—দিন, সপ্তাহ, মাস যায়—সংগ্রামের আহ্বান এলোনা। তার পরিবর্ত্তে এলো চরকা কাটা,হরিজন উন্নয়ন এবং অনির্দিষ্ট কালের জন্ম অপেক্ষা করবার নির্দেশ। ইতিমধ্যে সরকারের সঙ্গে সংগ্রাম স্থগিত রেখে কংগ্রেসের নেতৃবর্গ আভ্যস্তরীণ সংগ্রাম স্থরু করলেন —এক দিকে জাতীয় ঐক্য স্থাপনের জন্ম সংবাদপত্র মারফং জাতির কাছে আবেদন এবং আর একদিকে ভিন্নমতবাদী কংগ্রেসকর্মী ও প্রতিষ্ঠানের উপর শৃত্যলা ভঙ্গের অপরাধে চরম শাস্তির বাবস্থা চলতে লাগলো। সামাজ্যবাদের সম্পর্কে অভিধৈর্যাশীল কংগ্রেস নেতৃবর্গ কংগ্রেসের মধ্যে

বিশুদ্ধ গান্ধী-পন্থী ব্যতীত অন্য সকলের সম্পর্কে ঘোরতর অসহিষ্ণু হোয়ে উঠলেন—এবং কংগ্রেসের অন্দরে ও বাইরে ঐক্যের অভাব, এই দোহাই দিয়ে সংগ্রাম ঘোষণা করতে বিরত রইলেন। এই অস্বাভাবিক অবস্থার অবসান স্বাধীনতাকামী মাত্রেই চাইবেন। কারণ জাতির স্বাধীনতা—সংগ্রাম এই সঙ্কটপূর্ণ সময়ে অচল অবস্থায় এসে দাঁড়াতে পারে না—হয় তা এগিয়ে চলবে, না হয় তার গতি হবে পশ্চাংমুখী। অন্য দিকে, কিছুদিন যাবং স্বরাজের পরিবর্তে গণ-পরিষদের দাবী সম্পর্কে কংগ্রেস কন্তুপিক বিশেষ সচেতন হয়ে উঠেছেন—অথচ অল্পনি আগেও এ ছিল "half-baked faddists" দের আন্দার মাত্র। এই গণ-পরিষদ আবার হবে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের আওতায় তার স্নেহছায়ায় আহত। কিছুদিন আগে রাজাজী গণ-পরিষদ সম্বন্ধে বলেছেন,

"A regularly elected Constituent Assembly cannot come into being unless there is state-help or a new state created. In a vacuum created by a revolution we can make a new state....."

কিন্তু যে শূন্যে নৃতন রাষ্ট্র জন্মলাভ করবে—বিপ্লব দ্বারা তেমন শূন্য সৃষ্টি করবার তিনি বিরোধী। পুরোণো রাষ্ট্রে মৃত্যু না ঘটলে নৃতন রাষ্ট্রের জন্ম হোতে পারে না এবং যথার্থ গণ-পরিষদ আহ্বান করাও সম্ভব হবে না। তবে মহাত্মাজী যে গণ-পরিষদের স্বপ্ন দেখছেন তা ঐতি-হাসিক গণ-পরিষদ নয়-তাঁর নিজম্ব এক বিশিষ্ট রূপের গণ-পরিষদ যা "ভারতীয় ও বৃটিশ জনগনের মধ্যে এক সম্মানজনক চুক্তির ফলে পাওয়া যাবে"। এবং এ পাওয়া সম্ভবপর হবে যদি বুটিশ সরকার স্বেচ্ছায় ক্ষমতা ছেড়ে দেন। কাজেই আর একটা বিশ্ব যুদ্ধের মধ্যে দাঁড়িয়ে ছুর্ভাগ্য ভারতের নেতৃবুন্দ স্থির করতে পারছেন না--সামাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করবেন, না, ইংরেজের "স্বেচ্ছায় ক্ষমতা ছেড়ে দেবার" জন্য ধৈর্যা ধরে অপেকা করবেন। এতদিন ধরে হাঞ্চার হাজার বর্ত্তায় সংগ্রামের কথা বলে এসে সংগ্রামের স্বযোগ লাভ কোরেও এরা সংগ্রাম করছেন না কেন ৭ শ্রীযুক্ত স্থভাষ বস্থ এর কারণ নির্দ্দেশ করেছেন যে সংগ্রাম আরম্ভ হোলে এমন সব নৃতন শক্তির আবিভাবি হবে যাদের হাতে কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠান ও নেতৃত্ব চলে যাবে এই আশক্ষায় "যেন তেন প্রকারেণ" এরা নিজেদের নেতৃত্ব বজায় রাখবার জন্ম সংগ্রামকে ঠেকিয়ে রাখছেন। বাস্তবিক এটাই কারণ কিনা জানি না—তবে সংগ্রাম স্বরু না করবার কোন যুক্তিযুক্ত কারণ আমরা খুঁজে পাচ্ছিনা। কারো ইচ্ছাঅনিচ্ছার উপর জাতির ইতিহাস নিভরি করেন! --ঘটনা পরম্পরার তুল ভ্র নিয়ুমে ব্যক্তির ইচ্ছা অনিচ্ছা কোথায় ভেসে যাবে—সমস্ত বাধা, বিল্প অতিক্রম করে তুর্বার পতিতে ইতিহাসের রথ জাতির বুকের উপর দিয়ে চলে যাবে —ভাকে রোখবার সাধ্য কারো হবে না। বর্ত্তমান অবস্থা সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের অবস্থা—এই সংগ্রাম দ্বারা স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হলে আসবে সংগ্রামের ২য় স্তর—ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার উচ্ছেদ ও সমাজতান্ত্রিক ব্রাষ্ট্র স্থাপন। কাজেই যদি কংগ্রেস ককৃপক্ষ সংগ্রামের এই সুযোগ হারান—তবে উচিত বামপন্থী

কংগ্রেস কর্মীদের সন্মিলিভভাবে সংগ্রামের দায়িছ গ্রহণ করা। আর কিছুর জন্ম না হোলেও অস্ততঃ যুক্তিযৌক্তিকতা প্রমাণ করবার জ্বন্ত । কিন্তু বামপন্থীদের অবস্থা কি 📍 বামপদ্মী সংহতির অবস্থা আজ ঐতিহাসিক ঘটনায় পরিণত হোয়েছে—জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই এর মৃত্যু ঘটে। ভারপর ফরওয়ার্ড ব্লকের বয়সও প্রায় একবংসর হোল—এই একবংসরের মধ্যে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ফরওয়াড় ব্লক প্রতিষ্ঠিত হোয়েছে—কিন্তু এসত্বেও স্থভাষ বাবু বলছেন এবার "রামগড় কংগ্রেসে বামপন্থীরা সুবিধা কোরতে পারবে না—রামগড় কংগ্রেস - দক্ষিণপন্থীদের কংগ্রেস হবে"। যদি এ ধারণা যথার্থ হয় তবে—বামপদ্বীদের সম্বন্ধে নিরাশ হবার কারণ রয়েছে প্রচুর । গত ত্রিপুরী কংগ্রেসের পর আশা হোয়েছিল বাঁমপন্থীরা আত্মরক্ষার জন্ম সংহত হবে এবং আগামী কংগ্রেসের পূর্বের এডটা শক্তি সঞ্চয় করবে যে কংগ্রেসে বামপদ্ধী সভাপতি নির্বাচিত হওয়া অবশ্রুস্তাবী হবে। কিন্তু কার্য্যতঃ দেখা যাচ্ছে বামপন্থী সভাপতি নির্বাচিত হওয়া একবংসর পর তঃসাধ্যতর হয়েছে— এর কারণ কি 🕆 স্থভাষ বাবু বলছেন "কংগ্রেসের সংখ্যাগরিষ্ট দলের মানসিক পরিবর্ত্তন সাধন করা পুর্ববাপেক। কঠিন হোয়েছে। বামপন্থীদের বিরুদ্ধে ক্রমাগত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন, দক্ষিণ-ুপন্থী নেতাদের নানারূপ শাসনতান্ত্রিক কৌশল ও অনুশাসন এর জন্ম দায়ী"। এরূপ অবস্থায় ুভিনি মনে করেন সমগ্র কংগ্রেসের মানসিক পরিবর্ত্তন সাধন করবার জন্ম অপেক। না কোরে— ্সংগ্রামে বিশ্বাসী বামপস্থীদের অবিলম্বে সংগ্রাম ঘোষণা করা প্রয়োজন। ক্ষমতা যার হাতেই থাক প্ৰেচ্ছায় কেউ কথনো ছেড়ে দেয় না -সে সাম্ৰাজ্যবাদী বৃটিশ সরকারই হৌক বা অহিংসপন্থী 🎺 দকিণী নেতাই হটন। ক্ষমতাকে কায়েমী করে রাখবার চেষ্টাও আত্মরকা নীতির মতই প্রাথমিক ও সার্জনীন। কাজেই বামপন্থীদের এই বাধাকে অতিক্রেম করতেই হবে। এজন্স বামপন্থীদের ক্ষেত্রে এক্য স্থাপন ও সক্ষত্রশক্তিশালী বামপন্তী সংস্থা গড়ে ভোলা প্রয়োজন। কোন সুশুগুল সংস্থা বাতীত কোন নীতিকে বিশেষতঃ সংগ্রামের নীতিকে কার্যো বার্থ হোতে বাধ্য। এদিক দিয়ে বামপন্থীরা যতদিন না আন্তরিকভার সঙ্গে অগ্রসর হবেন ততদিন দক্ষিণপত্নী নেতৃত্বকে সরাবার কোন উপায় নেই—মহাত্মাজী বলছেন "যতদিন সংখ্যাগরিষ্ঠদলের বর্তমান ওয়ার্কিং কমিটির উপর বিশ্বাস আছে ভতদিন পদত্যাগের (abdication) প্রশ্ন ওঠে না।" কাজেই সংখ্যাগরিষ্ঠদের মানসিক পরিবর্ত্তন ছাড়া কংগ্রেদ প্রতিষ্ঠানকে হাতে আনবার স্থাবিধে নেই--আর রাজনৈতিক কন্মীমাত্রেই জানেন—কোন গুরুতর পরিবর্ত্তনের জন্য প্রাথমিক প্রয়োজন state machinery আয়ত্ত করা—বামপন্থীদের সংহতশক্তি সৃষ্টি করে তার চেষ্টাই করা উচিত।

#### খাত্য ও পুষ্টি প্রদর্শনীতে রবীস্ত্রনাথের অভিভাষণ

গত ০০শে অগ্রহায়ণে কল্কাতা কর্পোরেশনের উত্তোগে শুধু বাল্লার নয় ভারতের প্রথম ধাঞ্চ ও পুষ্টি প্রদর্শনীর আয়োজন হয়। রবীন্দ্রনাথ এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন অভিভাষণে স্বভাবসিদ্ধ অতুলনীয়

ভাষায় কয়েকটা যথার্থ সমালোচনা করেছেন। তিনি বল্ছেন, "আমাদের জ্বাতির ই**ভিহাসে** বিনাশের বীব্দ কোন উদাসীত্মের মধ্যে নিহিত হয়ে, দীর্ঘকাল ধরে প্রত্যহ প্রশ্রয় পেয়ে আসচে স্কেথা ভেবে দেখতে হবে। কেননা, তার প্রতিকার একমাত্র আমাদের নিজের হাতে।" একথা যে কত বড সত্য আমাদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রাপ্রণালীকে সমালোচনার মাপকাঠিতে যিনি দেখেছেন তিনিই জানেন। আমরা বৃদ্ধি দিয়ে যা বৃদ্ধি কার্যা দিয়ে তাকে স্বীকার করিনা। বৃদ্ধি ও অভ্যাদের এই পরস্পর ।বিচ্ছেদ--- আমাদের জাতীয় জীবনের এক নৈরাশ্রকর সভা। পরাধীন শোষিত জাতিকে আত্মরকা করতে হলে যথেষ্ট সতর্কতা অবল্যন করতে হবে কারণ তার বাঁচবার উপকরণ নিতাস্তই অ-প্রচর—তার উপর "নির্বাচন-শক্তি"ও যদি শক্ততা করে তবে এ জ্বাতির ভাগো ''নিশ্বাস নেওয়াই'' বাচবার নামান্তর হোয়ে থাকবে চিরকাল। আমাদের যে অভ্যাস "চালের ছালকে" বিদেশে পাঠায় ও ভাতের ফেনের সঙ্গে জাতির "প্রাণশক্তিকে ঢেলৈ দেয় রাম্বাঘরের নর্দ্ধনায়'—তাকে বৃদ্ধির থবরদারীতে রাখতে হবে —যদি বাঁচা সম্বন্ধে আমরা বাস্তবিকট আগ্রহশীল হুই। কবি বলছেন, "শিশুর মৃত্যুসংখ্যা আমাদের দেশে খুবই বেশী—কিন্তু যে শিশু মরে না সে. যে চিরজীবন সম্পূর্ণ পরিমাণে বেঁচে থাকবার মত আহার পায় না সেইটেই ছঃখ।" আমরাও/ বলি এ হতভাগ্য দেশে যে শিশু মরে বাঁচলো তার সৌভাগ্যের জন্ম হিংসে হয়, কিন্তু যে বেচারি ভাগ্য-দোষে বেঁচে রইলো পিতামাতা থেকে আরম্ভ করে সমাজ, রাষ্ট্র কেট যে তাকে যথার্থ গাঁচিয়ে বাথবার দায়িত্ব নেয় না— তার তবে হবে কি পু কবি বলছেন, "কি করে আমরা বাঁচব একথা ভাববার কথা নয়,—কেননা কোনমতে বাঁচার চেয়ে মরা ভালো। কী করে আমরা পুরোপুরি বাঁচৰ সেই ভাৰবার কথা"।

কিন্তু ভাববে কে ? বাষ্টি ভাবতে জানে না, যাবা জানে তারাও ভাবে না—কাঞ্জেই সমষ্টিকেই '
এর জন্য ভাবতে হবে এবং বাষ্টিকে সচেতন করবার জন্য ক্রমাগত "ইন্জেক্সন" দিতে হবে ! এই
জন্যই কল্কাতার পৌরসভার এ প্রচেষ্টাকে সাধুবাদ করছি ! জীবনধারণ করতে যারা শিখলো
না দেহমনের সমস্ত কাজেই তাদের ঘটে ফাঁকি। তাই কবি বল্ছেন, "য়্রোপীয় মনিব প্রায়ই
অভিযোগ করেন যে আমাদের দেশের লোক কাজে শৈথিলা করে, তাদের কেবলই পাহারা এবং
শাসনের উপর রাখতে হয়।.....এ দেশে কর্ত্তবা এড়াবার ইচ্ছার উৎপত্তি প্রধানতঃই
শ্বীব-পোষণের অভাব হতে।"

কবি যথার্থ বলেছেন, "শরীর-মনের উপধাসঞ্জাত যে অবসাদ, যে ভীরুতা, উদাসীয়া, জড়ছ আমাদের ধূলিসাং ক'রে রেথেছে তার ভার কি সামায়া?" এ ভার থেকে জাতিকে মুক্তি দিতে পারে সমস্ত দেশ জুড়ে জাতির বৃদ্ধিকে, বিচারকৈ জাগ্রত করবার জয়া এক অভিযান। বাজলাদেশ এদিক দিয়ে পথপ্রদর্শন করেছে, অন্যান্য প্রদেশ বিশেষতঃ কংগ্রেসী প্রদেশগুলির এ কাজে অগ্রণী হন্দকা উচিত।

#### রাষ্ট্রনীতি সম্মেলন

লাহোরে রাষ্ট্রনীতি সম্মেলন হ'য়ে গেল। সভাপতি ডাঃ প্রমথনাথ ব্যানাজ্জীর অভিভাষণটিতে নানা দিক্ দিয়ে নতুনত্ব রয়েছে। থিওরির সঙ্গে ব্যবহারের (practice) সামপ্রস্থা করবার একটা চেষ্টা এতে স্পষ্ট হোয়ে উঠেছে। ভারতবর্ষের বর্জমান সমস্যাগুলোকে থিওরীর আলোকে দেখবার চেষ্টা প্রশংসনীয় সন্দেহ নেই। তত্ত্বে দিক্ থেকে কয়েকটী আলোচনা আমাদের ভালোই লেগছে। ব্যক্তি ও সমষ্টির সমন্ধ নিয়ে য়ে চিরস্তন তর্ক ও সমস্যা. সে সম্বন্ধে ডাঃ ব্যানাজ্জীর মত মৃক্তিপন্থী। উগ্র সমষ্টিবাদ বা উগ্র ব্যক্তিবাদ উভয়কেই তিনি একদেশদর্শী বলেছেন। ব্যক্তি ও সমান্ত, এ ছইয়ের মধ্যে সংঘর্ষ নেই, বিবাদ নেই: "no real conflict between the two rival theories." আমাদের মতেও সমাজভরবাদ ব্যক্তির স্বার্থের পরিপোষক, হানিকর একেবারেই নয়। সমাজজীবন য়ুগে য়ুগে নানা বৈচিত্রোর মধ্যদিয়ে আন্দোলিত হয়ে চলে। আতিশ্বাকে এড়িয়ে চলবার কৌশল প্রকৃতি এবং সমাজ, ছইয়েরই জানা আছে। কোনো য়ুগে ব্যক্তিবাদ অত্যধিক প্রবল হয়ে উঠলে পরের য়্ল সমাজবাদকে প্রবল করে তোলে। এই রকম স্ক্র ভারসাম্যের মধ্য দিয়েই সমাজ এগিয়ে চলে।

তবে ডাঃ ব্যানাজ্জীর কোন কোন মতবাদের সঙ্গে আমরা একমত হতে পারছিনে। ভারতের বিশিষ্টতার প্রতি তাঁর পক্ষপাতিত্ব থুব স্পষ্ট কিন্তু এর স্বপক্ষে কোন যুক্তি তিনি দেন নি। ভিনি বলেছেন, ভারতবর্ষে ব্যক্তি ও সমষ্টির সামঞ্জস্তা চিরকালই সহজভাবে সিদ্ধ হয়ে এসেছে। আমাদের মতে ভারতবর্ষে কেবল নয়, অহাত্রও সমাজজীবনে এই সামঞ্জন্তা বিধানের প্রয়াস রয়েছে। ্দিতীয়তঃ সমাজতন্ত্র সদক্ষে তাঁর মত স্পষ্ট হয়নি। সমাজতন্ত্র সম্বন্ধে তাঁর স্পষ্ট বক্তবা কি, তা অভিভাষণে পাওয়া যায় না। কম্যুনিজম্ এবং সমাজতন্ত্র যে পুথক মতবাদ তা' তিনি স্বীকার করেছেন। বিভিন্ন সমাজতন্ত্রের মধ্যে মার্কসীয় কম্যুনিজমুকে তিনি এক রকমের উগ্রতর সংস্করণ বলে মনে করেন। কিন্তু সমাজভন্তকে সমালোচনা করতে গিয়ে তিনি আবার মার্কসীয় আর্থিক ব্যাথাকেই সমাজতম্ব বলে ধরে নিয়েছেন। আর্থিক ব্যাখ্যাকে সকল সমাজতম্ব্রবাদ স্বীকার করে না, তা কি তিনি জানেন না ? তৃতীয়তঃ তাঁর মতে ভারতবর্ষ এমন দেশ যে এখানে ইতিহাসের আর্থিকু ব্যাখ্যা চলবেই না এবং কখনো চলেওনি, কারণ ভারতের লোক ইহবিমুখ। আমরা বলি, ইতিহাসের আর্থিক ব্যাখ্যা কেবল ভারতে কেন, পৃথিবীর কোন সমাজেই চিরকালের সত্য নয়। ভারতবাসী জ্বড়ধর্মী নয়, অতএব ভারতে আর্থিক ও জড়শক্তির প্রভাব নগণ্য, এ কথা ঠিক নয়। জড়শক্তির প্রভাব ভারতে ও পৃথিবীর অন্যত্র সকল সমাজেই কার্য্যকর। তবে জড়শক্তি বা আর্থিক শক্তির দারা ভারতীয় কেন—কোন সমাজেরই পরিপূর্ণ জীবনকে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। ভাই আর্থিক ব্যাখ্যান একদেশদর্শী। এ কেবল ভারতে নয়, পৃথিবীর সকল দেশেই স্ত্য। চতুর্থতঃ তিনি ধনতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্রের মধ্যে একদিন আপোষ এবং সামঞ্জস্ত হবে বলে করনা করেন এবং তাকেই আদর্শ সমাজ বলেন। ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র পরম্পার-বিরোধী, এ কথা কি তিনি জানেন না ? তাঁর ক্রমবিকাশ ও বিপ্লব সম্বন্ধ মত যুক্তিসঙ্গত। তবে 'ইন্ফ্লাব জিন্দাবাদ' সম্বন্ধে তাঁর মনোভাব হাস্থকর। অহিংসা, ভাষাসমস্থা, গণতন্ত্র, ভারতীয় জাতীয়তা, আন্তর্জাতীয়তা ইত্যাদি সম্বন্ধে তাঁর স্থচিন্থিত বক্তব্য হৃদয়গ্রাহী হয়েছে সন্দেহ নেই।

#### অথ'নীতি সম্মেলন

এলাহাবাদে সভাপতি ডাঃ জৈনের মতে, ছুটো সমস্তা অর্থনীতিবিদ্গণের সংমনে রয়েছে। প্রথমতঃ যন্ত্রের সঙ্গে মানুষের ঝগড়া। যন্ত্র বেকারসমস্তা বাড়ায়—মানুষের মুথের রুটি কেড়েনের। এ ছুইয়ের সামপ্তস্তর স্থাপন করা মানুষের কর্ত্তর। দ্বিতীয়তঃ শোরিত এবং শোষকের স্থাপ্রিরোধ আছে, এদের মধ্যে সামপ্তস্ত বিধান করাও অর্থনীতিজ্ঞের একটা প্রধান সমস্তা। যন্ত্রকে যদি মহৎ আদর্শ দ্বারা পরিচালিত করা যায় তবে মানুষের সকল ছঃখের অবসান হবে। যন্ত্র মানুষের পরিপ্রামকে লাঘব কোরে অবসরের স্কল কোরবে। সেই অবসরে মানুষ কলা ও কৃষ্টির চর্চা কোরে জীবনকে স্কলর ও আনন্দময় করে ভুলতে পারে। কিন্তু এ আদর্শ কী কোরে সহজ্ঞসিদ্ধ হবে গুসমাজতন্ত্রে নয়, ডাঃ জৈনের মতে। তাঁর মতে সমাজতন্ত্র এবং ধনতন্ত্র ছুইই সুন্দরভাবে মিলে মিশে থাক্বে। বাক্তিগত স্থার্থ এবং সামাজিক কল্যাণের মধ্যে তথন বিরোধ থাকবে না। সভাপতি ম'শায় স্পষ্ট কোন পরিকল্পনা উপস্থিত করেন নি—কেবল কতকগুলে। বিচ্ছিন্ন চিন্থাকে একত্র করে দেশের সামনে পরিবেশন করেছেন। এতে চিন্তাশীলদের যে বিশেষ কোন উপকার হবে ভা মনে হয় না। দ্বিতীয়তঃ সমাজতন্ত্র বর্ত্তমানে উপিক্ষিত ও নিন্দিত মতবাদ, একথা তিনি কোথায় পেলেন গ্ আমাদের মতে পৃথিবীতে বরং ক্রমশঃ সমাজতন্ত্রের আধিপতা দিনে দিনে নিন্দিত ভাবে বেড়ে চল্লেছে। ডাঃ জৈনের মতামত অস্পষ্ট। অর্থনীতি সম্মেলনের সভাপতির নিকট আমরা আরো স্পষ্ট এবং কার্য্যকরী মতামত আশা করেছিলাম।

#### বিজ্ঞান কংগ্ৰেস

২রা জানুয়ারী মান্রাক্তে বিজ্ঞান-কংগ্রেসের বাংসরিক অধিবেশন হোয়ে গেল। ডা: বীরবল সাহ্নী সভাপতিরূপে যে অভিভাষণ দিয়েছেন তাতে বিজ্ঞানের বর্ত্তমান অধাগতির উল্লেখ করেছেন। আধুনিক বিজ্ঞানের ওপরে বহু লোক আজকাল সন্দিশ্ধ হয়ে উঠেছেন। মানুষের অকল্যাণ এসেছে বিজ্ঞানের সাথে সাথে, এই অভিযোগ আজকাল প্রবল হয়ে উঠেছে। আমাদের দেশে গান্ধীজীও নববিজ্ঞান সন্ধন্ধ উৎসাহী নন এবং তাঁর সমাজ-দর্শন এদেশে বিজ্ঞানের আমদানীর বিক্লছে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। তিনি প্রতিষ্ঠা করতে চান প্রাক্-বৈজ্ঞানিক যুগের শান্ত ও সহজ্জীবনপ্রণালী। চরকা হোলো তাঁর ভবিশ্বৎ সমাজের প্রতীক। ভবিশ্বৎ ভারতে কলকজা ও

বৈজ্ঞানিক উৎপাদনরীতিকে বর্জন করা হবে। আমরা বছবার এই অবৈজ্ঞানিক মনোভাবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছি, কারণ আমরা বিজ্ঞানের পক্ষে। বিজ্ঞানের সক্ষে সঙ্গে নানা জটিলতা সমাজে আসবে জেনেও আমরা সমাজকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে গঠন করবার সমর্থক। যে জটিলতা আস্বে ও যতটুকু অকল্যাণ স্কলন হবে, তার কারণ বিজ্ঞান নয়, বিজ্ঞানের অপব্যবহার। বিশেষ সমস্ত বস্তুই মান্ত্যের ভালমন্দ-নিরপেক্ষ (neutral)। হিত ও অহিত করবার ক্ষমতা প্রত্যেক বস্তুরই রয়েছে। তাকে ব্যবহার করবার প্রণালীর ওপরে নির্ভর করে তার শুভ বা অশুভ কার্যাপরতা। বিজ্ঞান-বিরোধীদের বিশৃত্মণ চিন্তাপ্রণালী থেকেই তাদের এই বিজ্ঞান-ভীতি জন্ম নিয়েছে। যা হৌক ডাঃ সাহ্নীর অভিভাষণের প্রতি আমরা এ দেশের বিজ্ঞান-ভীক্ত প্রতিক্রিয়া-পদ্দীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। তিনি বলেছেন "some of these things we can use, as we like, for good or for evil." ক্রিন্তু সমষ্টির কল্যাণের জন্ম ব্যবহার করতে পারলে, বহুতর মঙ্গল বিজ্ঞানের থেকে আমরা পেতে পারি। কিন্তু বিজ্ঞানকে ব্যবহার করতে জানা চাই। তবেই এর থেকে উৎসারিত হোয়ে উঠবে বহু শ্রেয় এবং বহু প্রেয়-—"much that is good and noble and beautiful."

দ্বিতীয়তঃ ডাঃ সাহ্নী বিজ্ঞানের সংজ্ঞা এবং পরিধিকে বর্ণনা করেছেন অনবছ ভাষায়। আমরা এ সন্থদ্ধে ডাঃ সাহ্নীর সঙ্গে একমত। আমরা বিজ্ঞানের সমর্থক, কিন্তু বিজ্ঞানের অহমিকার পক্ষপাতী আমরা নই। মান্থবের জীবনে বিজ্ঞানের স্থান নির্দেশ করার প্রয়েজন আছে, কারণ বিজ্ঞানেও ভূত হোয়ে আমাদের স্কন্ধে চাপ্তে পারে। বিজ্ঞানের প্রতি ভক্তিও মান্থবেক "অদ্ধং তমঃ"র দিকে নিয়ে যেতে পারে। সেই অন্ধ ভক্তির আতিশয্যের বিরুদ্ধেও সতর্ক হবার প্রয়োজন আছে। বিজ্ঞানের চারদিকে একটা গণ্ডী রয়েছে, যার বাইরে তার এখ্তিয়ার নেই। তাই ডাঃ সাহ্নী বিজ্ঞানের চারদিকে একটা গণ্ডী রয়েছে, যার বাইরে তার এখ্তিয়ার নেই। তাই ডাঃ সাহ্নী বিজ্ঞানের সংজ্ঞা দিয়েছেন "Study of fragments"; বিজ্ঞান বিশ্বের সংকীর্ণ একটী খণ্ডকে বিচার ও বর্ণনা করে; অথও সত্যকে ধরবার উপায় তার নেই। বিজ্ঞানকে নিয়ে যারা অহমিকা করে পাকেন যে বিজ্ঞান সব তত্ত্বকে জেনে ফেলেছে এবং এই জড় পৃথিবীর অন্তর্গালে অজ্ঞাত কোনো রহস্থ বাকী নেই,—তাদের অজ্ঞতা অপরিসীম। সাহ্নী বল্ছেন, অথও সত্যকে বিজ্ঞান কোনোদিনই জানবে না: "Not that we ever get at the real & complete whole; nor ever shall." বিজ্ঞানের অহমিকাকে সাহ্নী আত্মপ্রতারণা বলে অভিহিত করেছেন, "Some of us may boast that we have got at that one Truth: we only delude ourselves."

<sup>্</sup>তৃতীয়তঃ সভাতা সম্বদ্ধে ডাঃ সাহ্নী অর্থপূর্ণ উক্তি করেছেন। তাঁর মতে "সভাতা" এবং "কৃষ্টি" এক জিনিষ নয়, এরা ছটি একেবারে বিভিন্ন বস্তু। বর্তমান জগৎ 'সভা' হয়েছে বটে, কিছু কুষ্টিমং' চোতে পারেনি। মানুষ উপকরণকে আয়ন্ত করেছে কিছে নিজের অভাবকে আয়ুতে

আনতে পারে নি। মান্থ্যের ভিতর যে পশু রয়েছে সে আজো মান্থ্যকে চালায়। তাই সাহ্নী বঁল্ছেন "For all that science may have done to civilise him, man, it seems, can still be no less of a brute then he was." উপকরণ বা প্রাকৃতিক শক্তির ওপরে কর্তৃথকে বলা থেতে পারে "গভাতা"। যাঁরা বলেন প্রকৃতিকে বশে আন্লেই মান্থ্যের আত্মিক বর্গ রচনা হোয়ে যাবে তাঁরা আন্ত। বস্তু ও প্রাকৃতিক শক্তি মান্থ্যের ঘারে স্থাপিক উন্নয়ন। এই উন্নয়নের সাধনাও পৃথক, অনুশীলনও বিভিন্ন। এই আধ্যাত্মিক অনুশীলনকেই বলা চলে 'কৃষ্টি' বা culture. তাই সাহ্নী বলেছেন যে মান্থ্য ১৫ হাজার বছরের চেটায় সভ্য হয়েছে বটে কিন্তু কৃষ্টি আসেনি। সভ্যতা এবং কৃষ্টি এক নয়। "In the lurid light of happenings we see that civilisation is not the same thing as culture." তাঁর মৃক্তিপ্রতিষ্ঠ উদারতা এ দেশের বিজ্ঞানবিরোধী এবং বিজ্ঞানের অন্ধ স্থাবক উভয় দলেরই চক্ষু থুলে দেবে।

#### হিন্দুসভা

২৭, ২৮, ২৯ ডিসেম্বর নিথিল ভারত হিন্দুমহাসভার বাৎসরিক অধিবেশন হোয়ে গেল কোলকাতায়। সাভারকার তৃতীয়বার সভাপতি হোয়ে দীর্ঘ অভিভাষণ পাঠ করেছেন। কোল-কাতায় হিন্দুসাধারণের মধ্যে এবার যে উত্তেজনা, উৎসাহ, কোলাহল এই উপলক্ষাে দেখা গেছে, ভাতে চিন্তা করবার অনেক উপকরণ দেশের কল্যাণকামীদের সামনে উপস্থিত হোয়েছে। জনসাধারণ বলতে যা বৃঝি ভার হিন্দু অংশ নগণ্য নয়। কোলকাতা এবং বাংলার সর্ববত্র হিন্দু সাধারণের মনে হিন্দুমহাসভার প্রভাব বন্ধিত হয়েছে. এ কথা স্পষ্ট হোয়ে উঠেছে। কংগ্রেসকে আজ বাংলাদেশে নিজ্ঞিয় কোরে এমন অবস্থায় রাখা হয়েছে, যাতে রাজনৈতিক প্রচার, উল্লম এবং প্রকাশ সব কিছু আজ অন্তর্হিত হবার উপক্রম হোয়েছে: এই রাজনৈতিক শৃক্ততার মধ্যে সাম্প্র-দায়িক প্রয়োজনবোধ আজ প্রবল হোয়ে উঠবে, এতে আশ্চর্য্য কিছু নেই। হিন্দুমহাসভার জন্ম-ইতিহাস দেখলেই এই ঐতিহাসিক সতা চোখে পড়বে। আমরা বারবার বলেছি যে, রাজনৈতিক প্রয়োজনে যথন তৃতীয়পক্ষ পক্ষপাতিত্ব করতে স্থক করেন তথনই সাম্প্রদায়িকতার আবির্ভাব ঘ'টে থাকে। পক্ষপাতিত্বের ফলে একপক্ষের সম্প্রদায়-বোধ প্রলুব্ধ ও প্রথর হয়ে ওঠে; সঙ্গে সঙ্গে বিরোধী পক্ষও প্রতিক্রিয়ার নিয়ন অমুসারে প্রাবন্ধা সঞ্চয় করেন: ১৯০৫ সনের বঙ্গভঙ্গের শক্তি-भानी आत्मानरतत्र मरक मरकरे ग्रमनीय नीरगत स्वय रहारना गकांग्र। ১৯০৬ मरन नीम सानिष्ठ र्हाला। यांचाविक नियस हिन्दुमहामंडा ७ क्वांड रहाला ১৯১० मस्तत छितम्बत मारम । सहे যুগ থেকে আমাদের দেশে এই কৃত্রিম সাম্প্রদায়িকতা আমদানী হোয়েছে যাতে আমাদের

১৯১৬ সনে লক্ষ্ণে প্যাক্ট থেকে হিন্দু রাষ্ট্রীয় সংগ্রাম বারস্বার ব্যাহত হচেচ। মুদলমানের সন্ধির চেষ্টা চলেছে। ১৯২১ দনের জাতীয় সংগ্রামের সংযোগকে অনেকে স্থায়ী মৈত্রীর সূচনা বোলে করেছিলেন। মনে আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে আবার সাম্প্রদায়িক কিন্তু নতুন শাসনতন্ত্রের বিভেদ আকার ধারণ কোরেছে। তারপরে ১৯৩০ এবং ১৯৩২ সনের জাতীয় সংগ্রামের পরে আবার সাম্প্রদায়িক বৃদ্ধি মারাত্মক হোয়ে উঠেছে। জাতীয় সংগ্রামকে যুদ্ধের অজুহাতে আজ পঙ্গু কোরে রাখা হোয়েছে: ফলে আজ মোসলেম লীগ এবং হিন্দু মহাসভা প্রবল হোয়ে দেখা দিয়েছে। জাতীয় সংগ্রাম তুর্বল হোলে কিংবা অন্ধরালে সরে গেলে, সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ তীত্র হবেই। যাঁরা জাতীয় সংগ্রামের বিরোধী—অর্থাৎ তৃতীয় পক্ষ—একে তীব্রতর করবার স্বার্থ তাঁদেরই রয়েছে। বল্পভাই প্যাটেল সেদিন বলেছেন যে তৃতীয় পক্ষের উপস্থিতি থাকতে সাম্প্রদায়িক মিলন হোতে পারে ন। আৰুকে হয়তো তাঁর এ শুভ বৃদ্ধির উদয় হোয়েছে যে জিল্লা সাহেবের সঙ্গে আপোষ রফা কোরে লাভ হবে না। বহুদিন পূর্বের কংগ্রেস ঘোষণা কোরেছিল যে গণসংযোগের সাহাযো আর্থিক ও রাষ্ট্রীয় স্বার্থে হিন্দু ও মোসলীম গণসাধারণকে একই প্রাঙ্গনে এনে মেলান যাবে। কিন্তু আপোষের পথ কংগ্রেসী নেতাদের ডাক দেওয়ায় তাঁরা এতদিন সেই পথে কিঞ্চিৎ ঘূরে এসেছেন। এ ঘোরা ঘুরি বার্থ, তাঁরা আজ বুঝতে আরম্ভ কোরেছেন। আজ যদি আবার তাঁরা গণসংযোগকে গঠন কোরে তুলতে সচেষ্ট না হন, তবে ভারতের রঙ্গমঞ্চ আবার সাম্পদায়িক যুদ্ধকেত্রে পরিণত হবে এ কথা নিশ্চিত। হিন্দু মহাসভার নব অভ্যুদ্য ঐতিহাসিক কারণেই ঘটেছে—এ ইতিহাসের ইঞ্চিত যদি আজ নেতারা না বোঝেন তবে রুধা বাগাড়ম্বর ও উপেক্ষানীতির জোরেই তারা সাম্প্রদায়িক মিলন ঘটাবেন, একথা কল্পনারও অভীত। তবে কংগ্রেসের প্রভাবও যে হিন্দু মহাসভা এবং মুসলীম লীগের ওপরে কার্য্যকরী হয়েছে সে কথাও অস্বীকার করবার উপায় নেই। কংগ্রেসী সংগ্রাম ও আদর্শের প্রবল চাপ এঁদের ওপরে প্রড়েছে; তাই "পূর্ণ স্বাতন্ত্রাকে" (Complete Independence) এরাও আদর্শ হিসাবে নিতে বাধ্য হোয়েছেন। রাজনৈতিক বন্দীমুক্তির দাবি এবং নির্ববাদিত ভারতীয়দের প্রত্যাবর্ত্তনের দাবি হিন্দুমহাসভার এবারকার অধিবেশনে পেশ করা হোয়েছে। কিন্তু একথা উল্লেখযোগ্য যে এই সব রাজনৈতিক দাবি নিতান্তই কাগজে-কলমের দাবি মাত্র, কারণ দাবির পেছনে সংহত সংগ্রামের আয়োঞ্চন নেই। যা হৌক হিন্দুসভার কার্যাতালিকায় ও আদর্শে কংগ্রেসের আদর্শের ও কর্মপদ্ধতির ছাপ পড়েছে। কিন্তু বর্ত্তমান ভারতের যুগধর্ম যে স্বাধীনতার সংগ্রাম তাতে মৌথিক আনুগতা প্রকাশ করলেও হিন্দুমহাসভা ও মুসলীম লীগ ইত্যাদির সংগ্রাম প্রবর্ত্তন করবার কোন ভাগিদ নেই। সে সংগ্রাম করতে হবে কংগ্রেসকেই। এবং সে সংগ্রাম কেবল হিন্দুর নয়, মুসলমানেরও বটে। অগণিত মুসলমান এই সংগ্রামে পূর্ব থেকেই আছেন। গণসংযোগ কার্য্যকরী হলে হিন্দুর সক্ষে আরো অগণিত মুসলমান ভারতীয় সংগ্রামে আসবে। হিন্দু-

সভা কিংবা লীগের সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি—গণসংযোগকে বাধা দিয়ে রাখতে পারবে না। তবে কংগ্রেস যদি গণসংযোগে মনোনিবেশ না করে এবং জাতীয় সংগ্রাম প্রবর্ত্তন না করে, তবে কংগ্রেসের অন্তিত্ব শূন্যগর্ভ হয়ে দাঁড়াবে।

#### আড হক নিৰ্বাচন কমিটী-

১৮ই ডিসেম্বর তারিথে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর ওয়ার্কায় অধিবেশন হয়। বাংলা দেশের কংগ্রেস সম্বন্ধে এই অধিবেশনে যে ব্যবস্থা অবলহন করা হোয়েছিল তার ফলে বাংলার রাজনৈতিক জীবন অচল হোয়ে উঠেছে। সেপ্টেম্বর মাসে ওয়ার্কিং কমিটী "নির্বাচনী সংসদ" (Election Tribunal) গঠন কোরে বলেন এঁরা কোন দলৈই নেই, এঁরা নিরপেক এবং নির্নিপ্ত-"unconnected with any party." কিন্তু বাংলার রাজনৈতিক জগতের খবর যাঁরা রাখেন তাঁরা জানেন যে "নির্ববাচনী সংসদের" সভ্যগণকে নিরপেক বলা মোটেও চলে না। প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটী এই কারণে এই সংসদকে স্বীকার করতে অসম্মত হন। নির্বাচনী সংসদ এবং প্রাদেশিক কংগ্রেসের বিরোধের ফলে ওয়ার্কিং কমিটা ২১ ডিসেম্বর তারিখে বাংলার প্রাদেশিক কমিটাকে উপেক্ষা কোরে এক "অ্যাড্হক্ কমিটী" বাংলার উপরে চাপিয়ে দিয়েছেন। এই কমিটীর সভ্য আট জন এবং সভাপতি আবুল কালাম আজাদ। আগামী কংগ্রেস নির্বাচনের ব্যবস্থা ও কন্তুছ করবার সম্পূর্ণ ভার এই কমিটীর ওপরে দেওয়া হোয়েছে! কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে বাংলার কলহে যে তুই দল রয়েছে তাদেরই একটা দলকে বিচারকের আসনে বসিয়ে ওয়ার্কিং কমিটা দাবি করছেন যে এঁরা নিরপেক। ফরোয়ার্ড ব্লকের ও অপর বামপন্থীদের সঙ্গে এই ওয়ার্কিং কমিটার বিরোধ ও মভানৈক্য বছখ্যাত হোয়ে পড়েছে। সবাই এ কথা জানেন। বাংলাদেশের যারা ওয়ার্কিং কমিটীর দলভুক্ত বা সমর্থক তাদের ওপরই বাংলার কংগ্রেসের নির্ববাচন চালাবার ভার দিয়েছেন ওয়ার্কিং কমিটী। এতে চক্ষুলজ্জা নামক সভ্যবৃত্তিটীকে সমুস্রপারে পাঠান হোয়েছে। এবং দলগত সংকীর্ণ-তার প্রকাশ্য পূজা করা হোয়েছে। মুখোসের আর প্রয়োজন নেই, গণতান্ত্রিক বাক্যবিস্তারের দায়ও শেষ হোয়েছে। এখন কেবল দলগত নগ্ন আধিপত্যস্পৃহার জয়গান, বাক্যেও কার্য্যে, করলেই চলবে। এই মনোবৃত্তিকে বড়ো বড়ো বিবৃতিতে বিনিয়ে বিনিয়ে অহিংসার সাধনা বলে প্রচার করা হোচে। সমস্ত দেশকে ও দেশসেবার প্রতিষ্ঠানকে একটা মাত্র দলের কুন্ধিতে আনবার এ এক বিস্তৃত অভি-যান মাত্র। বাংলার কংগ্রেস কর্মীরা অধিকাংশ এই "অ্যাড হক কমিটাকে" স্বীকার করেননি। কিন্তু তাঁদের অমতে তাঁদের ওপরে গায়ের জোরে চাপান এই কমিটী বাংলাদেশে কেবল বিশুখলাই আনবে—শৃত্মলা নয়। অথচ আসর সংগ্রামের ছায়ায় সমস্ত ভারতবর্ষ আজ ঢাকা পড়েছে। যুদ্ধের আবহাওয়া ও ব্রিটিশ সরকারের উদাসীনতা, সবমিলে সমগ্র জ্বাতির প্রাণে এনেছে চাঞ্চল্য। কিন্তু

গুয়ার্কিং কমিটার নেতারা এ চাঞ্চল্যকে আত্মকলহের পথে নিয়ে গিয়ে বিভ্রাস্থ করে তুলছেন। যদি আন্ধ্রো নেতৃর্ন্দ বাংলার এই বিশৃত্মল অবস্থাকে কৃত্রিম উপায়ে আরো নিশৃত্মল কোরে রাখবার চেষ্টা করেন ভবে কংগ্রেসকে আত্মহত্যার পথে পাঠানো হবে মাত্র। আশা করি কংগ্রেসের ইচ্চতন কর্ত্তপক্ষ এ সম্বন্ধে সচেতন হোয়ে কংগ্রেসকে রক্ষা করবার দায়িত্ব নেবেন।

#### মুক্কুরের বীভৎস কাণ্ড

ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িক বর্ববরতা ক্ভোদ্র পর্যাস্থ পৌচেছে তার চরম দৃষ্টাস্থ স্থক্বের ঘটনা।
সিদ্ধ্রদেশকে নৃতন শাসনতন্ত্রে পৃথক প্রদেশে পরিণত করা হোয়েছে। সেখানে সংখ্যালঘু হিন্দৃ-সম্প্রদায়ের উপর যে অত্যাচার বছদিন ধবে চলেছে, তার প্রতিকারের ব্যবস্থা না কোরেছে স্থানীয় গভর্গমেন্ট, না কোরেছে কেন্দ্রীয় গভর্গমেন্ট। আর্জকালকার সভ্য জগতে দিনে ছপুরে এমন ধরণের হত্যাকাপ্ত ও স্বংসলীলা নির্বিবাদে অনুষ্ঠিত হোতে পারে তা' কেউ কল্পনা কোরতে পারেনি। সরকারী রিপোর্ট অনুসারেই যে বিবরণ পাই তাতে বিশ্বয়ে স্থান্তিত হোতে হয়। ১৪০ জন হিন্দুকে হত্যা করা হোয়েছে, ১০ জনকে জীবস্থ পুড়িয়ে মারা হোয়েছে, ৫৮ জন আহত হোয়েছে। সম্পত্তিও ধ্বংস করা হোয়েছে বিস্তরঃ ৪৬৭ খানা বাড়ীতে লুঠপাট করা হোয়েছে—তাতে ৬৫০০০০ টাকার ক্ষতি হোয়েছে। এছাড়া ১৬৪ খানা বাড়ী পুড়িয়ে দেওয়া হোয়েছে,—তাতে ১৪৮০০০ টাকা ক্ষতি হোয়েছে। ৬ জন হিন্দু নারীকেও হরণ করা হোয়েছে। কেন্দ্রীয় পরিষদের সভ্য আবছল কায়ুম্ সিদ্ধু দেশে গিয়ে স্বচক্ষে দেখে ও সমস্ত শুনে সাক্ষী প্রমাণ নিয়ে যে রিপোর্ট দিয়েছেন তাতে আমাদের দেশের লোকের চক্ষু খুলে যাবে। তিনি বলেছেন যে পাশবিকতার এতো বড়ো নারকীয় দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে কম দেখা গেছে। মানুষ যে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার বশে এতখানি নীচে নাব্তে পারে তা' কল্পনা করাও কষ্টকর।

এখন মামাদের প্রশ্ন এই অসহ অবস্থার প্রতিকার কী? দীর্ঘ দিন ধরে সংখ্যাল্প হিন্দুদের ওপরে এই যে অত্যাচার চলেছে তাতে সাম্প্রদায়িক সমস্তার উদ্ভব হয়নি—উদ্ভব হোয়েছে নাম্ববের প্রাথমিক অধিকারের সমস্তা। মামুষের বাঁচবার অধিকার আছে—অত্যকার সভা জগতে, বিংশ শতকের আলোকপ্রাপ্ত যুগসন্ধিকালে সে অধিকার আজ ক্ষ্ম হোয়েছে। উপায় কী পূস্দার মালাবন্ধ পরামর্শ দিয়েছেন, গ্রাম ছেড়ে শহরে পালাতে। গান্ধীজী পরামর্শ দিয়েছেন, সিন্ধুদেশ ছেড়ে চলে আস্তে। কিন্তু তাতে কোন সমাধান হয় কি পূহ্ম না। মামুষের জীবনকে আজ কোটী সজাগ চকুর সমুখে নির্বিবাদে বলি দেওয়া হচ্চে—কোটী কোটী মানব-আত্মাকে এই অসম্মানের হাত থেকে কে রক্ষা কোরবে! প্রাদেশিক গভর্গমেন্ট, পুলিশ, আদালত, কেন্দ্রীয় গভর্গমেন্ট—সব আজ নিক্তর। যে প্রদেশ তার নাগরিকদের প্রাথমিক অধিকারকে রক্ষা

কোরবার সামর্থ্য রাখে না, তার সরকারী ব্যবস্থার কোন মানে আছে কি ? তার অস্তিত্ব নিরর্থক প্রমাণিত হোয়েছে। আমরা কেন্দ্রীয় গভর্ণমেন্টের কাছে আবেদন করছি এই অসহ অবস্থার স্থায়ী প্রতিকারের জন্ম। আর আবেদন করছি ভারতের জাগ্রত জনশক্তির কাছে, এই সঙ্কটের প্রতিকারে অবহিত হোয়ে উঠবার জন্ম।

#### ব্রিটিশ মন্ত্রীসভায় অদল বদল

কিছুদিন থেকে কানাঘুঁসা চলছিল যে ব্রিটিশ মন্ত্রীসভায় অদল বদল আসমপ্রায় হোয়ে এসেছে। ১০ নং ডাউনিং খ্রীট থেকে জানুয়ারীর প্রথম সপ্তাতে ঘোষণা করা হোয়েছে যে যুদ্ধ-সচিব মিঃ হোর-বেলিশা পদত্যাগ করেছেন এবং তার পরিতাক্ত গদীতে মি: ওলিভার ষ্টাান্লী বহাল হোয়েছেন। এ সংবাদে চাঞ্চলা স্ট হোয়েছে চারদিকে। চাঞ্চল্যের কারণ বিশেষ কোরে এই যে এই আক্ষািক ওলট্ পালটের ভিতরের কারণ সম্বন্ধে কোনো পক্ষ থেকেই কেউ কিছু বলেন নি। সমস্ত ব্যাপারটার ওপর একটা রহস্তের আবরণ রয়েছে। বড়ো বড়ো ইন্দ্রচন্দ্রদের স্থানচ্যতি ঘট্লে আবহাওয়াতে কোনো না কোনো দিকে একটা পরিবর্ত্তন ঘট্বেই। ভাই এই পরিবর্তনের ফলে পরবাষ্ট্রনীতিতে কী নতুনৰ আসে তা' দেখ্বার জন্ম সবাই প্রতীক্ষা কোরে আছে। মিঃ চেম্বারলেন সজোরে ঘোষণা করেছেন যে মিঃ হোরবেলিশার পদতাাগের পেছনে কোনো মতান্তর বা মনান্তর নেই. "is not now and never has been any difference." চারদিকে রব উঠেছে যে মিলিটারি উচ্চ কর্মচারিদের ('Brass Hats') সঙ্গে চাকুরিতে প্রমোশনের ব্যাপার নিয়ে মতান্তর ঘটেছে। মিঃ চেম্বারলেন এ কথা অস্বীকার কোরেছেন। কিন্তু মিঃ হোরবেলিশার একটা কথায় সকলেই সন্দিগ্ধ হোয়ে উঠেছেন। তিনি আক্ষেপ কোরে বোলেছেন 'আমরা গণতন্ত্রের জ্বন্যে লডাই কোর্ছি কিন্তু সৈক্তদলের ভেতরে গণতন্ত্রের আমদানীকে সইতে পার্ছিনে।' এতে সংশয় এসেছে যে খবর ভালো নয় মোটেও। এবং এ সেই পুরোণো সংঘর্য— সিভিল ও মিলিটারীর মতান্তর। যা হৌক, আমাদের 'জাহাজের থবর' দিকে দরকার কি ? তবে ব্রিটিশ সরকারের যুদ্ধে আমরা অনিচ্ছাসত্ত্বেও শরীক হোতে বাধ্য হোয়েছি, এবং যুদ্ধের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের সঙ্গে আমাদের ভবিষ্যুৎ জড়িত আছে। সেই কারণেই বাতাস কোন দিকে বইছে, তার সঠিক নির্দ্ধারণে আমাদের কিঞ্চিৎ গুৎস্থক্য আছে।

#### জমিদারি প্রথার বিলোপ

ফ্লাউড কমিশনের কাজ প্রায় শেষ হোয়ে এসেছে। বাংলার ভূমি-রাজস্ব সম্বন্ধে অনুসন্ধান করবার এবং প্রামর্শ দেবার জন্মে এই "ভূমি রাজস্ব কমিশন" নিযুক্ত হোয়েছিল, এ কথা হয়তো সবারই অরণ আছে। আগানী এপ্রিল মাসে কাজ শেষ কোরে স্থার ফ্র্যান্সিন্ ফ্রাউভ রিপোর্ট বাংলা সরকারের কাছে পেশ কোরে, বিলাত ফিরে যাবেন। কমিশন তিনজন ইউরোপীয়, তিনজন হিন্দু, একজন তপশীল শ্রেণীর হিন্দু, এবং পাঁচজন মুসলমান সভা নিয়ে গঠিত হোয়েছিল। শোনা যাচ্ছে জমিদারী প্রথা সম্বন্ধ এঁদের রায় তৈরী হোয়ে গেছে। এঁরা নাকি জমিদারী প্রথাকে বিলুপ্ত করবার প্রস্তাব সমর্থন কোরেছেন। জমিদারী উঠিয়ে দিয়ে সমস্ত জমিকে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করা হবে। তবে জমিদারদের উচিত মূল্য দিয়ে জমি সরকার গ্রহণ করবেন—বিনা মূল্যে জমি কেড়ে নেওয়া হবে না। জমির জন্ম এই ক্ষতিপূরণ কী হারে নির্দ্ধারিত হবে সে থবর এখনো জানা যায়নি। এটুকু শোনা যাচ্ছে যে সভাদের মধ্যে আনেকেই নাকি হাল, খাজানার দশ থেকে পোনের গুণ মূল্য ক্ষতিপূরণ দেবার পক্ষে।

আমরা ইতিপূর্বেই বলেছি যে জমিদারী প্রথা আজকার অর্থ নৈতিক পারিপাশ্বিকে একে-বারেই অর্থহীন হোয়ে পোড়েছে। লক্ষ লক্ষ প্রজার বেঁচে থাকবার পথ কোরবার জন্য এবং জমির উৎপাদন-শক্তির উৎকর্য সাধন কোরবার জন্ম আজ জমিদারী প্রথাকে অবিলম্বে উঠিয়ে দেবার প্রয়োজন অনিবার্য্য হোয়ে উঠেছে। বর্তমান পারিপার্শ্বিকে এই মধ্যুগীয় প্রথার স্থান নেই। এ কথা আৰু বহুজন-স্বীকৃত। অবশ্য জমিদারগণ এ কথা স্বীকার কোরবেন না। কারণ স্বীকার কোরতে হোলে ভাদের স্বার্থকে বিসর্জন কোরতে হয়। আর স্বার্থকে বিসর্জন করা ব্যক্তির পক্ষেও যেমন সহজ নয়, কোন শ্রেণীর পক্ষেও তেমনি সহজ নয়। কিন্তু বুহত্তর পটভূমিকায় ষদি জমিদারী প্রথাকে বিচার করতে রাজী হন তবে জমিদারগণ নিজেরাই দেখ্বেন ও স্বীকার কোরবেন যে জমিদারী প্রথাকে বিলুপ্ত করলে তাদের স্বার্থহানি না হোয়ে, স্বার্থরক্ষাই হবে। অর্থনীতির অবার্থ নিয়মে, সমাজের সমোঘ গতির ফলে এই পুরাতন বাবস্থা সতি ক্রত সচল হোয়ে পোড়ছে, এ অতি প্রতাক্ষ সত্যা কিছুদিন আগে আগ্রা-অযোধ্যার জমিদারগণ সর্কারের কাছে দরখাস্ত কোরেছিলেন এই বোলে যে জমিদারী ছেড়ে দিতে তারা স্বয়ং স্বীকৃত আছেন কারণ এতে তাঁদের ক্ষতি বই লাভ হচ্ছে না। এই জরাজীর্ণ প্রথাকে আক্ডে, না থেকে ধনদৌলত অর্জ্জনের ও উৎপাদনের আরে৷ অধিকতর লাভজনক ও আধুনিক পন্থাগুলোর দিকে জমিদারদের নম্ভর দেবার সময় এসেছে। আমাদের আশা আছে তাঁরা যুগারুষায়ী উভ্তমের সাহায্যে পারিপার্থিকের সঙ্গে নিজেদের স্বার্থের সামঞ্জস্ত ঘটিয়ে জাতিকে শক্তিশালী ও বিত্তশালী করবার সহায়তা কোরবেন। বাংলা দেশে রায়তী খাজনার হার খূব কম ( প্রতি একর ৩।/০ হারে), জমিদারের অধীন থেকে সরকারের অধীনে গেলে হর্দ্দশা কম্বে না, এবং প্রজা-জমিদারে ভালবাসা ও মৈত্রী বন্ধনকে দৃঢ় কোরে তুল্লেই প্রজার স্বর্গস্থ ফিরে আস্বে—এই সব ভিত্তিহীন যুক্তি এবং অমূলক আশার ওপরে নির্ভর স্থাপন কোরে জমিদারগণ যদি পুরোণো গানকেই পুনর্ববার স্থক্ষ করেন, তবে আত্ম-স্বার্থেরই হানি ঘটাবেন।

#### ডিগ্বয় ধর্মঘট

যুরোপে যুদ্ধ ঘোষণা এবং ভারতে কংগ্রেসী মন্ত্রীদের পদত্যাগ—এই হুটা ঘটনার ফলে ডিগ্বয় ধর্মঘটের কথা চাপা পড়ে গেছে। নতুন পারিপার্থিকের উদ্ভব হেতু আজ দেশবাসীর মন থেকে ডিগ্বয়ের শ্রমিকদের লাঞ্চনা ও ত্ঃখসহনের কাহিনী হয়তো অপসারিত হোয়ে গেছে, কিন্তু ডিগ্বয়ের পরাজয় যে ভারতের সকল শ্রমিকশ্রেকীর পরাজয় একথা ভুল্লে চল্বে না। আজ ভারতব্যাপী অর্ডিনালের ছায়ায় সমস্ত জাতীয় আন্দোলন স্তিমিত হোয়ে আছে, আসামে আবার নতন কোরে সাইল্লা মন্ত্রীসভা গদীতে বসেছেন, তাঁরা যে ভাবে শ্রমিক-স্বার্থের বিরুদ্ধে "সার মন্মথ কমিটী"র রিপোর্টকে ব্যবহার কোরছেন তাতে শ্রমিক আন্দোলনের স্থায়ী ক্ষতি হবে। গত ১০ই জানুয়ারী "বঙ্গীয় প্রাদেশিক ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস" এবিষয়ে যে সব প্রস্তাবিক কারেছেন আমরা দেশবাসীর দৃষ্টি সেদিকে আকর্ষণ করিছি। বিশেষ কোরে রাজনৈতিক দলগুলিকে অনুরোধ করিছি, তাঁরা এসম্বন্ধ ঐকারক প্রচেষ্টা অবলম্বন ককন।

#### "পুৰ`সাভয়া" ও "ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস্"

ভাইস্বয়ের সেদিনকার ঘোষণার পরে আবার "পূর্ণ-সরাজ" এবং "ঔপনিবেশিক স্বায়ন্তশাসন" সন্থার তর্ক উঠেছে। ভাইস্বয় বোলেছেন যে ভারতকে ওয়েষ্টমিনিষ্টার ষ্টাট্ট্ অনুযায়ী "উপনিবেশিক" মধ্যাদা দান করাই ব্রিটিশ সরকারের লক্ষা। কিছুদিন আগে রাজাজী এবং শ্রীযুক্ত পট্টী এ সন্থার যেসব অর্থ কোরেছেন তাতেও সকলের মধ্যে সন্দেহ উৎপন্ন হোয়েছে। গান্ধীজীও ইতিপূর্বের বোলেছেন যে স্বাধীনতার সারপদার্থটুকু (substance) পেলেই তিনি সন্তুই, নামে কিছু আসে যায় না। দেশবন্ধ চিত্তরঞ্জনের বিখ্যাত সিরাজগঞ্জ বক্তৃতায়ও এই ধরণের আভাস ছিলো। এদিকে শ্রীযুক্ত রাজেল্রপ্রসাদ কিন্তু পরিকার ঘোষণা কোরেছেন ফে কংগ্রেস চায় "পূর্ণ স্বাধীনতা" (complete independence). 'ঔপনিবেশিক' স্বায়ব শাসন' নয়। জনসাধারণের মধ্যে এই তুইটা পরিভাষার অর্থ সন্ধন্ধে অনেক ঘোলাটে ধারণা আছে। গান্ধীজী এবং কংগ্রেস কর্ত্বপক্ষের মত কি,—কে সন্থন্ধে সঠিক ও স্পষ্ট ঘোষণা দেশবাসী দাবি-কোরবে সন্দেহ নেই।

আমরা কিন্তু পূর্ববাপর বোলে এসেছি যে "ওপনিবেশিক শাসন" আমরা চাইনে, আক্রম চাই ব্রিটিশ সাআজ্য থেকে পরিপূর্ণ মুক্তি—নিঃশর্ত সম্বন্ধচ্চেদ। আমাদের এ দাবির কারণ এই যে "ওপনিবেশিক শাসন" শব্দটার অর্থ অতি অনিশ্চিত ও অনিদ্দেশ। ওয়েইমিনিষ্টার ষ্টাট্টাটেও এই

শব্দীর মানে থুব স্পষ্ট ভাবে বিরত হয়নি। কতকগুলো রাষ্ট্র ওথানে "ডোমিনিয়ান" থোলে যীকৃত হোয়েছে এই মাত্র। কিন্তু এই "উপনিবেশ" গুলিরও ওপরে নানা প্রকারের বাধা নিষেধ চাপানো হোয়েছে; যথা, কানাড। নিজের শাসনতন্ত্রের পরিবর্ত্তন সাধন কোরতে পারে না এই ষ্ট্রাট্টের জোরেও। অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাও প্রায় তাই। বিশেষতঃ একথা স্মরণ রাখা উচিত্র যে উপনিবেশগুলিকে যতটুকু স্বাভন্তা দেওয়া হোয়েছে এই ষ্ট্রাট্রটের ছারা, তাও পার্লানিমেন্টের আইন কোরেই দিতে হোয়েছে। যে পার্লামেন্ট ষ্ট্রাট্রটের বিলুপ্তিও সাধন কোরতে পারে। মাবার নতুন ষ্ট্রাট্রটিও সৃষ্টি কোরতে পারে এবং পূর্ণভন্তন ষ্ট্রাট্রটের বিলুপ্তিও সাধন কোরতে পারে। কাজেই যারা "ডোমিনিয়ান ষ্টেটাস্" এবং "পূর্ণ স্বরাজে" কোন পার্থক্য চোথে দেখতে পান না, তাঁরা প্রথমে এ বিষয়ে স্থায়থ অন্তুসন্ধান কোনে তার পরে উচ্ছসিত হোলেই ভাল হয়।







অষ্টম বর্ষ

ফাল্পন, ১৩৪৬

নবম সংখ্যা

### গান্ধীবাদ, অহিংসা ও ভবিষ্যৎ সমাজ

#### অনিল চন্দ্র রায়

চিন্তার ক্ষেত্রে আমাদের দেশে সংঘর্ষ দেখা দিয়েছে। দেখা দিয়েছে কেবল নয়, সংঘাত প্রবল ও প্রথব হয়ে উঠেছে। এ যে দিনে দিনে আরো প্রথবতর হবে, তাতে কারুরই সন্দেহ নেই; অন্ততঃ চকুমান যাঁর। তাঁদের নেই। কিন্তু বহু লোক আজো আছেন যাঁরা তত্ত্ব বা থিওরী নিয়ে মাথা ঘামাতে চান না, তাঁরা বিত্রত থাক্তে চান আশু ব্যবহার (practice) নিয়ে। তাঁরা বলে থাকেন, ভারতবর্ষে অনেক প্রাথমিক কান্ধ বাকি রয়েছে, সেই সব কান্ধকে প্রোগ্রাম ক'রে দৈনন্দিন কভাগুলোকে করাই যথেষ্ট। তত্ত্বের ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে স্ক্রে যুক্তি দিয়ে পরস্পরকে হানাহানি ক'রে লাভ নেই; ওতো কেবল বাগাড়ম্বর। কিন্তু ব্যবহার যে তত্ত্বে ছাড়িয়ে যেতে পারে না এবং উভয়েই যে জড়াজড়ি ক'রে পরস্পরকে আশ্রয় দিছে, একথা অনেকেই ভূলে যান। তাই আমাদের দেশের রাজনৈতিক জগতে অহরহ ঘটছে অর্থহীন মিলন এবং সংখ্যাহীন জোড়াভালি। কেউ বল্ছেন, স্বাধীনভা চাই, আর কিছু সম্প্রতি চাইনে; কারণ কাণ টান্লে মাথা আসে যখন তথন স্বাধীনভার সাথে সব অপবর্গ ই এসে যাবে। কাজেই আগে "ম্বরাজ" চাই, ভার পরে তত্ত্ব নিয়ে বোঝাপড়া হবে।

গান্ধীজীও এই দলের। তাঁর মতে, 'স্বরাজ' হবে ভারতবর্ষের প্রথম ও প্রাথমিক ধ্যান, পরে হবে বিভিন্ন প্রোগ্রাম নিয়ে বিচার। গল্পে আছে, মূর্থ দের কাছিনী। মোষ কেনবার নাম নেই,

অপচ কাল্লনিক সোষের ভাগাভাগি নিয়ে ঝগড়া, মারামারির অন্ত নেই। # গান্ধীজীর মতে, আমরাও এই ধরণের মূর্য। গান্ধীজী নিজের বেলায় কিন্তু তত্ত্ এবং প্রোগ্রাম উভয় সম্বন্ধেই অতিমাত্রায় সতর্ক। তাঁর নিজের দর্শন-তত্ত্বের এলাকার বাইরে তিনি "পদমেকং"—ও চলতে অনিচ্ছুক। এ সম্বন্ধে তিনি অত্যন্ত কঠোর। স্বরাজ যদি চুলোয় যায় যাক, তবু তাঁর দার্শনিক মতবাদের চুলমাত্র বিকৃতিও গান্ধীজী সহা করতে রাজী নন। আমরা কিন্তু তত্ত্ব (theory) নিয়ে যাঁরা চিন্তা করেন তাঁদের মূর্থ বিলানে। তবে যাঁরা তত্ত্বের (theory) সঙ্গে ব্যবহারকে(practice) আলাদা ক'রে দেখেন তাঁরা অবৈজ্ঞানিক সন্দেহ নেই। তত্ত্বের সঙ্গে ব্যবহারের, চিস্তার সঙ্গে কার্য্যের সম্পর্ক অবিচ্ছেল। বছ লোক আছেন যাঁরা এই প্রয়ের মধ্যে কুত্রিম বিচ্ছেদকে দিব্যি বছায় বেথে কাজ ক'রে যান। তাঁরাও কাজ করেন, কারণ কাজ মালুষকে করতেই হয় এবং "শরীরযাত্রাপি চ...ন প্রসিম্বোদকর্মাণঃ" ইত্যাদি। তবে হয় তাঁদের চিন্তা বা তত্ত্বের বালাই নেই, নত্বা কার্য্যের সঙ্গে থিওরীর সামপ্রস্থা রাথবার দায়িত্ব তাঁরা বোধ করেন না। অনিবার্ঘা ফল হয় জোডাতালি। আজো আমাদের দেশে তাই এমন বহু দল ও উপদল পরস্পারের সঙ্গে মিতালি করে, যাদের মধ্যে চিন্তা বা মতবাদের কোনই সামঞ্জস্তা নেই। মথে বললাম, আমি বামপন্থী, কার্যো চললাম দক্ষিণপন্থীর সঙ্গে। তত্ত্বের দিক থেকে হলাম ক্যানিজ্ঞমের বিরোধী, কিন্তু স্থবিধাবাদের দিক থেকে যোগ দিলাম এম এন রায়ের দলে। এমনি অনেক হচেচ। চিন্তা সংঘাত বা ideology'র ওপরে ভিত্তি করে' দল গঠন করার রীতির আন্ধো তেমন রেওয়াজ হয়নি। তাই আমাদের রাজনৈতিক স্থর-সাধনার অনেক অক্ষ্ট বেমুরো হয়ে দাঁড়াচ্ছে। আমরা তত্ত্ব ও ব্যবহার, থিওরী ও কার্যাক্রম এই ছুইয়ের ভিত্তিতে দল গঠনের সমর্থক। তবে আশার কথা, জোডাতালি আর বেশীদিন চলবে না। কারণ মান্তবের জানবার ও বোঝবার তাকিদ প্রবল হয়ে উঠেছে। মান্তবের বন্ধিবৃত্তিও ক্রমশই সজাগ হয়ে উঠছে। পারিপাশ্বিকের অন্তর্গত শক্তিসংঘাত ত্রুতভাবে জমাট বেঁধে উঠছে; এমন ভাবে উঠছে যে, ধরি-মাছ-না-ছুঁই-পানি মনোভাব আর বিকোবে না। বেডার ওপরে বদে তুপক্ষের লডাই দেখবো এমন স্থবিধা আর থাকছে না। হয় এ পক্ষে নয় ওপক্ষে, একদিকে সামিল হতেই হবে। চিন্তায়, কার্য্যে আত্র স্থানির্দিষ্ঠ, পরিকার পথের ওপর এসে সবাইকেই দাঁডাতে হবে। ফলে যে সব মতবাদ হালক। মেঘের মতন অসপাই ছিল, তাদেরও জমাট বেঁধে স্পাইরূপ ধারণ করতে হচেচ। শুভলক্ষণ সন্দেহ নেই।

গান্ধীজী যে দর্শন পৃথিবীর সামনে ধরেছেন, তার পূর্ণরূপটী এতদিন প্রাকট হয়নি। তত্ত্বের দিক থেকে তার স্থবিস্থাস বৈজ্ঞানিক আকারে কেউ করেনি। কিন্তু বর্ত্তমান পারিপার্শ্বিকের প্রবল

<sup>\*</sup>Like the fabled men who quarrelled over the division of the buffalo before it was bought, we argue & quarrel over our different programmes before Swaraj has come." (Harijan, 27-1-40)

চাপে গান্ধীবাদকেও একটা সমাজদর্শন গড়ে তুলতে হচে। গান্ধীবাদীরা বলেন, গান্ধীবাদকে যুক্তি তর্কে পাওয়া যায়নি; একে পাওয়া গেছে সহজ অন্তন্ধৃষ্টি থেকে, আধ্যাত্মিক অনুপ্রেরণা থেকে। কিন্তু তবু আজ গান্ধীবাদকে বিচার ও যুক্তির মঞ্চে একে দাঁড়াতে হয়েছে, কারণ জিজ্ঞাস্থকে জ্ববাব দিতে হবে। নতুবা টি কৈ থাকা দায়। এ যুগ হচেচ বিচার ও প্রশ্নের যুগ। কান্ট বলেছিলেন—"Our age is an age of criticism, a criticism from which nothing need hope to escape." এ কথা এ যুগেও সত্য। জবাবদিহি না করে কেন্ট মর্যাদা পাবে না, তা' সে মহাত্মালোকের বাণী কিংবা পণ্ডিভজনের তব্ধ, যাই হৌক না কেন।

আজকের দিনে মান্থবের চোথ খণ্ড দৃষ্টিতে দেখতে চায় না। দেখতে চায় বৃহৎ ভূমিকায়। সংকীণ ভূমিতে দাড়িয়ে পৃথিবীটাকে দেখে তার ভূপ্তি নেই। তার ভূপ্তি বৃহৎ চক্রবালকে আয়তে এনে। বিচ্ছিন্ন ক'রে জীবনকে যাচাই করবার প্রবৃত্তি আজ নেই। বিশ্বসংসারের সঙ্গে যেখানে মান্থবের যোগ সেইখানে জীবনকে রেখে পরথ করবার আগ্রহ আজ মান্থযুকে পেয়ে বঙ্গোছে। বিশ্ব-দৃষ্টিতে তাই সবকিছুকে বিচার করে' আজকের মান্থুয়, গড়ে তোলে 'বিশ্বদর্শন' বা Weltanschauung. এই বিশ্বদর্শনের আলো ফেলে সে জীবনকে এবং সমাজকে দেখে। সে আলোতে রঞ্জিত হয়ে প্রত্যেকটা প্রতিষ্ঠান ধবে একটা বিশিষ্টরূপ, প্রত্যেকটা অনুষ্ঠান দেখা দেয় একটা বিশিষ্ট অর্থ নিয়ে। পৃথিবীতে আজ কয়েকটা এমনি 'বিশ্বদর্শন' (world outlook) গড়ে উঠেছে। গান্ধীজীর প্রবিত্তিত সমাজ-দর্শনও তার মধ্যে একটা।

এই সমাজদর্শনের একটা বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী আছে। জীবনের প্রভ্যেকটা ছোট বড়ো অমুভূতি বা অনুষ্ঠানকে বিচার করবার এর একটা বিশিষ্ট পদ্ধতি আছে। ভালমন্দ, উচ্চ-নীচ ইত্যাদি নির্দ্ধারণ করবারও একটা স্বতম্ভ্র মাপকাঠা আছে। কোন্ বস্তুটীর মূল্য কতোটুকু, সে মূল্যনিরূপণের আদর্শ এর নিজস্ব। গান্ধীবাদকে যারা নেবেন তাদের সমস্ত ধারণা বদলে যাবে এই স্বকীয় আদর্শের প্রভাবে। ভগিনী নিবেদিতা বলেছিলেন, "Our changed attitude changes all our conceptions..." গান্ধীজীর সামাজিক আদর্শ একটা বিশেষ 'বিশ্বদর্শন' থেকে জাত হয়েছে।

একথা সবাই স্বীকার করেছেন যে আজকের সমাজ-বাবস্থা পৃথিবীতে শান্তি আনতে পারে নি।
মান্তবের জীবনে অশান্তির আগুন নির্বাণ হওয়া তে। দূরের কথা, "হবিষা ক্রুবরৈর্ব" ক্রমাণত
বেড়েই চলেছে। কাজেই এ সমাজ-বাবস্থাকে ভেঙ্গে নতুন সমাজকে গড়তে হবে। এ সম্বন্ধে
কাকরই দ্বিধা নেই। সবাই কামনা করছে একটা আমূল বিপ্লব, একটা ব্যাপক প্রলয়। সেই
প্রলয়ের ভন্ম থেকে রচনা করতে হবে নতুন বিশ্বলোক। যারা এই নবস্থজনের বিশ্বামিত্র হতে চান
তাঁরা সবাই প্রলয়কামী বিপ্লবী। কিন্তু তাঁদের বিপ্লবের পরিকল্পনা সবারই একরকমের নয়।
কাল মান্ত্র, মুসোলিনী, গান্ধী, এরা প্রত্যেকেই পৃথক ধরণের বিশ্ব স্ক্রন করতে চান। এঁদের
বিপ্লবের পরিকল্পনাও ভাই পৃথক।

আঁচার্য্য কুপালিনী গান্ধীবাদের একজন নামকরা ব্যাখ্যাতা। তিনিও বলেছেন যে গান্ধীজীও

সমাজবিপ্লব সৃষ্টি করতে চান। গান্ধীজী যে আদর্শ স্থাপন করতে চান, ভাকে গ্রহণ করলে মানুষের জীবনের সব অনুষ্ঠান গভীরভাবে বদ্লে যাবে। মানুষের ভালোমন্দ, সুখ-ছ:খ ও ভার-অভায়ের ধারণায় আস্বে প্রলয়। কেবলমাত্র রাজনৈতিক চিস্তায় নয়, জীবনের সকল ক্ষেত্রে সকল আদর্শে ঘট্বে বিপর্যায় যেমন ঘটেছিল ফরাসী ও ক্ষ বিপ্লবে। \* মানুষের দৃষ্টিভঙ্গীকে দিতে হবে বদ্লে—কেবল রাষ্ট্রীয় অদল-বদলে কিছু হবে না। আদর্শের ঐকাস্তিক পরিবর্ত্তন চাই, "Some revaluation of life values" (Kripalini).

গান্ধীজী বর্ত্তমান সমাজকে চান না-একে ভাঙ্গতে চান কিন্তু যে নতুন সমাজ তিনি স্জন করবেন তার স্বরূপ কী ়ূ সেই স্বরূপ সম্বন্ধে কুপালিনী বল্ছেন যে ভবিষ্যুৎ সমান্তকে গড়তে হবে কয়েকটা মূলনীতিকে, ভিত্তি ক'রে। সে মূলনীতি হলো "অহিংসাও সত্য'। এই নীতিগুলোই মামুষকে নিয়ে যাবে দিবাজনাের দিকে; এবং এই নতুন সমাজ ব্যবস্থায় থাকবে না শোষণ এবং অভাচার, অসামা ও অভাব। ক কুপালিনীর মতে গান্ধীজীও শ্রেণীহীন সমাজ কামনা করেন। জনৈক সোস্থালিষ্ট প্রশাকর্ত্তার উত্তরে গান্ধীজী নিজেও তাঁর ভবিষ্যুৎ সমাজের রূপ বর্ণনা করেছেন। তাঁর মতে সোস্থালিজম এবং গান্ধীবাদের উদ্দেশ্য (motive) অভিন্ন,---"the greatest welfare of the whole society and the abolition of the hideous inequalities resulting in the existence of millions of have-nots and a handful of haves." ( Harijan, 27-1-40 ), বর্ত্তমান সমাজে মৃষ্টিমেয় লোক ধনদৌলতে গভাগভি যাচ্ছে, আর কোটী কোটী মানব বভূক্ষিত হয়ে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যান্ত ধনীর ভোগ জোগাচ্ছে, একথা গান্ধীজী মানেন। পুনশ্চ এই অসাম্য যে বর্ত্তমান সমাজ-ব্যবস্থা অর্থাৎ ধনিকতন্ত্র হতে উদ্ভত হয়েছে সে কথাও তিনি স্বীকার করেন। তাই ক্যাপিটালিজম বা ধনতন্ত্রের তিনি মহাশক্ত। "... I desire to end capitalism almost, if not quite, as much as the most advanced socialist or even communist. But our methods differ..." (Harijan, 16-12-39) কাজেই সমাজতন্ত্রের উদ্দেশ্যের সঙ্গে গান্ধীন্ধীর কোনই ভেদ নেই। কেবল প্রভেদ আছে কর্ম্মপন্তায়।

গান্ধীবাদের সকল কর্ম্মপন্থার মূল কথা হলো "অহিংসা"। প্রকৃত সাম্য এবং শাস্তি আস্তে পারে কেবল অহিংসার মধ্য দিয়ে, "only when non-violence is accepted by the

<sup>\* &</sup>quot;I believe the revolution for which Gandhiji is responsible is of the former type, that is, it is primarily a revolution of ideas and ideals and is not merely political but an all-round revolution changing the values of life as did the French and Russian revolutions" (J. B. Kripalini; Hindusthan Standard, 27-1-40)

<sup>†</sup> The social organisation is to be built upon Nonviolence, Truth and Justice. What Gandhiji contemplates is a casteless and classless society based upon co-operative service..." (Kripalini, Ibid)

সবগুলো সন্বাই জটিল বীণাদ্ধনি; যাতে অনুবিদ্ধ হয়ে রয়েছে বহু তারের বহুবিধ সুর। অরবিন্দের ভাষায়, "for even unity, exclusively pursued, ceases to be a true oneness. Yet this error we perpetually commit." প্রাকৃত মানুষ সেই ভুলই করে। বিশ্বসংসারের বিচিত্র-বীণ যে মিশ্ররাগ বাজিয়ে চলেছে, তাকে সে ধরতে পারে না; তার সহজ জ্ঞানে প্রতিভাত হয় কেবল একটানা একটি ধ্বনি। পৃথিবীকে দে বুঝতে চায় একট মাত্র নীতির সাহায়ে। হিংসা-অহিংসা, ভালো-মন্দ, আত্মপর,—বিশ্বভরে সর্বত্ত আছে জড়িয়ে। একটিকৈ বাদ দিয়ে অপরকে অবলম্বন মান্তুষ করতে পারে না; একটা থেকে অপরকে ছেদন ক'রে আনা অসম্ভব। সংসারে কেবল হিংসা নেই, অহিংসাও নেই; যেমন কেবল স্তথ বা কেবল ভালো নেই। তুটো নীতিই সক্ষত্র কাজ করছে। প্রাকৃতিক জগতে যেমন, মানুষের সামাজিক জীবনেও তেমনি। একদিকে দেখতে পাই সহযোগিতা, অক্সদিকে আছে প্রতিযোগিতা। জীবজগতে জীবনসংগ্রাম আছে, আবার সংঘবদ্ধতাও আছে। মামুষসমাজেও যেমনি আছে প্রতিদ্বন্দ, তেমনি আছে মৈত্রী। ডাকুইনের প্রতিবাদে হান্তালির নৈতিক নিয়ন্ত্রণের তত্ত্বও রয়েছে। হিংসা ও অহিংসা তুই শক্তিই জীবনে ক্রিয়াশীল। এককে বৰ্জ্জন করে একান্ত ভাবে অফুটীকে পূজা করবার দাবী মানুষ করতে পারে--কিন্তু ভাতে চলমান জীবন-প্রবাহকে প্রভিরোধ করা হবে. সহায়তা করা হবে না। অরবিন্দ এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন তাঁর Essays on Geeta নামক পুস্তকে। প্রেমের (Love) প্রভাব জীবনে অতি বিপুল। একথা অস্বীকার করার উপায় নেই। কিন্তু স্থলশক্তি বা তাকং (power) এর স্থানও সংসারে স্বীকার করতেই হবে। প্রেমশক্তি ও দেহশক্তি--তুয়েরই অবদান প্রচুর। "What can be more divine than Love? But followed exclusively it is impotent to solve the world's discords. The worshipped Avatar of love & the tender Saints leave behind them a divine but unfollowed example, a luminous and imperishable but ineffective memory." (A ravinda) হৃদয়কে প্রাধান্য দেবার মূল্য আছে, কিন্তু হৃদয়বৃত্তিই মানবের একমাত্র বৃত্তি বা প্রয়োজন নয়। মান্তুযের স্মাছে আরো বিচিত্র বৃত্তি এবং বিবিধ প্রয়োজন। মারুষের আছে দেহ, আছে মন: অরময় কোষকে প্রবল করে তুল্লে যেমন হবে একপেশে বৃদ্ধি, ভেমনি প্রাণময় কোষকে বাড়িয়ে তুললেও হবে একই একঘেয়েমী। দেহে, প্রাণে, জ্ঞানে, আনন্দে মানুষ যথন হয় সম্পূর্ণ তথনই তার হয় সত্যিকার উন্নয়ন। মানুষের অপর গুণ ও বৃত্তিশুলোর সঙ্গে সামঞ্জন্তা রেখে "প্রেম" ও ''হৃদয়বৃত্তি'' যদি বিকশিত হয় তবেই মনুষাছের সাধনা হয় পরিপূর্ণ। # জীবনের একটা দিক যেমন মধুর, আরেকটী দিকও আছে ভয়ক্ষর। শুভ ও

<sup>\*</sup>They have added an element to the potentialities of the heart but the race cannot utilise it effectively for life because it has not been harmonised with the rest of the qualities that are essential to our fullness." (Superman, Arabinda)

কল্যাণকর আছে, স্থুন্দরও আছে; কিন্তু অশুভ আছে, অস্থুন্দরও জীবনেই আছে। মধুর ও শাত্রসের পাশাপাশি ব্রেছে বীভংস রস ও ভয়স্কর। স্কানের সঙ্গে আছে প্রলয়। আমাদের প্রাণ চায় মাধুর্যা, সৌন্দর্যা; কিন্তু চারিদিকে রয়েছে মৃত্যু, মহামারী আর নির্মাম ধ্বংস। জীবনের এই দিককে আমরা চাই চোখ বুজে এড়াতে, চাইনে আমরা জীবনের প্রলয়স্কর ভয়াল সত্যকে, বিশ্বরূপ আমাদের চোখে সয়না, আমরা চাই বংশীধারীকে। মহাকালের করাল ছায়া পড়েছে আমাদের জীবনে; আমরা কামনা-চালিত হয়ে বল্তে পারি, চাই প্রেমকে, চাই মৈত্রীকে; কিন্তু চোখের সামনে শাশানের "কাড়াকাড়ি-গীতি" বজ্বরোলে বেজে ওঠে, সমস্ত প্রেম. সমস্ত মৈত্রীকে শুকনো খড়ের মতো ছিন্নভিন্ন করে উড়িয়ে আসে ভৈরবের অট্রান্তের ঝড়; ওঠে কান্নার রোল, ওঠে নিষ্ঠুরভার জয়ধ্বনি। জীবনের একটিকে যাঁরা এড়াতে চান তাঁরা দার্শনিক বিচার করেন না. হলমরুত্তির মুগ্ধ পূঁজায় একপেশে আদর্শকে প্রচার করেন। আসল কথা হলয়ের শক্তি, প্রেমের শক্তি যেমন জীবনে প্রয়েজন, দেহের শক্তি, পশুশক্তিরও তেমনি আছে প্রয়োজন। বিদেহী মানুষ নেই; দেহকে ছাড়া চলে না; তেমনি পশুশক্তি, দেহশক্তি ছাড়াও চলে না। আত্রিকের যেমন প্রয়োজন আছে, স্থান আছে, দৈহিকেরও তেমনি স্থান ও প্রয়োজন আছে। মূল্য নিরূপণের মাপক কাটিতে হয়তো গুটো একই স্তরে স্থান পাবে না: কিন্তু যার যার স্করে উভয়েই মূল্যবান।

পশুশক্তি ও প্রেমশক্তি এরা তুইই অসম্পূর্ণ সন্ত্য; অদ্বিতীয় সন্তা কেউই নয়। প্রেমশক্তি কেবল মিলনকে দেখে, দ্বন্ধ সংঘর্ষকে এড়িয়ে যায়; তেমনি পশুশক্তি কেবল বাহ্য বাবস্থাকে বড় করে, অন্তরকে করে উপেক্ষা। পশুশক্তি সামাজ্য গড়েছে, ঐশ্বর্যাকে সৃষ্টি করেছে, কিন্তু মানবীয় অসম্পূর্ণতাকে দ্ব করতে পারেনি। এই তুই শক্তিকে পরস্পারের সহযোগিতায় সংযত ও বিকশিত হতে হবে, তবেই হবে পূর্ণতা। সভ্যিকার ঐক্য হবে জটীল ও বিবিধ শক্তির সামঞ্জন্ম; কোন একটী শক্তিকে বর্জন ক'বে একটীমাত্র সন্তাকে আতিশয্য দান করা দার্শনিক বিচারে অযৌক্তিক ও একপেশে গণ্য হয়। কারণ "Unity is the secret, a complex, understanding and embracing unity" (Aravinda) #

(খ) তাবপরে প্রশ্ন হচ্চে, অহিংসাকেই বা বরণ করবো কেন ? মানবজীবনের আদর্শ কি ? শান্তি ও আনন্দ ; সভিত্যবার শান্তি ও অদ্বিতীয় আনন্দ, কবরের শান্তি ও আফিমের আনন্দ নয়। শান্তি ও আনন্দ কোন্পথে আসবে ? কেবলি অহিংসার পথে আসে, একথা ঠিক নয়। আদর্শের জন্ম সংগ্রামের মধ্য দিয়া এরা সিদ্ধ হয়।

গোড়ার আদর্শ হলো আত্মবিকাশ, মানুষের সর্ব্বাঙ্গীন সম্পূর্ণ বিকাশ। আত্ম বল্তে কেবল স্থানয়-রুন্তি নয়, দেহ-বৃত্তিও বটে, মনোরত্তিও বটে। হৃদয়বৃত্তির বিকাশেই বা অহিংসাবৃত্তির

<sup>\* &</sup>quot;Love fails because it hastily rejects the material of the world's discords or only tramples them underfoot in an unusual ecstasy; Power because it seeks only to organise an external arrangement. The world's discords have to be understood, seized, transmuted." (Ibid).

পূর্ণতাতেই কেবল আত্মবিকাশ পূর্ণ হয় না। সামঞ্জস্তাপুর্ণ বিকাশেই মানুষের সার্থকতা। দেহশক্তি বা হিংসাশক্তিকেও বৰ্জন ক'রে নয়, আদর্শের দারা নিয়ন্ত্রিত ক'রে ব্যক্তি ও সমাজ বিকশিত হয়। হিংসাশক্তি যথন মহদাদর্শের দারা প্রবর্ত্তিত হয়, তথনই হিংসা হয় রূপান্তরিত, "transmuted," অহিংসাকে fetish করে তোলা হলো যক্তিহীন। নৈতিক বিচারে অহিংসাই একমাত্র কর্মাযোগ নয়। নৈতিক বিচারের মাপকাটী হলো আত্মবিকাশ। পাপ পুণা নির্দ্ধারিত হয় এই মানদণ্ডের ভৌলে। হিংসা বা অহিংসাকেও সেই মাপকাটীতে বিচার করতে হবে। আদর্শের সঙ্গে যদি খাপ খায় তবে হিংসাও পুণাত্রত হতে পারে; কারণ হিংসা সেখানৈ আত্মবিস্তারের সহায়ক। অহিংসা যদি আদর্শের পরিপত্তী হয় তবে অহিংসাও পাপত্রত। হিংসা যেখানে দাক্ষিণাশক্তিতে প্রাণের পরিপোষক হয় দেখানে হিংসাই নৈতিক প্রশংসার পাত্র। নৈতিক বিচারের শার্থত (absolute) মাপকাঁটী নেই। দেশকাল পাত্র অনুসারে নৈতিক আদর্শ বারন্বার পরিবর্ত্তিত হয়েছে। সভ্যতার ইতিহাসই তার সাক্ষী। একথা বল্ছিনে যে ইতিহাসের একাদিক্রম (continuity) নেই। কিন্তু প্রত্যেকটা প্রতিষ্ঠানের ওপরে মহাকাল তার পদচিফ রেখে গেছেন; প্রত্যেকটা অমুষ্ঠানের ওপরে পড়েছে অতিক্রান্ত যুগের চিহ্ন। যুগাতিবাহের সঙ্গে সংক্ষ সমাজ, ব্যক্তি, ধর্মা, নীতি, এক কথায়, সবকিছুই ভাদের রূপ বদলেছে। কোনো পারিপার্শ্বিকে হয়তো অহিংসা ক্নীতি—অপর পরি-স্থিতিতে অহিংসাই হবে সুনীতি। বাঁধাধরা কাষ্ঠকঠিন ছাঁচে ফেলে জীবনকে পরিমাপ করা চলে না। জীবন যে কোন ফর্মালা থেকে ব্যাপকতর ও গভীরতর। সক্রেটীস ডায়ালেকটীকের বিচারে যে কোন প্রতিষ্ঠান বা অফুষ্ঠানকে প্রতিপন্ন করেছেন সাম্প্রতিক বলে, কারণ সকল দেশের, সকল কালের কোন শাশুভ নৈতিক আদর্শ জগতে নেই। যদি থাকেও ততে অহিংসাকেই বা সেই শাশ্বত আদর্শ ব'লে মানবো কেন ? অহিংসার নিক্ষে ক্ষে স্ব কিছুকে পর্থ ক্রবো কেন ? বরং অহিংসাকেই পর্য করে দেখুবো বৃহত্তর আদর্শের নিক্ষপাথরে। মহদাদর্শে অমুপ্রাণিত হিংসা বা দেহ-শক্তিও সেই নিক্ষে হবে পুণ্য!

দহকে পাপ যারা বলেন, তারা ভ্রাস্ত। কারণ পাপ পুণোর মাপকাটী হলো স্বতন্ত্র। দেহ কথনো পাপভাক্ হতেও পারে, পুণাভাক্ও হতে পারে কথনো। স্বয়ং দেহ বা দেহশক্তি পাপও নয়, পুণাও নয়। দেহ হচে সতা, দেহ হচে বাস্তব। তেমনি হিংসা ও অহিংসার বেলায়। হিংসা ও অহিংসা তুইই সতা ও বাস্তব। তবে এরা পুণা বা পাপ হবে আদর্শ ও পারিপাধিকের বিচারে। হিংসা ও অহিংসা পুণা না পাপ, তার নির্দ্ধারণ হবে অপর একটী আদর্শের মাপকাটী দিয়ে। কথনো হিংসা পাপ, কথনো পুণা। অহিংসা সর্কত্র সকল অবস্থায়ই পাপ বা পুণা হতে পারে না।

(গ) অহিংসাকে কোন দিক দিয়েই স্থায় অস্থায় বিচারের শাখত মাপদণ্ড বলা চলে না।
আমরা বলেছি পরিপূর্ণ আত্মবিকাশের সহায়ক হলেই তাকে স্থায় বলা চল্বে। আত্মবিকাশ হয়
স্বধর্মপোলনে। স্বধর্ম কি ? এখানে মানব চরিত্রের বৈচিত্র্যকে স্বীকার করতে হবে। লোহার
যন্ত্রে ফেলে সকল বৈচিত্র্যকে মেরে ফেলা চলতে পারে, কিন্তু তাতে স্বধর্মবিকাশের সাহায্য হয় না।

মান্ত্র্য সবাই এক ধাতের নয়। এই সাদা সহজ কথাটা গান্ধীজী স্বীকার করতে চান না: মান্ত্র্যের ভাতরে আছে নানা তন্ত্রী; আছে তার ইচ্ছার্ত্তি (volition) ভাবর্ত্তি (emotion), ও জ্ঞানবৃত্তি (cognition). আছে ভাল, আছে মন্দ, আছে উদাসীয়া। আছে উত্তরাধিকারে প্রাপ্ত সহজ প্রান্ত্র, আছে বহিজ্জনং থেকে আহরিত নানা উন্মুখতা। সব কিছুর সমবায়ে হয়ে দাঁড়ায় সে একটা বিচিত্র ব্যক্তিত্ব। এই বাক্তিত্বের আছে নানা প্রকারের শ্রেণীভেদ। তাই হিন্দুশাস্ত্রে আধার ভেদে ব্যক্তরেও তারতম্য স্বীকৃত হয়েছে। সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক তিনটে স্তর হিন্দুবা বর্ণনা করেছেন। স্তরভেদে ধর্মভেদ ৬ তাই স্বীকৃত হয়েছে। যিনি যে ধাপের লোক তাঁর স্বধর্মও তদমুযায়ী। "What is sauce for the gander...." ইত্যাদি। তন্ত্রশাস্ত্রেও মানব জাতিকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করেছে, যথা, দিব্য প্রকৃতি, বীর প্রকৃতি ও পশু প্রকৃতি। একদিকে বলা হচ্চে "স্থিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ পার্থ" ইত্যাদি; আবার অক্যুদিকে আছে "অহিংসা সত্যমন্তেয়... ইত্যাদি। কথনো কারুর পক্ষে হিংসা স্বধর্মামুযায়ী, কথনো বা অহিংসাই কারোর প্রকৃত্ত সাধন। অর্থাৎ হিন্দু দর্শনে একই শাশ্বত নৈত্তিক আদর্শ স্বীকৃত হয়নি। বৌদ্ধর্ম মৈত্রী ও করুণার জয় গাথা পৃথিবীকে শুনিয়েছিল সবার আগে। কিন্তু বৌদ্ধ অহিংসারও একটা সীমা স্বীকৃত হোতো। জৈন ধর্ম্মেও অহিংসাদি পাঁচটী পালনীয় ধর্ম্ম বলে আদৃত হয়েছে। কিন্তু তারাও গৃহস্থের জন্ম "অমুত্রত" এবং সন্ধাসীর জন্ম "মহাত্রত" স্বীকার ক'রে আধার ভেদকে স্বীকার করেছেন।

( ক্রমশঃ )



### ঘৰে বাইৰে

#### কিরণশন্ধর সেমগুপ্ত

আধারে উধাও পথ: অন্ধকারে নির্বাপিত বাতি। সোনালী গস্তব্য-পথ নিরুদ্দিষ্ট তুর্গমের মাঝে। অবরোধে ব্যর্থতায় আজো কাটে উৎসবের রাতি। প্রশান্তির উৎসমুধ শুঁজে-ফিরি কোথায় বিরাজে।

নগরীতে বাঁদি বাসা ভাগ্যান্থেষী আমরা সকলে।
সক্ষল্প স্থান্ত করি পরকণে অতলে তলাই।
আমাদের মান চোখে প্রত্যাহের শেষ দীপ্তি খলে।
জটিল জীবনস্রোতে পাদশীঠে মেলেনা কো ঠাই!

উন্নত মুহূর্ত্ত কাটে ট্রামে-বাসে অট্ট হট্টগোলে।
মুক্তিত নয়নে জাগে কল্পনায় বিস্তীর্ণ সাগর।
নতুন যুগের আলো আমাদের রক্ত-কলরোলে।
এখানে তো চোখ খুলে প্রতি পদে কণ্টক-কাঁকর।

হায়রে, অবোধ মন বঞ্চনায় রথা ঘুরে মরে। হয়তো অলক্ষ্যে মৃত্যু অবরোধে আজ বাদে কাল। যুদ্ধ তো বেধেছে কসে' দৈনিকেতে সে-খবর পড়ে নিরুপায় নর-নারী, রক্তমেঘে নীলাকাশ লাল।

ত্রস্তভাবে আজে। খুঁজি সঙ্কটের শেষ সীমারেখা। গান্ধীমার্কা অহিংসায় কোনোক্রমে যাপি দীর্ঘ দিন। মৃত্যু চলে পায়ে-পায়ে, অতর্কিত নভোনীলে দেখা বোমারু বিমান কোনো—বিষবাপে অবস্থা সঙীন। রাজভক্ত নাগরীক, আছি খাসা বৃটিশ শাসনে। প্রত্যহ কাগজে পড়ি ইংরেজের জয়-জয়কার। যদি প্রভু আজ্ঞা দেন শ্রীরামের মতো যাবো বনে। যতোক্ষণ আছে প্রাণ চিরবৈরী হোক হিট্লার!

নেপথো অবশ্য মানি ত্র্য্যোগের নেই আর বাকী। কী যেন বহিতর জালা শ্রমিকের কুষকের চোখে। কৌশল স্থগিত থাক্ধরা পড়ে গেছে সব কাঁকী, বণিকের নাভিশ্বাস শ্বালা ভূগেঁসে বহিত-আলোকে।

হে সৈনিক, আমি নহি নগরের শেষ নাগরীক।
তোমার কুপাণ তোলো করো ছিন্ন সঙ্কটের জাল।
আবার আসুক দিন বর্ষে-বর্ষে উন্নত নির্ভীক।
মাটীতে উর্বরো ক্ষেতে স্বর্ণবর্গ ফ্যলের কাল॥



### জল আর আপ্তন

#### আশাপুণ্ দেবী

এই লইয়া মায়ের সঙ্গে সরযুর নিতা কলহ। শোকের অত বাড়াবড়ি তাহার অসহা লাগে। মেয়ে বিধবা হইল বলিয়া, বিমলা নিজে, সধবা মানুষ বিধবার আচার পালন করিতে চায় কোন হিসাবে ?

— "মেয়ে তো কারুর বিধবা হয় না" — সর্যু রাগিয়া বলে — "ভোমারই এই নতুন হ'ল ? অনাস্ষ্টি আদিখোতা দেখলে গা ছালা করে"।

মেয়ে হইয়া মায়ের মুখে মুখে এমন কট্ কথা গুনাইয়া দেওয়া থুব সঙ্গত না হইলেও বাড়াবাড়ি বিমলার সভাই আছে। অল্পবয়সের মেয়ে বিধবা হওয়া অল্পোকের বাাপার নহে— কিন্তু ভাহার সঙ্গে সেও পান ছাড়িবে, নিরামিষ ধরিবে, শাড়ী পরিতে চাহিবে না, আলভা, সিঁছর দিতে গেলে কাঁদিয়া হাট বাধাইবে, এই বা কেমন কথা ?

মুখটা সরযুর বরাবরই আলগা, রাগিলে—গুরুজন বলিয়া কিছু রাখিয়া ঢাকিয়া বলিতে জানেনা—বলে—জামাই ম'লে যে মান্তবে হবিদ্যি করে—এই প্রথম দেখছি—খুব যা'হোক কীর্ত্তি-রাখা কাজটা করছো মা—তা' বসে বসে আর সেই ভালমান্তবের ছেলের অকল্যাণগুলো নাই করলে—
চোণে সহা হয়না বাবু।

"ভালমানুষের ছেলে—" অর্থে সরযুর বাবা জিতেন। এক স্বষ্টিছাড়া দেশে পড়িয়া থাকে, সামাস্য কয়টী টাকার বন্ধনে—বংসরাস্থে একবার বাড়ী আসা—ভা'ও কদাচিং ঘটিয়া উঠে।

থেয়ার কডিও তো সামাক্য নয়।

• মেয়ের মুখের কাছে বিমলা দাঁড়াইতে পারেনা, চুপ করিয়া থাকে, নিজের "কীর্ত্তি রাখা কীর্ত্তি"—গোপন করিতে পারিলেই বাঁচে যেন, তবু সরযুর এই শ্রীহীন সজ্জাহীন মৃর্ত্তি চোথের সামনে রাখিয়া চুলে চিরুণীটা দিতেও তাহার বাধে।

মাছের ঝোলের বাটী লইয়া খাইতে বসেই বা কোনপ্রাণে! অথচ নিরামিয ভাত গলা দিয়া নামিতে চাহেনা বিমলার।

তখনো শেষের ভাত কয়টা লাইয়া নাড়াচাড়া করিছেছে দেখিয়া সরযু থানিকটা কুলের আচার আনিয়া পাতে ফেলিয়া দিয়া তীব্রস্বরে কহিল—ফের যদি তুমি এই ছাই পাঁশ খেতে আসবে মা—ভাল হবেনা বলে দিচ্ছি। আমিই যদি ভোমার গলার কাঁটা হয়ে থাকি দাওনা বিদেয় করে ? আপদের শাস্তি হোক। শশুরের ভিটেখানা তো আমার তার সঙ্গে চিতায় ওঠেনি—বেশ থাকবো গিয়ে।

বিমলা বামহাতে চোথের জ্ঞল মৃছিয়া কাতর স্বরে বলে—তুই আমার আপদ—! কথাগুলো মুখ দিয়ে বার করিস কি করে সরো—

—তা বৈ আবার কি! আমার জন্মে তোমার খাওয়া ঘুচলো পরা ঘুচলো দিনে রাতে স্বস্তি নেই আপদ কাকে বলে আর ? বলিয়া ভিজাচুলের রাশ পিঠের উপর ছড়াইয়া সরযু রৌদ্রে পিঠ দিয়া গা মেলিয়া বঙ্গে।

উঠানের ত্যার ঠেলিয়া চৌধুরী গিন্ধি আসিয়া দাঁড়াইলেন নাতি কোলে করিয়া।
ছেলেটাকে কোল হইতে নামাইয়া হাসিয়া কহিলেন—মায়েঝিয়ে কি হচ্ছে গো—ঝগড়া!
ভদ্রমহিলাকে সর্যু দেখিতে পারে না আদৌ—কিন্তু মানাইয়া চলা চাইতো—কথার উত্তর
না দেওয়াই বা কেমন হয় ? মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলে—ঝগড়া কি ত্ঃখে হ'তে যাবে—হচ্ছে শাসন।
শাসন ?

পৃষ্ঠবল বাড়াতে—বিমলার মুথ খোলে—নিশ্বাস ফেলিয়া বলে, চব্বিশ ঘণ্টাই ওই হচ্ছে—মেয়ের শাসনে শাসনে—সামিতো দিদি চোর হয়ে আছি।

ঘরের কথা পরের কাছে বিশদভাবে বলা সরযুর তুই চোখের বিষ, কথাটা ফিরাইবার চেষ্টায় ছোট ছেলেটাকে লইয়া টানাটানি করিতে থাকে কাঁদাইবার ফিকিরে।

কিন্তু 'ঘরের কথা'র মত উপাদেয় বস্তু পরের পক্ষে অন্প্রই আছে—কাজেই উক্তবস্তুর জাভান পাইয়া চৌধুরী গিন্ধি ছাইচিত্তে গুছাইয়া বসিয়া সন্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করেন—কেন্লা মাকে এত শাসন কিসের ? সরোবালা—কি রে ?

ভারী বিরক্ত হয় সরযু—গন্ধীরভাবে বলে—নাঃ বিশেষ কিছু নয়, আমার ভালমামুষ বাবাটীর দফা নিকেশের চেষ্টায় উঠে পড়ে লেগেছেন বলেই বাধ্য হয়ে হ'কথা বলতে হয়।

—দেখলে দিনি কথার ছিরি, মেয়ের—যা' মুখে আসবে তাই বলবে। বিমলা আশাষিত দৃষ্টিতে তাকায় যেন স্থবিচারের প্রার্থনায় একনজর। বিমলার পাতের পানে তীক্ষুদৃষ্টি ফেলিয়া, চৌধুরী গিন্নি ছই চোখ কপালে তোলেন—আলোচালের ভাত কেনরে মেজবৌ ? আঁশ হেঁসেলে ব্রি থাসনা আর! আহা মরে যাই মুখে কি রোচে ? কপালের গেরো—তা'তেই মেয়ে বকছে ?—তা' বকবে বইকি—বড় হয়েছে বোধশোধ হয়েছে তো—আপনার কপাল পুড়িয়ে থেয়ে ব'সে থাকলা এখন বাপভাইয়ের কল্যোণ অকল্যেন দেখাই দরকার। ফেলার মা আমায় বলছিল কাল—চুলটা স্থন্ধ আর বাঁধিসনে নাকি—নক্ষন পেড়ে ধৃতি সার করেছিস—?" বোঝা গেল, লোক মুখে বার্ডা পাইয়াই তিনি সঠিক তদস্ক করিতে আসিয়াছেন।

বিমলা ছল্ছল্ চোখে বলে—মেয়ের পানে একবার ভাকিয়ে দেখে দিদি, কপালের

লেখা খণ্ডাবার নয় বুঝলাম ভাই বলে' এই বয়সে অমনিতরো বেশভূষা কে করে বলো—মা বাপের বুকের ওপর ? মা হয়ে কোন প্রাণে আমি -

কথাটা মিথ্যা নহে -সর্যুর বয়সের মেয়ে কেছ কখনো স্বামী যাইতে না যাইতে সাদা থান ধরেনা।

ময়লা মোটা একটা সেমিজের উপর আধনয়লা সাদা থান; অক্তে অলঙ্কারের আভাস মাত্রনাই।

লালিত্য লাবণ্য কোথায় যেন অন্তৰ্হিত হইয়া গিয়াছে।

চাহিয়া দেখিয়া সত্পু স্নেহচালা স্থার চৌধুরীগিন্নি উত্তর দেন—তা' ভাই পারলেই ভালো, কথায় বলে "ভগবানের মার ছনিয়ার বার—" ওই করতেই থাকলো যখন, প্রেথম থেকে সব্যেস করা ভাল বই মন্দ নয়। গোবিন্দর মেয়েটা দেখনা—হাতভর্ত্তি সোনার চুড়ির পোছা, এতথানি চ্যাটালো পেড়ে শাড়ী পরণে—ভাল দেখায় কি ? অতটা আবার ঠিক নয়—তবে হাা মায়ের প্রাণে দাগা লাগে বৈ কি। তা'তুই বাছা খাওয়া দাওয়া নিষ্ঠেকাষ্ঠা করিস খাসা করিস্ ও হতছাড়া কাপড়খানা এখুনিথেকে ধরিসনে মা—বলিয়া আঁচলের কোনটা তুলিয়া শুন্ধেরেক কম্পিত মঞ্চটুকু ঘসিয়া ঘসিয়া মুহিতে থাকেন।

সরযু বাঙ্গহাস্তে ঠোঁটটা ঈষং বাঁকাইয়া বলে—তবে কি পরবো "এতথানি চ্যাটালে। পেড়ে শাড়ী ?"

উপহাসটা চৌধুরীগিন্নি বুঝিতে পারেন কি না বুঝিতে দেননা—অক্সকথার অবতারণা করেন বলেন—জীতু ঠাকুরপো চিঠিপত্তর দেয়নি মেজবৌ ? কই একবারতো এলনা ? কিজানি—মনকে কেমন করে বুঝিয়ে রাখতে পারে মান্যে—এই কাওখানা ঘটে গেল ? তোর বাপের কথা বলছি শরো—বলিয়া সর্যুর নিকট সায় পাইবার আশাতেই বোধকরি সাগ্রহে তাকান।

কন্সার বিবাহ দিয়া জীতেন গত ফাল্পনে সেই যে গিয়াছে এ যাবং আর আসে নাই।
নিদাকণ সংবাদ পাইয়া হা ত্তাশ—অদৃষ্টকে ধিকার দেওয়া ইত্যাদি যাহা করিবার সবই করিয়াছে
পত্তের মারফং—ভবে আসার কথা স্বতন্ত্র—পতিবিয়োগবিধুরা কন্সাকে সান্থনা দিতে না আসিলে—
যদি বা চলে, চাকুরী গেলে একদিনও চলিবে না।

সর্থু উঠিয়া দাড়াইয়া চুলগুলা জড়াইতে জড়াইতে বলে—পান দেব জ্যেঠিমা ?

—পান ? তা দিবিতে। দে ছটো—একটু দোক্তাও অমনি আনিস্মা। সাঁ, ননী বলছিল খবরের কাগছে নাকি লিখেছে—কি ছাই নামটা মনেও থাকে না—তোর বাবা যেখানে থাকে লো—ভয়ানক নাকি কলেরা হচ্ছে, যাকে ধরছে আর রাখছে না, মরে মরে দেশ ওজাড় হয়ে গেল—শুনে তো ভেবে মরি, ভয়ে হাতপা ঠক্ঠক্ করে কাঁপ্তে লাগলো—চিঠিপন্তর ঠিকমত আসছে তো জীতু ঠাকুরপোর ? মা ছুর্গা ভাল রাখুন, আহা।

বিমলার হয়তো বৃদ্ধি তেমন ধারালো নয়, কিন্তু সর্যু জানে কথাটা সর্কৈব মিথ্যা।

এ চৌধুরী গিন্নীর একপ্রকার চিন্ডবিলাস, মিথা। ভয়ের সৃষ্টি করিয়া করুণাবিগলিত সহায়ভূতি প্রকাশ করা।

রোগী দেখিতে আসার ছলে তাহারই শিয়রের গোড়ায় বসিয়া বর্ণনা করিতে থাকেন; উক্ত রোগ কিভাবে মারাত্মক মূর্ত্তি ধরিয়া কতজনকে শেষ পর্যাস্থ শেষ পরিণতির মূথে ঠেলিয়া লইয়া গিয়াছে তাহারই কাল্পনিক ইতিবৃত্ত।

(होधुत्री शिक्षी विलया नयः—आत्मरकत्रहे अ त्रथ शांकि ।

হয়তো বিমলাও বোঝে মিখ্যা-তবু মনটা তাহার দমিয়া যায় নাকি? শক্ষিত হয় না আপনার অক্তায় আচরণের জক্ত ? উঠিয়া গিয়া অলক্ষিতে যদি একতিল সিঁত্র ছোঁওয়ায় সিঁথিতে—একাদশীর দিন লুকাইয়া এক টুকরা মুছে ভাঙিয়া মুখে দেয়—বিশেষ দোষ দেওয়া যায় কি তাহাকে—ভগুমী বলিয়া ?

এমনি করিয়া দিন কাটিতে থাকে, সরযু ভাবে—দোহাই তোমাদের, এমন অহরহ আমার ছর্ভাগ্যের কথা স্থারণ করাইয়া দিয়া সহামুভূতি করিতে আসিও না তোমরা—। ছুই দণ্ডের জন্ম আসিয়া—যে আমাকে একেবারে মাটা করিয়া দিয়া গেল, তাহার জন্ম কাঁদিয়া মাটা ভিজাইবার স্থ আমার নাই।

বেশ কাটাইব আমি বর্তমানের হালকা স্রোতে গা ভাসাইয়া—ভূলিব আমার অতীতের স্বপ্ন, ভবিষ্যতের আশা।

শুধু তোমাদের -- "আহা-- উত্ত"গুলা একটু যদি কম থরচ করো।

বিমলা ভাবে—সন্তান যে কী বস্তু বুঝিলে না তো— চিরদিনের মত ভাগ্যের মাথা খাইয়া বিসিয়া থাকিলে; সে সৌভাগ্য ঘটিলে বুঝিতে, কেন বিমলার চোথের জল শুকায় না—কেন তাহার আহার নিজা ঘুচিয়াছে। কিন্তু সর্ববদা মতবিরোধ ঘটে বলিয়া অন্তরঙ্গতা কমিয়াছে না কি ?
—পাগল। তাই কি হয়, মনের কথা বিমলা বলিবে কাহার কাছে? স্বামী পর্যান্ত কাছে নাই যাহার ?

আপনার মনের মত মনের কথাই সে কহিতে জানে; বলে—তোর ছোটখুড়ির আকেলখানা দেখ্লি, সরো, ছেলেপুলে নিয়ে ঘরে দোর দিয়ে শুতে গেল—চোথে তো দেখলে—এই দেড় মণ তেঁতুলের ঝোড়া নিয়ে বসলাম আমি—

যেন দেড় মণ তেঁতুল এই দণ্ডেই কাটিয়া তোলার নিতান্ত প্রয়োজন পড়িয়াছে—বিমলা কাটিবেও সমস্তঞ্জা।

সর্যু আর একথানা বঁটা সংগ্রহ করিয়া আনিয়া একপাশে বসিয়া পড়ে নিঃশব্দে।

বিমলা বাস্ত হইয়া পড়ে, বলে—ভোকে তো বলিনি বাছা, যা একটু গড়িয়ে নিগে, সকাল থেকে খাট্ছিস—'ছোটবৌর' কথা বলছি, এতটুকু বাড়তি কাজে পাবার জো নেই। সরযুকি এখনি ক্লান্ত হইয়া পড়িল না কি ় কথার উত্তর দিবার ইচ্ছা হয় না কেন ভাহার ় কণ্ঠম্বর এমন মান নিম্পৃহ কেন ়

— যাক গে মা, ছেলেগুলোকে নিয়ে না ঘুম পাড়ালে সারাদিন দক্তিপনা করবে ভো ? বাজীটা তব একট ঠাগু। হ'ল।

ঠাণ্ডা গরম বৃঝিবার ক্ষমতা বিমলার নাই—অসংস্থায় প্রকাশ করিয়া বলে—তুই তো তোর খুড়ির কোন দোষ দেখিস না—ছেলে ত্রস্ত বলে গেরস্ত বুঝবে গ

- আঃ যেতে দাও না মা, গেরস্ত বলতে তো তুমি আর আমি, একটু না হয় বুঝলামই।
- হুঁ: ওই আন্ধারাতেই তো গেল আরো—অমন ধারা বেয়াকেলে মেয়েমানুষ অক্স-সংসারে যদি 'পড়তো—ভাহলে—"অক্স সংসারে পড়িলে"— কি যে অশেষ হুর্গতি ঘটিত, তাহা স্পষ্ট করিয়া বলার বদলে কথার পিঠে ড্যাস্ টানিয়া 'দিয়া অনুমানকে আরো বিস্তৃত করিবার সুযোগ দেয় বিমলা।

কিন্তু সরযু সার কথার উত্তর দিবে না । কথা—কথা—কথা ! কথা কহিবার জন্ম অজন্র সময় আছে—অজন্র সময় থাকিবে । শুধু, যখন শুদ্ধ মধ্যাহে দূর গাছের অন্তরালে—ক্লাপ্ত করণ ভঙ্গীতে ঘুঘু ডাকিতে থাকে—কার্নিশের পায়রাগুলা একটানা ছন্দে রুথা বকিয়া মরে, তখন সময়-সমুদ্রের নিস্তরঙ্গ গভীরতায় ডুবিয়া যাইতে চাহে সরযু—ভুলিয়া যাইতে চায় সরযু বলিয়া কেংছিল, আজত আছে, হয়তো স্থলীর্ঘকাল থাকিবে।

কিন্তু বিমলা কি ভুলিতে দিবে!

মেয়ের গন্তীর মুখ দেখিলেই তাহার প্রাণ কেমন করে— সন্তমনস্ক করিতে চায় নানা ক্থার অবভারণা করিয়া।

রাত্রে বিছানায় শুইয়া মেয়ের সঙ্গে পরামর্শ করিতে চাহে বিমলা সাংসারিক ব্যবস্থার; পরামর্শ করে—কাঁচা আমের আচার না করিয়া মোরব্বা করিলে অধিকতর উপাদেয় হইবে কিনা।

প্রশ্ন করে আগামী কাল কি কি রান্না হইবে। নিতান্ত চিন্তাকুল স্বরে—ভারী যেন সমস্তায় পড়িয়াছে এমনভাবে বলে — কাল ভো তেরোদশী—বেগুন থেতে থাকলো না—সজনে ওাঁটার কি গতি হয় বলতো গ

যেন কৃষ্ণা ত্রয়োদশীর ক্ষীণ নক্ষত্রালোকিত মৌন আকাশের পানে চাহিয়া চাহিয়া—বেশুন-বিহীন সঞ্জিনাখাডার ভাবী তুর্গতির কথাই চিস্তা করিতেছে সরয়।

ডাকিয়া ডাকিয়া উত্তর না পাওয়ায় বিমলা এক সময় নিশাস কেলিয়া বলে—ছোট থেকে এক রকমে গেল, বিছানায় পড়ল কি ঘুম। মুমটুকুই যাই রেখেছেন ভগবান ভাই রক্ষে।

সভাই কি বিছানায় পড়িবামাত্রই ঘুম আসে সরযুর ?

অত স্থির হইয়া ঘুমায় মানুষ ? নিঃশ্বাস পর্য্যন্ত পড়ে না ?

সহসা একদিন অপ্রত্যাশিত একখানা চিঠি আসে জিতেনের—ছুটীর দরখাস্ত করিয়া করিয়া অবশ্যের মিলিয়াছে এতদিনে—আসিবে আজকালের ভিতরে।

উচ্ছসিত আনন্দে ছুটিয়া আসিয়া সর্যু বলে—ওগো ছোটখুড়ি বাবা আসছেন আমার-— ছুটী মঞ্ব হয়েছে তিন হপার।

ছোটখুড়ি মুখ তুলিয়া বলে—কি ভাগ্যি ? চিঠি এল বুঝি ?

মূখ ভোলে বিমলাও—দপ্ কবিয়া একবার শ্বলিয়া ওঠে না কি সে মূখ! আননদ উপচাইয়া পড়ে না ছুই চোখে! চিঠিখানার জন্ম অধীর আগ্রহে হাত বাডাইতে ইচ্ছা হয় না গ

কিন্তু আনন্দ প্রকাশ করিবে সে কোন্ মুখে ?

ভাই হাতের কাজ ফেলিয়া মুখে কাপড় চাপা দিয়া ডুকরাইয়া কাঁদিয়া ওঠে।

সামীর উদ্দেশে বিনাইয়া বিনাইয়া বঙ্গে---পোড়ামুথখানা ভাঁহাকে কোন্ ল্জায় ্দখাইবে বিমলাং

সতে রাজ্য অন্তেষণ করিয়া—যে মাণিকটী সে বিমলার আচলে বাঁথিয়া দিয়া গিয়াছিল, সে মাণিক বিমলা রাখিতে পারে নাই, হারাইয়া গিয়াছে—আচলের গ্রন্থি খুলিয়া। ব্যক্ত ছোটবৌ পাথা লইয়া বাতাস করিতে আসে।

শুধ সর্যুষ্ট পারে না সায় দিতে।

— ভালো স্থালা হয়েছে বাবা—এলাম একটা স্থুখবর নিয়ে—দিলেন অমনি মড়াকাল্লা জুড়ে। কালা ভোমাদের আসেও ভো! কেনা গোলাম যেন—ডাকলেই হল, চোখ ভো নয়—লুনের নৌকো। বলিয়া বিরক্ত হইয়া সরিয়া যায়।

এ কথা সরয় বলিতে পারে—নিজের তাহার কান্না আসিতেই চায় না।..... ভীতসঙ্কৃচিত জিতেন বাহির হুয়ারে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া নিতান্তই যথন সাহস সঞ্চয় করিয়া ঢুকিয়া পড়ে—সরয় তথন রোয়াকে পা মেলিয়া বসিয়া দাদশীর জলযোগ করিতেছে।

পিতাকে দেখিবামাত্র হাতের ঘটীটা সশব্দে মাটীতে বসাইয়া চীংকার করিয়া বলে— ও বাবা তুমি এখন এলে ং আমরা মনে করছি সন্ধ্যের গাড়ীতে আসহো।

আহা গো আরটু আগে যদি আসতে বাবা—পাঁপর ভা**জাগুলো সব শেষ** করলাম।

বৃহৎ একটা পাষাণভার নামিয়া যায় জিতেনের বৃক হইতে। ভারী কৃতজ্ঞ হয় মেয়ের কাছে। সভা বলিতে গেলে—ভাহার শোকের চাইতে তুর্ভাবনাই হইয়াছিল অধিক; প্রথম সম্ভাষণটা ভাহার—বিষম একরকম হৈচে কাল্লাকাটির মধ্য দিয়া ঘটিবে—এই আশক্ষা লইয়া সারা গাড়ী আসিয়াছে সে দারুণ উৎকঠায়। শুধু কত্তদূর গড়াইবে সেটা ইহাই কল্পনা করিয়া উঠিতে পারে নাই।

ভাহার পরিবর্ত্তে কন্তার নিকট চিরপরিচিত কলকণ্ঠের সম্ভাষণ পাইয়া বাঁচিয়া যায় বেচারা।

হাতের মোটটা এক পাশে নামাইয়া সম্রেহে বলে—সব খেয়ে ফেললি বৃড়ি! ছেলের জ্ঞান্ত একট রাখলি না বৃঝি।

— কি করি বাব। যে পেটের শ্বালা—কাল থেকে কিচ্ছু খেতে দেয়নি,—ছেলেটেলের কথা কি মনে থাকে—বলিয়া টিপ্ করিয়া একটা প্রণাম পিতার পায়ের কাছে ঠুকিয়া রান্নাঘরের উদ্দেশে রওনা হয়।

বাঁচিয়া যায় জিতেন, কিন্তু ভারী আশ্চর্য্য লাগে, অবাক হইয়া যায় সে।

ছেলেমামুষের মত এখনো সরযু সারাদিন তাহার কাছে কাছে ফিরিবে— অনাবশুক, অবাস্থর সব প্রশ্ন করিবে— কি আনিয়াছে দেখিবার জন্ম নিতান্ত আগ্রহ প্রকাশ করিবে; অনুযোগ করিবে— অন্যান্ম বাবের মত—সে দেশের টাটকা কীরের পেড়া না আনায়। এতটা সে আশা করিতে পারে নাই।

সরযু সন্ধাবেলা পাক। গিরির মত রারাঘরে আসিয়া মাকে ঠেলিয়। দিয়া বলে-- দ্রো বাছ। সরো—আমার ছেলের জয়ে ছচারখানা ভাল ভাল রারা করি আমি।

নিতান্তই হাসিয়া ফেলিতে হয় বিমলাকে—বলে—আর আমি বৃদ্ধি ছাই ছাই রাধবো— তোমার আগুরে ছেলের জন্ম ?

- —বিশ্বাস কি—পরের মেয়ে বৈতো নয় ? আহা মরে যাই ভাত চড়ানো হয়েছে—কেন গা ত্থানা গরম লুচি ভেজে দিতে গতরে কুলাবে না বৃঝি! হয়েছে থাক—আমি যা পারি করছি—
  ওঠ—ওঠনা মিগগির।
  - —অগত্যা হাত ধুইয়া উঠিয়া পড়ে বিমলা।
  - --অক্সমনস্কভাবে দাঁড়াইয়া থাকে তুয়ারের কাছে।

সর্যু যেন ভারী রাগিয়াছে—ভাডা দিয়া বলে—বসে বসে চোথ দিতে তো বলিনি বাবু, ওতে আমার কাজ থারাপ হয়, যাও পালাও আমি আপন মনে করি।

তব বিমলা দাঁডাইয়া থাকে কেমন যেন বোকার মত।

আপন মনে বকিতে থাকে সরযু—বাবাঃ, হু'বছর পরে কত কটে মানুষটা বাড়ী এল, তা' বড়মানুষের মেয়ে দেমাকে কথাই কইছেন না—মা, তোমার বাবা বুড়ো কি ছিল গা! নবাব— না বাদশা! সেই থেকে আমার বাবা যে একলাটী বসে রয়েছেন—তার কি! ছোটখুড়ি আর দিন পেলনা বাপের বাড়ী যাবার—খোকারা বাড়ী থাকলেও হুটো কথা কয়ে বাঁচতেন। যাও না গো বড়মানুষের মেয়ে—গরীবের ছেলেকে শুধিয়ে এস একবার কি থাবেন রাত্রে—ভাত না লুচি।

বিমলা কেমন অসহায় দৃষ্টিতে তাকায় মেয়ের মুখপানে—বলে—তুই জেনে আয়না।

— আমি! ও বাবা কত কাব্দ আমার এখন, নড়বার ব্লো নেই। বলিয়া, ভারী একটা

মজার কথা মনে পড়িয়াছে এমনভাবে সহসা থিল থিল করিয়া হাসিয়া উঠে--ও মা শুনছো— বাবা কি বলছিলেন তথন ? বলছিলেন—"ওটীকে রাখা হয়েছে বৃঝি থোকার জফ্যে—কত করে দিতে হয়়রে!" যা ছিরিছাঁদ হয়েছে তোমার ভাবা আশ্চর্যা নয়। হাসিতে হাসিতে গড়াইয়া পড়ে সরয়।

বিমলা একবার আপনার পানে চাহিয়া স্নানভাবে উত্তর দেয়—থোকার ঝি হ'লাম তার আবার কি! না—বাবু খোকার ঝি কে 'মা' বলতে পারবনা, নাও ধরতো এটা, তবু ভদ্রলোকের মেয়ে বলে বিশ্বাস হোক।

আঁচলের ভিতর ২ইতে চওড়া পাড়ের ধোপদস্ত একথানি শাড়ী বাহির করিয়া ফেলিয়া দেয় সর্যু মায়ের কাঁধের উপর।

শাড়ীখানা হাতে লইয়া নিতান্ত ক্ষণভাবে বলে বিমলা—তুই যেন আমায় পাগল প্লেলি সরো –বলে বটে—তবু পরিয়াও ফেলে আধময়লা নরুনপাড় ধৃতিখানা বদল করিয়া।

এমন বাধ্য হইল বিমলা কবে। কই রাগিয়া ভিরস্কারও করিল না—কাঁদিয়াও হাট বাধাইল না।

স্থ্যু সরযুর হাতে সিঁতুর কোটা দেখিয়া রুদ্ধকণ্ঠে কহিল—আর সং সাজাস্নে, সরো—আজ আমিই কোথায়—ক্রুন্নের উচ্ছাদে কথার শেষ করিতে পারেনা বিমলা।

চোখের জলকে বড় ভয় সরযুর, বাসনপত্র লইয়া এমন ঝন্ ঝন্ শব্প পুরু করিয়া দেয়—ভারী যেন বাস্ত, ডাকাইবার অবকাশ নাই।

দাড়াইয়া দাড়াইয়া একসময় সরিয়া যায় বিমলা—অক্ষ্ট্স্বরে বলিতে বলিতে—যাই দেখি ভাতই খেতে চাইবেন হয়তো—এত গ্রমে—

যেন নিতান্তই প্রয়োজনে পড়িয়া বাধ্য হইয়া যাইতে হইল—স্বামী সম্ভাষণে।

সভাই কি এত বুড়া হইয়া গিয়াছে বিমলা গ এমন নিস্পৃহ ? এতটুকু ঔৎস্কা নাই ভাহার স্বামীর জন্মে ? সুদীর্ঘকাল পরে প্রবাসী স্বামী যাহার ঘরে ফিরিয়াছে ?

কিন্তু সেই যে গেল বিমলা ফিরিয়া আসিবার লক্ষণ নাই। হাতের কাজ সমস্ত শেষ হইয়া গেল সরযুর।

কাজ সারিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইতেই এক ঝাপটা বাতাস আসিয়া সহসা যেন এলোমেলে করিয়া দেয়।

এত বাতাস এতক্ষণ ছিল কোথায় ?

সরযুকে কেহ জানাইয়া যায় নাই তো ? চঞ্চল বাতাসে সতফোটা বেলফুলের মৃত্যুগদ্ধ ভাসিয়া আসে—পায়ের কাছে জ্যোৎসা আসিয়া পড়ে। দ্বাদশীর চাঁদ এড উল্লেল ? ভারী সুন্দর শ্বার নৃতন লাগে সরযুব। পাড়ায় কাহারা নৃতন একখানা গানের বেকর্ড কিনিয়াছে বোধকরি আশপাশের লোকের ধৈর্য্য পরীক্ষাকল্পে এবং দিনে-রাত্রে, সকালে-সন্ধ্যায়, চলিতেছে ভাহারই একাগ্র সাধন।। তবু এই চন্দ্রালোকিত আকাশের নীচে বসিয়া-—সে স্থর নৃতন ঠেকে—কান পাতিয়া শুনিতে ইচ্ছা হয়।

বৈশাথের বাতাসে এত মাদকতা কেন ?

বসিয়া থাকিতে থাকিতে নেশা ধরিয়া যায় যে—যুগ-ধুগান্ত এমনি বসিয়া থাকা যায় না! ভাসিয়া আসা গানের স্থারে কাণ পাতিয়া!

না:—সর্যু অত ভাবপ্রবণ মেয়ে নয়—নিতাস্তই সাংসারিক মানুষ সে—উনান নিভিয়। গেলে গ্রম লুচি ভাজিয়া খাওয়ান চলেনা এ জ্ঞান ভাহার আছে।

কিন্তু বিমল। করিল কি ? কোথায় গেল সে! দালানের ওপারে বাবার ঘরের পানে চাহিয়া দেখে— অনুজ্জলশিখা লঠনটা ত্য়ারের বাহিরে ঘুমস্ত প্রহরীর মত বসিয়া আছে একপাশে, ঘর অন্ধকার।

বাবার জন্ম ভারী মন কেমন করে সর্যুর—আহা হয়তো এতক্ষণ ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন— কত আর জাগিয়া বসিয়া থাকিতে পারে মানুষ একা এক। !

সর্যু নিশিচস্ত হইয়া বসিয়া আছে-—আর বিমলা—অবুঝ বিমলা বোধ করি কোথায় পড়িয়া অকারণ অ≝ণ্যুয় করিতেছে।

হাঁ কিসের যেন শব্দ আসিতেছে—চাপাকালার মত। উচ্চসিত ক্রন্দন রোধ করিবার ব্যর্থ প্রচেষ্টা। মাকে লইয়া আর পারা গেলনা খোঁজ না করিলেই নয়।

দালান পার হইয়া ঘরের তুয়ারে কাছাকাছি আসিবা মাত্র সহসা থমকিয়া দাঁড়ায় সরযু— দাঁড়ায় মুহূর্ত্তমাত্র, পরক্ষণেই ক্রভপদে ফিরিয়া আসে—প্রায় ছুটিয়া।

ভূত তাড়া করিল নাকি সর্যুকে ?

ভূত ? না—চাপা কাল্লা, চাপাহাসি হইয়া পিছন পিছন তাড়া করিয়া আসিতেছে ভাহাকে। চাপাহাসি-নয়, উচ্ছসিত হাসি চাপিবার ব্যর্থ প্রচেষ্টা।

চুপি চুপি গলার আওয়াজ—কে-যেন কাহাকে ছাড়িতে চাহেনা, ধরিয়া রাখিবে বলিয়া শাসাইতেছে—

উত্তরে বুঝি শাসিত ব্যক্তি, ছাড়াইয়া লইবার সৌধিন চেষ্টায় হাসিয়া সারা।

এই স্বর কি সর্যু চেনে ? শুনিয়াছে কোন দিন—কোন সময় ! বড় বেশী পরিচিত বলিয়ামনে হয় না ! না—না সর্যু চেনেনা কোনদিনও শোনে নাই; অপরিচিত কণ্ঠন্বর ভয় দেখাইয়াছে সর্যুকে—তাই বুঝি ছুটিয়া পলাইয়া আসিল উর্দ্ধানে ?

কিন্তু সরযুর মত হিসাবি মেয়ের কি ভুলিয়া যাওয়া উচিং ছিল রান্নাঘরের কপাটে শিকল ভুলিয়া দিয়া গিয়াছে। ধাকা লাগিয়া কপাল কাটিলে কাহার দোষ।

আছো এখনতো সরযু ইচ্ছা করিলেই কাঁদিয়া লইতে পারে থানিকটা! হাসিয়া বাসিয়া বড় বেশী ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে যে বেচারা! কাঁদিবার উপযুক্ত ভাল কারণ একটা তো পাওয়া গেল! কাটিয়া রক্ত পড়িলে—কাঁদেনা মানুষ!

কিন্তু চোখের জল যাহার আসিতেই চাহেনা--তাহার উপায় কি!

হাসিয়া ফেলা ছাড়া করিবে কি সে?

এই মনে করিয়া হাসিতে থাকে সরযু – কপাল ভাঙ্গিয়া গেলে—মনায়াসে সহ্য করা যায়ু— অসহা হয় এতট্কু ধাকায় !



# আধুনিকা

### শৈলত্ৰী দেবী

স্থাবিখ্যাতা আমেরিকান লেখিকা শ্রীমতী "পাল বাকে"র লেখা America's gunpowder women নামে একটা প্রবন্ধ দেদিন প্রভিলাম। এমেরিকান মহিলাদের মধ্যে তিনি প্রধানত তিনটা ভাগ করেছেন—যাঁর৷ কোনও বিশেষ বিশেষ ক্ষমতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছেন—যাঁর৷ যে অবস্থাতেই থাকুন সুখেই হোক, কি তুঃখেই হোক, সহস্ৰ রকম স্থবিধার মধ্যে হোক, বা অন্ধুবিধার মধ্যে হোক, যে কাজের ভার প্রকৃতি তাঁদের দিয়েছে সে কাজ যাঁর৷ নিশ্চয় স্কুসম্পূর্ণ করবেন: তাঁদের পরিশ্রম করবার কোনও প্রাক্তীক্ষন না থাকলেও বিলাসে আর্থানে স্বাধীন ভাবে জীবন যাপনের সম্পূর্ণ সুযোগ থাকলেও তাঁরা অহোরাত অক্লান্ত পরিশ্রমে অন্তরে যে ব্রত গ্রহণ করেছেন তার উদযাপন করবেন। তারপরে এলো দ্বিতীয় শ্রেণী—এঁরা সেই স্থবী এবং পরিত্পু নারী যাঁরা তাঁদের মাপন সংসারে স্বামী পুত্র এবং ভাঁডার ঘরের কাছে নিজেকে সর্বন। নিযুক্ত করে দেহ মনের সম্পূর্ণ সার্থকতা লাভ করেছেন। যে সংসারে তাঁরা প্রবেশ করেছেন সেখানে অল্লের সঙ্গে তাঁদের মনের মাধুর্য্য মিশিয়ে তাঁরা পরিবারের সকলকে সুখী এবং নিজেকে সম্পূর্ণ তৃপ্ত করতে পেরেছেন। সাংসারিক শোকতাপ অর্থকষ্ট ছাড়া তাঁদের মনের মধ্যে অত্য কোনও অত্তি অগ্নি-শিখার মত জ্বলেনা। সব দেশে এবং সবকালে এই দ্বিতীয় শ্রেণীই সংখ্যায় বেশী। এই উভয় শ্রেণীই চলেছেন তাঁদের নিজের নিজের নির্দিষ্ট পথে। দ্বিতীয় শ্রেণী নির্দেশ পেয়েছেন সমাজের কাছ থেকে, প্রথম শ্রেণী নির্দেশ গ্রহণ করেছেন আপন অন্তর্যানীর কাছ থেকে।

কিন্তু এরা উভয়েই সুসম্পূর্ণ এবং সার্থক কারণ এরা জানেন তাঁদের আপন উদ্দেশ্য, আপন স্থান এবং আপনার সার্থকতা।

তারপর এলো সেই তৃতীয় শ্রেণী—গাঁদের লেখিকা বলেছেন "America's gunpowder women" শুধু এমেরিকায় কেন সব দেশেই এই তৃতীয় শ্রেণীর সৃষ্টি হয়েছে, অন্তব্যু আমাদের দেশে তাঁদের আভাস সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। হয়ত সংখ্যায় কিছু কম কিন্তু ক্রমণ বাড়ছে এবং বাড়বে। এরা হচ্ছেন সেই সব আধুনিক নারী গাঁরা মধ্যবিত্ত কিংবা ধনীর সংসারের পরমনিশিক্ষতার মধ্যে লালিত, গাঁদের সংসারের পরিশ্রমের কাজ ভূত্যের দ্বারা এবং উপার্জ্জনের কাজ পুরুবের দ্বারা সম্পন্ন হয়—যারা সুস্থ সবল দেহ ও শিক্ষিত চিন্তাশীল সক্ষম মনের অধিকারী হয়েও কোনও কাজের মধ্যে প্রবিশ করতে পারে না। একথা সম্পূর্ণ সত্য যে কেবল মাত্র আপন সংসারের ক্ষুক্ত গণ্ডীর মধ্যে স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট যতটুকু দান তার চাইতে বড় করে এবং তার চাইতে বেশী করেও তাঁদের দেবার কিছু আছে। অসংখ্য সুযোগ্য স্থবিধার মধ্যে, কর্মহীন সংসারের

মধ্যে, অলস জীবন ব্যর্থ করে দিচ্ছে তাঁদের সমস্ত শিক্ষা সমস্ত ব্যাক্তির। নিজেকে অপ্যাপ্ত ভাবে দান করবার যে আনন্দ, যে গোরব তা নেই বলেই অন্তরের মধ্যে অতৃপ্তি ধুমায়িত হতে পাকে আগ্রেছগিরির মত। খুব সম্ভব সেই জন্মই শ্রীমতী পার্ল বাক এদের বলেছেন gunpowder women! কন্দ্রখ পাত্রের ভিতরে প্রভাহ সঞ্চিত হচ্ছে যে শক্তি সম্পূর্ণ অক্তাত তার পরিণাম!

আমাদের দেশেও কী এই তৃতীয় শ্রেণীর জীবন অনেক সৃষ্টি হয় নিং হয়ত সকলের উদ্দেশ্যহীন জীবনের শৃন্যতা অনুভব করবায় শক্তি নেই-–তবুও অনেকেই হয়ত অনুভব করে পাকেন ও আরও অনেকে করবেন, যতই ব্যাপক হবে শিক্ষা। যদি না শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে শিক্ষাকে সার্থক করবার পথ খুঁজে পাওয়া যায়।

পুরুষের জীবনে এ সমস্তা এমনভাবে কি উঠেছে! এর জন্ম কি দায়ী নয় মেয়েদের অপর্যাপ্ত ছুটা १ ° যেট্কু ঘরের কাজ তাঁদের করবা। প্রয়োজন ঘটে তার বোঝা নিতান্তই অল্ল। শুধু সেইটুকুর মধ্যেই তাঁরা সম্পূর্ণ আত্মনিবেদন করে সুখী হতে পারেন না এবং পারলেও তাতে লাভ কী ? কোনও মান্তুষকে তার প্রথম জীবনের দীর্ঘ দিন প্রয়ন্ত স্কুলে কলেজে ইউনিভার্সিটীতে ভূতত্ব, নৃত্ত্ব, গণিত, ইতিহাস ও দর্শনশাস্ত্র পড়িয়ে তারপর তাকে দিয়ে বাসন মাজালে সমস্তই বার্থ করা ছাড়া লাভ কিছু হয় কি ্ অতএব কেন তারা বাসন মেজে, রান্না করে, কেবলমাত্র পতি পুত্রের সেবা করে নিজেকে চিরম্ভন আদর্শ অনুযায়ী চালিত করে জীবনকে সম্পূর্ণ সার্থক মনে করে না একথা বলা ভুল এবং বার্থ, যেমন বার্থ তাদের ছোট ছোট বিফল প্রয়াসের প্রতি বাঙ্গোক্তি। যে ব্যঙ্গোক্তি আমরা প্রায়ই মাসিক পত্রিকায় কখনো বা গল্পের আকারে, কখনো বা উপদেশাত্মক প্রবন্ধে এমন কি মাঝে মাঝে কবিতাতেও প্রকাশ হ'তে দেখি। সে ব্যক্ষোক্তি বর্ষিত হয় মেয়েদের সভা সমিতি এবং স্বাধীনতা ও সমানাধিকারের আকাক্ষাকে উপলক্ষা করে। সে বঙ্গোক্তি বার্থ, কারণ তার মধ্যে পথ নেই, নির্দ্ধেশ নেই, কেবল আছে ফিরে আসবার জন্ম অনুরোধ ও উপদেশ। সে ছব্বল উপদেশে কেট জাক্ষেপ মাত্র করে না, ফেরবার জন্ম তারা চলতে স্কুল করেনি। তবুও একথাও সভি্য যে চলাই চলার উদ্দেশ্য নয়। স্বাধীনতা দিয়ে কি লাভ, যদি না তার দ্বারা কোনও কাজের মধ্যে আপনাকে যুক্ত করা যায়। স্বাধীনভাই হোক, শিক্ষাই হোক বা সমান অধিকারই হোক এগুলি সবই প্রয়োজনীয় তবুও এদের মধ্যেই এদের স্বার্থকতা নেই। এগুলো শুধু পাওয়া কিন্তু পাওয়া ত ব্যর্থ, যদি না তাকে সার্থক করা যায় দেওয়ার মধ্যে। প্রাত্যহিক সংসারের কাজের মধ্যে মেয়েদের দানের একটা স্থন্দর উজ্জ্বল দিক আছে সে কথা সত্যু, কিন্তু আজ পুরুষের বৃহৎ কর্মা জ্বগৎএর দিকে তাকিয়ে অনুভব করা যায়, দে বড় ক্ষুদ্র। স্বেচ্ছাধীন কাজের বিলাদের মধ্যে মানুষ তার চরম দানকে প্রকাশ করতে পারে না। যে রকম অক্লান্ত নির্মম কাজের মধ্যে পুরুষ আপনাকে নিযুক্ত করে ঘূর্ণায়মান চাকার মত তার অহোরাত্রকে বেষ্টন করে চলেছে—সেই পরিশ্রমের পুরস্কার মেয়েরা কি করে পাবে ? শিশুকাল থেকে পুরুষ জানে তাকে উপার্জন করতে হবে, তাকে ভার বহন করতে হবে, ভাগ্যকে জয় করতে হবে, আমরণ তার নিরলস দিনগুলি

কর্মের মধ্যে সার্থক করতে হবে। সেই কাজের গুরুভার পুরুষের সর্ববশ্রেষ্ঠ আশীব্বাদ। তাই তারা শাসক, তাই তারা কর্মী, তারা লেখক, তারা শিল্পী, তারা বৈজ্ঞানিক, তারা দার্শনিক। ইংরেজ কবি বলেছেনঃ---

> "When a man goes out into his work He is alive like a tree in spring He is living not merely working."

একথা মনে করবার কি কোন কারণ আছে যে সমুশ্রেণীর পুরুষ এবং স্ত্রীর বৃদ্ধির বা কার্য্যক্ষমতার বিশেষ কোনও পার্থক্য আছে ? কেবল মাত্র শারীরিক বল ছাড়া! অভ্যাসে তারও
পরিবর্ত্তন সম্ভব। যদি আজ অবস্থা বদলে বৈষত, যদি পুরুষকে নেয়েদের মত নিশ্চিন্ত গৃহকোণে
অপরের পক্ষছায়ায় আরামে দিন কাটাবার চরম অভিশাপগ্রস্ত হতে হত—তাহলে পুরুষের স্পৃষ্টি
এমন প্রকাণ্ড, এমন জ্যোতির্মন্ত হয়ে উঠত কি ? নবু বিশ্বামিত্রর মত আজকের বৈজ্ঞানিক, এমন
প্রচণ্ড বিশাল জ্ঞানের জগং গড়ে তুলতে পারতেন কি ? তাহলে আধুনিকার মত স্কৃষ্টি নথরের
উপর বিচিত্রবর্গক্ষটা একে তাঁদেরও দিন কাটাতে হত।

মেয়েদের জন্ম এতদিন যে কাজ নির্দ্ধারিত ছিল আজ সে কাজ তাদের পক্ষে উপযুক্তও নয় যথেপ্টও নয় আজ সে দিতে চায় পুরুষেরই মত নিজের কিছু দান, যে দানের দারা প্রাত্যহিক জৈব-জীবনের বন্ধন থেকে মুক্ত করে সে নিজেকে যুক্ত করতে পারবে একটা বৃহত্তর ক্ষেত্রের সঙ্গে।

যদি প্রশ্ন হয় বাধা কোথায় ? আমাদের দেশে সামাজিক বাধা কিছু কিছু থাকলেও পাশ্চাত্য দেশে ত বাধা কিছুই নেই তবে কেন তারা পুরুষের পাশে বহিজগতে আপন কর্মকেত্রকে আবিষ্কার করেনি ? বিশেষ বিশেষ তু একজন প্রতিভাশালিনী ছাড়া মেয়েদের কাজ তুলনায় কত কম। এই যে বৃহৎ সভ্যজ্ঞগৎ, বৈজ্ঞানিক জগৎ পুরুষ সৃষ্টি করেছে এর মধ্যে মেয়েদের যথার্থ দান কত্টক ! স্ত্রীজাতির সাহায্যকে সম্পূর্ণ অবজ্ঞা করে একা পুরুষ যে বৃহৎ সৃষ্টি গড়ে তুলেছে তার মধ্যে রয়েছে নারীর তুঃসহ চরম অপমান! এর জক্ম দায়ী কে ? দায়ী তাদের নিশ্চিন্ত আশ্রয়, তাদের কর্ম্মন ভারহীন জীবনের বিফল ভাগা। কোনও কোনও বিশেষ শক্তিশালী মানুষের কথা বাদ দিলে, কর্মোর প্রবল পেষণে নিজেকে পিষ্ট করবার একান্ত প্রয়োজন না ঘটলে কথনো মানুষের ক্ষমতা তার চরম পরিণতি লাভ করতে পারে না।

এই সমস্তা কি একান্তই আধুনিক নারীর সমস্তা গ হয়ত তা নয়— তবে এতদিন মন সচেতন ছিল না। পাল বাক বর্ণিত দ্বিতীয় শ্রেণীর মধ্যেই অধিকাংশ মেয়ের জীবন তৃণ্ডির সঙ্গে কাটত। কিন্তু তথনও ঘটেছে—tragedy, প্রত্যেক সংসারে। কেবল সংসারকে অবলম্বন করে যে জীবন, সংসারের প্রয়োজন যথন ফ্রায় তথন কি নির্দাম ভাবে শৃক্ত হয়ে যায় না তাদের জীবন গ সেই কারণেই কি শ্বাশুড়ী বৌএর নির্শাজ্ঞ কলহ এমন নিত্য নৈমিন্তিক ঘটনা হয়ে ওঠে নি গ পুরাতন পারে না নৃত্ন কে তার স্থান ছেড়ে দিতে, সে তাহলে কি নিয়ে দিন কাটাবে—আর নৃত্ন কি করে

ছাড়বে তার অধিকার ? এতটুকু সংসারের সর্বনময়ী কর্ত্রী, এই ভাঁড়ার ঘরের চাবী ছাড়া তারও ত কোনও অবলম্বন নেই ?

আমাদের দেশে মেয়েদের বলেছে শক্তিরূপিণী—সে শক্তির রূপ কি রকম, কত গভীর এবং কতন্ব তার ব্যাপ্তি, আজ তা বিবেচনা করবার সময় এসেছে— জৈব জগতের স্ষ্টির ক্ষেত্রে প্রকৃতি দিয়েছে নারীর উপর গুরুভার। কিন্তু কেবলমাত্র সেইটুকু দ্বারাই মান্ত্র্যের চরম গৌরব লাভ করা যায় না। যে ছঃখ এবং যে কাজের ভার প্রকৃতি তাকে বহন করতে বাধ্য করেছে এবং যেখানে সে সর্ববিপ্রাণীর সঙ্গে সমান সেখানে তার প্রয়োজন আছে, আনন্দ আছে, কিন্তু মন্ত্র্যান্তের বিশেষ গৌরব নেই। মান্ত্র্য সেইখানেই সমস্ত জীব জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যেখানে সে আপন ইচ্ছাকে চালিত ক'রে নৃত্রু স্ঠি করে। জৈব জীবনকে বাছু দিয়ে নয়, কিন্তু তার চাইতে আরও অনেক বড় করে মান্ত্র্যের জীবনের গণ্ডি।

তাই কবি বলেছেনঃ---

পাখীরে দিয়েছ গান, গায় সেই গান
তার বেশি করে না সে দান
আমারে দিয়েছ স্বর, আমি তার বেশি করি দান
আমি গাই গান।

আমি যা পেয়েছি তাকে অবলম্বন করে আমাকে আরও কিছু রচনা করতে হরে—সেই নৃতন সৃষ্টির মধ্যেই মান্ধুষের সার্থকতা। যে বৃদ্ধির প্রবল শক্তি মান্ধুষের চরম গৌরব তাকে কি নারীও অস্তভব করবে না নৃতন নৃতন কাজের মধ্যে ? কেবল কি তত্টুকুতেই শেষ হবে তার শক্তি, যত্টুকুতে শেষ হয় আমের মুকুল আর বসন্তে প্রজাপতির অভিসার ?

'সোণার তরী' বেয়ে জীবন দেবতা প্রত্যাহ নিকটবর্তী হচ্ছেন—কি দেবে তার নৌকায় তুলে ফসল ? যেথানে পুরুষ অসংকোচে বলবে "রাশি রাশি ভারা ভারা—

ধানকাটা হল সারা"

কি বলবে অনারন্ধকর্মা, অসমাপ্তকীর্ত্তি নারী ?



### 的这-(>)

#### গেশপাল ভৌমিক

শেষ হ'ল পৃথিবীর বসস্ত-বিলাসঃ কর্মহীন জীবনের ক্লান্তিময় অবসরে নেমে এল ধৃলিপূর্ণ রুক্ষ অবিচার। বালুকীর্ণ মরুপথে যাত্রা হ'ল স্কুরুঃ মাথার পরে প্রথর সূর্য নীচে উত্তপ্ত বালুকণা---আর সংশয়ের প্রবল ঝটিকা। ক্লান্ত চোথে নৈরাশ্য ঘনায়ঃ তবু দেখি--স্থূদূর অভীতের অনাস্বাদিত স্বপ্ন যার সম্ভাবনার বীজ অংকুরেই গেছে।বনষ্ট হ'য়েঃ আজও মনে পড়ে তার মদির দোলা---আকাশ আর সমুদ্র স্বপ্ন আর বাস্তব। বালুকীর্ণ মরুপথে— ধরণীর ভাগমল মাটির গন্ধ আজও আমি অমুভব করিঃ তৃপ্ত হ'য়ে ভাবি---সে-দিন কি আবার আস্বে? আসবে কি উভে-যাওয়া স্বপ্ন-হাঁসের দল— রৌদ্র-দগ্ধ আকাশের বক পাড়ি দিয়ে গ

### জৈব বিজ্ঞান ও সমাজব্যবস্থা

#### জিতেন্দ্র গোস্বামী

তথাকথিত শিক্ষিত সমাজে এই ধরণের লোকেরাই সংখ্যা-গরিষ্ঠ যাহারা বোঝেন পৃথিবী থেকে অন্ত্যাচার ও শোষণের উচ্ছেদ করিয়া সর্বপ্রকার নির্যাতন-নিপীড়নের হাত হইতে মানব-সমাজকে মুক্তি দিতে হইলে বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন প্রয়োজন। তথাপি তাহাদের বিশ্বাস ক্যাপিট্যালিজমই মান্ত্র্যের প্রকৃতির সহজ্ঞ নিয়ম এবং সমাজভন্তরাদ তাহার প্রকৃতি-বিকল। তাহাদের বিশ্বাস সমাজভন্তরাদীর কল্লিত আদর্শ সমাজ কখনও বাস্তবন্ধপ পরিগ্রহ করিতে পারেনা কারণ মান্ত্র্য যে তাহার প্রকৃতিজ্ঞ ত্বলিতা—যেমন স্বাধিপরতা, সর্বা, অস্থা, পরশ্রীকাতরতা—কোনকালে কাটাইয়া উঠিতে পারিবে তাহার সম্ভাবনা নাই। এই প্রসঙ্গে লোকচরিত্র-অভিজ্ঞ মনো-বৈজ্ঞানিক ফ্রেডের মত প্রামাণ্য বিবেচনায় তাহার রচনা-সংগ্রহ হইতে কয়েকটি বাক্যাংশ নিয়ে উদ্ধৃত হইল। বিংশ শতান্ধীর বনিয়াদী ও রক্ষণশীল সমাজ-দর্শনের প্রাথমিক স্ত্রগুলি লইয়া আমরা বিচার করিব স্থাতরাং তাহাদের উল্লেখ অপ্রাসন্ধিক হইবে না।

"Civilized Society is perpetually menaced with disintegration through this primary hostility of men toward one another."

"The tendency to aggression is innate, independent, instinctual disposition in man and constitutes the most powerful obstacle to culture."

"Every individual is virtually an enemy of culture."

"Men feel as a heavy burden the sacrifice that culture expects of them in order that a communal existence may be possible."

"Culture must be defended against the individual and its organisation, its institution, its laws are all directed to this end."

"Every culture must be built on coercion and instinctual renunciation."

"There are in all men destructive anti-social, anti-cultural tendencies."

"As we have long known, Art offers substitutive gratification for the oldest cultural renunciations, still always most deeply felt, and for that reason serves like nothing else to reconcile men to the sacrifices they have made on culture's behalf."

বিংশশতাবদীর লক্ষপ্রতিষ্ঠ মনস্তত্ত্ববিদের মতবাদ বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে ব্যক্তি আর সমাজ ও সভাতার মধ্যে কি ঘোরতর বিরোধ! সমস্ত কৃষ্টি ও সভাতা ব্যক্তির মৃক্তি ও বিকাশের পক্ষে কি ত্রপনের প্রতিবন্ধক। ফ্রয়েড মানুষের জৈব প্রকৃতির মধ্যেই খুজিয়া পাইয়াছেন প্রতি-দ্বন্দী প্রতিবেশীর প্রাতাহিক কোন্দলের মূল হইতে সুরু করিয়া বিশ্ব-ধ্বংসী সমরবহ্নির প্রাথমিক ক্ষিকা।

ব্যক্তির পরস্পরের মধ্যে এবং ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে কি সম্বন্ধ তাহাই নিম্নে আলোচিত হইবে। "মাত্রষ স্বার্থপর"—কথাটাকে অবলম্বন করিয়া আলোচনা সুরু করা যাউক। যদি স্বার্থপরতা দ্বারা এই কথাই বুঝায় যে কোন প্রয়োজন উপস্থিত হইলে তাহা মিটাইবার জক্ত মামুষ আপ্রাণ চেষ্টা করে তবে নিশ্চিতই মান্তব "স্বার্থপর"। সামরা জ্ঞানি একমাত্র জৈবিক তাডনায়ই মনুষ্যেত্র সকল প্রাণী এবং মানব-শিশু নিজের সম্বন্ধে সচেতন হয়। প্রাণীর জৈবিক সত্য বলিতে আমরা বুঝি যে তাহার স্পর্শ-নাড়ীতে ঘা দিলে সে টের পায়, পাকস্থলী শুক্ত হইলে ক্ষ্ধাবোধ করে এবং যথন তাহার কাছে কেহ থাকে না তখন তাহার একলা লাগে। কাজেই স্বীয় সত্তা সন্ধরে সচেতনতা জীবনীশক্তি বিশিষ্ট প্রাণী মাত্রেরই বিশেষত। স্বতঃসিদ্ধভাবে ইহাও স্বীকার করিয়া লওয়া যাইতে পারে যে নিজের প্রয়োজন বোধ হইলে তাহার যথাসাধ্য সমাধান-প্রচেষ্টাও জীবমাতেরই জৈব সচেতনতার অভিবাক্তি। কাজেই নিৰ্দের প্রয়োজন-মিটান-সংক্রাস্ত যে স্বার্থপরতা ভাহা জৈব আঁচরণ (animal behaviour ) বলিয়া স্বাভাবিক ও অপরিহার্য ৷ ইহা সত্য যে, আদিন মান্ত্র ও মনুষ্য-ইতর প্রাণী-জগতের ব্যবহারে কোন পার্থক্য ছিল না। যথন তাহার কোন জ্লিনিষের প্রয়োজন হইত যে প্রকারেই হউক সে তাহা সংগ্রহ করিত--মন্য আর কেহ যে পরিশ্রম করিয়া নিজের বাবহারের নিমিত্ত ভাহ। সংগ্রহ করিয়া থাকিতে পারে এ বিষয়ে তাহার খেয়াল ছিল না। বাধা দিলে দৈহিক শক্তিদারা প্রতিপক্ষকে জয় করিবার চেষ্টা করিত। ক্রমে সে ইহা শিথিয়া লইয়া-ছিল যে যাতা দরকার তাহা পাইতে হইলে মালিকের মাথায় আঘাত করিয়া তাহাকে একেবারে সরাইয়া দেওয়াই সোদ্ধা পদ্ধা। কিন্তু অভিজ্ঞতা মান্তুষের সর্বোৎকৃষ্ট শিক্ষক এবং এ শিক্ষকের নিদেশি কেছ অমান্ত করিতে পারে না, তবে এ শিক্ষা গ্রহণ করিতে কাহারও কিছু বেশী সময় লাগে কেত বা চট কবিয়াই শিখিয়া লয়। প্রতিপক্ষের মাথা ভাঙ্গিয়া প্রয়োজনীয় দ্রবোর স্বামিত পরিগ্রত প্রক্রিয়াটা সোদ্ধা হইলেও অভাব-পরিপুরণের প্রকৃষ্টতম পদ্ধা নয় ইহা বৃথিয়া উঠিতে তাহার বেশী সময় লাগে নাই। আমরা ধরিয়া লই যে মানুষ স্থাচীন কাল হইতেই সমাজ্বদ্ধ হইয়া বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছিল এবং তথন হইতেই প্রাকৃতিক তুর্জয় শক্তিসমূহকে জয় করিবার কাজে নিজের একক চেষ্টা অপেকা সমবেত চেষ্টার উপযোগিতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইবার স্থযোগ লাভ করিয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ, অভাব পুরণ করিবার পূর্ব বর্ণিত সোজা উপায়টি চূড়ান্ত ভাবে শ্রেষ্ঠ উপায় নয়, কারণ এতদ্বারা মানুষ তাহার নিজের নিরাপত্তা সম্বন্ধে নিশ্চয় হইতে পারে না কেননা অপেক্ষাকৃত বলবান প্রতিপক্ষ যে তাহার বিরুদ্ধে ভাহার আবিষ্কৃত পদ্বাটিই আরোপ করিবে না সে বিষয়ে নিশ্চয়ত। কি ? স্মৃতরাং পরিবার এবং গোষ্ঠীবন্ধ মানুষ সন্মিলিতভাবে পরিবারও গোষ্ঠি তথা সমাজের জন্ম নিয়মকামুনের প্রতিষ্ঠা করিল যাহাদারা প্রতিটি সদস্থের স্থুখ ও স্থবিধার উন্নততর বিধান হয়। প্রাথমিক সমাজের এই আইনকাত্মন রচনার ভার কালক্রমে মৃষ্টিমেয় লোকের বিশেষ অধিকার বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে এবং বৃহত্তর সমাজের কল্যাণ-বর্ধন অপেক্ষা ব্যক্তিগত স্থবিধার পরিপোষক হিসাবেই নিরন্ধশ ব্যবহৃত হইয়াছে। সমাজ ব্যবস্থায় যখন শ্রেণীবিভাগ দেখা দিল

তথন এই আইন প্রণয়নও শ্রেণীবিশেষের হাতে বিশেষ অন্ত্র স্বরূপে দেখা দিল। ইহা স্মরণ রাথা কর্ত্রা যে অনাগত-শ্রেণী আদিন সমাজ-ব্যবস্থায় এই ক্ষমতা ছিল সার্ব জনীন এবং প্রত্যেকটি বিধান সামাজিক প্রয়োজন-উদ্ভূত অভিজ্ঞতা-প্রস্তুত এবং বিজ্ঞান-সম্মত ছিল। সমাজ-ব্যবস্থার বিবর্তনের ইতিহাস এই। একটু লক্ষা করিলেই দেখা যাইবে প্রথমে সমাজ ব্যক্তির অনমনীয় প্রতিপক্ষ ছিল না। পকান্তরে স্বীয় সীমাবদ্ধ ক্ষমতার পরিপুরক হিসাবে হুর্লভ ও হুস্প্রাপ্য সুখ সুবিধার আকান্তাকে চরিতার্থ করিবার কাজে সমাজের মিত্রতাই ছিল তাহার কাম্য। সমাজের শক্তিবৃদ্ধির কাজে তাহার ছিল পূর্ণ সম্মতি কারণ পরোক্ষভাবে সে বর্ধিত ক্ষমতা তাহারই অপ্রাচুর্যের দৈল্যকে ঘুচাইবার কাজে ব্যবহৃত হইতে পারিবে। ব্যক্তি ও সমাজের অচ্ছেল্ল সহযোগিতার সে পরিছেদ ইতিহাসের অস্পষ্ট কুহেলিকার আবরণে ঢাকা পড়িতে চলিয়াছে। ফ্রয়েড প্রমুখ বিংশণতান্দীর সমাজ-দর্শনের বিশ্লেষণ-কর্তাগণ ব্যক্তি ও সমাজের চিরন্তন বৈরিতার আলেখ্য এবং সভ্যতার অ্রাণতির চক্রতলে ব্যক্তির আন্থাবলুপ্তির যে নির্মম অবশ্বস্তাবিতার চিত্র সন্ধিত করিয়াছেন তাহা বিজ্ঞান-সম্মত বিশ্লেষণ নয়। সমাজের বিবর্তনের সাথে সাথে ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে সম্পর্ক কি ভাবে পরিবৃত্তিত হইয়া উঠিল সমাজ-দর্শনের শিক্ষার্থীর কাছে তাহার গুরুত্ব সমধিক।

জীববিজ্ঞানের মূলস্থত্র হইতে আমরা সামাজিক কাঠামো নির্মাণের প্রক্রিয়াটি পাঠ করিতে প্রয়াস পাইব। আধুনিক জীববিভা ব্যক্তির জৈবিক চূড়ান্ত বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছে যে ইহার মূলে রহিয়াছে gene বা চরিত্রবৈশিষ্টের কতকগুলি সূক্ষ্ম বীজ। জীববিভার এই তথ্য গোষ্টিগত বা সামাজিকভাবে কতথানি প্রযুজা তাহাই বিচার্য। এই প্রদক্ষে একটী টেক্নিক্যাল কথার আমদানি করিতে হয়—"Population Distribution Curve" বা (জনসংস্থানের পরিমাপ-রেখা) আমরা সকলেই জানি নির্দিষ্ট জনকয়েককে লইয়া একই প্রকার শিক্ষা (সর্বাপেকা উত্তম )--সে সঙ্গীত, উল্লক্ষ্ম, চিত্রাঙ্কণ, ভূবিল্ঞা বা যান্ত্রিক বিল্ঞাই হোক্ না কেন-দিবার ব্যবস্থা করিলেও ভাহারা বিভিন্ন বিষয়ে বিভিন্ন প্রকারের পারদর্শিতা প্রদর্শন করিবে। যদি সঙ্গীত বিষয়ে পরীকা নেওয়া যায় তাহা হইলে দেখা যাইবে কয়েকজনের কণ্ঠস্বর অনবতা, জনক্ষেক অগ্রাহ্য, বাকী অধিকাংশই চলনসই। যে কোন অন্ত বৃত্তি সম্পর্কেও এই সংখ্যামুপাতই প্রায় খাটিবে। Population Distribution Curve বলিতে আমরা এই বুঝি-ধরুন, আমরা দৈহিক দৈর্ঘোর কথা বিবেচনা করিতেছি এবং এই সম্পূর্কে আমুপাতিক বন্টন সংখ্যা কি হইবে জানিতে চাই। দেখা ঘাইবে অতি কমসংখ্যক লোকই ৮ ফুট প্র্যায়ের, কিঞ্চিদ্ধিক ৭ ফুট, এই সংখ্যা ক্রমে বাড়িয়া সর্বাপেক্ষা অধিক দাঁড়াইবে ৫ ফুট ৬ ইঞ্চির কাছাকাছিতে। তারপর হইতে ক্রমে কমিয়া ত ফুট আ ফুটের পর্যায়ের কোন নমুনাই মিলিবে না। যে কোন প্রকার পারদর্শিতার বিচারেই এই বর্তন-সংখ্যার সাহায্য গ্রহণ করা যাইতে পারে। টেনিস, পিয়ানো বা সমাজতান্ত্রিক গবেষণা ইহাদের যে কোন একটা অজ্ঞাত অবজ্ঞাত সমাজে প্রবর্তন করিয়া উপযুক্ত পারিপার্থিক ও শিক্ষা প্রণালীর ব্যবস্থা করিলে দেখা যাইবে সেই সমাজেও জনকয়েকের সভ্যিকারের

পারদর্শিতা রহিয়াছে; জনকয়েক একেবারেই অকেজো আর অধিকাংশই চলনসই পর্যায়ের। ইহা হইতে আমরা অপ্রতিবাদে এই কথা বলিতে পারি যে মানবগোষ্ঠি যে জৈবিক উপাদানে গঠিত সেই সকল উপাদানের মধ্যে সকল প্রকার পারদর্শিতার বীজ নিহিত আছে। স্থান-কাল বা প্রাচীন-নুতন বলিয়া যে সামাত্ত ইতরবিশেষ দেখা যায় ভাষা ধর্তব্য নহে। এই প্রসঙ্গে একথা জানিয়া রাখা প্রয়োজন যে সমাজতাত্ত্বিক গ্রেষণার আন্মুষঙ্গিক নমুনা সংখ্যার অসমতা, আকস্মিক আবির্ভাব, শিক্ষাপ্রণালীর দোষক্রটী ও বিক্রবাদী সমাজতাত্ত্বিক প্রচার ইত্যাদি অপরিহার্থ ক্রটীর জন্ম যথায়থ ব্যবস্থা করিতে হয়। তথন সন্দেহ থাকে না যে "These genes are multiple for each capacity and inevitably give different combinations which account for the distribution of variations in skill. Experience proves that any human community we may choose will contain a certain percentage of individuals especially gifted in one direction or another, with the vast majority capable of developing average skill in any task with slight advantage in one or another." এই সকল তথ্যের উপর নির্ভর করিয়া আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে. মান্ধুষের মানসিক যোগ্যতা বা আচরণ-বিশিষ্টতার বিচারে পৃথিবীর সর্বত্র একটা গুণ-সাম্য রহিয়াছে। "What is referred to as mental or behaviour characteristics of man, no significant differences in their occurrence or distribution have as yet been detected in different human groups."

ফরাসীরা "আমুদে", জার্মানরা "বেরসিক" ইংরাজেরা "বানিয়া" এই ধরণের উক্তির কোন বাস্তব সন্থা নাই, কারণ "Biology provides every human group with a wide distribution of kind and degree of capacity present in fairly equal percentages in all human groups." এই যে প্রকৃতির অন্থানিহিত সাম্যবাদী প্রক্রিয়া ইহা কি প্রকারে সামাজিক প্রয়োজনের সাথে খাপ খাওয়াইয়া লওয়া যাইতে পারে এখন আমরা তাহার পর্যালোচনা করিব। একটু লক্ষ্য করিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে যে, মান্থ্যে মান্থ্যে এই প্রকার পারদর্শিতার তারতম্য রহিয়াছে বলিয়াই সমাজবদ্ধ জীবন সম্ভবপর হইয়াছে। সমাজের ভিতর বিভিন্ন প্রকারের অসংখ্য পর্যায়ের প্রয়োজন রহিয়াছে এবং যেখানে যাহাকে নিযুক্ত করিলে সর্বাপেক্ষা বেশী মানানসই হয় তাহাকে সেখানে কাজে লাগিবার সুযোগ দিলে অধিক পরিমাণে সামাজিক কল্যাণ স্থি করা সন্তব। সমাজ ক্রমে যত জটিল এবং তাহার প্রয়োজন যত অধিক সংখ্যক এবং বিবিধ পর্যায়বিশিষ্ট হইবে, প্রত্যেকটী মানুষকে বাছাই করিয়া তাহার অমুরক্তি, ক্ষমতা ও পারদর্শিতার স্ক্র বিচার করিয়া ঠিক যে কাজটী তাহার পক্ষে যোগ্যতম সেটুকুর ভার তাহার উপর স্বস্ত করিবার অধিকত্রর সন্তাবনা ঘটে এবং তদকুপাতে সামাজিক কল্যাণের পরিমাণও র্জি পায়। প্রসঙ্গন্ধে একথা বলিয়া রাখা যায় যে নিজের জৈবিক গঠন লইয়া গৌরব বোধ করা

256

অনোভন তে। বটেই অয়োজিকও। ইহা ব্যক্তিবিশেষের হাতে-গভা কোন কিছু নয়--- "a product of chance meeting of a particular sperm with a particular egg"-- এक रि পুং-বীজের সহিত একটী স্ত্রী-বীজের আকম্মিক মিলনমাত্র। পক্ষান্তরে, সমাজতাত্তিকের চক্ষু নিয়া এই প্রক্রিয়াটিকে দেখিলে কিছুমাত্র সন্দেহ থাকিবে না যে, যেহেতু মানুষের জৈবিক গঠনের ব্যাপারে বাক্তির নিষ্কের কোন হাত নাই কাজেই যতক্ষণ পর্যন্ত সে সমাজের কল্যাণকর (socially useful) কাজ তাহার সাধাাত্মসারে করিয়া যাইতেছে ততক্ষণ তাহার আরু সমাজের অন্য যে-ফোন ব্যক্তির মধ্যে পার্থকা কিছুই নাই। কাজের সৃত্রম ও গুরুহ বিচার করিয়া মান্তবের গুণান্তুক্রম নিদেশি করা চলেনা কারণ সামাজিক বিচারে যাহা প্রয়োজনীয় যাহা কল্যাণ-কর তাহাতে আবার সম্ভ্রম-অসম্ভ্রম গুরুতা-লঘুতা কি গ এই মন-গড়া শ্রেণীবিভাগ<sub>র</sub> ধনিকতন্ত্রের আত্মপ্রয়োজনে স্বষ্ট হইয়াছিল; আসলে উহার কোন বাস্তব সত্তা নাই। সোজা কথা, যাহা প্রয়োজনীয় তাহা করেণীয়, অপরিহার্য ও মহৎ এবং যাহা প্রয়োজনীয় নয় তাহা অকর্তব্য, পরিহার্য্য ও নীচ। ভাত রাঁধিবার কাজ, দাইয়ের কাজ, মঞ্চ-অভিনেতার কাজ, স্কুল-শিক্ষকের কাজ, মরু-আবিদ্ধারের কাজ. ব্যাস্ক-মানেজারের কাজ, বন্ধপশু-বশীকরণের কাজ সমাজের প্রয়োজনীয় বিধায় সমান দায়িত্ব-সম্পন্ন, জৈব-বিজ্ঞানের কাজ শুরু নিদেশি করিয়া দেওয়া ক্ষমতা ও মর্যাদা-সম্পন্ন। যোগ্যভার ঠিক উপযুক্ত স্থানটি কাহার কোথায় ?—সে কি সংগঠনকারীর কাজ করিবে না শিক্ষকের, **দৈক্যাধকের না পাচকের, ম**কদেশে উষ্ট্রধান চালনা করিবে না <mark>সমাজতাত্ত্বিক গবেষণা লই</mark>য়া ব্যাপত থাকিবে 
 এথানে অবশ্যি একটা কথা বলিয়া রাখা প্রয়োজন—আমাদের পূর্ববর্ণিত আমুপাতিক বন্টনসংখ্যা অনুসারে কতকগুলি বিশেষ গুণ-সমন্বিত 'genetic types' অপেক্ষাকৃত সংখ্যা-স্বল্প এবং চাহিবামাত্র অনুরূপ যোগাতা-সম্পন্ন ব্যক্তি যথেষ্ট সংখ্যক পাওয়া না যাইতে পারে।

আধুনিক জীববিজ্ঞান সম্বন্ধে যাহাদের জ্ঞান তেমন গভীর নয় তাহাদের অনেকে বলিয়। থাকেন এই যে মানুষে মানুষে অসমতা ইহাই শ্রেণী-বৈষম্য-বিরহিত সমাজগঠনের বিরুদ্ধে যেগো প্রমাণ। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি এই যুক্তি কিরূপে ভ্রমপূর্ণ। জৈবিক গঠনের পার্থকা সাম্য-বাদের পরিপম্বী নয়। গাত্রচমের খেতরঞ্জক পদার্থ দারা বৃদ্ধিবৃত্তির তীক্ষতার পরিমাপ হয়না, অক্ষিগোলকের নীলাভা ও কুম্বলদামের পিঙ্গলত্বের গভীরতা সাহস ও শালীনতার পরিচয় বহন করেন। এইবার আমরা নিঃসন্দেতে বলিতে পারি মনীবী মার্কস্ জৈবিক ও সামাজিক প্রক্রিয়ার এই আপাত দ্বন্দলক গভীর অর্থপূর্ণ সমাধানের সহিত পরিচিত ছিলেন। ভাই দীর্ঘ আশিবংসর পূর্বে তাহার লেখনী হইতে সাম্যবাদের চরম শ্লোগান নির্গত হইয়াছিল "Each according to capacity to each according to his <u>তি</u>নি needs". বুঝিতে পারিয়াছিলেন প্রত্যেক মানুষ জৈবিক নিয়মে শক্তিসামর্থের বিচারে বিভিন্ন পর্যায়ে অবস্থিত কিন্তু যে আপনার শক্তিমনুযায়ী নির্দিষ্ট কাজ্টুকু সমাধা করিয়াছে সে

তাহার প্রয়োজনমত সমস্ত জিনিষ পাইবার যোগাতা মর্জন করিরাছে। এমন করিয়া জীববিজ্ঞান ও সমাজ-ব্যবস্থার ব্যবহারিক রূপের সময়য় ইতিপূর্বে ব। অভঃপর কেহ করিতে পারে নাই। বিশবংসর আগে হইলে এই প্রশ্নটিকে থিয়োরেটিকালে বা কাল্পনিক বলিয়া উভাইয়া দিবার জন্ম ক্ষুম্মটেতা স্বার্থপর বর্জোয়া দার্শনিকদিগের অপচেষ্টার অন্ত থাকিত না। কিন্তু পৃথিবীর এক ষষ্টাংশ লোকসংখ্যা লইয়া সোভিয়েট রাশিয়ায় যে বিপুল প্রীক্ষা চলিয়াছে তাহার ফলকে উপেক্ষা করা আৰু আৰু চলিবে না, জাৰিষ্ট আমলেৰ তথাকথিত "lower races" "inferior races" স্বাধীনতা অর্জন করিবার পর পরিবর্তিত, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশের মধ্যে তাহাদের অন্তর্নিহিত স্বাভাবিক ক্ষমতার প্রকৃত রূপের সন্ধান পাওয়া গেল। দীর্ঘকাল হইতে অধীনতা-বিমৃক্ত ও অপেক্ষাকৃত উন্নত দেশের তুলনায় সজ অপনীত-শৃত্যল ছাত্রত জাতি সমস্তরকম ক্ষেত্রে সমপদক্ষেপে চলিবার যোগাতা অর্জন করিয়াছে, শুধ তাহাই **গ**ুয়, ব্যক্তিবিশেষে তাহাদিগকে ডি**ঙ্গাইয়াও গিয়াছে**। ভাহার কারণ অবশ্য জৈবিক উৎকর্ষ নয়, ইহা মানসিক। এতদিনকার রুদ্ধদার বিশ্বে ভাহার প্রবেশাধিকার মিলিয়াছে তাই সেই বিশ্বকে জয় করিবার সতাগ্র আগ্রহ ও আকাষ্ঠাই তাহাকে অধিকতর সাফল্য-মণ্ডিত করিয়াছে: "As new scientific and cultural occupations were introduced to these liberated nationalities it was found that the poor shepherds, peasants and workers oppressed for centuries, contained among them the same number of poets, physicists, tennis champions. aviators, inventors, teachers etc. as any other group with a hundred or two hundred years of industrial development behind it." সমাজভাত্তিক গ্রেষণার সর্বপ্রকার দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেত্র থাকিয়াও এই সিদ্ধান্ত করা চলে যে, মান্তবের উচ্চতা, গায়ের বর্ণ, চোখ-চলের রঙ্ মানসিক বা শারীরিক উৎকর্ষ-অপকর্মের পরিমাণ-জ্ঞাপক নয় এবং "all talk about human nature and its possession-aggression instincts is simply manufactured blabber of the hired servants of imperialists and bankers who resort to any practice in their frantic efforts to stave off their inevitable end."

## প্রেপ্ত নর্"

#### বিনয় চট্ট্যোপাধ্যায়

সহরেরই একাংশে পাড়াটি। দেখিলে মনে হয় নিমু মধ্যবিত্তরা এখানে বাস করেন। বেলের কেরাণী, সরকারি চাকরে, স্কুলের মাষ্টার কি কলেজের প্রফেসার। এমনি ধারা সবলোক বাস করে পাড়াটির আশে পাশে। সবাই বাঙ্গালী নয়। কয় ঘর পাঞ্জাবী ও হিন্দুস্থানীও বাস করে। পথ ঘাট নোংরা। ভজলোকেরা কিরূপ অভজভাবে থাকে তা ডাইবিন আর নর্জমা গুলো দেখলেই বোঝা যায়। একই পাড়েম্ব থাকলেও পাড়ার লোকেদের মধ্যে যে বিশেষ সম্প্রীতি আছে তা মনে হয় না; স্বামিদের অবর্ত্তমানে স্ত্রীরা তাঁদের তুপুরের মজলিয়ে যে কলহের স্ত্রপাত করেন স্বামিরা এসে তা নেহাং ভদ্র ভাবেই মিটমাট করেন। পরস্পর পরস্পরের সামনা সামনি হ'লেই একরকমের দেতো হাসি হাসেন—যার অর্থ শুধু তাঁরাই জানেন। বলা বাহুল্য সে পাড়ায় একটা থিয়েটার ক্লাব আছে আর শীঘ্রই এরা একটা কিছু 'প্লে' নামাবে তা ক্লাবের পাশ দিয়ে গেলেই বোঝা যায়।

এই পাড়াতেই যে ঘরটি সবচেয়ে কম ভাড়া ও যাতে সবচেয়ে কম আলো বাতাস আসে এবং যার অবস্থান একেবারে একটোরে, এক কোণে—সেখানে এসে আশ্রয় নিয়েছে মণি ও উষা। তু'খানি ঘর, ল্যাট্রীন ও বাথরুম বলে তু'টো জিনিষ আছে কিন্তু কিচেন বলে কিছু নেই। ভেতর দিকের ঘরটাতেই রান্নার কাজ চলে। ভেতরের ঘরটা কিছু বেশী অন্ধকার। একটা চারপাইয়ে কিছু বিছানা, একধারে টিনের ট্রান্ধ আর চামড়ার স্থটকেশ। বাইরের ঘরটাতে একটা চারপাইয়ে একটা বিছানা। তু'টো হেলান দেওয়া চেয়ার আর মাঝখানে একটা ছোট টেবিল। আপনি যদি হঠাৎ কোনদিন সে ঘরে চুকে পড়েন ত প্রথমেই বুক সেল্ফে আপনার চোখ আটকে যাবে—উচ্চারণ করা শক্ত এমনি সব লেখকদের বই আর কি চিত্র বিচিত্র সব মলাট। ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত বই খাতাপত্র দেখে আপনি সহজেই বুঝে নিতে পারবেন এদের পড়াগুনায় ঝোঁক আছে। ও ঘরে কখনও আপনাদের প্রবেশ করবার সৌভাগ্য নিশ্চয়ই হয় নি। ওদের সঙ্গে আমার আলাপ আছে বলেই এ খবর আপনাদের দিয়ে রাখলাম। কিন্তু এখন আপনারা আমার সঙ্গে ওদের ঘরেও চুকে পড়েছে। চুপ চুপ দূর থেকে ওদের দেখতে থাকুন যতক্ষণ না আমি আবার আপনাদের সরিয়ে দিই।

ভেতরের ঘরে উষা ও বাইরের ঘরে মণি গুয়ে। সূর্য্যের আলোর আভা চোখে এসে পড়ায় মণির ঘুম ভেঙ্গে গেল। আর উষা ঘুম ভাঙ্গা ভাঙ্গা অবস্থায় এসে পৌচিছে--সম্ভব্ডঃ তার ঘুম ভেঙ্গেছে কিন্তু এইমাত্র সে যা পেয়েছিল আর এইমাত্র সে যা হারিয়েছে তা সে প্রোপুরি বিশ্বাস করে উঠতে পারছে না বলেই তার ভেঙ্গে যাওয়া ঘুমকে, হারিয়ে যাওয়া শ্বাতিকে আঁকড়ে ধরে আছে। এমন সময় মাণর ভাক তার কাণে এলো---উষা, উষা। তুমি এখনও ঘুমুচ্চো? উষা বিছানা থেকে উঠে পড়লো, কোন সাড়া না দিয়ে গায়ের কাপড় একট্ গুছিয়ে নিয়ে সে এসে বসলো মাণর ঘরের সেলান দেওয়া চেয়ারটায়া হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে চোখ ছটো একটু রগড়ে নিয়ে ঘড়ির দিকে একবার চেয়ে সে বললো, আছকে তাড়া কিসের আজ ত বোববার।

রোববার! মণি বিসায়ে প্রায় চীংকার করে উঠলো, আজ রোববার তোমার আমার ছ'জনেরই ছুটি আজ। হঠাং নিজের মুখে হাত চাপা দিয়ে গলার স্বর নামিয়ে দে বললো, এই দেখ ভদ্র পাড়ায় থাকার কি ছালা, মনের আনন্দে একটু বেশী জোরে কথা কয়ে ফেলেছি এবং সম্ভবতঃ পাশের বাড়ীর লোক তা শুনে ফেলেছে।

উষার কাছ থেকে কিন্তু কোন সাড়া পাওয়া গেল না—চোখ তুলে মণি দেখলো উষার খোঁপাটা একট হেলে পড়েছে, তার মাথাটা এসে ভর করেছে চেয়ারের হাতলে আর তার চোখ বুজে এসেছে।

— উষা, উষা, মণি চাপা গলায় ডাকলো, তুমি কি আবার ঘুমুলে নাকি ? উষা অল্প একটু চোখ মেলে বললো, আজ একটু বেশী ঘুমুবো এই ইচ্ছে নিয়ে গুয়েছিলাম কিন্তু তোমার জ্বয়ে এই সকালেই আমার ঘুমটা ভেঙ্গে গেল—আমি এমনি ভাবে অন্ততঃ আবো দশ মিনিট পড়ে থাকবো. তারপর তোমার কথা গুনবো—আমার এমন চমংকার স্বপ্নটা তুমি মাটি করে দিলে—উষা আবার চোখ বুজলো। মণি বিছানা থেকে নেবে তোয়ালে আর টুথ ব্রাশ নিয়ে চুকলো বাথকমে।

ঘরে রইল উষা আর ঘরে রইল শব্দ, ঘড়ির অবিরাম টিক্ টিক্ টিক্। উষা নিজেকে আরোও একট্ট এলিয়ে দিলে। চেয়ারে। বাহিরের আকাশ একট্ একট্ করে পরিকার হয়ে' আসতে।

• মণি যথন আবার ঘরে ঢ়কলো তথন তাকে একট় চিক্চিকে দেখাছে, মুখের তু' এক জায়গা লাল হয়ে উঠেছে। কাপড় জামা সে বদলেই এসেছে। ঘরে ঢ়কে দেখলো উষা তথনও ঘুমুছে। —এই তুমি ওঠো, উষাকে একটা মৃত্ ঠেলা দিয়ে সে বললো। উষা ধড় মড় করে উঠে বার হয়ে গেল ঘর থেকে।

তাব্ধা ধবরের কাগজটা জানলা দিয়ে কখন কেলে দিয়ে গেছে। সেটা তুলে নিয়ে মণি হেড লাইনগুলোর ওপর চোখ বুলোতে লাগলো। যুদ্ধ, গান্ধী, হরিপুরা রেসলুসেন, সুভাষ বোস্, ফয়েড মারা গেছে তারি উদ্দেশ্যে কয়েকটা মিটিং, এই সব। উষা কভকণ গেছে। ঘড়ির দিকে মণি একবার তাকালো। মেয়েদের প্রসাধনে কভকণ সময় লাগে দ কখন সে আসবে ষ্টোভ খাল্বে চা ভৈরী করবে। এমন ছাই জায়গা যে কাছে কোন ভক্ত গোভের চায়ের দোকান নেই। মণি গোটা হুই হাই তুলে একটা সিগারেট ধরালোঁ।

ট্যা এলো, সাড়ীটা সে বদলেছে—মণির ধারণা মিথাা নয়, একটু প্রসাধন করে পরিপাটি হয়েই সে এসেছে। মণির কাতর কণ্ঠস্বর শোনা গেল—দয়া করে আমাকে একটু চা করে দেবে ট্যা—সেই কোন ভোৱে উঠেছি আর এখন কটা বাজে একবার ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখ।

উষা ওতক্ষণ ষ্টোভে হাত দিয়েছে, বললো, আরও একটু ধৈষ্য ধরো। মণির নির্লিপ্ত উদাস কঠমর শোনা গেল –বেশ !

চা তৈরী হোল। ছোট টেবিলটাকে মধ্যে রেখে ত্'জনে বদেছে, উষ। পেয়ালায় চামচ দিয়ে নাড়ছে আর মণি সবেমাত্র একটা টোষ্টে একট্ কামড় দিয়েছে এমন সময় রাস্তায় একটা ভারী গলার আওয়াজ শোনা গেল।

—ও মশায় বাড়ী আছেন, ও মশায়।

উষা ফিস্ ফিস্ করে বললো, ভোমাকে ডাকছে বোধ হয়।

আমাকে, মণি প্রায় চমকে উঠলো, পৃথিবীতে আমাকে এ সময়ে ডাকতে পারে কে ৫ দরজায় মৃত্ আঘাতের শব্দ শোনা গেল। মণি একমুখ বিরক্তি নিয়ে উঠে গেল দরজার কাছে। দরজা খুলে মুখ বাড়িয়ে বললো, কাকে চান ? দরজার ওপার থেকে মোটা গলার শব্দ ভেসে এলো, এই আপনাকেই চাই নমস্কার—আমি এই পাশেই থাকি....। মণি দরজাটা খুলে দিয়ে বললো আপনি ভেতরে আমুন, বলেই সে এসে বসলো তার চেয়ারে। তদ্রলোক দরজার মধ্য দিয়ে উষাকে দেখে একটু ইতঃক্তত করলেন—তারপর উঠে এলেন ঘরের মধ্যে। মণি চারপাইয়ে পাতা বিছানার দিকে আঙ্গুল বাড়িয়ে বললো, আপনি একটু বস্থন আমরা চা থেয়ে নি ৷ তারপর উষার সঙ্গে চোখাচোথি হ'তেই ভজুলোকের দিকে ফিরে বললো, আপনি চা থাবেন ? ভজুলোক সামত। আমতা করে বললেন---নাঃ আমি চা খাই না। মণি তার চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিলো, ওতক্ষণ আমুন আমরা ভদ্রলোককে দেখি। বেঁটে আর কালো চেহারা, বয়স ৪৪। ৪৪ বললাম এইজয়ে যে ৮৪ বছর বয়সে মাকুষের শরীরে বয়সের একটা বিশেষ রকম ছাপ পড়ে এবং যা দেখে বলতে পারা যায় যে ভজুলোকের বর্ষ ৪৪। মাথায় অল্প টাক্। পায়ে নিউকাট্ আরু সৌখীন গোঁফ। মণি ভার প্রথম পেয়ালা চা শেষ করে দ্বিভীয় পেয়ালা সুরু করেছে আর উষা আধ পেয়ালাও শেষ না করে আড় চোধে ভত্তলোকের দিকে দেখছে মাঝে মাঝে আর ভদ্রলোক খেলা দরজাটার দিকে তাকিয়ে ভাবছেন উঠে ওটা বন্ধ করে আসবেন কিনা ? যদি কেউ তাঁকে দেখে কেলে এইসব, এমন সময় মণি জাঁর দিকে মুখ ফিরিয়ে জিজ্জেস করলো, হঁটা আপনি কি জিগেস করতে এসেছিলেন গ

তেমন কিছু নয় তবে আপনি একজন এত বড় সাহিত্যিক আমাদের পাড়াতেই থাকেন— প্রায়ই ভাবি একটু আলাপ করতে যাবো তা আর হ'য়ে ওঠে না। তা ভাবলাম আলু রোববার...। ভজলোক হঠাং কথার খেই হারিয়ে হাঁ করে তাকিয়ে রইলেন—মণ্ডি যেন তক্ষয় হ'য়ে শুনছে এই রকম ভাণ করে ভজলোকের মুখের দিকে চেয়ে রইল। এবং ফুজনেই রইল সেই ভাবে প্রায় আধ মিনিট। উষা অতিকটে হাসি সামলাচেছ। মণি স্তব্ধতা ভঙ্গ করলো—বললো, আমি সাস্থ্যিক সুখী হয়েছি। (সঙ্গে সঙ্গে উষা মনে মনে আওডায় এ মিধ্যা কথা।) মণি বললো, কিন্তু আপনার পরিচয় জানতে পারি কি ৮ ভদ্রলোক প্রায় অবাক হ'লেন--বললেন আপনার! প্রায় মাস খানেক হোল এ পাড়ায় এসেছেন অথচ আমার নাম শোনেননি, আশ্চর্যা। আমার নাম হোল নটবর রায়, রায় বাহাতুর না বললে আবার সকলে চেনে না--কিন্তু আমি মশাই আপ-নাদের খুব সাপোর্ট করি – এ সব বিষয়ে ভয়ানক লিবারাল ৷ আপনারা আসার পর্ট আপনাদের কথা আমার কানে পৌচেছে। উষা এভক্ষণ নটবর রায়ের দিকে একদৃষ্টে চেয়েছিল - আর কথা-গুলো একমনে শুনছিল, হঠাৎ কথার মাঝখানে সে বলে উঠলো —দেখুন নটবর বাবু, আপনার **সঙ্গে** পরিচিত হ'য়ে তুখী হয়েছি– কিন্তু আজ রোববালে বলেই আমনা একটু বিশেষ বাস্ত। আপনি বরং অক্সদিন আসবেন আপনার সক্ষে আলাপ কর। যাবে, এই বলে সে দাঁড়িয়ে উঠলো …এবং হাত তুটো কপালের কাছে তুলে এমন ভাবে নমস্কার করলো—যার স্পষ্ট মানে হচ্ছে যে এখনই বেরিয়ে যাও ঘর থেকে। ভদ্রলোকের মুখের ওপর রাগের বদলে একটা গভীর হতাশার চিহ্ন দেখা গেল। বার কয় 'আছে। বেশ বেশ' এইরকম ২।৪টি কথা উচ্চারণ করে দরজা দিয়ে নেমে পড়লেন।

উষা চায়ের বাসনগুলো নিয়ে ভেতরে চলে গেল আর মণি একটা সিগারেট ধরালে।

একট পরেই উষা ফিরে এসে চেয়ারে বসতেই মণি বললে, ভদ্রলোক কি বলতে এসেছিল বুঝলে ?

—হাঁ। বঝেছি, উষা বললো, এরা এই রকমই।

মণি-এদের দেখলেই মানসিক শাস্তি নষ্ট হয়।

উষা---তাহ'লে ত বাঁচা চলেনা। যেখানে যাও দেখবে এরা এদের কুসংস্কার, এদের সমাজ-ব্যবস্থাকে এরা আঁকডে আছে আর সেধান থেকেই সকলকে সাপোর্ট করছে এ্যাডমায়ার করছে। ও কথা যাক্, আমি ভাবছিলাম আজকের রোববারটা কি করে কাটানো যাবে। মণি বললে, বেশ তুমিই বলো।

উষা, প্রথম হ'ছেছ আমি কিছুক্ষণ কবিতা পড়বো আর তুমি তা শুনবে, তারপর তুমি ভোমার গত স্প্রাহের লেখা গল্পলো একটা একটা করে পড়ে শোনাবে।

মণি বললো, বেশ, কিন্তু তুমি রাঁধবে না ?

উষা বললো, আমার ও ছুটি, মেয়েমামুষকে যদি রাধতেই হয় ও তার ছুটি কোধায় গ কাজেই কাছাকাছি কোন হোটেল থেকে আজকের থাবার আনিয়ে নিলেই চলবে।

মনি, বেশ, ভার পর।

উষা, তারপর পড়া আর শোনা, যখন আর আমাদের ভাল লাগবে না তখন আমি একটু

গান গাইব আর আমার গান শেষ হ'লে তুমি একটু সেতার বাজাবে। আর তা শেষ হ'লে আমর। একটা বিষয় বেছে নিয়ে ত'জনে থানিকটা তর্ক করবো, তারপর সন্ধ্যায় সিনেমা।

মণি, তর্ক করবে গ কিন্তু কি নিয়ে ?

উষা, সে পরে হবে'খন, তা নিয়ে এখনই তর্ক স্কুরু কোরো না।

মণি উচ্ছুদিতভাবে বলে উঠলো, তুমি ধহা, উষা।

কয়েক মিনিটেই ওরা ওদের প্লানকে বাস্তবে রূপ দিল।

উষা 'অডেনের' একটা কবিতার বই খুলে বসল আর মণি—ভাল ভাবে শুনবে বলে একটা সিগারেট ধরালো।

চলুন এবার,আপনাদের নিয়ে যাই এপাড়ায়ই গুলম্ম জায়গায়। ধরা একমনে কবিতা পড়ক আর শুমুক। 'অডেন' ছোকরা লেখে ভালো। এখন ওদের বিরক্ত না করলেই ধরা সুখী হ'রে।

এইবার চলে আসুন নটবর রায়ের বৈঠক খানায়—

নটবর রায়, জনার্জন তালুকদার, গণেশ ভৌমিক, স্থেন্দু সেন আর্রজেশ্ব ভট্টাচার্যি। এঁরা স্বাই এপাড়ার মাত্তবর লোক।

- এর মধ্যে আশ্চর্য্য হবার কিছুই নেই। অনুমানেই সব বুঝে নিতে হয়।
- কিন্তু এর প্রমাণত রয়েছেই। মেয়ে স্কুলে খবর নিয়ে জানা গেছে যে ওর নামের আগে 'মিস্'লেখা আছে।
  - --তবে ছেলেটি কে ্ স্থামী, না, ভাই ্ না, উপস্থামী গ্
  - 'উপস্বামী' কথাটায় সকলেই একসঙ্গে হেঁসে উঠলো।
- —ভেলেটি আবার নাকি সাহিত্যিক। লিখেই নাকি রোজগার করে, কয়েডখানা বইও আছে নাকি ওর, বাজারে বিক্রীও হয়।
- —জানি জানি দেগুলো যেমন জবস্তা তেমনি অগ্নীল। চাবুক মেরে যাদের সমাজ থেকে বারকরে দেওয়া উচিং, কি আশ্চর্যা তারা এই ভস্ত পাড়াতেই বাস করছে। আমি বাড়ীওলাকে বলে......
- --ও কোন কাজের কথা নয়, এবাড়ী ছাড়লে অগুবাড়ী পেতে কভক্ষণ। ছোকরাটি লিখে রোজগার করে, না, হাতি, ঐ মেয়েটির রোজগারেই খায়। বরং স্কুল কমিটিকে বলে কিংবা এড়কেশন বোর্ডে লিখে মেয়েটির চাকরীটি নষ্ট করলেই সব গোল মিটে যায়।
  - —লিখলেই কি হয়, প্রমাণ করতে হয়, প্রমাণ কই গ
- —প্রমাণ! প্রমাণের আবার দরকার নাকি? এতবড় কেলেঙ্কারীর পিছনে। ওরা বিবাহিত নয় অথচ একই ঘরে রাত্রি বাস করে, এর চেয়ে আর বড় প্রমাণ কি? আর আমাদের কলমের কি কোন জোর নেই? নামের পেছনে খেতাবগুলো কি বাজে নাকি? ইংরাজ রাজছে

এ অনাচার সহা করতে হ'বে নাকি ? আমি বরং বড়সাহেবকে বলে.....

—নটবর বাবু ত স্বচকে সব দেখে এসেছেন, তিনিই বলুন না।

সকলে নটবর রায়ের দিকে ভাকাল।

নটবর রায় এতক্ষণ নিবিষ্ট চিত্তে সিগারেট টান্ছিলেন। স্থার তাঁর মনের কোনে উষার ছিপছিপে গডনটি বার বার খোরাফের। কর্মছিল।

নটবর রায় বললেন, কিন্তু একটা কথা—ওরা ভাইবোন আমার এমনি সন্দেহ হয়। সকলের উৎসাহ হঠাৎই নিস্তেজ হয়ে এলো।

- —ওরা ভাইবোন হ'তে পারে। সামার মনে হয় ওদের মুখের সাদৃশ্য আছে।
- —ভাইবোন! সমস্তব! বেশ যদি তাই হয় ত অত বড় বোনের সঙ্গে এক ঘরে বাস করা তাও.কি ঠিক নাকি ?
  - —ভাইবোন তারি বা প্রমাণ কি গ
  - —স্ত্যি কথা নটবর বললেই কিছু হোল না—

যাহোক ভাইবোন একথা ওঠার কিরকম করে জ্ঞানি এদের কথার স্রোতে ভাঁটা পড়ে এলো। নটবর বাবু আশ্বাস দিলেন প্রমাণ তিনি আজই যোগাড় করবেন। সভা গেল ভেঙ্গে। স্কুল থেকে মেয়ে ছাড়িয়ে নেওয়া, ছেলেরা যাতে কোন উপায়েই না এদের সঙ্গে মেশে সে দিকে দৃষ্টি রাখা, লাইব্রেরীতে ওর লেখা বইগুলো যাতে আর 'ইস্কু' না করা হয় সে বিষয়ে লাইব্রেরীয়ানক এক চিঠি লেখা, এক কথায় পাড়ার লোকের নৈতিক চরিত্র যাতে না কোন রকমে শ্বলিত হয় সে বিষয়ে সচেতন হওয়া সম্বন্ধে চিন্তা করতে করতে সকলে বাড়ী গেলেন।

আপনারা এদৃশুটি দেখলেন। এখন আমি আপনাদের কাছ থেকে ছুটি চাইছি। গল্প লেখা ছাড়াও আমার যথেষ্ট কাজ রয়েছে। ওদের সম্পর্ক কি তাতে আমার কোন দরকার নেই। উষার স্থুন্দর মুখ আর মণির উদাস চাউনি আমার ভালো লাগে। একেই অনেক দেরী হ'য়ে গিয়েছে, 'অডেন' শুনতে পেলাম না এতে তত ছঃখ নেই কিন্তু মণির লেখা নতুন গল্পগুলি শুনতে না পেলে আমার আফশোষের সীমা থাকবে না। মণির লেখা আমার ভাল লাগে, ভীষণ ভালো লাগে। অতএব—

### শিল্প বিপ্লবের পথে অন্তরায়

#### সম্ভোষ চট্টোপাণ্যায়

শ্রেয়াংশি বহুবিল্পানি: বড়কাজ করবার পথে বাধার অন্ত নেই। ভারতবর্ষের শিলোময়ন অতি বড়ব্যাপার: কাজেই তার অগ্রপথে বাধা-ও আস্ছে পর্বত-প্রমান।

শিল্প বিপ্লবের পথের অন্থরায় গুলি প্রধানতঃ দ্বিবিধ : কা গুলি সংস্কারাত্মক (psychological), আরগুলি বাস্তব (material)।

যান্ত্রিক শিল্পবিপ্লবের আদর্শটা পাশ্চাতা মন্ত্রে ক্রমবিকাশ। পশ্চিমের শিকাঃ—-অভাব বাড়িয়ে দিয়ে, তাকে তৃপ্ত করার আপ্রাণ চেষ্টা হ'তে মান্তবের মনের, জ্ঞানের, বিজ্ঞানের ও শক্তিব বিকাশ করা। শিল্প-বিপ্লব সেই আদর্শেরই ক্রমবিকাশ।

পাশ্চাতোর সাধনা কুধার, অতৃথির; প্রাণ্চার সাধনা তৃথিব। তীব্র অভাববোধের তাড়না পাশ্চাতা জগতকে এগিয়ে নিয়ে যাচেড; সার ভারতীয় মনের অথও তৃথি তাকে হীন হতে হীনতর রসাতলে তলিয়ে দিচ্ছে।

শিল্পবিপ্লবের জন্স জমিন তৈরী করবার কালে এই সকল সংস্কারের জংগলে নির্মাণ ভাবে কুঠার চালাতে হবে। আশার কথা, সংস্কারপরায়ণতার অচলায়তনে কোন ফাটল দিয়ে ইতিমধ্যেই নৃত্নের আলো প্রবেশ করেছে, যুগার্জিত সংস্কারের দেউলে ভাঙ্গন ধরেছে। নব অভিযানের তীত্র আক্রমণে পুরাতন ধ্বদে প্ডবেই।

যন্ত্র-শিল্পের প্রতিষ্ঠার পথে আর একটি অন্তরায় হচ্ছে, গোঁড়ামি। একশ্রেণীর লোকের বিশ্বাস কলের তৈরী জিনিষ অপবিত্র, এবং তা দিয়ে দেবপূজাদি হতে পারে না। পূজাপার্বনাদিতে তাহারা কুটীরজাত দ্রবাদি ব্যবহার করা পছন্দ করেন। কুটীরশিল্প-জাত দ্রবাদি ব্যবহার করেন, খুবই ভাল কথা; কিন্তু আজকাল দেখা যাচ্ছে যে, সেই সমস্ত কুটীরজাত দ্রবাদি ও আসতে জাপান-জার্মানি-ইংলগু থেকে; যেমন,...বিবাহ ও অক্যান্থ পূজার সরঞ্জামাদি। তবে, এই গোড়ামি ক্রেমশঃ হাস পাচ্ছে এবং আশা করা যায়, অদুর ভবিয়াতে আর থাকবে না।

রবীন্দ্রনাথ, গান্ধী প্রভৃতি ভারতীয় মনীধীগণ এবং টলাইয়, রলাঁ প্রভৃতি প্রাচ্যভাবাপন্ন ইউরোপীয় মনীধীরা উনবিংশ শতাব্দীর যান্ত্রিক শিল্পবিপ্রবের প্রতিক্রিয়া দেখে আতংকিত হয়েছেন। তাঁহারা ক্রেণ্ডায় ও সাহিত্যের ভিতর দিয়ে মানব সমাজের উপর যন্ত্র-বিপ্লবের সাংঘাতিক প্রতিক্রিয়ার করুণ চিত্র এঁকেছেন। তাঁহারা দেখিয়েছেন যে, যন্ত্র-দানবের আওতায় মান্ত্র্যের মন্ত্র্যাত্ত্র প্রস্কার করণ হয়; যন্ত্রের পেষণে মান্ত্র্যত্ত প্রাণহীন যন্ত্রে পরিণত হয়। ভাবপ্রবণতার বলে অসম্ভব কাল্পনিক ছবি এ সকল মনীধীরা আঁকেননি। বাস্তবিকই যন্ত্র-বিপ্লবের প্রথম আবর্তনে পূঁজিনপ্রতিদের অত্যধিক ধনগৃধ্নুতা শ্রমিকদের প্রাণহীন যন্ত্রে পরিণত করেছিল। কিন্তু চক্র আবর্তিত

হয়েছে; শ্রমিকদের অবস্থার অনেক উন্নতি হয়েছে। রাশিয়া-জাপান-জার্গানী-ইংলও প্রভৃতি দেশের শ্রমিকদের আধুনিক উন্নত ব্যবস্থা হ'তেই প্রমাণিত হয়ে যায় যে, শ্রমিক-কর্মীদিগের সন্ময়ত্ব হনন শিল্প-বিপ্লবের অপরিহার্য প্রতিক্রিয়া নয়। এবং যন্ত্র-শক্তি প্রভাবেই শ্রমিক ও জনগণের সুস্থ স্থান্ধ-সচ্ছন্দ জীবন গড়ে উঠতে পারে।

শিল্প-বিপ্লবের অক্যতম প্রতিবন্ধক — গান্ধীজী-প্রতিত চরকা আন্দোলন; তাঁহার প্রতিষ্ঠিত নিথিল ভারত চরকা-সংঘ ও নিথিলভারত-গ্রামা-শিল্প-সংঘ! অক্যতম কুটারশিল্প হিসাবে চরকা শিল্প-বিপ্লব-পরিকল্পনার অস্কুভূক্ত অংশবিশেষ হতে পারতো। সেই হতে। ফুদর ও আভাবিক। কিন্তু চরকা আন্দোলনের প্রবর্তক ও তাঁর শিল্পরা শিল্প বিপ্লবান্দোলনকে চরকা ও কুটার শিল্পের পরিপত্থী বলে কল্পনা ক'রে, ভারপরে প্রতিবাদ স্থক করেছেন এবং শিল্পবিপ্রবান্দোলনের পথকে রোধ ক'রে চরকাকে দাঁড় করিয়ে প্রবল্প বিরোধিতা জীরন্ত করেছেন। তাঁহার। প্রচার করে থাকেন যে, একমাত্র চরকার স্থতা কেটেই স্বরাজ বা রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনিতিক স্বাধিকার লাভ করা যাবে। বছ চেষ্টা করেও কথাটার তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারিনি। গত বিশ বংসর চরকা-খাদি আন্দোলনের ফলেও দেশের লোকের সভ্যিকারের খন্দর-প্রীতি মোটেই বাড়েনি। এমন কি বিশ্বন্ধ গান্ধীপত্থী বর্তমান কংগ্রেস-কার্যকরি-সভাগণের সকলেই যে সর্বন্ধণ থাদি পরিধান করা প্রভাদ করেন এমন নয়। তবে সম্প্রতি কংগ্রেস। শাসিত প্রদেশগুলিতে কড়া-ভজার দলও থন্দর পরা অভাসে করেছেন (সন্থবত: ঠেকায় পড়েই)। আর বোল্বাই-কলকাতা-দিল্লী প্রভৃতি বছ সহরগুলির সৌথিন গ্রভিজাত সম্প্রান্ধীর করি কেউ কেউ নৃত্ন রকমের বিলাসিতার জন্তে স্ক্রে থাদি পড়তেন। সম্ভবত: এই শ্রেণীর থরিন্ধারদের আকৃষ্ট করবার জন্তেই চোথ ধাঁধান সো-কেস্ (show-case) এবং খন্দরের দোকানেও নিয়ন সাইন (Neon sign) ছলছে দেখা যায়।

চরকার গুণে স্বরাঞ্চ কতটা এগিয়ে এসেছে জানিনা; তবে যে সকল স্থানে চরকা বেশী চলেছিল, হাজার হাজার টাকার খাদি যেখানে উৎপর হয়েছিল, (সম্ভূতঃ বাংলা দেশের কথা জানি) আইন-অমাক্ত আন্দোলনের সময় ঐ সকল সূতাকাটিয়েদের বা তাঁতিদেব কাউকে বড় দেখা যায় নি। বরং সূতা কাটার ও খদর বুনার মজুরি পয়সা দিয়ে মিলের কাপড় কিনে পড়েছে। সম্প্রতি শুনছি, তাদের খদর পরতে বাধা করা হচ্ছে।

ভারপর গত পাঁচ-ছয় বংসরে গান্ধীজীর নিঃ ভাঃ গ্রাম্য শিল্প সংঘ যে ভারতীয় গ্রাম্য শিল্প গুলিকে কতনূর এগিয়ে দিয়েছে, ভার হদিস তো এ পর্যন্ত পেলাম না। বাংলাদেশে ভো দেখি তৃ-একশ রিম হাতে-তৈরী কাগজ আর কিছু তালের গুড়। খাদি প্রতিষ্ঠানের সতীশবাব বরং খাদির নামে বাংলা দেশের খাঁটি গব্য ছত, বিহারের ভৈষা ঘি, ঢেকী-ছাঁটা চাল ও ঘানির তৈল বাজার হতে চড়া দরে বিক্রিক করে গ্রাম্য শিল্প এবং প্রসা তৃই-ই করছেন।

তথাপি গান্ধীন্ধি বলেছেন চরকার উপর বিশ্বাস রাখতে। বিশ্বাস আমাদের একান্ত যুক্তি-নিরপেক বলেই রক্ষা; নইলে আমরা তো দূরের কথা, একান্ত নিষ্ঠাবান খাদিকর্মীদেরও দেহের স্বাস্থ্য, মনের আনন্দ, প্রাণের তেজ ও মাধার বৃদ্ধির সংগে, শেষ সম্বল খাদির উপর এই বিশ্বাসটুকুও উবে যেতো।

দেশের শিল্পোন্ধতিতে চরকার কার্যকারিতা যাই হৌক না কেন, যান্ত্রিক শিল্পোন্ধয়ন পথে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করবার ক্ষমতা চরকা পত্নীদের সামান্ত নয় এবং ইতিমধ্যে শিল্পোন্ধয়ন-পরিকল্পনার কার্যে তাদের বিরোধিতা কম প্রভাব বিস্তার করেনি। তবে আশার কথা এই যে দেশের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা সকলেই চরকা-দর্শনের উপর আস্থা সম্পন্ন নহেন এবং তাঁদের চেষ্টা উল্লোগেই স্বর্ভারতীয় জাতীয়-পরিকল্পনা-কমিটি গঠিত হয়েছে এবং বিস্তৃত ভাবে প্যবেক্ষণ কার্য চলছে।

শিল্পবিপ্লবের পক্ষে সংস্কারণত অন্তরায়ের মধ্যে আর একটি হচ্ছে যে, দেশের এক শ্রেণীর লোকের মনে ধারণা বন্ধমূল হয়েছে যে, যান্ত্রিক শিল্প-বিপ্লবের প্রসারের সংগে অসম প্রতিযোগিতায় দেশের ছোট ছোট কুটীর-শিল্পগুলি সব উঠে যাবে, এবং ফলে এ সব শিল্পে নিযুক্ত লক্ষ লক্ষ কারুজীবি জীবিকা হতে ভ্রপ্ত হবে। এই ধারণার কারণ, বিদেশী যন্ত্র-জাত শিল্পণ্যের প্রতিযোগিতায় ও শাসকশক্তির প্রতিকৃলভায় ভারতের গ্রামে গ্রামে কামার-কুমার-ভাতের কাজ, বাঁশ-বেত-কাঠের কাজ প্রভৃতি দেশবাসীর প্রয়োজন ও বিলাস দ্রবা যোগানিয়া যে শত শত ছোট কুটীর শিল্প ছিল, তার বেশীর ভাগই অন্তিত্ব বজায় রাখতে পারেনি। এ ভাবে ভারতের রেশম-পশম-কার্পাস-বন্ত্রশিল্প, শর্করা শিল্প, ইম্পাত শিল্প, নৌ শিল্প, বিভিন্ন ধাতু শিল্প, চর্ম শিল্প, বিভিন্ন কারু শিল্প, ভাস্কর্য—স্থপতি-শিল্প প্রভৃতির সবই উঠে গেছে; আর, কোটি কোটি শিল্পি নিরুপায় হয়ে একমাত্র কৃষির উপর নিভ্রেশীল হয়ে পড়েছে।

তারপরে, বিদেশীর প্রয়োজনে, প্রচেষ্টা ও পূঁজিতে যে সকল বৃহৎ শিল্পপ্রতিষ্ঠান এ দেশের বৃকের উপরে গড়ে উঠেছে, তাদের সংগঠন বা পরিচালন ব্যাপারে দেশের শিল্প বা দেশবাসীর স্বার্থ সমস্তা বিবেচিত হবার প্রয়োজন হয়নি। দৃষ্টান্তম্বরূপ যেমন;—ভারতের সরকারি ও বে-সরকারি রেলপথগুলি, অন্তর্বাণিজ্ঞা ও বহির্বাণিজ্ঞা নিযুক্ত জাহাজি কোম্পানিগুলি, কলিকাতা বা বোম্বাইর ট্রাম কোম্পানিগুলি, কলিকাতা-বোম্বাই-মাল্রাজ-রেঙ্গুন প্রভৃতি সহরের টেলিফোন ও ইলেক্টিক কোম্পানিগুলি; বড় বড় ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানিগুলি: বাংলার পাটকল, বাংলা, আসামের চায়ের বাগান, বিহার যুক্তপ্রদেশের চিনির কল, বাংলা-বিহার-উড়িয়ার কয়লার খনিগুলি; বক্ষ-মালয়-মধাভারতের সোনা-রূপা-হীরার খনিগুলি, বক্ষ-মালয়-সামান্তরের রবারের চাষ প্রভৃতি সকলই বিদেশী পূঁজিপতির খেয়াল, প্রয়োজন এবং স্বার্থে স্থাপিত এবং চালিত হচ্ছে। কাজেই এই সকল বিরাট যন্ত্র-শিল্প দ্বারা কুটীরশিল্পের সর্বনাশ হয়েছে বলেই জাতীয় শিল্পান্তমন প্রচেষ্টাকে ব্যাহত করা যায় না।

বোদ্বাই, আমেদাবাদ এবং পরবর্ত্তীকালে মান্দ্রাজ-যুক্তপ্রদেশ ও বাংলার কাপড়কলশিল্প অনেকাংশে দেশবাসীর প্রচেষ্টা ও পুঁজিতে স্থাপিত ও পরিচালিত। বস্ত্রশিল্পের তুলনামূলক স্কুচক- সংখ্যা (statistics) হ'তে দেখা যায় যে কাপড়কলগুলি প্রতিষ্ঠার পরে দেশীয় তাতশিল্পের ও যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে।

পাশ্চাত্য বিশেষজ্ঞ দিগের মত যে, জাতীয় বড় শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি দেশের কুটারশিল্পগুলির স্বার্থপরিপত্নী তো হোতেই পারেনা, বরং পরস্পার সহযোগিতাই করে থাকে। জাতীয় শিল্পোল্লয়ন পরিকল্পনাকারিরাও পরিকার ভাষায় ঘোষণা করেছেন যে, বৃহং শিল্পগুলি এমনভাবে গঠিত ও পরিচালিত হবে, যাতে সেগুলো মাঝারি ও ছোট কুটির শিল্পগুলির পরস্পারের পরিপূরক ও সহযোগি হতে পারে। স্তরাং বৃহৎ যন্ত্র-শিল্প কুটিরশিল্পগুলির ধ্বংশের কারণ হবে, এ যুক্তি টিকে না। এবং উল্লিখিত সংস্থাবঞ্চলির দারা প্রভাবান্বিত হয়ে শিল্পোল্লয়নের অগ্রগমনে বাধা স্বৃষ্টি করলে দেশের স্বার্থেরই ক্ষতি করা হবে।

দেশের লোকের সংস্কারগত অন্তরায়গুর্নী ও গান্ধীপস্থীদের বিরোধিতা ছাঁড়াও শিল্পবিপ্লবের সর্গ্রপথিকদের আরও কতকগুলি বাস্তব অন্তরায়ের সম্মুখীন হ'তে হচ্চে। তার কতগুলি দেশের অন্তয়ন্তর হতে বাধা দিচ্ছে আর কতগুলি আঘাত আসছে বাহির হতে।

আভান্তরীন অন্তরায়গুলির মধ্যে সর্বপ্রথম হচ্ছে দেশবাসীর মধ্যে শিল্লোগ্যমের অভাব: নৃতন নৃতন শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়ে তুলবার প্রচেষ্ঠা এদেশে মোটেই দেখা যায় না। এযাবং দেশের শিল্লোয়তির জন্ম সরকারি, আধ-সরকারি বা বে-সরকারি কোনপ্রকার স্থনির্দ্ধিষ্ট প্রচেষ্ঠা হয় নাই। বিদায়ী রাষ্ট্রপতি স্থভাষচন্দ্র বস্তুই সর্ব প্রথম দেশের শিল্লোয়য়নের জন্ম সর্বভারতীয় একটা সন্মিলিত প্রচেষ্টার স্চনা করেন। তাঁহার নেতৃত্বে গত ১৯০৮ সনের ২রা, ৩রা, অক্টোবর কংগ্রেসী শিল্পমন্ত্রীরা দিল্লিতে সন্মিলিত হয়ে সর্বভারতীয় জাতীয়-পরিকল্পনা-কমিটির স্তুপাত করেন। কমিটির কাজ কিছুটা অগ্রসর হয়েছে। বিভিন্ন সাব-কমিটির পর্যবেক্ষণের ফল সংকলিত হয়ে জাতীয়-পরিকল্পনা-কমিটির রিপোর্ট শীল্লই বের হবে আশা করা যায়। সর্বভারতীয় জাতীয় পরিকল্পনা কমিশন গঠিত হয়ে, উক্ত রিপোর্ট অবলন্ধনে কাজ আরক্ষ হবার কথা। ইতিমব্যে রাজনৈতিক সংকটে কংগ্রেসীমন্ত্রীয়া পদতাগে করেছেন। জাতীয় শিল্পোয়য়ন-পরিকল্পনার এখানেই পরিসমাপ্তি হবে কিনা, বা কোন্দিকে কন্তন্তুকু অগ্রসর হ'তে পারবে,—এখানে বলা শক্ত।

আভান্তবীন অন্তবায়ের শিতীয়টি হচ্ছে প্রয়োজনীয় পূঁজির (capital) অভাব। এ পর্যন্ত যে সকল বিরাট শিল্প গড়ে উঠেছে, তার প্রায় সবটাই বিদেশীর প্রয়োজনে, পূঁজিতে ও পরিচালনায় বিদেশী পুঁজি বা পরিচালনায় জাতীয় শিল্পোন্নয়ন হতে পারে না।

ভারতের প্রায় চল্লিশ কোটী জনসংখ্যার শতকরা পচানব্যুই জন একেবারে নিংম, দরিদ্র; একমাত্র শারীরিক শ্রম (labour) ব্যতীত আর কোন পুঁজিই তাদের নেই। সমাজের উপরের শ্রেণীতে যারা আছেন, তারা হচ্ছেন;—রাজশুবর্গ, জমিদার, পুঁজিপতি (capitalist) ও অভিজাত শ্রেণী। এদের হাতেই দেশের বেশীর ভাগ অর্থ সঞ্জিত হয়ে আছে এবং তা রয়েছে গোটাকতক বিদেশী ব্যাকে, ভারতীয় বা বিদেশী সরকারী ঋণ-পত্রে, কোম্পানী কাগজ (G. P. Notes),

ট্রেঙ্গারি বিল, পোর্টট্রাই বা মিউনিসিপ্যাল ঋণপত্র (debenture) বা বিদেশী কোম্পানীর শেয়ারে। প্রধানতঃ এরাই ভারতবর্ষে বিদেশী প্রভুছের বাহন। দেশের কোন শুভ প্রচেষ্টায় এদের কচিং দেখা যায়; যদিও দেশের সম্পদের বড় অংশ এরাই গ্রহণ করেন। আর এই ছই স্তরের মাঝখানে যারা আছে তারা মধ্যবিত্ত , ম্যোগ পেলে এরা অভিজ্ঞাত, আর অবস্থা-বিপর্যায়ে এরাই সর্বহারা। সমাজের উপরিভাগে যে ধন পুঞ্জীভূত হয়ে রয়েছে, তাকে সঞ্চালিত (mobilise) করতে পারলে খুব বড় পরিকল্পনা কার্যকরী করতেও অর্থের অভাব হতো না। অন্ততঃপক্ষের্যেসী জাতীয়-পরিকল্পনা-পরিষদ যদি প্রাদেশিক গ্রহ্মেন্টগুলির সহযোগে নির্দিষ্ট হারে মুদী ঝণপত্র (Debenture) বিক্রী করে, ডা'হলেও প্রথমেই ৫০০ কোটী টাকা সংগ্রহ করা খুবই অসম্ভব ব্যাপার হয় না। এবং তাহা দ্বারাই জাতীয় পরিকল্পনার প্রাথমিক কার্য আরম্ভ হতে পারে। তারপর 'দেশের সমস্ত সম্পদকে মুনিনিট্ট পরিকল্পনাত্র্যায়ী নিয়োজিত ও সঞ্চালিত করে মূলধনের কার্য চলবে।

জাতীয় শিলোয়য়নের আভান্তরীণ তৃতীয় অন্তরায়,—কৃশলী যন্ত্রী (Expert) ও শিক্ষিত কর্মীর অভাব। রাষ্ট্রবিপ্লবের পরে, শিল্প-বিপ্লবের সন্মুখীন হয়ে সোভিয়েট রাশিয়াকে বিদেশ হতে কৃশলি যন্ত্রী ও বৈজ্ঞানিক কর্মী সংগ্রহ করতে হয়েছিল। আমাদেরও প্রথমতঃ বিদেশী যন্ত্রীর সাহায্য নিতে হবে। টাটার বিরাট ইস্পাতের কারখানাও প্রথমতঃ বিদেশী যন্ত্রীর সহযোগিতায়ই চলেছিল। বিদেশী যন্ত্রীদের সহযোগিতা পেলে আমাদের দেশের শিক্ষিত ছাত্রদের যোগ্যতা অর্জন করতে বেশী সময় লাগবার কথা নয়। আর সামাশ্র যান্ত্রিক শিক্ষা পেলেই বহু সহত্র বিশ্ব-বিল্লালয়ের পরীকোত্রীণ মুবক শিক্ষিত কর্মীর অভাব পূরণ করবে।

যান্ত্রিক শিল্পোন্নয়ন পরিকল্পনায় সর্বাত্রে-বিবেচ্য, সর্বাত্রগণ্য সমস্তা হচ্ছে ভারতের বিপুল জনসংখ্যা। সর্ব ভারতীয় যে কোন পরিকল্পনা করতে গেলেই সবার আগে এসে দাঁড়ায় নিঃঝ, নিরন্ন, অশিক্ষিত প্রায় চল্লিশ কোটা কর্মহীন জনসাধারণ।

বর্তমানে বাংসরিক যে পরিমাণ মাল দেশের লোক ব্যবহার (consume) করে, তার সবটাই যদি দেশা মাল-মসলা দ্বারা, অত্যন্ত উরত যান্ত্রিক-পন্থায় (in highly mechanised process) দেশেই তৈরী হয়; তা হলে, যদিও দেশের সম্পদের মোটা অংশ দেশেই থাকে, তথাপি এই বিরাট জনসংখ্যার বড় অংশই কর্মহান দরিজ থেকে যায়। স্কুতরাং ভারতবর্ষের জনসাধারণের কর্ম ও জীবিকার ব্যবস্থা করতে হলে কুটীর শিশ্লের উপরেও বেশ মনোযোগ দিতে হবে।

ভারতীয় জনগণের বর্তমান জীবিকার পরিমাপ অকিঞ্চিৎকরক্সপে হীন। জীবনধারণ বাবস্থায় (standard of living) পৃথিবীর আর সব দেশের লোকেদের সাধারণ সমাবস্থায় উন্নতি করতে হ'লে ভারতীয় জনসাধারণের সাধারণ জীবিকার পরিমাপ বর্তমান ব্যবস্থার অন্তঃ বিশ গুণ বাড়ান দরকার।

বর্ত্তমানে যে শিল্পজাত পণ্য এদেশে ব্যবহৃত হয়, তার অধিকাংশ বিদেশী, স্তুত্তরাং ভারত-বর্ষকে শিল্প-সম্পূর্ণ (Self-sufficient) এবং ভারতীয় জনগণকে পৃথিবীর আর সবার সমপ্যায়ে উন্নীত করতে হলে, দেশের শিল্পজাত পণ্যের পরিমাণ সম্ভতঃ পঞ্চাশ গুণ বাড়াতে হবে। বর্ষিত পরিমাণে পণা উৎপাদনের জন্ম কাঁচা মালের উৎপাদনত বহুগুণ বাড়ান প্রয়োজন হবে। ভারতবর্ষের জনসংখ্যা যেমন বিপুল, সেই অল্পাতে প্রয়োজনও বিপুল। এই বিপুল জন-সংখ্যার জন্ম পর্যাপ্ত পরিমানে কাঁচা মাল ও শিল্পজাত পণ্য প্রস্তুত্ত করবার জন্মে যে পরিমাণ শ্রম (labour units) প্রয়োজন; সমগ্র দেশের কৃষি ও কৃত্তির শিল্পকে যান্ত্রিক উপায়ে উন্নত (mechanised) করেই, মাত্র আমরা তা পেতে পারি। জড়ের মত স্থবির জনসমাজকে যন্ত্রশিল্পে দীক্ষা দিয়ে তাদের দিয়ে লক্ষ্ণলক্ষা প্রাম পড়েক তোলা, যন্ত্র-শক্তির সাহায্যে তাদের কর্মকৃশলতা সনেক গুণ বাড়িয়ে দেওয়া, যাতে প্রত্যেক কৃষক প্রত্যেক গ্রাম্যানিল্লী বর্ত্তমান অবস্থার অস্ততঃ বিশ গুণ বেশী উৎপাদন করতে পারে। কৃত্তির শিল্পগুলিই হবে জাতীয় পরিকল্পনার ভিত্তিভূমি। মাঝারি, বড় এবং মৃথ্য শিল্পগুলি ক্রমংপর্যায়ে উপর দিকে যাবে; একটি হবে অপরটির সহযোগি, পরম্পের পরিপুরক। একমাত্র স্থনির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী শিল্প বিপ্লবের পণ্টেই তা একদিন সন্ত্রণ হতে পারে।

শিল্প বিপ্রবের অগ্রপথে বাহির হ'তে যে সকল শক্তি বাধা দিছে, তারমধ্যে বিদেশী, বিশেষতঃ রটিশ বণিক তথা ধনিক সমাজের নিহিত স্বার্থ (vested interest) সর্ব প্রধান। দৃশুতঃ, ভারতের পরাধীনতা রাজনৈতিক হলেও মূলতঃ তাহা অর্থনৈতিক। ইংরাজ বণিক-সংঘ (East India Company) সবার অলক্ষো ভারতবর্ষের ব্যরসা-বাণিজ্যা হাত করে এবং শিল্পগুলি ধ্বংস করেই ক্রমশঃ রাজনৈতিক প্রভূষ প্রতিষ্ঠা করেছে। ভারতের রাষ্ট্রনৈতিক পরাধীনতার সব চাইতে সর্বনাশী প্রতিক্রিয়া হছে তার অর্থনৈতিক পরবশ্যতায়। ভারতবর্ষের বাট্যা—বিনিময় — আমাদনি-রপ্রানি—বৈদেশিক আদান-প্রদান—সন্ধি-বিগ্রহ—বাণিজ্যিক-ব্যবহার, যান-বাহন— শুল্ফ নীতি, সব কিছুই রটিশ বণিক-সমাজের স্বার্থে ও নির্দেশে নিয়্নন্ত্রিত, পরিচালিত। নৃতন ভারত শাসন আইনেও রটিশ বণিক-সমাজের তথা ইংরাজ জাতির স্বার্থ বিশেষ ভাবে সংরক্ষিত করা হয়েছে। (Government of India Act. —1935 Part V. Chapter III, Sec. III to 121) এই শক্তিমান বণিক সমাজের তথা রটিশ সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থের বিরোধিতার মুথে ভারতীয় শিল্পকে দাড় করান সহজ্বসাধ্য নহে।

ভারপরে দেশের শাসন ব্যবস্থা। ভারতবর্ষের শাসনতস্ত্রটীর বাহিরে কতকটা ভজুগোছের সায়ত্ব শাসনের অনুষ্ঠান থাকলেও আদতে তাহা বৃটিশ বণিকসমাজের হাতের যন্ত্র মাত্র ; ভাদের থেয়াল ও স্বার্থই এর শাসননীতির নিয়ামক। কাজেই এখানে একমাত্র প্রতিকূলতা ছাড়া, আশা করবার কিছু নেই। সুতরাং পরিকল্পনা নায়কদের যথেষ্ট দূর দৃষ্টি, সীমাহীন নিষ্ঠা, ও অনমনীয় দৃঢ়তা নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। কাজ বড়, বাধা ততোধিক বড়; বাধা বন্ধক, আঘাতই অভিযান করবার পাথেয় যোগান দেয়, শক্তি বাড়ায়, বুকে সাহস যোগায়।

> 'জায় নিপীড়িত প্রাণ জায় নব অভিযান জায় নব উ্থান ।'

### りりゅう

#### অনিলেন্ত চক্ৰবৰ্তী

কেউ ব'লোনাকো কুংসিং মেয়ে সে; দেখারও আছে তো একটি শুভক্ষ। ফাগুনের তার আগুন-ধরানো রূপ উপেথি' দেখোনা জৈচের করা বন।

আর বল,'— রূপ. সত্যি বা রূপ কী ? প্রেমই তো রূপ, রূপই তো ভালবাসা। কাঁটার বক্ষে গোলাপই তো ফোটা প্রেম অথবা, কাঁটা-ই ফোটায় সে ফুলে ফুলে।

প্রেমিক সে হোলো শিল্পি আফিম খোর;
প্রিয়ারে সে গড়ে কল্জের কম্পনে;
বেদনার রঙে রাঙায় প্রতিমা তার,
সিনান করায় সেরপ চোধের জলে।

বোলোনাকো কেউ কুৎসিৎ মেয়ে সে;
দেখারও আছে তো একটি শুভক্ষণ।
প্রিয়ারে দেখিও আমি যবে তারে ভাবি
অথবা যথন সে আমারে ব'সে ভাবে।

### ভারতে স্থলপথের যানবাহন

#### 'পথচারী'

চীনদেশের একটি প্রবচন, 'The condition of a country's roads is a measure of its state of civilisation' অভ্যক্তির উপ্রভাবজিত নিরাভরণ সভা। প্রস্তর যুগ ও যন্ত্র যুগের মধ্যে কালের হস্তর ব্যবধান অভ্যাভাকেরে সামাজিক অবস্থানের ভায়ে যাভায়াতের পথঘাটে ও ব্যবস্থায় আমৃল পরিবর্তন সাধন কোরেছে। স্থান্ত অভীতে বিচ্ছিন্ন সমাজজীবনে আত্মস্বাভস্ত্রের দিনগুলিতে নিরুদ্দেশ স্বাচ্ছন্দ্র ধীর-মন্তরভায় সরীস্পের ভায়ে কাল অভিবাহিত কোরেছে। সমাজের গীতচ্ছন্দ মূর্ত হোয়ে উঠেছে সেকালের যানবাহনে। জনবিবল প্রামের পথে কিলা শ্বাপদসন্ত্রল অরণের পথে গো-শকট অথবা ভারবাহী পশুর দল সেকালের জীবন্যাত্রার সুরটি স্থাবন করিয়ে

দেয়। যন্ত্রথুগের আগমনে
সমাজজীবনে বিপ্লব ঘটে গেছে
—আত্মহাতন্ত্রা লোপ পেয়ে
জীবনের পরিধি জাতীয় ও
আন্তর্জাতিক পরিসরে বিস্তৃত
হোয়ে সমবায়ের ভিত্তিতে
দাঁড়িয়েছে। প্রতিপদে জীবনে
এসেছে এস্ততা ও বাস্ততা,
মন্থ্রতা নির্বাসিত হোয়েছে।
এ যুগে গতিতে গতিতে
প্রতিযোগিতা, নিতাই নৃতন
গতিযোগের উদ্ভাবন।

গো-শকটের যুগে পথের পরিচর্যার কোন প্রয়োজন ছিল না। শিল্প-বাণিক্ষ্য প্রসারের



সাথে ও পরবর্তীকালে বিজিত রাজ্যে অধিপতা অকুন রাখার জক্ম প্রতিদেশে ও প্রতিমৃগে বড় বড় পথঘাট নির্মিত হোয়ে এসেছে। রোমসামাজ্যের গৌরবময় মৃগে সামাজ্য কলার এই অতি প্রয়োজনীয় উপায়ের বহুল ব্যবহার ইতিহাসে দেখা যায়। এমনি আজ পর্যন্ত প্রথাদ চলতি আছে 'All roads lead to Rome" যন্ত্রমূগের আমলে জাতির উপর জাতির আধিপত্যের শিক্ষা বেড়েছে সামাজ্যের ধনিয়াদ দৃঢ় করবার প্রয়োজনও কমে নাই। পেশোয়ার, দিল্লী ও

কলিকাতা সংশ্লিষ্ট করার জন্ম প্রাণ্ড ট্রাক্ষ রোডের পরিকল্পনার পশ্চাতে লও উইলিয়াম থেটিকের রাজনৈতিক বৃদ্ধি ছিল সজাগ। যন্ত্রমূগ গতির ভগীরথ, গতির প্রয়োজনে যানবাহনের জন্ম সংস্কৃত পরিসর পথ চাই, গতিই যে মর্যাদার নিয়ামক।

ভারতবর্ষে রেলপথের প্রসার রাস্থাঘাটের বিস্তারে সাহায্য করলেও রেলপথ রাস্তার প্রতিদ্দ্দী হোয়েছে। রেলপথে স্থাপনের সাথে সাথে প্রধান জনপদের দক্ষে রেলপথের যোগাযোগের জন্ম বছু শাখাপথের সৃষ্টি হয় ও স্থলপথে যানবাহনের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু কালক্রমে এই শাখাপথগুলি রেলপথের আয়ের অংশীদার হোলে পর রেলপথের কতৃপক্ষ স্থলপথে যানবাহনের প্রসারের উপর বিরূপ হোয়ে ওঠে। কিন্তু, বাস্তবিক পক্ষে রেলপথের পরিপূরক কোরে স্থলপথে যানবাহনের উন্ধৃতি রেলপথেরই কল্যাণ আনবে, অধিকস্তু রয়েছে বড় বড় আন্তঃপ্রাদেশিক রাস্তার অর্থনৈতিক ও সামরিক প্রয়োজনীয়তা। স্তরাং রেল-রাস্তা দক্ষের অবসানের জন্ম অধুনা কর্তৃপক্ষের আগ্রহ দেখা গেছে।



সরকারের অনুগ্রহে বঞ্চিত
হয়েও স্থলপথে মোটর যানের
প্রসার থব কম হয় নাই, উচ্চচারে
আমদানী শুল্ক, প্রাদেশিক গভর্গমেন্টের শুল্ক, পেট্রোল শুল্ক প্রশৃত্তি
বিভিন্ন দফায় ট্যাক্স আদায় কোরে
সরকার যানবাহন শিল্পের প্রসারে
যথেপ্ট বিশ্ব ঘটিয়েছে। ভারতে মোটর
চলাচলের জন্ম প্রায় ১০০,০০০
মাইল প্রথব ব্যবস্থা যার অধিকাংশ
গো-শক্ট যুগের অসংস্কৃত অব্স্থায়

আছে। মোটর যানের উপযোগী পথনির্মাণে সরকারের বিশেষ আগ্রহ পরিলক্ষিত হয় নাই, রবার টায়ারের উপযোগী মোট ৬৬,০০০ মাইল মাত্র সংস্কৃত পথ আছে। গ্রেটব্রিটেনে যেখানে প্রতি অধুমাইলে এক মাইল সংস্কৃত পথ আছে ভারতে সেখানে ১ মাইল পথ প্রতি ১২ বর্গমাইলৈ পাওয়া যায়। সরকারের উদাসীয় ও রেল-রাস্তা হন্দ্র ছাড়াও স্থানীয় আধিপত্য (local control) উন্নতি বিরোধী হোয়েছে। প্রশস্ত রাজপথ বিভিন্ন স্থানীয় শাসনের এলাকার মধ্য দিয়ে বিসপিত হোয়েছে, তার কোথাও বা স্থানীয় আধিপত্যের প্রসাদে মোটরয়ানের ব্যবহারপযোগী আর কোথাও বা তার বিপরীত কলে সারা রাজপথটাই হয়তো বানবাহনের জন্ম অক্লেলা হোয়ে পড়েছে। ১৯২৭ মালে এম, আর জয়াকরের সভাপতিকে ভারতীয় পথ সংস্কার ক্মিটীর (Indian Road Development Committee) খানবাইন চলাচলের প্রসার সম্পর্কে আলোচনায় বলেন "It is

ভারতে স্থলপথের যানবাহন

काबुन, ১०৪७ ]











somewhat incongruous that there should be nearly 40,000 miles of Railway in India while the total mileage of surfaced roads in only 59,000." অধাং, যেখানে ৪০,০০০ মাইল রেলপথ বর্তমান সেখানে মাত্র ৫৯,০০০ মাইল রাস্তা পুরুষ্ট বিস্থায়ের

ব্যাপার। এথানে স্মরণ রাখতে হবে যে ভারতের অধিকাংশ রেলপথই সরকারী ও মোটরযান ব্যবসা বেসরকারী।

রেল-রাস্তা কমিশন ও কনফারেল কোরে রেল-রাস্তা দল্দ নিরদনের যে ব্যবস্থা হোয়েছে তার ফলে রেল-পথের পরিপৃষ্টী রাস্তানির্মাণ বন্ধ কোরে রেলপথের পরিপৃরক রাস্তানির্মাণের বিধি দেওয়া হয়েছে। অন্ত এক উপায়েও রাস্তা-প্রসারের প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করা গোয়েছে। পেট্রোলের উপর আবগারীও আমদানী শুল্বের শতকরা পৃচিশ

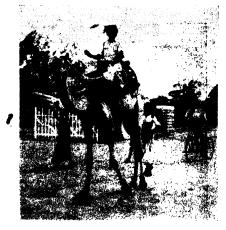

ভাগ নিয়ে রোড-ফণ্ড (Road fund) নামে রাস্তা উন্নয়নের অর্থব্যবস্থা চোয়েছে। প্রতি প্রদেশে পেট্রোল খরচের অনুপাতে রাস্তা নির্মাণের জন্ম এই ফণ্ড থেকে অর্থ সাহায্য করা হয় এবং সরকারের নির্দেশি প্রতিপালিত না হোলে যে কোন প্রদেশ এই সাহায্য থেকে বঞ্জিত হবে।



কেন্দ্রীয় রাস্তা উন্নয়ন ফণ্ডের (Central Road Development Fund) অর্থপ্রান্তিতে রাস্তা নির্মাণে প্রাদেশিক সরকারের অর্থবায়ে কিছু কার্পণ্য দেখা গিয়েছিল, কিন্তু, ১৯৩৭ সালে প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসন প্রচলিত হবার পর প্রতি প্রদেশেই আর্থিক স্বায়-সম্পূর্ণভার (self sufficiency) জোয়ার লেগেছে, প্রতি প্রদেশেই মোটার ট্যান্সের নায়কর এই উদ্দেশ্যে বায় করবার প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে, কোন কোন প্রদেশ ঋণ কোবে রাস্কা উন্নয়নর পরিকল্পনা করেছে।

এ সম্পর্কে বাংলা ও বিহারের নাম উল্লেখযোগ্য।

জাতীয় শিল্পপরিকল্পনায় মোটরশিল্লের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। কংগ্রেসের জাতীয় শিল্প-পরিকল্পনা সমিতিও এবিষয়ে অবহিত হোয়েছে। ভারতের ভবিষ্যুৎ শিল্প-অবস্থানের দিক থেকে বিচার কোরলে জাতির আর্থিক জীবনে স্থলপথের প্রয়োজনীয়তা ক্রমেই সুস্পষ্ট হোয়ে উঠবে। রাস্তার আয়ুক্তল বধিত কোরে পরিমিত অর্থসংস্থানে অধিকত্তর বিস্তৃতি লাভের জন্ম সকলপ্রকার স্থল্যানে লৌহচক্রের পরিবতে বিবার টায়ারের ব্যবস্থা কালবিলম্ব না কোরে করা



উচিত। সিদ্ধুপ্রদেশ ও সীমাস্থ প্রদেশ এ বিষয়ে অগ্রণী হয়েছে। অস্তান্ত প্রদেশেও স্থলপথে যান-বাহনের প্রসারের দঙ্গে লৌহচক্র বনাম রবার টায়ারের সমস্তাটি উপলব্দ্ধি কোরেছে। কয়েক বছর যাবং অভ্যস্ত সচেষ্ট হোয়েও রাজ-পথের প্রসারে ভারতবর্ষ অস্তান্ত দেশের তুলনায় নিভাস্তই অনগ্রমর। যুক্তরাজ্যের প্রতি ১০০,০০০ লোকের জন্ম ২,৫০০ মাইলের তুলনায়

**ভারতবর্ষে সমসংখ্যক লো**কের জন্ম ৮৪ মাইলের ব্যবস্থা আছে।

যা হৌক, মোটরযান গত পনের বছরে ভারতে যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজপথে ১৪৩,০০০ মোটারযান চলাচল করে, ভন্নধো বাংলাদেশে আছে ২৮,৩৭৫। পেট্রোল

টাাক্স ও গত ছয়-সাত বছরে প্রায় ২০০ শক্ষটাকা বৃদ্ধি পেয়েছে। এত উন্নতি সত্ত্বেও অন্থান্স দেশের তুলনায় এ নিতান্তই অকিঞ্চিংকর। আমেরিকায় প্রতি ৫ই জনে, ফ্রান্সে প্রতি ২০ জনে ও এেটব্রিটেনে প্রতি ২০ জনে, জমানীতে প্রতি ৮৫ জনে ও ভারতবর্ষে প্রতি ১,৮৫৮ জনে একটি মোটরগাড়ী ব্যবহার করে। রাজনৈতিক স্বাতম্ব্রের উন্মেষেভারতে শিল্প বিশ্লব শৈশবের পক্তৃতা কাটিয়ে



চীনের প্রবচন সার্থক করবে, স্থলপথে আধুনিক যানবাহন ফ্রেভ প্রসার লাভ করবে।

## পরিচয়

#### ক্ষিতীন্দ্ৰোগ্ৰন মিত্ৰ

প্রথম শিশুর প্রতি মায়ের যে অন্ধ মমতা সেই মায়া-কাজল চোখে, মা সন্থানকে হারানোর ভয়ে যেমন করিয়া বুকের ওলায় লুকাইয়া রাখিয়া, চোখে চোখে চাহিয়া থাকেন, ঠিক তেমনি, মৌন করে প্রকৃতি গৃহ-নীড় থানিকে বুক দিয়া ঢাকিয়া রাখিয়া চোখের আড়াল হইতে দেয় নাই। নিঃশব্দ গৃহটিকে পোড়ো বাড়ি বলিয়া মনে হয়। এর অজস্র নীরবতায় মনোবেদনার আভাষ। এ নীরবতায় সম্পদ নাই, সজীবতাও নাই—স্কুছে শুধু অন্তর গ্লানির নিবিভূতা। আবহাওয়ায় পরিবাপ্তি প্রচণ্ড অবসাদ—যে অবসাদ অব্যক্ত হুংখের পরিবতি।

সন্ধারে ছায়ায় এই মায়াপুরীতে পা দিয়া পথিক কি ভুল করিয়াছে জানিনা, শুধু এইটুকু জানি সে বডই বিপদে পড়িয়াছে। কড়টুকু চেতনা লইয়া সে এতদূর আসিয়া পৌছিয়াছে সেই তা জানে। তাকে দেখিয়া মনে হইল, বোধহয় তার অন্তরের দীনতার সুযোগ লইয়াই আবহাওয়া অন্তর ষ্ড্যস্থে তাকে আত্মভোলা করিয়া ছাড়িয়াছে।

কাকে খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্ম তার অন্তর মনের ত্য়ারে কাকৃতি মিনতি করিয়া মরিতেছে

—যেন তা স্বার চোখে ধরা পড়িয়া গেল।

মনের একান্ত দরদ দিয়া সে কি যেন চায়। সেই কামনাটুকু লইয়াই না সে এত পথ চলিয়া আসিয়াছে। হয়তো আরও চলিবে।

লোকটি বাড়িখানির সমুখে পা' দিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। পথ ভুলিয়া যায় নাই; হারাইয়া কেলিয়াছে—আপনার চেতন।। সুখ ছঃথের আতিশয়ো যে বিহ্বলতা মানুষের জীবনে স্বাভাবিক।

-আপনভোলা মনে উৎসাহিত দৃষ্টি ঘুরাইয়া ফিরাইয়া সে কত ভাবে প্রতিটি বস্তু ওল্ল ওল্ল ঠুরিয়া দেখিতে লাগিল। অপরিচিতের মধ্যে পরিচয়ের গন্ধ পাইয়া কতই না তার উন্মাদনা।

পুরাতন দালানের গা চিড়িয়া ছোট বড় গাছ জন্মিয়াছে, ডান হাতের পোড়ো বকুল তলায় মস্ত ঝোপ ঝাড়, বা হাতের ছোট্ট পানাপুক্রের জল চোথে পড়ে না, নাক বরাবর নিমের প্রকাণ্ড শুঁড়িটা একেবারে শুক্নো। এই অভি ভূচ্ছ বস্তুগুলির প্রতি নৌকাটির এত মনের টান যে ভারি আকর্ষণে অনেকক্ষণ এক পা'ও নড়িতে পারিল না। তারপর কি ভাবিয়া সোজা একটু আগাইয়া ঐ নিমের গুঁড়িটির গায়ে হাত ছোঁয়াইয়া ওর মাথার দিকে তাকাইয়া রহিল। আর শুনিতে লাগিল—কোথায় বি ঝি পোকাগুলি সদল বলে এর নিংশক্তার অবকাশে গলাবাজী করিয়া তাদের স্বরবাধ ও সঙ্গীত কৌশল সকলকে জানাইবার জন্ম উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে; টিকটিকির দল ঠিক ঠিক' বলিয়া তারি তারিফ করিতেতে, এক ঝাঁক পাখী ও কিচির মিচির শক্ষে শুভেচ্ছা জানাইতেছে।

ইতিমধ্যে তার চোথ পড়িল একটি ঘরের জানালার উপর, কারণ ঘরের সেইদিকে দরজা ছিল না। লোকটি ধীরে ধীরে সেইখানেই গিয়া উপস্থিত হইল। জানালা বন্ধ ? সেই বন্ধ জানালায় হাত বুলাইতে বুলাইতে অনেককণ সময় কাটাইয়া দিল, বোধহয় তার বড়ই ভাল লাগিয়াছে। লাগা অস্বাভাবিক কিছু নয়। মানুষ মাত্রেরই ছ্র্বলতা থাকে। তাকে হয়তো ভারি জের টানিতে হইতেছে।

একটু পরে যেন হুঁস হইল। পাশ ফিরিয়া লইয়া সোজা মাতালের মত গা ছাড়িয়া দিয়া টলিতে টলিতে ভিতর বাড়ীতে ঢুকিয়া পড়ে। চোথে এতটুকু ভয়ের চিহু নাই, অপরিচিত বাড়ি বলিয়া একটিবার ইতঃস্ততঃ পর্যন্ত করিতে দেখা গোল না, মনে বুঁকিটাই সার হইয়া সকল চ্ছিটিভাবনা, রীতি-নীতিরু গণ্ডী অতিক্রম করিয়া টানিয়া লইয়া গেল।

কারো চোথে পড়ে নাই বলিয়াই, কেহ বঁখো দিল না, কোন প্রশ্নও করিল না। সে তির্
তির্ কবিয়া অগ্রসর হইয়া ঐ ঘরটির পিছন দিকের দরজার পাশে গিয়া
একটু থামিল। দরজাটি ভেজানো, সামাগ্য ফাঁক দিয়া মনের কৌতুহলে ভিতরে
এক দৃষ্টে চাহিয়া কাণ পাতিয়া রহিল।—স্তিমিত প্রদীপে চোথে পড়ে চোথাচোথি তুই খোকা—একটী ভোরের কাঁচা আলো। অপরটী দিবদের বিদায় বেলার নিস্তেজ রক্ত-রাগ; উভয়েই
হর্বল, হৃজনেই নির্জীব, হৃজনের মধ্যেই শৈশবের অক্ষমতা।

শিশুটীর প্রতি তাকাইয়া লোকটী চোথ খাড়া করিয়া কি দেখে। তার চোথে ইহা বড়ই রহস্তময় ঠেকিয়াছে, হয়তো অনেককাল ধরিয়া স্প্তির এই শ্রেষ্ঠ সম্পদ্টী হইতে বঞ্চিত, শিশুর সরলতা, অকপট আলাপ, নির্মাল আনন্দ—বহুদিন তার চোথে পড়ে নাই। তাই না অপূর্ব ভৃপ্তিতে স্বপ্ল দেখিতে লাগিল।...

অন্ধকারের সমুখে বৃদ্ধের শাদা থাড়া অবিহাস্ত চুলগুলি স্পষ্ট দেখা যায়। মুথের যে অংশে আলো আসিয়া পড়িয়াছে সেটুকু ফ্যাকাসে সহস্র কুঞ্চনে পরিপূর্ণ। সর্বত্র দেহমন ভাঙিয়া পড়াস্থ পরিক্ষুট আভাষ। তার এই ছঃখের মূলে কোথায় কোন্ ক্ষত রহিয়াছে কে তা জানে! যদিও তা না স্কানা থাকিলেও করুণ ইঞ্চিত প্রাণে লাগে।

ঘরের আসবাব যথেষ্ট, যদিও সমস্তই পুরাতন এবং ভাঙা। যে জিনিযগুলি কালপ্রোতে ধ্বংসের মুখে আসিয়া পৌছিয়াছে, তাকে আর আদর-যত্নে বাচাইয়া রাথিবার জন্ম কেচ প্রচেষ্টা করে নাই। শুধু আসবাব বলিয়া নয়, দেয়ালের আশুর আপন মনে ধ্বসিয়া যাইতেছে কেই সেদিকে ফিরিয়াও তাকায় না। জীবনের উপর বিতৃষ্ণা জল্মিলে মারুষ হয়তো এমনি নির্বিকার হইয়া পড়ে।

একটা প্রাচীন তক্তপোষের উপর বালিশে ঠেস্ দিয়া বৃদ্ধ সোজা হইয়া বসিতে গিয়া পিছন দিকে থানিকটা কুঁকিয়া আছেন। মুখে ছকার নল। সমুখে ছাত্রবন্ধু—শিশুটী। পড়া হইয়া গিয়াছে। প্রতিদিনকার মত 'মধুরেণ সমাপয়েং' করিবার জন্ম খোকা প্রশ্ন করিল—দাত, সামার কবিতা শুন্বে ৮

বুদ্ধ একটু হাসিতে চেষ্টা করিয়া বলিলেন—বল।

থোকা স্থুৱ করিয়া বিজ্ঞের মত বলিয়া চলিল—

'গাড়ী ঘোভা চড়ে সে লেখাপড়া করে যে।'

বৃদ্ধ আবার তেমনি হাসিয়া বলিলেন—হয়নি দাত্তেশোন, আমি বল্ছি। বলিয়া ডিনি আবৃত্তি করিতে লাগিলেন—

লেখাপড়া করে যে কারাগারে মরে...

বৃদ্ধ থামিয়া কাঠ হইয়া রহিলেন। মাত্র একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস টানিয়া বাহির করিয়া দিলেন খোকা 'যাই দাত্' বলিয়া ঘরের মধা দিয়া পাশের ঘরে চলিয়া গেল।...

লোকটীর এতক্ষণে স্বপ্ন ভাঙিল। সে দরজা ফাঁক করিয়া ভিতরে **আসিয়া দেয়ালে ভর** করিয়া দাঁড়াইল। কোন কথা বলিল না। শুরু নিপ্সালক রন্ধের প্রতি তা**কাইয়া রহিল একখানি** ছবির মতো।

বৃদ্ধ সোজা হইয়া বসিতে চেষ্টা করেন. কিন্তু তা' সত্ত্বেও এবার সমূখের দিকে খানিকটা কুঁকিয়া পড়িলেন। মাথা তুলিলেন না বটে, হুকার নলটী যথাস্থানে রাখিয়া একটু একটু করিয়া বলিতে লাগিলেন—ওর খবর নিতে এয়েচ!...

শুষ্ক হাসিলেন। ক্রমে গলার স্বরও একটু ভারি হইয়া আসিল। কিন্তু তিনি বেশীক্ষণ থামিয়া রহিলেন না। কারো উত্রের অপেকা না করিয়া আবার বলিতে লাগিলেন—তোমরা ওকে ভালবাসতে।...বোকা ভেলে, ও কি আর বাড়ী আস্বে?...সতীশ বলে—আমি হাসি।

সত্যি বৃদ্ধ হাসিল। বেশ একটু দার্ঘ করিয়াই হাসিটী টানিয়া লইল। লোকটীর কি হইল, একটু একটু করিয়া তার হাত পা যেন কাঁপিতে লাগিল।

বৃদ্ধ উত্তরের প্রতীক্ষায় নয় ভাবনার আবিলতায়, কথার মাঝখানে থামিয়া গিয়াছিলেন, কীমনে পড়ায় পুনরায় বিভ্বিভ় করিয়া বলিতে লাগিলেন—গোপাল খালাস হ'য়ে আস্বে, আর আমি তাকে দেখব।...

দীর্ঘ নিঃশ্বাসের সঙ্গে সংগ্রু তিনি নীরব হইলেন। সমস্ত ঘরটী যেন তার কথা শুনিয়া সহামুভূতিতে হতবাক হইয়া রহিল। মাথাটী তার তেমনি নোয়ান লোকটী বোবার মন্ত নির্বাক ছুটিয়া গিয়া তার গা ঘেঁসিয়া বসিয়া অস্পষ্ট ভারি, ভাঙা গলায় উচ্চারণ করিল—আমি...আমি...।

এখানেই তার কথার পরিসমাপ্তি হইল।

বৃদ্ধ কথা কহিলেন না। একখণ্ড পাথরের মতে। একভাবে স্থির হইয়া বসিয়া রহিলেন। চোখের দৃষ্টি হয়তো একটু ফাঁকা। শ্বাস প্রশাস পূর্ব অপেক্ষা ঘন। লোকটির কথা তার কানে পৌছিলেও বৃদ্ধের এখন কথা বলিবার সামর্থ্য নাই, স্বপ্নের হুঃখহীন মোহে আচ্ছন্ন হইয়া আছেন, যে স্বপ্ন আজ তার নতুন নয়, বহুকাল ধরিয়া তাকে পাইয়া বসিয়াছে।

তু'জনে কাছাকাছি পাশাপাশি বসিয়া, অথচ আলাপ নাই। বৃদ্ধ চোথ থকিতেও অন্ধ, লোকটী মুখ থাকিতেও মুক।

বৃদ্ধ ভূলে হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন সতীশ, তুমি ? বল্ব বাছা সন্তিয় কথা ?
তারপর তিনি ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিলেন—ঠিক জানো। গোপাল বেচে নেই!
গলা ভাঙ্গিয়া স্বর বন্ধ হইয়া গেল। তিনি চমকিয়া থামিয়া রহিলেন। মুখে উদাস-জড়তা
লোকটী তেমনি নীচু ভাঙ্গা গলায় বলিল, আমি গোপাল! আমি!

বৃদ্ধ উত্তর করিল না। শুধু মুখ হইতে জ্কার নলটি খসিয়া পড়িয়া গেল। শ্বাস ঘন ইইতে লাগিল। বজ্ঞণ যাবত জনৈক বিধবা পাশের ঘর হইতে লোকটিকে চিনিতে চেষ্টা করিতেছিলেন। এখন পরম বিস্নায়ে বৃদ্ধকে ডাকিয়া বলিলেন—দাদা, তোমার পাশে কে দেখো ?

বৃদ্ধ চঞ্চল হইয়। সর্বভাবে অক্ষম ও অসহায়ের মত চাপ। স্কুরে জিজ্ঞাসা করিলেন কেরেণ

#### —গোপাল!

তিনি তেমনি 'হা' করিয়া রহিলেন। হয়তো ভাবিলেন ওরা পাগল হইয়াছে, নতুবা তিনি পুনরায় স্বপ্ন দেখিতেছেন। বাস্তবিক এই স্বপ্ন কত আনন্দের, কন্ত আত্ম প্রসাদের। এর বেদনাময় পরিণতির কথা ? সেত স্বপ্ন ভাঙার বেলা। আগে উজানের উন্মন্ততায় সে বাঁচিরে, পরে সেই ভাটী বেলার আত্নাদের প্রশ্ন। কল্লনায়ও কত সুখ—গোপাল তার পাশে আসিয়া বসিয়াছে, বাবাকে সে ভোলে নাই। সে ফিরিয়া আসিয়াছে, আবার নতুন করিয়া সংসার পাতিবে।—আশায় বৃদ্ধের বুক ভরিয়া উঠিল।

লোকটী এবার সকল জড়তা অতিক্রম করিয়া বৃদ্ধের গলা জড়াইয়া ধরিয়া সুধু উচ্চারণ করিল বাবা, আমি গোপাল।

—না, না, ভোমরা গোল করো না, আমি বেশ আছি।

বলিলেন বটে কিন্তু মুহূর্ত না কাটিতে এই প্রথম মুখ তুলিয়া চাহিলেন। অনেক কাল পরে আজ মুখ উচু করিয়া ধরিলেন। ভারপর একটা বিশ্রী, বিকট শব্দে সমস্ত দেহ তুলাইয়া বলিয়া উঠিলেন—-গোপাল! তুই।

কড়ের পরক্ষে শুক্র হা। বৃদ্ধের এই নীবৰ ধানিমগ্নতা আর কাটিল না। লোকের ভিড়ে ডাক্তার বাবুও, আসিয়া ভিড়িলেন, কিন্তু চিকিৎসার অবকাশট্ কু পাইলেন না। বৃদ্ধ ইতিমধ্যে নাকি 'হার্ট ফেল' করিয়াছেন।

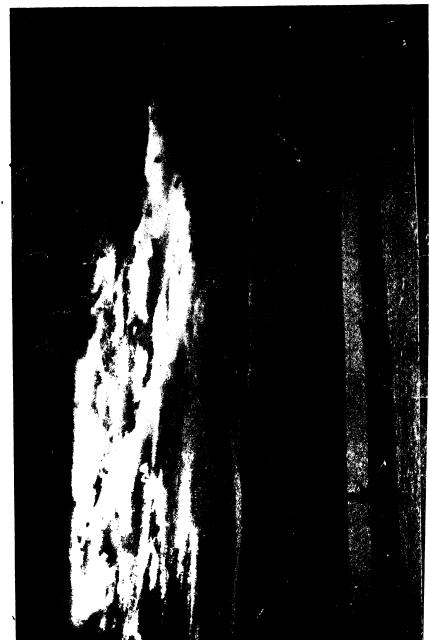



#### रहरू

শীতকাল কেটে গিয়ে যুদ্ধের আগন সময় ঘনিয়ে অগনতে। ফ্রান্সের প্রধান মন্ত্রী মঁশিয়ে मानामित्य (पायना करमञ्जू स कार्यानित जाक्रमन श्राक्तींका करते ब्राह्मि ए कान हुन करते धाकरें। না। বসস্তকালে বাতে বোরতরভাবে মূদ্ধে অবতীর্ণ ইওয়া যায় তার জন্ম রীতিমত প্রস্তুতি চল্ছে। গণতজ্ঞপ্রেমিক বৃটেন ও ফ্রান্স নাংসীলম্-কে নিশাল করে' সমস্ত পৃথিবী থেকে সমরাতত্ত দূর कदात, भगवास्त्र विश्वय निमान विश्वित मास्त्रिय निश्वि श्रवित कदात । এই महर विद्यान मकन না ছওয়া পর্যান্ত দালাদিয়ে ও চেন্দারলেন 'সহোদর'দের বিরাম নেই। চার্চিল সাহেব বোধ कति त्रिष्टेक्केट राग्छाप्तत कलूर अरक्तारत मित्महाता हाँय बरलिहिलन य नितर्शक एम्मकुनित এইরক্ম নির্বিকারভাবে নীল্ল থাকবার কোন অর্থ হয় না, নাংলীঞ্চম-এর ধংলের উদ্দেশ্যে তাদের দকলেরই উচিত বৃটেন ও জালের পান্ধে বৃদ্ধ করা। চার্চিল-এর এই অপ্রত্যাশিত আহ্বানের পর বর্টেনের বৃদ্ধের উদ্দেশ্র এত বীভংসভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে যে গবর্গমেন্ট-পদ্মী সামন্ত্রিক পত্রে এই হঠোজির জীব সমালোচনা করা তো হ'বেছিলই, নিরপেক দেশগুলি পর্যান্ত ভীব প্রভিনাদ वार्तिरहाइन । वाक्क डाकिन्-धन यक धककन विक्र ७ श्रवींन ताकनीकिक धुरक्ररतत निक् (श्रेटक, वृद्धिनचं इत्र नि । व्यवक्र भारत राज्यांतरमाने मार्ट्य संवर्धक करिक बक्षम करत्रका । तम् याहे गाए प्रतिषेठ तरे उठात सिक्स सार्विक Mainte Bulla Crem THE PROPERTY.

#### সেকেও ইণ্টারন্যাশামালের শান্তিবাদী স্যোশ্যালিপ্টদের উত্থা

International Transport Workers' Union-এর কার্যাকরী সমিতির সভাবন্দ লগুনের এক সভায় সম্প্রতি এই মর্ম্মে এক প্রস্তাব পাশ করেছেন যে ফিন্লাাণ্ডকে আক্রমণ করে সোভিয়েট রাশিয়া জমার্কনীয় জ্বপরাধ করেছে এবং রাশিয়ার 'শ্রমিকদের ক্রিটিভ বর্তমান স্ট্রালিন্রেজিম্-কে ধ্বংস করা। ওয়ান্টার সিদ্রাভিন্, আট্রিনি, প্রীণউড়াই শিরে রুম প্রমুখ আরও অনেক স্থোশ্রালিই ও লেবর নেভানা সোভিয়েট্ রাশিয়ার প্রতি বীতপ্রক্র হ'য়ে অনেক কিছু কৃক্ণা প্রয়োগ করেছেন। আট্রিন "World Federation'-এর নৃত্তন সারিকল্লনা করেছেন। যুদ্ধের জাগে এদের পূব ভক্তনস্ক্রন শুনা গিয়েছিল, কিন্তু যুদ্ধ আরক্ত কর্যার পরেই এদের উপবের মুখোস খলে' পড়ে' সভ্যকার কদর্য্য আকৃতি বেনি'য়েছেন এতে আমরা কিন্তু এডটুকুও বিম্মিত ছই নি, কারণ এদের ভূমিকা সম্বন্ধে জামরা সচেতন এবং সমস্ত রিপ্লবী মার্কসিইরাও এদের ভূস চেনেন না।

বিগত মহাযুদ্ধের সময় এঁদের অর্থাৎ সেকেও ইন্টারক্যাশনালের এই সব শান্তিবাদী **স্তোশু।লিইদের যা পরিচয় পাওয়া** গিয়েছে ভাতে আর নূতন করে' বিশেষ কোন পরিচয়ের প্রয়োজন হয় না। এই সব "Strait-laced Trade Unionists," "embourgeoised co-operators," "Pink Socialist"-দের নীতি হ'ছে "hvotism" e "Maniloffskyism" —পোগোলের "Dead Soul"-এর নায়ক মাানিলফ স্কির মত এঁদের মঙ্কাগত ধর্ম হ'চেছ "to talk and not to do',--মুখে বড় বড় বুলি কপ চানো, কিন্তু কাজের সময় কুকুরের মত লেজ গুটিয়ে পিছু হটে' এঁরা বৃক্তো শাসকগোষ্ঠীর গা চাটতে থাকেন। গত মহাযুদ্ধের আগে Basle Congress-এ Second International-এর স্থোশ্বালিইরা "war against war" শ্লোগান ভোলেন, অর্থাৎ বেদল কংগ্রেদে এই মর্মে এক প্রস্তাব গৃহীত হয় যে সামাজ্যবাদী যুদ্ধে তাঁলা সাহাষ্য তো করবেনই না, উপরম্ভ যদি সামাজাবাদী গবর্ণমেন্ট যুদ্ধ ঘোষণা করে তা হ'লে ভার বিরুদ্ধে অমিকপ্রেণী যুদ্ধ ঘোষণা করবে। তারপর দেখা গেল যে যুদ্ধ আরম্ভ হবার সঙ্গে সঙ্গে এরা অধিকলেশীকে উপদেশ দিলেন সামাজ্যবাদী শাসকলেশীকে সাহায্য করতে। ফলে লক লক অন্নিকের জীবন উৎস্পীত হ'ল, যার জন্ম এই সব "গোলাপী সোশ্চালিষ্ট্রা" (লাল নয়) वनलन त्य कांना मात्री नन, या घটवात छाडे चरिएछ। कांत्रण Second International इ'छ्ल "instrument of peace"—"weapon of war" নয়। বিভীয়ত: যুদ্ধ আরম্ভ হবার সঙ্গে দলে "level of production"-এর দিকে নম্বর রেখে এ-ভিন্ন অন্ত কিছু কর্মপদ্ধা গ্রহণ করা বস্তব ছিল না। অর্থাৎ দোর হ'ছে "the forces of production"-এর (Kautsky-র অভিনব "Theory of the forces of production", Mosai), डाल्ब नव । এই श्राह्म Second International-এর বরপ এবং আটুলি, দিট্টাইন, রুম ও International Transport

Worker's, Union-এর কার্যাকরী সমিতির সভাবৃন্দ যখন সোশ্রালিক্সম কপচান তথন তাঁদের বিজ্ঞাপ না করে, উপায় কি। আজ এঁরা যে নিজেদের গবর্গমেন্টের প্রাশন্তি গাইবেন এবং সোভিয়েট য়ানিয়নের বিরুদ্ধে গলাবাজি করবেন সে তো খুবই স্বাভাবিক। এঁদের প্রুব বিশাস যে ভোটে জয়লাভ করে' পার্লামেন্টের সভা হলেই সোশ্যালিজম এসে যাবে, আর সোশ্রালিজম-এর "Golden Apple"-টি একদিন তাঁদের কোলের উপর এসে পড়বে যখন আরু কারও ছংখকত থাকবে না। প্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবে এঁরা বিশ্বাস করেন না, এঁরা ভাবেন চিম্টি কেটে এবং খুনস্থড়ি করে' সোশ্রালিজম প্রতিষ্ঠিত করা যাবে। স্ভরাং বুর্জ্জায়াশাসক প্রোণীর পক্ষে এঁদেরকে 'tout' বানান খুব শক্ত,বাাপার নয়, লেনিন তাঁর "Imperialism" নামক পুস্তকের মধ্যে এঁদের সম্বন্ধে বেশ চমংকার বিবরণ দিয়েছেন:—

"These persons are veritable agents of the bourgeoisie, active for the bourgeoisie in the ranks of the workers, the touts of the capitalist class, the modern protagonists of jingoism and reform."

সেইছল্য আছ আট্লি, দিট্রাইন, ব্লুম প্রভৃতি যাই বল্ন, বা International Transport Worker's Union-এর কার্য্যকরী সমিতি যে —প্রস্তাবই পাশ কলন তাতে Third International অন্তভূক সনিতি ও প্রতিষ্ঠানগুলি অর্থাং সভ্যকার বিপ্লবী সোম্বালিষ্ট ও ক্যুনিষ্টরা ভয় পায় না। Second International-এর ভক্তরন্দের। আজ isolated, চীংকার তাঁদের অরণাে রোদনের সামিল হবে। বিশ্ব-বিপ্লবের যে-আদর্শে Third International অন্ত্পাণিত সেই পথে আন্তর্জাতিক সোম্বালিষ্ট ও ক্যুনিষ্ট কর্মিরা আজ মনেক্থানি অগ্রসর হয়েছে।

## সোভিয়েট য়্যুনিয়নের বৈদেশিক নীতি

সম্প্রতি জওহারলাল নেতের (তাঁর আন্তর্জাতিক জ্ঞানবৃদ্ধিক ধন্তবাদ) ও "কুলে" সোঞ্চালিষ্ট (এখন Renegade) রামমনোহর লোহিয়া "National Hetald" পত্তিকার সোভিয়েট য়্যনিয়ন-এর (তাঁদের মতে Russia অর্থাৎ Czarist Russia) বৈদেশিক নীভির আলোচনা প্রসঙ্গের বেলছেন যে "রাশিয়া" এতদিন বাই হোক তবু শান্তিকানী ছিল, এখন কিন্লাণে সে যে-নীতি অনুসরণ করছে তা সামাজ্যবাদী (Imperialism-এর definition তাঁরা দেন নি) রাইগুলির মত্টা সেইজন্ম এঁদের আঁতে যা লেগেছে এবং ব্যাখার মুশ্ভে পড়ে" ছ'জনেই বিলাপ করেছেন। প্রীযুত হীরেজনাথ মুখোপাধ্যার "করেয়াের্ড রক" পত্রিকার শ্ব সহত ও প্রাঞ্জন ভাষার নেহেককে ক্ষার দিয়েছিলেন। প্রীযুত নীরদ চৌধুরী—"Briefed for Stalin" নামক এক প্রবৃদ্ধে বাবুর প্রবৃদ্ধের উত্তর দিয়েছেন। তাঁর উত্তরের প্রভ্রুক্তর এখানে দেওয়া সম্ভব নয়, এড অল্ল space-এর মধ্যে তাঁর সব প্রশের ক্ষার দেওয়া যায় না। মোটামুক্ত ক্ষেক্তি কথা বললেই আশা করি বোঝা যাবে।

**3.€8** 

শীযুত নীরদ চৌধুনীর বক্তবের সার নর্ম হ'ল (৩) নিজ্লাল ক্লামিট রাই বলে' "রাশিরা" বলি সেধানে "People's Republic" গুডিন্টিত করতে জার, ভা হ'লে প্রার্থানিকে বা জাপানকে এজনিন আক্রমণ করেন করে (২) "লাশিলাল" বৈলেশিক নীতির ক্রোন পূর্বেশের সঙ্গতি নেই এবং "রাশিয়া" সামাজ্যবাদী নীতি অনুসরণ করেকে; (৩) Strategic importance-এর নিক থেকে ফিনল্যাণ্ডের গাঁটির "রাশিয়াল" কোন আবভাকতা ছিল না । লব ক্লার উত্তর দেব না, বিশেষ করে' তৃতীয় মন্তব্যের, কারণ ভা' নিয়ে বারেই আলোচনা এর পূর্বের করা হ'য়েছে। সাধারণভাবে উত্তর দেওয়াই উচিত, কারণ সমালোচক উল্লোব লিভি বৃধ্বাের আত্ চাপিয়ে সব কিছু তালগোল পাক্রির ফেলেছেন। নিজের Petty-bourgeois মন্তোভাব ও সংস্লার ভো ভাত্তেই পারেন নি, তা ছাতা যে-বিষয়ের উপর তার অপ্রদ্ধা আছে বা যে-বিষয়কে ভার 'taboo' বলে' নমে হয়, তাকে অন্তর এইরকম handle করা জাঁর উচিত ক্রমেন। তার রিল্লাবৃদ্ধির উপর বা স্ববিভাবায় বৃহপ্তির উপর প্রায় থাক্তবেও এই ক্লাতীয় "Professorial Philistinism" ক্লার্ড নয়।

শোভিষেট মুনিয়নের সংগ্রামের একটা বিশেষ রীতি (strategy) আছে, কোন বিশেষ Phase-এ তার পরিবর্তন হয় না। কিন্তু সাময়িক কৌশবের (Tactics) পরিবর্তন হয়। ই্যালিনের ভাষায় "Strategy is the determination of the direction of the main proletarian onslaught in this or that phase of the revolution" আর "Tactics is the determination of the line to be taken by the proletariat during a comparatively short period of ebb or flow of the movement, of advance or retreat of the revolution; tactics are thus parts of strategy and subordinating thereto" (Italics আমার)। এই হ'ল মাৰ্ক্-লিনিট 'Strategy' ও 'Tactics' এর সংজ্ঞা। এখন কেন্দ্র আমার লোভিয়েট মুনিয়নের 'Strategy' কি।

বিমবের বৃটী phase পার হরে গেছে। প্রথম phase ১৯০৫ সাল থেকে ১৯১৭ সালের ক্ষেত্রারী পর্যান্ত; বিভীর phase ১৯১৭ সালের ক্ষেত্রারী থেকে ১৯১৭ সালের অক্টোবর বিমব পর্যান্ত; ভূতীর phase অক্টোবর বিমবের পর থেকে এখনও পর্যান্ত চলে আসছে। প্রভাক phase-এর strategy ও tactics আছে এবং ক্ষম বিমবের ইন্ডিয়ান আলোচনা করলে প্রথম তৃষ্ট phase-এর পরিচয় পাওরা রাবে। ভূতীর phase, সর্বাৎ বর্ত্তবান phase-এর strategy কি? বর্ত্তনান phase-এর strategy হ'কে (Statin-এর Leninism ক্ষমেণ ):—

"Aim: The consolidation of the dictatorship of the proletariat in one country, where it could be used as a fulcrum for the overthrow of imperialism in all countries. This revolution transcends the limits of one country, and begins the epoch of world

Essential force: The dictatorship of the proletariat in one country and the revolutionary movement of the proletariat in all countries.

Chief Reserves: The semi-proletarian and petty-bourgeois masses in the highly developed countries, the nationalist movements in colonial and dependent lands.

Chief Line of Attack. Isolation of the petty-bourgeois democracy; isolation of the parties affiliated to Second International.

Plan for distribution of forces: Alliance between the proletarian revolution and the nationalist movements in colonial and dependent lands.

এই হ'ল third phase-এর strategy—এবং এই strategy-র কোন পরিবর্ত্তন হয়নি, উদ্দেশ্য অর্থাৎ World Revolution সফল না হওয়া পর্যাস্থ পরিবর্তন হবেও না। Tactics-এর পরিবর্ত্তন হ'য়েছে, হ'ছে, ভবিষ্যুতে হবে, কারণ tactics নির্ভর করে বিপ্লবের জোয়ার ভাঁটার উপর, পরিস্থিতির dialectical পরিবর্তনের উপর। Seeond Internationalist-দের বিশ্বাস্থাতকতার জন্ম য়ারোপে ফ্যাশিজম-এর অভানয় যথন হ'ল জ্ঞ্মন সোভিয়েট মানিয়ন এমন শক্তিশালী নয়, বা পৃথিবীর বিপ্লবী আমজীবীশ্রেণীও এডপুর অগ্রসর হয়নি যে ফ্যাশিজম্-এর বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধ ঘোষণা করা সম্ভব। অর্থাৎ তথন বৈপ্লবিক আন্দোলনের ভাঁটার সময়। সেইজন্ম সোভিয়েট য়ানিয়নের tactics হ'ল একটি দেশে অর্থাৎ সোভিয়েট য়ানিয়নে সোশ্যালিজমকে শক্তিশালী করে' প্রতিষ্ঠিত করা এবং বুর্জ্বোয়া ডেমক্রাসী, পেটা-বক্জোয়া প্রতিষ্ঠান ও সমস্ত ফ্যাশিলম বিরোধী শক্তির জন্ম 'United Front' গঠন করা। ডিমিটফ United Front-এর আবেদন এই সময়েই করেন। এই 'United Front' গঠনের জন্ম সোভিয়েট য়ানিয়ন যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে, কিন্তু বুর্জ্জায়া ডেমজনুসী-গুলির বিশ্বাস্থাতকতার জন্ম সফল হয়নি। এদিকে পরিস্থিতির দ্রুত পরিবর্ত্তন হ'চ্ছে যার ফলে युक्क त्करमेरे अभिरय जानहा । माकुतियां, जाविनिनियां, हीन, त्म्भन, जाडियां, टारकाश्लाजियां, এাালবেনিয়া, ডানজিগের ভিতর দিয়ে এই পরিস্থিতির crisis এল পোল্যাণ্ডে। Front'-এর tactic কার্যাকরী হ'ল না, অতএব "Kremlinian"রা dialectical বিচার-বন্ধি দিয়ে পরিস্থিতির বিচার করে' দেখলেন যে চুপ করে' বদে' থাকা সূম্ভব নয়, বিপদ এনে গিয়েনে, জার্মান শত্রু ঘরের দরজায়, সুতরাং "Soviet-German Non-Aggression Pact" হ'ল। তারপর যুদ্ধ ঘোষিত ছ'ল, পরিস্থিতির আবার পরিবর্তন হ'ল--''the devil is there" - जारे शर्म-(भागारिक जामीनित्क वाबा बिरा Ukrainian e Byelo-Russian तब মুক্ত করে' 'Soviet-Republic' প্রক্রিষ্ঠিত করা হ'ল। ছারিদিকে সব পথ পরিকার—দক্ষিণ-পূৰ্ব্ব দিকে রয়েছে Black Sea—তুরস্ককে আহ্বান করা হ'ল যুদ্ধ জাহাজের পথ বন্ধ করবার জন্ত,

কিন্তু তুরন্ধ নিজের নিরাপত্তা জলাঞ্চলি দিয়ে অসন্মত হ'ল। উত্তর দিকে ফিনল্যাণ্ড রয়েছে, ফিনল্যাণ্ড Interventionist Army-র পায়ের চিক্ত আজ্বও রয়েছে, স্বতরাং দেখানে কিছু প্রস্তুতির প্রয়োজন আছে। বল্টিক রাষ্ট্রগুলি রাজী হ'ল, কারণ যুদ্ধে না জড়িত হবার স্বার্থ ভাদেরই, ফিনল্যাণ্ড রাজী হ'ল না। কেলিও-ম্যানারহাইম্-ট্যানার গোষ্ঠী যাঁদের হাতের ক্রন্টুড়নক সেই সব "leading-string"-এর টান পড়তেই এরা নাচতে স্কুক্ত করলেন। অথচ ফিনিশ্র জনসাধারণ যুদ্ধ চায় না, কোন দেশের জনসাধারণই চায় না, স্বতরাং সোভিয়েট য়ুন্নিয়ন নিজের আত্মরক্ষার ও কর্ত্তবার ভাগিদে Red Armyকে marching order না দিয়ে পারল না। ফিনল্যাণ্ড ফ্যানিষ্ট রাষ্ট্র বলে' সোভিয়েট য়ুন্নিয়ন যুদ্ধ ঘোষণা করেনি, ফিনল্যাণ্ডের জনসাধারণ বর্ত্তান শাসকগোষ্ঠীকে বিতাড়িত করতে চায় বলে' এবং সোভিয়েটের আত্মরক্ষার প্রয়োজন আছে বলে' এই tactics এবং এই সংগ্রাম।

আশকরি নীরদবাবু এইভাবে সোভিয়েট্ য়ুনিয়নের পররাষ্ট্র নীতি বিচার করবেন, অবশ্র যদি তাকে "Russia" না মনে করে, "U. S. S. R." মনে করেন।

#### ফিশ্ল্যাণ্ডের যুদ্ধের হরপে-

আমরা এর আগে বলেছি যে ফিন্দের (ফিনিশ্ শাসকগোষ্ঠীর) তরফ থেকে ইস্তাহার প্রকাশ করা হ'চ্ছে, কিন্তু লাল ফোডের তরফ থেকে কোন সংবাদ না পাওয়ার দরুণ মুদ্ধের স্বরূপ কি বোঝা যাছে না। তেরিজোকিতে যে Finnish People's Government প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছে, নিকোলাই ভিরভা নামক সেখানকার একজন Red Army-র বিশেষ সংবাদদাতা ৫ই ডিসেম্বর তারিথে লিখেছেন: "তিনদিন যাবং আমি লাল ফোজের গতিবিধি লক্ষ্য করেছি এবং দেখেছি দলে দলে তারা মহা উল্লাসে ফিনিশ জনসাধারণের সাহাযোর জন্ম অভিযান করছে। কোথাও ভাদের নিজেদের মধ্যে এভটুকু বিবাদ বা মনোমালিক্য নেই।

"Finnish People's Army-র First Corps-এর সৈনিকদের সঙ্গে দেখা করব স্থির করলাম। দেখলাম একদল ফিনিশ গণবাহিনী অভিযান করেছে। ফিকে সবৃদ্ধ রঙের কোট গায়ে, কলারে ত্রিভূজাকারের ব্যান্ত, মাথায় কানঢাকা কারের টুপি। সেনাপতি আমাকে বল্লেন 'এই গণবাহিনী কেবলমাত্র একটা অংশ, আমরা শুধু বেরিয়েছি আমাদের সৈনিকদের আশ্রয় স্থান ঠিক করতে।'

''জোসেফ্ কাট্রালা নামক একটি সৈনিক হঠাং উত্তেজিত হ'রে আমাকে বলন, 'আমরা ঠিকমত একবার গুছিয়ে নিতে পারলে হয়, তা হ'লে আমরা একবার ম্যানারহাইম্কে দেখিয়ে দেব তাঁর হোয়াইট্ গার্ডদের চাইতে সত্যকার ফিন্বাসী কত ভাল মুদ্ধ করতে পারে।"

এই হ'ল ফিনিশ থুদ্ধের স্বরূপ।

## বল্কান আঁতাৎ–

সম্প্রতি বেল্রেডে বল্কান আঁতাৎ-এর এক বৈঠক হ'য়ে গেল। সারাছোগ্লু, গ্যাফেনকু, মার্কোভিচ্, মেটাক্সাস্—এরা সকলে বৈঠকে যোগদান করে' বল্কান রাষ্ট্রগুলির একতার ভিত্তিকে আবার প্রতিষ্ঠিত করে' এলেন। কিন্তু একতাই বা কতটুকু সম্ভব এবং যুদ্ধে না লিপু হবার যে প্রধান উদ্দেশ্য তাই বা কতথানি সফল হ'তে পারে ? আমরা জানি ডা: বেনেস্ Little Entente-এর স্তুতি গেয়েছিলেন এবং বল্কান্ আঁতাৎ সম্বন্ধে বলেছিলেন যে মধ্য য়ু।রোপে Little Entente-এর যে উদ্দেশ্য, দক্ষিণ-পূর্বর মুহেরাপে Balkan Entente-এর সেই উদ্দেশ্য। অর্থাৎ বৃহৎ রাষ্ট্রগুলির প্রভাবমুক্ত হওয়া এবং নিছেদের অর্থনৈতিক স্থবাবস্থা করা বল্কান আঁতাং-এর লকা। লকা প্রশংসনীয়, কিন্তু অষ্ট্রিয়া চেকোল্লোভাকিয়া, জার্মান বাইখের অন্তর্ভুক্ত হ'য়ে আজ বেনেসের সেই আশা পূরণ করছে, এবং ছংখের বিষয় হ'লেও বল্কান আতাং-ও যে ফুবছের বা ভূচের কবলে গিয়ে সেই পথই অনুসরণ করবে তা খানিকটা বোঝা যায়। বল্কানে সংখ্যালঘু সমস্তা জটিল সমস্তা। ইতিমধ্যে সারাজোগলু রুমানিয়াকে তাগিদ দিচ্ছেন দাক্রত্বা ও ট্রান-সিল্ভানিয়াকে local autonomy দিতে। ক্লমানিয়া তার পরিবর্তে যা দাবী করেছে তাও মেটান সম্ভব নয়। তারপর এখন আলবেনিয়া ইতালীর আয়তে, অতএব গ্রীদের যথেষ্ট ভয়ের কারণ আছে এবং ইতালী মনে করলে যে যুগোল্লাভিয়ার উপর চাপ দিতে পারে না তা নয়। তুরস্কের প্রধান মন্ত্রী সারাজোগলুর কল্পনামত হাঙ্গেরী ও বুলগেরিয়া যদি ভাদের সীমান্ত রদবদলের প্রস্তাব এখন মুলভুবী রাখে, তা হ'লেও সারাজোগ্লু যেন মনে না করেন যে বল্কানে তাঁদের কর্তৃতে এই Bloc গঠন ইতালীর খুব স্থুনজ্বে আছে। কিছুদিন আগে ফ্যাশিষ্ট প্রাণ্ড কাট্নিলের অধিবেশনের পর কাটত সিয়ানো ও সিনর গেয়ড়া স্পষ্ট বলে' দিয়েছেন যে বল্কানের নিরাপতা তাঁদের কাম্য হ'লেও, সেখানে কারও নেতৃত্বে বা প্রভাবে ব্লুক গঠন ইতালী বরদান্ত করবেনা। সেইজক্সই বলকান বৈঠক সম্বন্ধে ফ্রান্সের "লা পপুলের" পত্রিকা বিজ্ঞাপ করে লিখেছে যে বল্কানে যুদ্ধ হবে নাযদি উতালী যুদ্ধ নাচায়। এ কথা সত্য। ইতালী যুদ্ধ চায় কি নাচায় তাভবিয়তেই বোঝা যাবে। তবে আল্বানিয়া ও স্পেনের দৃষ্টাস্ত দেখলে মনে হয় যে জার্মানি যদি দক্ষিণ-পূর্বব ষ্ট্রারোপে প্রবেশ করে তা হ'লে ইতালী ভার বর্ত্তমানের বোল্শেভিজম্-বিযোধীভার আশ:কে শেল্ফবন্দী করে' থিটলারের সঙ্গে ছাত মিলিয়ে ঐতিহাসিক দাবী পূরণ করবার চেষ্টা করবে।

১ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪০, কলিকাতা।

# পুর ইউরোপের সমাজ পদ্ধতির উত্থান ও ক্রমবিকাশের ইতিহাস

(জাতি-ছব্)

#### **डा**९ **क्**रिशसमाथ पर

পূর্ব্ধ ইউনোপের বেশীর ভাগ লোক শ্লাভভাষী; ইহা আর্যা ভাষার সাতেম বিভাগীয় অংশ।
এই শ্লাভ ভাষা আবার বিভিন্ন উপভাষায় বিভক্ত; যথা:—বড় রুষ, ছোট রুষ, খেভ রুষ, পোল,
চেক, সাভিয়, বুলগেথীয় প্রভৃতি। এতংবাতীত উক্তরে উল্রো-ফিনিয়, এস্তোনীয় প্রভৃতি মঙ্গোলীয়
মূল জাতীয় লোকদের ভাষা বিভ্যমান আছে; আবার, বৃদ্ধিক, কাজান ভাতার, ক্রিমভাতার, কালমুক
প্রস্তৃতি ভূক্ক-ভাতার জাতীয় লোকদের ভাষাও প্রচলিত আছে।

প্রাগৈতিহাসিক যুগে প্লাভভাষীয় কৌমগুলি এই ভূখণ্ডে ছিল না। সর্বব্রথম প্রাগৈতিহাসিক চিক্ত "কুরগান" (Kurgan) নামক স্তুপে প্রকাশ পায়। এই স্তুপগুলি বর্ত্তমানের ইউরোপীয় রুষ ও সাইবিরিয়ার পশ্চিম দিকে পাওয়া যায়। পশ্চিম সাইবিরয়ার কুরগান মধ্যে যে সব নহকজ্ঞাল প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে সেগুলির করোটা গোলাকৃতি (Brachycephol) লক্ষণাকৃত্ত । ইউরোপীয় রুষের কুরগানগুলি বিভিন্ন যুগের, ইহা ভিন্ন ভিন্ন মূল জাতীয় লোকদ্বারা দিন্দিত বলিয়া অকুমিত হয়। ইহার মধ্যে সর্বব্রাচীন কুরগানগুলি প্রস্তর যুগে নিন্দিত বলিয়া গেষ হয়, তলাধা প্রাপ্ত করোটাগুলি লম্বাকৃতি (dolichocephal) বিশিষ্ট; বাকীগুলি গোলাকৃতিবিশিষ্ট । এই করোটাগুলি কোন জাতীয় লোকদের ছিল তাহা নিয়া নানা তর্ক বিভর্ক আছে।

গ্রীক ইতিহাস হইতে এই ছব্য জানা যায় যে, বর্তমান রূবের দক্ষিণ ভাগে শক্ষেরা বাস করিত; ইহার পর কৃষ্ণদাসরের উপকৃলে গ্রীকেরা উপনিবেশ স্থাপন করে, পরে সারমাতীয় জাতি এশিয়া হইতে আসিয়া এইস্থানে বসবাস করে। গ্রীক ঐতিহাসিক হেকেদোভাস কর্ত্তক গ্রীক ভাষায় রক্ষিত শক ভাষার নমুনা দ্বারা নির্দ্ধারিত হইয়াছে যে শকেবা ইরাণীয় ভাষী ছিল। সিথীয়দের ক্রগান হইতে আবিষ্ঠ করোটীগুলি বিভিন্ন প্রকারের সক্ষণাকৃত করোটী প্রাপ্ত হত্যা যায়; কতকগুলি মক্ষোণীয়, কতকগুলি ইউরোপীয় সক্ষণাকৃতে।

<sup>&</sup>gt; | Zaborowski-"Kourganes de la Siberia Occidentali—Bulletinsdela Soc D'anthropologie DeParis Tone Neuvie'ne (IVe Serio) 1898.

Reprosentation de la Soc D'anthropologie s'evix V 1900.

ত। Minns—"Scythians and Greeks" Po 45-47; মধ্য এশিয়ার ইউচিরাও মঙ্গোলীয় ও ক্কেশীয় লক্ষণের মিশ্রণ ভিল।

খৃষ্টের জ্ববের সমসাময়িক কালে এশিয়া হইতে সারমেটিয়, আলাম, রক্সানাল প্রভৃতি জাতি আসিয়া শকদের স্থানে বাস করে। অনুমান হয়, ইংারাও ইরাণীয়ে মূল জাতীয় লোক ছিলং। এই স্থলের ইরাণীয়েরা ক্রমাগত বিভিন্ন জাতি দ্বারা আক্রান্ত হইলেও আজ পর্যান্ত বিলোপ প্রাপ্ত হয় নাই, ককেসস প্রদেশে তাহারা আজ "অসেট" (Ossets) নামে পরিচিত হইয়া বাস করিতেছে। ইহারা নিজেদের "ইরণ" বলে।

ইহার পর খৃষ্ঠীয় দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতাব্দীতে জার্মান জাতীয় গথেরা উত্তর হইতে আসিয়া কৃষ্ণ সাগরের তীরে পুরাতন বাসিন্দাদের স্থানে বসবাস করে; কিন্তু চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যভাগে এশিয়া হইতে আগত হুনদের দ্বারা আক্রান্ত হুইয়া তাহারা পশ্চিম ইউরোপে অভিযান করে। হুনদের আক্রমণের সঙ্গে এশিয়া হুইতে ক্রমাগত অভিযান আসিয়া ক্রমকে প্লাবিত করে এবং কোম বিশেষের অভিযান পশ্চিম ইউরোপ পর্যান্ত বিস্তৃত হয়। হুনদের পর আভার, তাহাদের পর যথক্রেমে উত্রীয় (বর্ত্তমানের হুপ্লেরীয় "মজার"), খাজার, পেট্চিনেক, মঙ্গোল, তুর্ক-তাতার প্রভৃতি এশীয় জাতিগুলি ক্রমে আধিপতা বিস্তার করে। ইহাদের মধ্যে এটিলার অধীন হুনদের পর জঙ্গিস থাঁর মঙ্গোলদের আক্রমণ ইউরোপকে বিশেষভাবে কম্পিত করে। মঙ্গোলোরা চতুর্দ্ধশ শতাব্দীতে অর্দ্ধ ইউরোপ জয় করে এবং ক্রমকে ছুই শতাব্দী পদানত করিয়া রাখে।

ইতিমধ্যে খুষ্ঠীয় সপ্তম শতাব্দীতে ইউরোপের পূর্বন দক্ষিণ দিকের কার্পাথীয় পর্বনতমালার উত্তর ভাগ হইতে প্লাভ মূল জাতীয় কৌমগুলি পূর্বন দিকে অগ্রসর হইয়া বর্ত্তমানের পোলাও ও রুষ দেশে উপনিবেশ স্থাপন করে। যে সব প্লাভ-কৌম দক্ষিণে বন্ধান উপদ্বীপে উপনিবেশ স্থাপন করে তাহাদের সার্ভ বলে, যাহারা পশ্চিমে যায় তাহাদের চেক, মোরেভিয়, পোল বলে এবং পূর্বেদ যাহারা যায় তাহারা বিভিন্ন রুষীয় কৌমে পরিণত হয়। এই রুষীয় প্লাভেরা যথন নিপার (Dnieper) নদীর মুখাভিমুখে অগ্রসর হইয়া উত্তরে উপনীত হয়; তখন তাহারা মঙ্গোলীয়-মূল জাতি, উগ্রীয় ফিনজাতি, খাজার জাতি এবং আর্যাভাষী লিথুনীয় জাতির সংস্পর্ধে আনে।

ফিনেরা প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে বর্তমান ক্ষম দেশের উত্তরভাগে বাস করিতেছে। ইহাদের ভাষা উগ্রীয় (Ugric) ভাষার অন্তর্গত—ইহা এশিয়ার মঙ্গোলীয়-মূল জাতীয় একটি ভাষা। এই ফিনেরাই ক্ষের উত্তর ও মধ্যস্থলের ক্রগান নির্মাতাদের বংশধর বলিয়া অন্ত্মিত হয় । কালে মস্কো প্রদেশের উত্তরের ক্ষস্তিত ফিনেরা বড় ক্ষম কৌম দারা বিঞ্জিত হইয়া তাহাদের সহিত্ত মিশিয়া যায়। মস্তকের গঠনের বিষয়ে তাহারা লখা ও গোল উভয় লক্ষণাকৃত। ফিনদের মধ্যে উজ্জ্বল খেত (blond) বর্ণ, লাল চুল ও নীল চক্ষ্কু তারা লক্ষণবিশিষ্ট লোকের বিশেষ সংখ্যাধিক্য আছে। ইহাদের দেখিলে উত্তর ইউরোপীয় Nordic লক্ষণাক্রান্ত মনে হয়। কিন্তু কেহ কেহ

<sup>8 |</sup> Platonov-History of Russia P. 5.

e 1 Zabrawski-"Kourganes de la Sibini Occidentale" pp 104-105.

এই লক্ষণাক্রান্ত ফিনদের Nordic রক্ত-মিশ্রিত বালয়। সন্দেহ করেন; আবার আজকাল কেহ কেহ উজ্জ্বল শ্বেতবর্ণ, গোল মাথা, বিশিষ্ট গণ্ড অস্থিযুক্ত (high cheek-bones) লোকদের East Baltic' জাতি বলিয়া অস্থান্ত মূল জাতি হইতে পৃথক করিয়া গণ্য করিতেছেন। উত্তর ক্ষবের মঙ্গোলীয় মূল জাতীয় লোকদের উত্তর ইউরোপের টিউটনিক অর্থাৎ নর্ডিক জাতির আয় লক্ষণাক্রান্ত দেখিয়া অনেকে গবেষণা ও সন্দেহের অবতারণা করিয়াছেন; কিন্তু উত্তর ক্ষবের ও সাইবেরিয়ার ক্তক্তুলি মঙ্গোলীয় মূল জাতীয় কৌমদের মধ্যে blond লক্ষণের অভাব নাই'।

৩। পূর্ব ইউরোপের প্রধান ম্ধিবাসী হইতেছে শ্লাভজাতি<sup>ত</sup>। ইহারা প্রধানতঃ গোল মাথ। ৬ মধ্যমাকৃতি নাসিকা বিশিষ্ট।°

শ্লাভজাতির বাহিরে থাকে মঙ্গোলীয় কোম সকল। তাহারা শারীরিক গঠন বিষয়ে মঙ্গোলীর মূলজাতীয় লক্ষণা কান্ত; তবে উত্তরের অষ্টিয়াক (Ostiak) ও ভোগোল (Vogul) জাতিছয় লদ্ধা মাথা ও মধ্যমাকৃতি নাসিকা বিশিষ্ট। ইহাদের মধ্যে অষ্টিয়াকেরা মঙ্গোলীয় মূলজাতীয় বলিয়া আজকাল গণা হয় না। তাহাদের উৎপত্তি গ্রানলাণ্ডের এক্সিমোদের তায় কুহেলিকাপূর্ণ হইয়া আছে। কেহ কেহ অনুমান করেন, তাহারা প্রস্তবমুগের ইউরোপীয় জাতি যাহারা, Glacial period-এর অবসানের পর, বরফের স্রোত কমার সঙ্গে শান্তাদি অনুসন্ধান করিতে করিতে আর্টিক সমুদ্রের কলে আসিয়াছে।

সর্বশেষে থাকে লিথুনীয় ও লেটজাতিছয়। ইহারা বিগত মহাযুদ্ধের পর পোলাও ও ফিনলাওের আয় ক্ষ-সাম্রাজ্য হইতে পৃথক হইয়া তুইটি স্বাধীন রাষ্ট্র স্থাপন করে। এই তুই জাতি বস্তুত একটি জাতিরই তুইটি কৌমনাত্র; একই ভাষাপ্রাস্ত তুইটি উপভাষা দ্বারা লিথুনীয় ও লেট কৌমদ্বয় পৃথকীকৃত হইয়াছে। লিথুনীয় ভাষায় অনেক শব্দের সহিত সংস্কৃতের মিল আছে ', এই ভাষাতে অনেক শব্দ আছে যাহা সংস্কৃত অপেকা প্রাচীন আর্য্য-ভাষার রূপ রক্ষা করিয়াছে। এই জন্মই কেহ কেহ লিথুনীয়দের আর্যাজাতির প্রাচীনতম কৌম বলিয়া গণ্য করিতে চাহেন; আর এই জন্ম কেহ বা

<sup>31</sup> R. R. Gates-"Heredity in Man" pp 303-304.

Rassen gechiesto" p 215-217.

০ প্রাচীনকালে স্লাভন্নতি মধা ও পূর্বে ইউরোপের জন্মাকীর্ণ জলাভূমির মধ্যে বাস করিয়া নিরীহ স্বভাববিশিষ্ট ইইয়া পড়িয়া ছিল। টিউটন বা জার্মানের। তাহাদের ধরিয়া গোলামরূপে বিক্রয় করিত; সেই জন্য লাটিন Sclaya ইইতে জার্মান Sclave ফ্রাসী Slave, ইংরাজী Slav নামটির উৎপত্তি ইইয়াছে।

<sup>8 1</sup> L. Niederle-"La Race Slave" p 49-1916.

৫। আঘার কোন জার্মান মিশনারীবন্ধ আমাকে বলিয়ছিলেন, তিনি মথন ভারতবর্ধে খুইধর্ম প্রচারার্থ আদেন, তথন তিনি ইংরেজী আদৌ জানিতেন না; তক্ষনা ইংরেজী ভাষার বিনা সহায়তায় হিন্দি ভাষা শিখিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু তিনি পূর্ববি প্রশিষার লিথুনীয়-ভাষী বলিয়া, হিন্দি ভাষা শিক্ষা তাহার কাছে সহজ্ঞসাধ্য হইয়ছিল। এই শিক্ষায় লিথুনীয় ভাষা তাহাকে বিশেষ সাহায়া প্রদান করিয়াছিল।

বাল্টিক-সমুদ্রের কুলেই আর্যাজাতির আদিন বাসন্থান বলিয়া অনুমান করেন?। লিথুনীয় ও লেটদের ভাষা ইণ্ডোইউরোপীয় বা আর্যা-ভাষার সাতেন শাখার অন্তর্গত কিন্তু প্লাভ ভাষার সহিত ইহার কোন সম্পর্ক নাই। শারীরিক আকৃতি বিষয়ে লিথুনীয়ের। গোল মাথা এবং সরু ও মধ্যমাকৃতি উভয় প্রকারের নাসিকা বিশিষ্ট, আর লেটের। সকু নাক বিশিষ্ট।

#### শ্লাভজাতি গ্ৰাইন

শ্লভজাতি পূৰ্ব ইউরোপে অর্থাং আজ যাহাকে রুব-সাম্রাজ্য বলে সেই স্থলে আদিবার পর, নূতন পারিপাধিক অবস্থার মধ্যে তাহাদের আইনগত, অর্থনৈতিক ও রাজনীতিক পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়। নবম হইতে একাদশ শতাকীর মধ্যে এইঞুলি একত্রিত ভাবে শ্লাভদের জীবন গঠিত করে।

, শ্লাভেরা যথন কারপেথীয় পর্বব্যোগরি বাস করিত, তথন কুলগত (clan) সজ্ঞবন্ধতা ভাহাদের সমাজের ভিত্তির একক (unit) ছিল 🚶 এই পদ্ধতি দ্বারা ভাহার। কৌমগত রাজা (tsarki) ও কুলের জ্যেষ্ঠদের (philarchi) দ্বারা শাসিত হইত; ইহারা জ্যেষ্ঠদের কাউন্সিলেও কৌমের পার্লামেন্টে (victcha) সাধারণীয় কর্ম্বের আলোচনা করিত। এই সময়ে মতের অমিলন অনৈক ওবাক্তিগত কলহ (feud) বা ''বদুলী''-প্রাথা বিজ্ঞান ছিল। অনুমান হয়, ষষ্ঠ শতাব্দীতে তাহারা কুল-প্রথা হইতে কৌম-প্রথায় বিবৃত্তিত হইতেছিল। প্রবাদ আছে, এই সময়ে প্লাভদের বিভিন্ন কুল ও কৌমের যোদ্ধা নিয়ে একটা সামরিক সংঘ স্থাপিত হয়। কখনও কোথাও অভিযান কালে এই সংঘের প্রয়োজন হইত। এই সংঘের উপরে 'ভুলেব'' নামক জাতিটি। প্রভুত্ব। করিত। সারব ঐতিহাসিক মাত্মদি বলেন, এই সংঘ ভাঙ্গিয়া গেলে, পূর্বব-বিভাগের শ্লাভেরা এক এক জন স্বাধীন রাজা বা সর্কারের অধীনে কতকগুলি কৌমের মিশ্রিত সমষ্টিতে পরিণত হয়। এতদারা এই প্রমাণিত হয় যে খ্লাভদের বর্ত্তমান ক্রয় খণ্ডে বাস করিবার কালে কুল-গত পদ্ধতি বর্ত্তমান ছিল। ু রুষ-প্রাচীন ইতিাহস Poviest-এ এই বিষয়ে বাক্ত হইয়াছে, "Each man lived with his own clan, in his own place and ruled there his clan." ( প্রত্যেক লোক নিজের কুলের সহিত বাস করিত, নিজের স্থানে থাকিত এবং সেখানে তাহার কুলকে শাসন করিত)। ইহাতে এই বুঝা যায় যে, একটি কুলের সমস্ত লোক একত্রিত হইয়া বাস করিত এবং সহা কুলের আস্তানায় যাইত না। এই কুলগুলি রক্ত-সম্পর্কীয় বংশ সমূহের সমষ্টি—যাহা একত্রে বাস করিত, সম্পত্তির সমান মালিক ছিল এবং কুলের বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি শাসন করিত—পরে,যখন উপনিবেশিকেরা বিস্তৃত সমতল ভূমিতে ছড়াইয়া পড়ে, তাহারা নিপার ও ডন নদীন্বয়ের কিনারা ধরিয়া জঙ্গলাকীর্ণ ভূমিতে বাস করিতে থাকে। আর এই জঙ্গলা ভূমিব সর্ববদক্ষিণেই কিয়েভ সহর স্থাপিত হয়। ইহা

Much-"Dio Heimat der Indo-Germanen im Lichte ders urgeholicht lich Fuschung 1901.

<sup>₹</sup> V. O. Kluchevsky-"A History of Russia." Vol. I. P. 39,

পূর্ব-শাভ সভাতার সর্বপ্রথম কেন্দ্র হুইয়াছিল। এই জলা ও জঙ্গলাকীর্ণ ভূমিতে ঔপনি-বেশিকেরা শুক্ত জমি আবিদ্ধার করিয়া তথায় এক একজন পৃথকভাবে বাসস্থল নির্মাণ করিত; এই বাসস্থলের চাবিদিকে ভাহারা মাটির প্রাকার দ্বারা গড়বন্দি ভৈয়ার করিত এবং ভাহার চারিদিকের জমি পরিদ্ধার করিয়া পশু পালন, কৃষিকর্মাও মুগ্য়া স্থল করিত।

এই উপনিবেশিক প্রসারের গতির সঙ্গে সঙ্গে পূর্বদিকের শ্লাভদের কুলগত সংববদ্ধতা ভাঙ্গিয়া যায়। কুলের সংঘবদ্ধতা তুইটী ভিত্তির উপর স্থাপিত ছিল। (১) কুলের বয়োজ্যেষ্ঠের কর্ত্ত্বর, (২)কুলের সম্পত্তির অবিভাজ্যতা। এইগুলি আবার, কুলগত ধর্ম বা পিতৃপুরুষের পূজা—(ancester worship) পদ্ধতি দ্বারা সাহায্য প্রাপ্ত হইত। ই কিন্তু কুলের লোকেরা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ায়, কুলবয়োজ্যেষ্ঠের প্রভাব নই হয়। সেই জন্ম তাহার পরিবর্ত্তে বাক্তিগত গোষ্ঠার (family) বয়োজ্যেষ্ঠ সেই স্থলাভিবিক্ত হয়। এই সঙ্গে জঙ্গলের প্রকৃতি ও কৃষিগত শ্রমশিল্প নিপার নদীর প্রাকৃতিক লক্ষণ দ্বারা পরিবর্ত্তিত হইয়া অবিভাজ্য কুলগত সম্পত্তির ধারণা ভাঙ্গিয়া দেয়। ইহার কারণ, পূর্বক পূর্থক গোলাবাড়ীগুলি দ্বারাই জঙ্গল পরিষ্কৃত ও চাযোপযোগী হয়। কাজেকাজেই, এই কৃষি-উপযোগী জনি সকল ক্রমে এক এক গোষ্ঠার ব্যক্তিগত সম্পত্তিরূপে গণ্য হইতে থাকে। ক্য পুরারতে ইহার এরপে নজীর পাওয়া যায়, যেখনে কূলগত অধিকারের কোন চিচ্চ আবিষ্কৃত হয় নাই। বরং সমাজের বিবর্ত্তনের পরের স্তরে আমরা প্রাচীন রুশীয় Dvor পদ্ধতি—যাহা একজন লোক, তাহার স্ত্রী, সন্তানাদি ও নিকট আত্মীয়দের নিয়া গঠিত, দেখিতে পাই। এই পদ্ধতিত কুল ও আজকালকার কেবলমাত্র স্ত্রী পুক্ষরের সংসার নিয়ে গোষ্ঠির (simple family) মধ্যবর্তী ধাপ যাহা রোশীয় familiaর সহিত মিলে, তাহারই বিবর্তন হয়।

এই সময়কার পূর্ববিদকের প্লাভের। নিপারের নিকটবর্তী স্থানে বাস করায় ব্যবসায়ী জাতি হইয়া উঠে। দক্ষিণবাহিনী নদীসকল দিয়া তাহারা কৃষ্ণ সমূদ্রের কুলসমূহ, কনষ্টান্টিনোপল, এমন কি রোমেও বাণিজ্যাদি করিতে থাকে। এই সময়ে তুর্কি জাতীয় থাজার বা চোজার । (Khazar or Chozar) কৌম এসিয়া হুইতে অভিযান করিয়া ক্ষে একটি সামাজ্য স্থাপন করে। কিন্তু তাহারা নৃতন স্থানে শীঘ্রই যাযাবর বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া শান্তিপূর্ণজীবিকা গ্রহণ করে। তাহারা বহু সহর নির্মাণ করে; অষ্টম শতাব্দীতে সেখানে অনেক ইহুদি ও আরব ব্যবসায়ী বাস করিতে

১ ইউরোপের ইছদি জাতির একাংশ "তাতার" নরতাবিক লক্ষণ প্রদর্শন করে। বিশেষতঃ ক্ষের ইছদিদের মধ্যোকার একাংশ এই তুর্ক তাতার জাতীয় থাজারদের বংশধর। ইতিহাস বলে থাজারদের ইছদি ধর্ম গ্রহণ করায় খৃষ্টীয় সমাজ উদ্বিদ্ন হয়, কনষ্টান্টনোপলের Patriarch তাহার প্রতিবন্ধকতা উপস্থিত করে। কোন কোন ইংরেজ লেখকের মতে মন্য-এশিয়ার এই থাজারেরা হনদের সঙ্গে ভারতে আসিয়া হিন্দু "গুজার" বা "গুর্জার" জাতিতে পরিণত হইয়াছে (Vincent Smith স্রষ্টব্য); কিন্ধ ভারতীয় গুজারেরা মধ্য-এসিয় তুর্কি জাতীয় নরতাত্ত্বিক লক্ষণ প্রদর্শন করে না (Risly স্কটব্য)।

V. O. Kluchevsky-"A History of Russia Vol. I. P. 43.

থাকে। ইহুদিরা এইস্থলে এত প্রভাবশালী হয় যে, খাজার খাঁ (রাজা) ও উচ্চশ্রেণীর লোকেরা ইহুদি ধর্ম গ্রহণ করে। ১ এই খাজাাদের করাধীন হইয়া রুষীয় খাভেরা ব্যবসায় বাণিজ্যে বিশেষ উন্নতি সাধন করে। বাণিজ্যের এই উন্নতির সঙ্গে রুষে প্রাচীন ব্যবসায়ী সহরগুলি গঠিত হয়।

এই সময়ের প্রাচীন ক্ষীয় পুরাবৃত্তে ধর্ম বিষয়ে যে সংবাদ পাওয়া যায় তাহাতে ইহা জানা যায় যে তাহাদের তুই প্রকারের ধর্মপদ্ধতি ছিল। প্রথমটি প্রকৃতি উপাসনা-প্রস্তুত; আকাশকে তাহারা "সরগ" (Svarogai সংস্কৃত স্বর্গা), বজু ও বিত্বাংকে পেরান বা পেরুন (Perun-বৈদি কপর্থমা(!)) বলিয়া উপাসনা করিত। প্রাক অলিম্পিয় দেবতাদের স্থায়, রুষীয় দেবতাদের স্তরভ্তন ছিল। দ্বিতীয় পদ্ধতিটি হইতেছে পূর্ববপুরুষের উপাসনা; এইটিই লোকের মনে বেশী প্রথিত হইয়াছিল। এই উপাসনার লক্ষ্য ছিল, পিতামহ ও তাহার পত্নীগণ। ইহারা তাহাদের কুলের রক্ষক বলিয়া গণা হইত। পরে, কুল-সংঘবদ্ধতা ভাঙ্গিয়া গেলে, পিতামহ—যিনি চুর (Tchur) রূপে পুঞ্জিত হতেন তিনি ব্যক্তিগত গোষ্টির রক্ষকরূপে (Diediushka domovoi—dear grandfather of the home) পুঞ্জিত হইতে লাগিলেন।

যথন কুলপদ্ধতির আইনগত বন্ধন ভাঙ্গিয়া যায় তথন বিবাহ বন্ধন দারা কুলগুলি সম্পর্ক রাখিবার চেষ্টা হয়। পুরাবৃত্তে এই গতির বিভিন্ন স্তর পরিলক্ষিত হয়। ইহার মধ্যে একটি হইতেছে বলাৎকার দ্বারা বিবাহ (Marriage by Rape)। কুলের ঔপনিবেশিকদের বিবাহোপ-যোগী যুবকদের জন্ম বধু পাওয়া শক্ত ছিল ; কারণ বহু বিবাহ প্রচলিত থাকায় ভাবী জ্রী পাৎয়া মুক্ষিল হইত এবং অন্ত কুলের লোকেরা স্বেচ্ছায় বা বুথায় কন্তাদান করিত না! এই জন্ম কাড়িয়া লইবার প্রথা উদ্ভত হয়। এই কাডিয়া নিবার ফলে উভয় পক্ষে যে বিবাদ দেখা দিত তাহা মিটাইবার জন্ম অপকৃত বালিকার আত্মীয়ের। একটা খেদারত পাইতেন। এই প্রথাকে ভিনো (Vieno) বলিড : কালে ইহা উভয় পকের সম্মতি নিয়া কনের আত্মীয়দের দ্বারা বরের কাছে সোদ্ধাস্থজি বেচে-ফেলা হইড ৷ এতদারা, পুরেবাক্ত বলপুর্বক বিবাহ করার বদলে বর ক'নের বাড়ী গিয়া তাহাকে বাপের বাড়ী হইতে আনিবার জন্ম খেসারত স্বরূপ টাকা দিয়া স্বগৃহে আনয়ন করিত। আৰার, "পোলিয়ানী" নামক কৌমের পুরাবৃত্ত বলে, সন্ধ্যাবেলায় কনেকে বরের বাড়ী পাঠান হইত, প্রদিন স্কালে তাহাকে যাহ। দিবার তাহা দেওয়া হইত। এতদ্বারা আমরা বলাংকার দ্বারা বিবাহের পরিবর্ত্তে "পণ্য" ও "যৌতুক" (Dowry)-এই উভয় প্রথার উদ্ভব হইতে দেখি। এই-সব উপায়ে কুলগুলির গণ্ডীবদ্ধ ভাব ও বহিদ্ধরণ নীতি (Exclusiveness) ভালিয়া মিশ্রিত হইতে লাগিল। পূর্বের কুলগুলি গণ্ডীবন্ধ থাকিত, বাহিরের লোকেরা তাহাতে প্রবেশাধিকার লাভ করিতে পারিত না, কল্যার অক্সকলে বিবাহ হইলে তাহার পিতৃকুলের সহিত সমস্ত সম্পর্ক ত্যাগ করিতে হুইত এবং এই বিবাহৰার। তুই কুলে সমন্ধ স্থাপিত হুইতনা; কুলগুলি সম্পূর্ণ endogamous ছিল।

<sup>\*</sup>V.O. Kluchevsky-A History of Russia. Vol. 1 P. 50

<sup>&</sup>quot; P. 43—45.

এক্ষণে নৃতন প্রথার বিবাহদারা পরস্পারের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপিত হইয়া ( আত্মীয়তা) Kinship স্থাপিত হইতে থাকে। এতদারা যে সব কুল পূর্বের পৃথক ছিল তাহারা বিবাহ দ্বারা আত্মীয়তায় আবদ্ধ হয়।

শেষে আমরা দেখি, কনেকে এই যৌতুক দেওয়ার প্রথা হইতে স্ত্রীলোকের বাজিগত পৃথক সম্পত্তি থাকার পদ্ধতির উদ্ভব হয়।

ইউরোপের প্রাচ্যে শ্লাভদের উত্থান হইতেছে, আর্যাভাষী জাতির ইতিহাসে শেষ আবির্ভাব।
এই প্রাচীয় শ্লাভদের ধর্ম, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় প্রতিতে আমরা প্রাচীন আর্যাজাতির কুলগত
সভাতার প্রতিন্তিবি দেখি; ইহাদের ধর্ম ও সামাজিক রীতিতে আমরা প্রাচীন ভারতীয় আর্যাদের
রীতির প্রতিবিদ্ধ দেখিতে পাই। ভারতীয় আর্যাদের অনেক রীতি ও পদ্ধতির উৎপত্তির তথা
শ্লাভদের প্রাচীনকালের রীতির উৎপত্তির মধ্যে প্রথম ষাইবে। তুলনামূলক অনুসন্ধান হোরা
অনেক তথা আবিষ্কার হইতে পারে।

#### রুছ ব্রাপ্তরগঠন

নবম শতাব্দীতে খাজার সাম্রাজ্য এসিয়া হইতে সাগত পেচেনেগ ও পরে উজি নামক জাতিদের আক্রমণে টলটলায়মান হয়। ইহার ফলে দক্ষিণের বাণিজ্যের রাস্তা বন্ধ হইয়া যায়. খাজার সামাজ্যের আর প্লাভ বণিকদের ব্যবসারক্ষা করিবার সামর্থ্য ছিল না। বাধ্য হইয়া খ্লাভ বাবসায়ীদের নিজেদের সামরিক সামর্থোর উপর নিভরি করিতে হয়। কাজেই, তাহাদের পূর্বেশর বাণিজ্যের কেন্দ্রুণি এক্ষণে সুরক্ষিত দূর্গরূপে পরিণত হয়, ব্যবসায়ীরা যোদ্ধায় বিণ্ডিত হয়।

একটি বিশিষ্ট কারণ দ্বারা সহরের এই শ্রেণীর লোকদের সংখ্যা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, কারণটি হইল পূবর্বীয় শ্লাভদের দেশে নবম শতাকীর প্রাক্ষালে উত্তরের সুইডেন হইতে সশস্ত্র ভাইকিং নামক ডাকাইতদের অভিযান। এই সময়ে যে সব স্বাণ্ডানেভীয় জলদস্থারা পশ্চিম ইউরোপে লুটতরাজ করিত তাহারা ডেন, নর্থমেন বলিয়া পরিচিত হইত, আর যাহারা পূর্বের লুটের জন্ম যাইত তাহাদের Varangian (ভারাঙ্গীয়) বলিত। দশম ও একাদশ শতাকীতে ব্যবসায়ের জন্ম অথবা শ্লাভ প্রিকারাই যাহারা ভারাঙ্গীয়দের কাছ হইতে সৈক্ম ভাড়া করিয়া নিজেদের অভিযান প্রেরণ করিত; তাহাদের দ্বারা আহত হইয়া ইহারা ক্রমাগত শ্লাভদের দেশে আসিত। এমন কি পুরার্ত্তে পাওয়া যায় যে ইহারা নবম শতাকীর মধ্যভাগে অনেক শ্লাভ ব্যবসায়ী সহরে এত অধিক পরিমাণে বাস করিতে থাকে যে তাহারা স্থানীয় বাসিন্দাদের চেয়ে সংখায় অধিক হইয়া একটা উপরের স্তরে পরিগত হয়। জনশ্রুতি অনুসারে কিয়েভ সহর কেবল তাহারা নির্মাণ করে নাই বরং—কন্স্টান্তিনাপ্রপ্রের ক্ষে (মিড) নামে অভিহিত হত। বিজ্ঞান্তিনিয় ও আরবেরা তাহাদের এই নামে

<sup>\*</sup>Kluchevsky-A History of Russia. Vol. I. P. 46-48

জানিত। শ্লাভ পুরাবৃত্ত "পোভিয়েষ্ট" (Poviest) উত্তর-ইউরোপের সমস্ত জাশ্মান জাতিদের "ভারাঙ্কীয়" বলিয়া অভিহিত করিত। বিশেষতঃ সুইড, নরওয়ের লোক, এঙ্গেলস্ ও গণলাওের লোকদেরও এই নাম প্রদত্ত ইইয়ছিল। ভারাঙ্কীয়দের সহিত তাহাদের ডেন জ্ঞাতিদের এই পার্থকাছিল যে, শেষোক্তেরা কেবল লুঠতরাজ করিত, আর ভারাঙ্কীয়ের। যুদ্ধ ও বণিক-বৃত্তি এক সঙ্গেকরিত। তাহার। বণিকরূপে বিজ্ঞান্তিয় সামাজ্যে যাইত, তথায় হয় সমাটের কাছে চাকুরী পাইত, না হয় ব্যবসায় করিয়া লাভবান হইত—না হয় স্থ্রিধা পাইলে গ্রীকদের মাল লুট করিত। বাবসায় ব্যতীত অত্য কার্য্যে কোথাও যাইতে হইলে তাহারা ব্যবসায়ীর ছন্মবেশ ধারণ করিত।

্এই প্রকারে ভারাক্সীয়ের। যথন রুষের বড় বড় বাণিজ্যের সহরে বাস করিতে লাগিল, তথন তাহারা তাহাদের মতনই একটি শ্রেণীর সংস্পর্শে আসে<sup>5</sup>—ইহা হইতেছে পূর্বোক্ত সশস্ত্র শ্লাভ ব্যবসায়ী শ্রেণী। ইহাদের সঙ্গে প্রথমোক্তের। শনৈঃ শনৈঃ মিশ্রিত হয়। ভারাক্রীয়েরা বিভিন্ন শ্লাভ ব্যবসায়ীদের নিকট তাহাদের অস্ত্রধারী রক্ষীরূপে ভাড়াটিয়। খাঁটিত।

এই প্রকারে রুষীয় সহরগুলিতে যেমন দেশীয় এবং ভারাঙ্গীয়দের মিশ্রিত একটা সশস্ত্র শ্রেণী সৃষ্টি হইলে লাগিল, সহরগুলিও অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত তুর্গে পরিণত হইতে লাগিল এবং তাহাদের সহিত আশপাশের লোকদের সম্পর্কও পরিবর্ত্তিত হয়। ইহার ফলে, খাজারদের শাসন তুর্নল হইয়া পড়িলে যে সব নগর তাহাদের করদ ছিল, সেই সব নগর নিজেদের তাঁবে ব্যবসায়ী স্থানসমূহ নিয়া উক্ত সুরক্ষিত তুর্গাধীন হইতে লাগিল। পূর্বেব আমরা পশ্চিম-ইউরোপে সামস্ততান্ত্রিক যুগে কথকিং এই প্রকারের বিবর্ত্তন সংঘটিত হইতে দেখিয়াছি, যথন ব্যবসায়ী ও কুষকেরা আত্মরক্ষার জন্ত একটি সুরক্ষিত কেল্লার স্বামীর শাসনাধীন হয়। এই প্রকারে রুষে রাজনীতির প্রথম স্থানীয় রূপ ধারণ করিতে থাকে। এই সহর-প্রদেশগুলি নবম শতাব্দীর মধ্যভাগে গঠিত হইতে থাকে। এই প্রদেশগুলি তাহাদের রাজধানীর নামে পরিচিত হইতে থাকে; এই সহরগুলি কেবল নিজেদের তাঁবে প্রদেশের ব্যবসায়ের কেন্দ্র হয় নাই, বিপদের সময় এইগুলি সুরক্ষিত আশ্রয়ন্থল হয়। তবে, এই বিবর্ত্তন কেবল সেই সব কৌমের মধ্যে সংঘটিত হয় যেগুলি বৈদেশিক বাণিজ্যের সহিত্ত সংশ্লিষ্ট হয়।

<sup>51</sup> Kluchevsky-A History of Russia Vol I. P 60

# গ্রন্থ-পরিচয়

#### ধর্ম ও বিজ্ঞান-

অনিলচন্দ্র রায় এম্-এ, বি-এল্।
ঢাকা বন্ধীবাজার হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তক প্রকাশিত।

মূল্য-॥৽ আনা

ভারতের অতীত ঐতিহ্যের প্রতি, ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার প্রতি একটা বিদ্বেষর ভাব এখনও আমাদের দেশের শিক্ষিত সমাজের মধ্যে, বিশেষতঃ তরুণ সমাজের মধ্যে খুবই দেখা যাইজেছে। এটি যদি honest swadeshi—খাঁটি স্বদেশী জিনিষ হয়, অর্থাৎ শুধু পরামুবাদ পরামুকরণ না হয়, বৃদ্ধির দারা সব কিছুর ভাল মন্দ পরীক্ষা করিয়া লইবার দৃঢ় সঙ্কপ্ল হইতে এই বিদ্রোহের ভাব উঠে তাহা হইলে ভাবিত হইবার কিছুই নাই। সত্যকে অস্বীকার করিতে যাইয়াই আমরা তাহার সভ্য পরিচয় লাভ করি—যাহা মিথা। তাহাই বৃদ্ধি ও জ্ঞানের আলোকে ধ্বংস্কুহয়। সত্য আরও উজ্জ্ঞল হইয়া উঠে। ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার মধ্যেই মানবজীবনের মূল সত্য রহিয়াছে— যাহারা honestly ঐকান্তিকতার সহিত চিন্তা করিবেন, সন্ধান করিবেন, তাহারা বেশীদিন নান্তিকতা বজায় রাথিতে পারিবেন না। আমাদের দেশের শিক্ষিত সমাজ, তরুণ সমাজ যে স্বাধীন ভাবে চিন্তা করিতে ভয় পায় না, অন্ধু ভাবে কোন জিনিষ স্বীকার করিয়া লইতে চায় না—আলোচা গ্রন্থানি ভাহার স্থলন পরিচয়। এই গ্রন্থানি রচিত ও পঠিত হয় বন্দী-শিবিরে—অতএব যাহারা আন্ধা দেশের কাজে অগ্রণী তাহাদের চিন্তাধারা কোন পথে পরিচালিত হইতেছে তাহা দেখিয়া আন্ধা করা অসক্ষত হয় না যে, ভারতে যে নব-সমাজ, নব-জীবন গঠনের স্ত্রপাত্ত হইতেছে তাহাতে অন্ধতঃ বাংলার যুবশক্তি পিছনে পড়িয়া থাকিবে না।

মানবসমাজ এখন যে অবস্থায় রহিয়াছে তাহাতে তৃঃখ ও কটের অন্ত নাই—মানবাশ্বার অপমান ও তুর্দিশা যেন চরম সীমায় পৌছিয়াছে। যাহারা প্রকৃত দরদী তাহারা বৃঝিতেছেন যে, একটু আধটু সংস্কার বা পরিবর্তনে আর কোন ফল হইবে না—চাই আমূল পরিবর্তন, নব স্থাষ্টির জন্ম চাই নির্দাম ধ্বংস—তাই আজ তাঁহারা সকলেই মনে প্রাণে বিপ্লবী, revolutionary হইয়া উঠিয়াছেন। এই ভাবে বিপ্লবের জীবন্ত দৃষ্টান্ত জগংবাসীর চল্লের সম্মুখে ধরিয়াছে—সোভিয়েট রুশিয়া। তাই আজ বিপ্লবীরা সহজেই সেইদিকে আকৃষ্ট হন—আর সোভিয়েট রুশিয়া ধর্মের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করিয়াছে বলিয়া অনেকে ধর্মের বিরোধী হইয়া উঠিয়াছেন। ধর্মের মূলে কোন সভ্য আছে কি না তাহা তলাইয়া দেখিবার ধৈর্ম্য ভাহাদের নাই। কিন্তু বাল্ডবিক ধর্মের মূলে যদি সভ্য থাকে—তাহা হইলে সোভিয়েট রুশিয়ায় আজ যে নব-সমাজ গঠনের পরীক্ষা হইতেছে তাহার

ব্যর্থত। অবশুস্কাৰী, বিপ্লব সেথানে সাফল্যলাভ করিতে পারিবে না। অতএব যাহারা বিপ্লবের সাফল্যবান—তাহাদিগকে এই প্রশাদী ভলাইয়া দেখিতেই ছইবে—অনিসভক্ত আলোচা গ্রন্থানিতে সেই আহ্বানই করিয়াছেন।

মাক্সের মতবাদ যে বৈজ্ঞানিক জড়বাদের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল আৰু তাহা উড়িয়া গিয়াছে—
একথা খনেকের মুখেই শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্ত নব্য বিজ্ঞানের কোন্ আবিদ্ধার, কোন্ চিন্তাধারার দ্বারা মার্কসবাদের ভিত্তি ধ্বসিয়া গেল, ধর্মের সহিত বিজ্ঞানের বিরোধ পূর হইয়া গেল—
তাহার পরিচয় সকলে পান নাই। অনিলচন্দ্র যেরপে সহজ ভাবে এবং সংক্ষেপে সেই পরিচয়
দিয়াছেন—এমনটি আমরা আর ইতিপুর্বের কোথাও দেখি নাই।

বইখানির প্রকাশ ভক্ষা ও ভাষাতেও বৈশিষ্ট্য আছে। দর্শনে, বিজ্ঞানে, ধর্মে—বে-সব মৃতন তথ্য আবিক্ত চইতেতে—সে-সব প্রকাশ করিবার মত শক্তি এখনও বাংলা ভাষায় হয় নাই—লে জন্ম আনৈক পরিভাষা স্টের প্রয়োজন হইবে, রচনা-প্রণালীর অনেক নৃতন ধারার প্রবর্তন করিতে হইবে। সে-দিক দিয়া এই বইখানি খুবই সমস্পেপযোগী হইয়াছে। ইহাতে এনন অনেক নৃতন পারিভাষিক কথা বাবজত হইয়াছে যাহা সর্বসাধারণের প্রহন্যোগ্য বলিয়াই আমাদের মনে হয়।

অনিলবরণ রায

শ্রীগরবিন্দ আশ্রম—পণ্ডিচারী

# ভারতের

কলিকাতা, ঢাকা, মান্দ্রাজ, লক্ষ্ণো. দিল্লী, লাহোর,

বোম্বাই ইত্যাদি

5.VALVES AC/DC ALL-WAVE ALL-VOLTAGE

# 3



বেতার ষ্টেশন নিথু ডভাবে ওনিতে

ফিক্ষো-রেডিও

মডেল—৭১০ সি

স্বরে, কার্য্যকারিভায়, গঠন নৈপুণ্যে, সরলভায় ও স্থায়িতে অন্ধিভীয়

বিস্তারিত ক্যাটালগের জন্ম আজই পত্র লিপুন।

দান-এজেণ্টন্ ফার ইষ্ট ট্রেডিং কপেণিরেশন—ঢাকা আইডিঃাল ইলেকট্রিক ইঞ্জিনিয়ারি ওয়ার্কন্—চট্টগ্রাম। প্রতি ভট্টার্চার্ক্য—১৯ নং বাংলা, কাঁচড়াপাড়া নেত্ৰ এক্ট্ৰন্-ব্ৰেডিও সাপ্লাই ক্লেক্স লিমিটেড। তনং চালচাকী বেয়ার ইনিহাত।

MIMALANA NIN

শখাখ

লপ্তণ, জার্মাণী, ইতালী, বাশিয়া, জাপান, চীন, ফিলিপাইন, অষ্টেলিয়া ইত্যাদি।

> व्यवंश भाजिक किन्छिट्ड ১২ भारत (नर्

দাম-মাত্র

**1** 

# **अ**येशामकांग्र

#### শরং স্মতিতর্পন-

শরংচন্দ্রের বিতীয় মৃত্যু-স্থৃতিবার্ষিকীতে আমরা তাঁহার অবিষয়রণীয় স্থৃতির প্রতি শ্রহা জ্ঞাপন করছি। চলমান কালপ্রাহের বৃক্ষের উপরে তিনি যে অক্ষয় চিহ্ন এঁকে রেখে গেছেন তার বিনষ্টি নেই। সমস্ত বাঙ্গালী জাতির মর্মামূলে তাঁর প্রবল আহ্বান তিনি পোছে দিয়ে গেছেন, সে অমাহবান শাখত কাল ভ'রে বাঙ্গালীর কাণের কাছে বাজতে থাক্বে। শুধু বাংলা নয়: তাঁর সভািকার পরিচয় যখন বাংলাভাষার পরিধিকে পার হয়ে বাইরের পৃথিবীতে বিস্তারিত হবে, তখন তার করুণ-গঞ্জীর আহ্বান বিশ্বমানবের চিত্তকেও চঞ্চল করবে, এসম্বন্ধে সন্দেহ নেই। মানুষের মর্শ্বের সঙ্গে মর্শ্বের যোগ না থাক্লে সাহিত্য স্কুলন করা চলে না। গানব ম<u>নের বিচিত্র ও বছ</u>ল বেদনার সঙ্গে তাঁর নিবিভূ মর্মান্যযোগ বিশ্বয়জনক রূপে প্রকাশ পেয়েছে তাঁর প্রত্যেকটী বাণীতে বাঞ্জনায়। পরাধীনতার তুঃসহ বেদনা তাঁর রক্তে ক্লেছেল অনির্বাণ বহ্নিশিখা; সেই শিখায় দগ্ধ হ'য়ে যে কটী প্রশ্বলন্ত সত্য কথা তাঁর কলম দিয়ে নির্গত হয়েছে, তার প্রত্যেকটী কথা এই হতমান জাতির অস্তবে আগুনের অক্ষরে লেখা থাকবে। অপুরনীয় তুর্ভাগ্য যে শরংচল্লের মত সত্যসন্ধ, মর্মাদর্শী কথাশিল্পী জাতির এই পরম তুর্যোগের সময়ে মহাপ্রয়াণ করলেন। এই প্রাচীন জাতির অভিযান বন্ধুর ও বিচিত্র পথে বাহিত হয়ে চলেছে, সমুখে কতো অপ্রত্যাশিত গভিজ্ঞতা ও কল্পনাতীত জাবন প্রতীক। ক'রে আছে, কিন্তু সকল সংগ্রামে ও সঙ্গতিতে, সুখে ও वर्गिकिएक भारत्मान स्मृति कीवरानत मकम स्वरतत मर्क गँथा इराय थाकरर वित्रमिन। भारत्वरत्स्त সেই অবিনশ্বর স্মরণের প্রতি পুনরায় আমাদের প্রণতি জানাচ্ছি।

শরং-স্থৃতি-সমিতির আহত সভায় গত ১৬ই জানুয়ারী (২রা মাঘ) কেওড়াতলা শাশান ঘাটে স্থৃতিবার্ষিকী অনুষ্ঠিত হয়েছে। স্থৃতিসমিতীর সম্পাদক শ্রীযুক্ত উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশায় জানিয়েছেন যে শরংচন্দ্রের স্থৃতিরক্ষার ব্যবস্থার জন্ম কলিকাতা বিশ্ববিভালয়েব হস্তে তিন হাজার টাকা ইতিমধ্যে দিয়েছেন এবং আরো ১৫ হাজার টাকার প্রয়োজন আছে। আমরা সানন্দে এই প্রস্তাবকৈ সমর্থন করছি এবং সমিতি ও জনসাধারণের কাছে আবেদন জানাচ্চি যে এই স্থৃতিরক্ষার দায়িছ কায়মনবাকো তারা বহন করুন।

#### গান্ধি-লিন্সিখগো সাক্ষাৎ

"কংগ্রেসের দাবী এবং বড়লাটের দাকিণোর মধ্যে মূল পার্থকা হইতেছে যে বড়লাটের পরিকল্পনা অনুসারে ভারতবর্ধের ভাগ্য শেষ প্রয়ম্ভ ইংরাজ সরকার স্থির করিবে আর কংগ্রেসের মত ঠিক ইহার উপ্টা। কংগ্রেসের অভিমত যে বাহিরের হস্তক্ষেপ ছাড়া ভারতীয়রা নিজেদের ভাগ্য নিধারন করিবে খাঁটি স্বাধীনভার ইহাই ক্ষিপাথর। যত দিন না এই মূল পার্থকা দ্রীভূত হয় এবং ভারতবর্ষকে তার নিজস্ব শাসনতম্ম গঠন করিতে দেওয়া হইবে এই উচিত পদ্মাইংলগু অবলম্বন করে তত্তদিন আমি ইংলগু এবং ভারতবর্ষের মধ্যে কোন শান্তিপূর্ণ ও সম্মানজনক আপোষ-রফার ভ্রসা দেখি না।"

বিটিশ সামাজানীতি ও ভারতের জাতীয়তার ভেতর যে মূলগত প্রভেদ-বহু স্তোকবাকা, লৌকিকতা ও প্রীতিসন্তায়ণের মধ্যেও গান্ধিজী সেদিকে স্থির দৃষ্টি রেখেছেন এবং বিশ্বের দরবারে তা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে প্রকাশ করেছেন। অতি সৌজন্মের সহিত তিনি দেখিয়েছেন শাসকের সন্দিচ্ছার স্বরূপটা কেমন। বিভিন্ন দল এবং স্বার্থের সন্মতি নিয়ে ইংরেজ যত শীল্প সন্তব ভারতীয় সমস্তার চূড়ান্ত নিম্পত্তি করবে। তড়লাটের প্রস্তাবের সারতত্ব এই। গান্ধিজী তাঁর বিবৃতিতে বলেছেন যে সংখ্যাল্লদের সঙ্গে কোন পার্থকা হলে তা তিনি কোন চূড়ান্ত এবং পক্ষপাত্তীন বিচার সভার সিদ্ধান্ত ভেড়ে দিতে রাজি আছেন। দেশরকা সম্বন্ধে স্বাধীন ভারত নিজের বাবস্থা নিজেই করবে। বর্তমান স্বার্থের মধ্যে যেগুলি ক্যায়ে এবং জাতীয়তার পরিপন্থী নয় সেগুলি স্বরাজের ফলে অপসারিত হলে তাদের উচিত মত ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। ইউরোপীয় স্বার্থ এর বেশী কোন সুযোগ-স্ববিধা পাবে না। সমাটের এবং সামাজ্যের বাইরে দেশীয় রাজাদের তাই করতে হবে এবং প্রতিষ্ঠা রাথবার জন্মে তাদের সমাটের উত্তরাধিকারী ভারতীয় জনসাধারণের দ্বারস্থ হতে হবে।

এই দাবীদাওয়ার সঙ্গে সামাজানীতি ও মান্ত্র্যক্ষিক স্থিতস্থার্থের কতথানি ব্যবধান তা বড়লাটের মধুর মোলায়েম কথার অন্তরাল থেকে গান্ধিজী আবিস্কার করেছেন। কিন্তু শাসকের জন্ম বিগলিত হবে, বিনা সংগ্রামে দেশের স্বাধীনতা আসবে —এ মায়াম্বপ্প তাঁর চোধ থেকে অপ্যারিত হয় নি। তিনি চাইছেন সারা দেশ একবাকো তাঁকে সমর্থন করুক, তাঁর মত ইংরাজ এবং বড়লাটের স্নিস্ছায় মুশ্র হয়ে উঠুক তা' হলেই তাদের মন বিগলিত হবে, দেশের স্বাধীনত। আসবে।

#### নিখিল ভারত মহিলা সমেলন

জারুয়ারীর শেষের দিকটায় এলাহাবাদে নিখিল ভারত সহিলা-সন্মেলনের অধিবেশন হয়ে গেল। বেগম হামিদ আলী সভানেত্রী হন। অভার্থনা সমিতির নেত্রী ছিলেন এই যুক্তা বিজয় লক্ষ্মী পণ্ডিত।

সভা-সনিতির বভাবেগ প্রায় একট। যুগ-ধর্মের পর্যায়ে এসে পড়েছে। প্রাভ্যহিক সংবাদ পত্তের গায়ে সভার সংবাদগুলো অনেক সময়ে মারীগুটিকার মত দৃষ্টিশূলও বলে মনে হয় চনংকৃত হয়ে এই কথাই ভাষা চলে,—এত সভা-সমিতি এত উন্মাদনা, এত আলোচিত ও গৃহীত প্রস্তান, তবুও দেশ পাশ্চাত্য-পুরাণ বর্ণিত 'লেভিয়াথান্' হয়ে পড়ে' থাক্ছে কেন ? উত্তেজনা কি আকালনে পর্যবিস্তি হছে !

যুগ-বৈশিষ্ট্যের এই প্রবাহের সামনে দাঁড়িয়ে, নিথিল ভারত মহিলা-সম্মেলনের অবৈতনিক সাধারণ সম্পাদিকার মুখে আখাসের বাণী গুনি,—"আলোচা বংসরটা সম্মেলনের পক্ষে এক যুগ প্রবর্তনকারী বংসর। কারণ, এই সময় সম্মেলন উপলব্ধি করিয়াছেন যে, দেশের এই সন্ধটকালে সম্মেলনের পক্ষে সামাজিক ও শিক্ষাসমস্তা লইয়া কেবল আলোচনা করিলেই চলিবে না। দশ বংসর পর সম্মেলন ঐ সকল সমস্তা সমাধানকল্পে মনোযোগ দিতে সিদ্ধান্ত করিয়াছে।" প্রায়ই দেখা যায়—যারা সভা করে ভারা কাজ করে না, যারা কাজ করে তাদের সভায় বায় করবার মত ইছুত সময় থাকে না। সম্পাদিকার আখাস বাকো যদি এ তুইয়ের বিরোধ মেটবার ইঙ্গিতে থাকে তবে তার চেয়ে স্থাবর বিষয় আর কিছু নেই। সম্পাদিকার উন্ধিতে আরও একটি উল্লেখযোগ্য মন্তব্য রয়েছে,—"আমরা উপলব্ধি করিয়াছি যে, শিক্ষা ও সামাজিক অগ্রগতি বহুলাগেশ দেশের আর্থিক ও রাজনৈতিক অগ্রগতির উপর নির্ভর করে। আমাদের চেষ্টার ফলে দেশের সর্বত্র পরিষদ সদস্যদের মনে বিভিন্ন প্রতিবন্ধক দূর করার ইছ্যা জাগত হইয়াছে।" যুগোপযোগী দৃষ্টিভঙ্গীর নব্যতা ও স্বচ্ছতা আজ আর মৃষ্টিমেয় বৃদ্ধিজীবীর একাধিপতো নেই। আজ তা বাপেকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। দেশের নারী-শক্তির প্রকৃত উদ্বোধন-লগ্নে সম্পাদিকার কথায় এটুকু বোঝা গেল যে সমস্যার মূল সম্বন্ধে ভাঁদের অসতর্কতা নেই। অর্থনৈতিক কাঠামোর উপরে যে সমাজ-সৌধ দাঁডিয়ে রয়েছে সে কথা না বুঝলে সৌধের সংস্কার স্থার প্রাহাত হয়ে পড়ে।

শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষী পণ্ডিত বহির্ভারতীয় পরিস্থিতি সম্পর্কে ভারতীয় নারীর কর্তব্য কি সে বিষয়ে বিশদ আলোচনা করেন। এ আলোচনার বাবহারিক মূল্য সম্বন্ধে কারও সন্দেহবৃদ্ধি থাক্লেও এ কথা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয় যে নারীর দৃষ্টি আজ স্থানুরপ্রসারী হয়ে গেছে। সমাজের অধিপতিরা যাঁকে নারী তথা সমাজের পরমত্ম কল্যাণ বলে এতদিন অনুশাসন জার্নি করে আসছিলেন, নারীর সেই গৃহিণীরূপে "রাঁধার পরে খাওয়া আবার খাওয়ার পরে রাঁধা, 'চিরজনম' এক চাকাতেই বাঁধা,"—সেই কর্মচক্রের বিভ্ন্ননা আর ভাকে বেঁধে রাখ্তে পারছে না। আজকের স্বর,—"আমি নারী, আমি মহীয়সী।"

চিত্তদিনই অসম্ভব হয়ে এসেছে। তাকে সম্ভব করানোর পথে করণীয় কি তাই নিয়েই সোরগোল। নারী সম্মেলনের উল্যোক্ত্রা যে অচ্ছ দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন, সবল অস্তঃকরণ নিয়ে তাকে তাঁর। কমের স্রোভধারায় প্রক্রিপ্ত করুন—তবেই সম্মেলন সার্থক হবে।

## "গান্ধী পুনরায় নিরাশ করিলেন-"

Current History আমেরিকার একটা প্রাসিদ্ধ ও শক্তিশালী মাসিক পত্র। ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে এ পত্রের ডিসেম্বর সংখ্যায় W. D. Allen উপরি উক্ত প্রবন্ধে (Gandhi Balks Again) নিম্নলিখিত প্রণিধানযোগ্য মন্তব্যগুলি করেছেন,—"ভারত রাজনীতি গগনের আর একটি উদীয়মান ক্রাতিক, ৪২ বংসর বয়স্ক কুভাষ রক্ষু এ বংসর গান্ধীর খৈর শাসনের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া এবং গান্ধীর আপোষ নিম্পত্তির মারফতে দেশের স্বাধীনতা অর্জনকরার পদ্ধতিকে খণ্ডিত করিয়া ভারতবর্ষে গভীরভাবে স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিতেছেন। বঙ্গদেশের কলিকাভায় বস্থর বাসস্থান। এই দেশ শিল্প-বাণিজ্য ও রাজনীতিক্ষেত্রে ভারতে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। রাজনৈতিক মতামতের কথা ছাড়িয়া দিলেও তাঁহার সমর্থকের সংখ্যা যে অল্প নহে তাহার কারণ তাঁহার সম্বন্ধে বঙ্গদেশের প্রাদেশিক গৌরববোধ, তাঁহার বাক্তিন্থের প্রবল্প আকর্ষণী শক্তি ও তাঁহার বক্তৃতা-নৈপুণ্য। নির্বাসনের সময়ে বস্তবর্ষ ধরিয়া ইউরোপীয় ঘটনাবলী অধ্যয়ন করায় বন্ধু বিশ্বের পরিস্থিতি ও ভাবধারা সম্বন্ধে তাঁহার সমকক্ষ জাতীয়ভাবাদী নেভা নেহেরুর মতই ভুয়োদর্শন অর্জন করিয়াছেন। প্রধান প্রধান কংগ্রেস ধুরন্ধরদের অপেকা তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গী অধিকতর পাশ্চাত্যধর্মী।

কংগ্রেসদলের মধ্যে সাম্প্রতিক অতি গুরুতর বিভেদ গত বংসর বসু কর্তৃকই সৃষ্ট হইয়াছিল। তিনি অন্তব করেন যে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের দীর্ঘ দিনের কামনা গণ-পরিষদ
বড়লাট কর্তৃক আহুত না হইলে দেশব্যাপী আইন অমান্ত আন্দোলনের ভীতি প্রদর্শন করিয়া
'বৃটিশ সরকারের নিকট চরমপত্র প্রেরণের সময় উপস্থিত হইয়াছে। তিনি পূর্ব হইতেই বুঝিয়াছিলেন যে ১৯০৯এর শীতকালেই পূর্থিবীব্যাপী মহাসমর আরম্ভ হইবে এবং তাঁহার স্থির বিশ্বাস
ছিল যে ভারতীয় স্বাধীনভায় বৃটিশকে সন্মত করাইতে কংগ্রেস দলকে জীবন-মরণ পণ করিয়া
কোন অভিযান চালাইতে হইবে না, কিন্তু গান্ধীও তাঁহার নিকট শিল্পবৃন্দ, অর্থাৎ কংগ্রেসের
রক্ষণশীল মহারথীগণ এ কথা বিশ্বাস করিয়াই চলিলেন যে চরম-পত্র দাখিলের আয়াস স্বীকার
না করিয়াই বৃটিশকে স্বমতে আনা যাইবে, তাঁহারা আশহা করিলেন যে দেশব্যাপী আন্দোলন
অন্থিপার ভিত্তিতে হালানো সন্তব হইবে না এবং বসুর ক্রায় অপেক্ষাকৃত তরুণ নেভৃতৃক্দ বিশুল্ধভাবে শুন্ধলা রক্ষা করিল্লা চলিতে পারিবেন কিনা সে বিষয়েও সন্দিহান হইলেন।

গান্ধীর পাণ্ডারা বাহা প্রকাম্ভে স্বীকার করিতে পারিলেন না ভাহা হুইভেছে ভাঁহাদের এই সালম্ভা বে রটিশ শাসনের বিরুদ্ধে এ সময়ে কোন ব্যাপক সাধারণ সংগ্রাম হুইলেই অসংহত চারী এবং কারখানা-শ্রমিক সংঘ প্রভৃতি প্রসতিশীল গণ-প্রতিষ্ঠানগুলির শক্তি এবং বামপস্থী নেতা তথা বে-আইনী অথচ সক্রিয় ক্রিউনিষ্ট পার্টির প্রভাব প্রভৃত পরিমাণে বাড়িয়া ঘাইবে। এমন কি প্রাচীন পন্থীদের মধ্যে তক্ণতম বেগবান, সমাজতন্ত্রবাদী নেহেক্রও বুটেনের বিক্দ্রে দাঁড়াইবার পূবে গান্ধীর আদেশের প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিলেন। বন্ধু শেষ পর্যন্ত দলের সভাপতিত্ব ইস্তফা দিয়া প্রগতিশাল এবং বামপন্থী খণ্ডদলগুলির সংহতির জন্ম দলেরই মধ্যে করওয়ার্ড ক্রক্

বৃটিশ প্রেম ইহ। হইতে এটুকু তাংপর্য গ্রহণ করিলেন যে এই বিবাদের ফলে ভারতের জাতীয়তা আন্দোলন ত্বল হইয়া যাইবে। কিন্তু ভালো করিয়া পরীক্ষা করিলে বুঝা যায় যে ইচা পারিবারিক কলহমাত্র। বসু এ কথা নিশ্চয়েই,জানেন যে কংগ্রেমের ভিতরে এবং বাহিরে বামপ্রীদের প্রভাব বাড়িতেছে,—এই আশঙ্কাতেই রুটেন গান্ধীবাদী সহিংদা-পত্নীদলের নিকট স্চিরে আগ্রম্মর্পণ করিবে।"

## ইশ্লাম নামুকছে জিলাসাহেব

বড়লাট সাহেবের সঙ্গে তাঁর যে পত্র বিনিময় হয়েছে বহু তাগাদা দিয়ে জিল্লা সাহেব সেগুলো ছাপার সন্মতি নিয়েছেন। ছাপার জন্ম তাঁর এই ব্যবস্থা অনাবশ্যুক নয় চিঠি পড়লেই তা বোঝা যায়। কংগ্রেসী মন্ত্রীদের অমান্ত্র্যিক অত্যাচার থেকে তিনি ভারতীর মুল্লিমদের রক্ষা করেছেন 'পরিত্রাণ দিবস' অন্তুল্লীন কবে, এবার ইংরাজ-ইছদী শাসন থেকে তিনি আরবদের উদ্ধার করেছেন বড়লাটকে এক চিঠি লিখে। তিনি দাবী জানিয়েছেন যে His Majesty's Government কে গাালেপ্টাইনের আরবদের "যুক্তিসন্মত" জাতীয় দাবীগুলি মানতে হবে। বড়লাট জ্বাব দিয়েছেন—নশ্চয়ই। 'যুক্তিসন্মত' জাতীয় দাবী His Majesty's Government শুরু ভবিয়তে মানবে না বরাবহুই মেনে আসছে।

জিলাসাহেবের আর একটি দাবী যে ভারতীয় সৈত্য ভারতের বাইরে কথন কোন মূলিম শিক্তির বা দেশের বিক্লপে নিযুক্ত হবে না। বড়লাট বলেছেন যে এরকম পরিস্থিতির যথন উদ্ভব হয় নি তথন এ কথাই ওঠে না। তবে মূলিম মনোভাবকে অবজ্ঞা করা হবে না।

চিঠিগুলি ছাপা না হলে আমরা জানতাম না আরবের স্বাধীনতা, মিশর, তুর্ক, পারস্তোর নিরাপরা কার চেষ্টায় অঞ্জিত ও রক্ষিত হচ্ছে।

## সাম্প্রদায়িক সমস্যা ও গোল টেবিল

মাননীয় ফছলুল হক ও বি, সি চাটাজ্জী বাঙ্গলাদেশে সাম্প্রদায়িক সমস্থা সমাধানের জন্তে এক গোল টেবিল বৈঠকের প্রস্তাব করে একটা বির্তি দিয়েছেন। তৃই সম্প্রদায়ের তৃজন প্রতিষ্ঠাবান নেতার কাছ থেকে এ রকম শুভবৃদ্ধি সকলের মনেই আশার সঞ্চার করবে। এঁদের ধৈর্যা ও সদিছো প্রশংসনীয়। কিন্তু আশক্ষার কথা গোল টেবিল পাওয়া যাবে কোথায়। সাম্প্রদায়িক

বাঁটোয়ারা ও পৃথক নির্বাচন এক চতুকোণ টেবিল সৃষ্টি করে রেখেছে, —এর কোনগুলো শব্দ ধাতু দিয়ে বাঁধানো। মুশ্লিম লীগ বাঁটোয়ারার সুবিধা ছাড়বে না—আর হিন্দু মহাসভার অভ্যুদর এই মুশ্লিম-সুবিধার প্রতিক্রিয়া হিসাবে। এই বাস্তব সভোর দিকে তাকালে আর আশায় উৎফুল হবার কারণ থাকে না।

বির্তিতে আছে — "আমাদের স্থৃচিন্তিত অভিমত এই যে, যে সব বিষয়ে ছই সম্প্রদায়ের স্বার্থ পৃথক তার চেয়ে যে সব বিষয়ে এক সেগুলি গুরুতর এবং মৌলিক। আমরা যদি হিন্দু-মুসলনান পরস্পারের সন্তুষ্টিসাধন করিবার জন্ম আম্বরিক চেষ্টা করি তাহা হইলে এই পার্থকাগুলি টিকিবে না।"

ু এ জাতীয় বাস্তব-বিরোধী উজিকে বলে স্তোকবাক্য বা platitudes। ত্ই সম্প্রদায়ের সার্থে একার অংশই মুখা এ বৃদ্ধি হয়ে থাকলৈ মুদ্ধিন লীগ ও হিন্দু মহাসভার অস্তিষের যুক্তি সার মানা যায় না। স্বার্থের গভিন্নতা বৃষ্ধতে পেরেও পৃথক্ নির্বাচনের দাবী করা সারও বিস্মায়কর।

সাম্প্রদায়িক সমস্তাব নিরসন করতে পাবে লীগধ্বজী ফজলুল হক নয়, প্রজানেতা ফজলুল হক। তিনি এখন অভিজাত মুল্লিম স্বার্থের নেতা—পূর্বে তিনি ছিলেন অগণ্য নিরন্ধ মুল্লিম প্রজার নেতা। নিরন্ধ মুল্লিম প্রজার সঙ্গে নিরন্ধ হিন্দু প্রজার মৌলিক স্বার্থে বিভেদ নেই, অভিজাত হিন্দু ও অভিজাত মুল্লিমে আছে স্বার্থের দ্বন্ধ, নেতৃহের কাড়াকাড়ি, চাকুরি নিয়ে মারামারি। প্রজানেতা ফজলুল হক যদি চাষীর ছয়ারে ফিরে আসেন (সেখানে মুল্লিম, হিন্দুর চেয়ে সংখ্যায় অনেক বেশী) তবেই সাম্প্রদায়িক সমস্তা তাঁর মুঠোর মধ্যে আসবে—হিন্দু মহাসভার সঙ্গে গোল বা চতুকোণ টেবিলে বসবার প্রয়োজন হবে না।

## 'শান্তিভঙ্গ'

চাঁদপুরের সাব-ডিভিন্তনল অফিসার মাননীয় এম্দাদ আলী সাহেব ভারতীয় দণ্ডবিধির ১০৭ ধারা অনুসারে দশজন শিক্ষিত ও সম্রান্ত কর্মীকে এক বংসর শান্তিরক্ষার সর্ভ দিয়ে এক ছকুম জারি ক'রেছেন। ছজনের কাছ থেকে এক হাজার টাকা ক'রে এবং বাকি আট জনের কাছ থেকে পাঁচ শ'টাকা ক'রে জামানং দাবী করা হয়। অক্সথায় যতদিন না জামানং আদায় হবে কিংবা এক বংসর তাঁদের বিনাশ্রম কারাদণ্ড হবে। তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ যে তাঁরা গত বংসর ১০ই, ৬ ১৬ই জুলাই বন্দীমুক্তির জন্মে সভার আয়োজন করেছিলেন এবং তাঁদের মধ্যে কেট কেট মন্ত্রীদের কাজের সমালোচনা ক'রে এবং প্রধান মন্ত্রী কজলুল হক তাঁর নির্বাচন প্রভিশ্তির খেলাপ ক'রেছেন এ প্রকার মন্তব্য ক'রে বক্তৃতা দিয়েছেন।

অপেরাধ ১৭ এবং ১২৪-এ ধার। অনুযায়ী রাজজোহের পর্যায়ে পড়ে নি। হাইকোর্টের এক পুর্ববর্তী বিচারে বিচারপতি রায় দিয়েছিলেন যে আইনের চক্ষে মন্ত্রীরা ছোট লাটের পরামর্শদাত।

िम वर्ष, अभ मश्था।

মাত্র, তাঁরা স্বয়ং 'সরকার' নন বা সরকারের 'অধীনস্থ কর্মচারী' নন। ম্যাজিট্রেট সাহেব সে দিক দিয়ে যান নি। তিনি হৃত্তি দেখিয়েছেন, যে মন্ত্রীছকে দেশের শতকরা ৯৫ জন সমর্থন করে তার বিরুদ্ধে কোন তীত্র মন্তব্যে সাধারণের শান্তি ভঙ্গ হ'তে পারে (likely to disturb public peace and tranquility ) !

বিচারের রায়ে আছে যে সমালোচনা করেছেন 'কোন কোন' আসামী, সবাই নয়! সভা আহ্বান তাহ'লে মূল অপরাধ, যদিও সভা সমিতি বন্ধ করবার কোন ছকুম জারি হয় নি ৷ শতকরা ৯৫ জন বাংলার মন্ত্রীষ্কে সমর্থন করে এ কথা তাঁদের স্বচ্চেয়ে প্রেরা দালালের কাছে ওনলেও মন্ত্রীরা লক্ষা পেতেন! মাননীয় ফজলুল হক সেদিনও শ্রামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের অভিযোগের উত্তরে ব'লেছেন মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে সমালোচনার জন্মে কোথাও দওবিধির আশ্রয় নেওয়া হয় নি। একজন দায়ীশশীল সরকারী কর্ম চারীর 'শান্তিভক্ত' তাঁকে নিশ্চয় লজ্জা দেবে।

### সংগ্রাম ও সংগ্রন–

চীনদেশের বিখ্যাত কুয়োমিন্টাঙ্ দলের কেন্দ্রীয় কার্যকরী সমিতির ষষ্ঠ অধিবেশন গড় ২০শে নভেম্বর চংকিঙে হয়ে গেল। তাঁরা একটা ঘোষণা পত্র সমস্ত দেশে প্রচারিত করেছেন, যাতে, চীনা সংগ্রামের আদর্শ ও পদ্ধা থুব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তাঁদের কর্মপ্রয়াসের হুটে। দিক আছে-সংগঠন এবং সংগ্রাম। একই সঙ্গে এই ছটো বিরুদ্ধে-ধর্মী প্রচেষ্টা তাঁদের চালাতে হবে। এদিকে সমস্ত জাতিকে শিকায়, নীতিতে, ঐশ্বর্যে, আনলে সমৃদ্ধ ও শক্ত ক'রে তুলতে হবে ; সগ্রাদিকে: প্রতিরোধ করতে হবে বহিঃশত্রুকে। সমস্ত চীনজাভির এই অপূর্ব প্রচেষ্টায় যে প্রতিভার পরিচয় ফুটে উঠেছে তা বিশায়কর। দীর্ঘদিনের জড়তাকে ঝড়ে জলে দিয়ে এই জাতি সমস্ত শক্তিকে সংহত করে তুলেছে তুর্ধ য সংগ্রামে ; কিন্তু এই সংগ্রামের সংহতিকে গড়ে তুল্তে গিয়ে গঠনমূলক বিষিধ পদ্ধতিকে তারা বাদ দেয়নি। দীর্ঘদিন ধরে তাঁরা একদিকে জাতীয় সংস্কৃতিকে গঠন করে जुनैहरू—অফুদিকে যুদ্ধের নিষ্ঠর ধ্বংসলীলায়ও জোগ দান করতে পশ্চাৎপদ হয়নি । এই সংগঠন ও সংগ্রামের দ্বৈতপদ্ধতিকে প্রথম গ্রহণ করা হয়েছিল কেন্দ্রীয় কার্যকরী সমিতির ১৯৩৮ এর বিশেষ অধিবেশনে। অপরিমিত উৎসাহে ও শক্তিতে সমগ্র চীন দেশ এই কঠিন পস্থায় কাঞ্চ করে চলেছে, একবংস্বের অধিককাল বাবং। ভাঙ্গাগড়া হটো হ'রকমের কাজ। একই সঙ্গে হটো काकरकरे जमारा करत हला. ध्व महस्र कास नत्।

আমাদের দেশের লোকের এতে অনুকরণ করবার বিষয় রয়েছে: আমাদের নেতারা একদা মন্ত্রীয় কর্ল করেছিলেন এই ঘৈতপন্থার আদর্শ নিয়ে; অন্ততঃ প্রশের সাম্ব্র ক্রীয়া এই ছুমুখো প্রোগ্রামকেই জাহির করেছিলেন। কিন্তু কার্যকালে তারা সংগঠনের জালেই আইকে शिलन, किंह मरशास्त्र मरनावृत्तिक वाँदिस ताबर्क भातरनन ना। मरजारमत वृत्ति काँता আবৃত্তি করেছেন বরাবর; কিন্তু ভার কল্প বে শক্ত মেশ্লও প্রারোজন ভার অভাব ভালের রয়েছে, একথা আজ প্রমাণিত হয়ে গেছে। সংগঠনের মধ্যে আছে আবর্তহীন শাস্ত হৈথ সার সংগ্রামের আমুষঙ্গিকই হলো সোড়ে। সমুদ্রের দিক্চিছ্ইীন অনিশ্চয়তা। আমাদের নেতারা তাই সংগঠন প্রচেষ্টার (constructive programme) মন্ত্র আওড়ান্ডেন এবং অনিশ্চয়তাকে এড়িয়ে চলে.ছন। যৌবনশক্তির ধর্মই হলো তুর্গম পথে আশ্রয়হীন অভিযান; কিন্তু আমাদের প্রধান কর্ণধারদের হাড়ে হাড়ে বার্ধ করে রাজ্ আক্রমণ করেছে। গান্ধীজী তাই বিনাযুরে স্বাধানতার পরিকল্পনা করেছেন এবং বারম্বার কেবল সংগঠনের মারণ-মন্ত্র আমাদের কাণে দিছেন; কিন্তু সংগ্রাম বাত্ত ত সংগঠনের কোন মানে পরাধীন দেশে অন্তর্তঃ নেই, একথাটা তিনি বিস্মৃত হচেন। মহাচীনের নেতাদের গ্রন্থ থেকে ত্'এক ছত্র আমাদের প্রাচীন নেতারা শিখে নিলে ভারতের তেত্রিশ বোটী নরনারীর কল্যাণ হোতো। কিন্তু তাঁদের কি শেখবারুর মনেরেন্তি আছে গ

### দিল্লীতে লেবার কনফারেকা

শ্রমিক সমস্তা আলোচনা করবার জন্ত কেন্দ্রীয়, প্রাদেশিক ও দেশীয় রাজ্যের সরকারী প্রতিনিধিদের এক বৈঠক হয়েছে। ভারত সরকারের বাণিজ্য-সচিধ স্থার রামস্বামী মুদালিংর সভার উদ্বোধনে বিশেষ জোর দিয়ে বলেছেন যে বিভিন্ন অঞ্চলে শ্রমিক-অবস্থার ও শ্রমিক-আইনের সামপ্রস্থারকা করা প্রয়োজন। বিভিন্ন প্রদেশে ও রাজ্যে শ্রমিক-আইনের অসমতার দক্ষণ স্থানী-ভাবে ও নিবিল্লে কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান এক জায়গায় দাঁড়াতে পারে না। অন্ত দিকে হেখানে হয়ত' প্রাকৃতিক অবস্থা শিল্পপ্রতির অনুকূল নয়, দেখানে শ্রম-নিয়ন্ত্রণ আইন না থাকার স্থাবধা নিয়ে কৃত্রিম উপায়ে শিল্প ও যন্ত্রের প্রসার হয়। ভারত শাসন আইনের প্রাদেশিক স্বায়ন্ত-শাসন প্রবর্তনের ফলে এই সমস্তা আরে। তাত্র হয়েছে। এ অসম অবস্থা দেশের অর্থনীতিক স্বাস্থ্যের পরিচায়ক নয়।

এর প্রতিকারস্বরূপ ১৯৩১ সালের রিপোর্টে শ্রমিক তদস্ত কমিশন একটী শিল্প সমিত (Industrial Council) গঠন করবার পরামর্শ দিয়েছিল। বড়লাট সাহেব এবং কেন্দ্রীয় সরকারের মতে এ বাধাতামূলক বাবস্থা সময়োচিত হবে না এবং এর চেয়ে সহযোগিতার আবহাওয়া সৃষ্টি করা বেশী প্রয়োজন। অর্থাং এ প্রকার সন্মেশন ও বৈঠক আরো ঘন ঘন হ'লেই সহযোগিতা সহজ্ঞ হবে।

বাধাতামূলক ব্যবস্থা ছাড়া প্রীতি সন্মিলনে শ্রমিক-সংস্কার ও শিল্প-সামঞ্জন্ম যে সম্ভব হয় না আলোচ্য বিষয়গুলির দিকে তাকালেই তা বোঝা যায়। এর মধ্যে তিনটা গুরুতর বিষয় ছিল'— শ্রমিক-মালিক বিবাদ দূর করা ও মিটমাট করা; বেতন সহিত ছুটার বাবস্থা; এবং শিল্প গ্র্থামিক-সংক্রান্ত সংখ্যা সংগ্রহ। সভায় মোটামুটা এই মত ব্যক্ত হয়েছে যে এই তিনটা বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে হাত দিতে হবে এবং এই ব্যবস্থাকে অবলম্বন করে প্রাদেশিক সরকারগুলি স্থানীয় অবস্থা অনুষ্যায়ী সর্ভ গঠন করবে। শিল্প গ্রামিকদের সম্বন্ধে সংখ্যা সংগ্রহ করবার জন্তে

একটা সংখ্যা-আইন (Statistics Act) প্রবর্তন করবার প্রকাব কেন্দ্রীয় সরকার থেকে উথাপিত হ'য়েছে,—এই প্রস্তাব অনুসারে আইনের অস্তর্ভুক্ত মালিকরা তথা রাখতে এবং দিতে বাধা হবে। মালিক-সমাজ নিঃসন্দেহ এই বাধাতানীতির বিরোধিতা করবে। এই আশঙ্কা কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে ব্যক্তও হয়েছে। জনমতের বিরুদ্ধে সস্তবত এ বিরোধিতা টিকত না--কিন্তু ভয়ের কথা যে প্রমিকদের কাছ থেকেও বাধা আসতে পারে। জন্মগত আশঙ্কা ও ধর্মান্ধতার কলে অনেক সময়ে তারা অপরিচিতের কাছে ঘ্রোয়া থবর সঠিকভাবে দিতে চায় না। সনেক সময়ে মালিকদের ক্রজরে পড়বার ভয়েও তারা কাজকর্মের অবস্থা সম্বন্ধ যথার্থ থবরাথবর দিতে পারে না। আইনের মধ্যে কড়া ব্যবস্থা না থাকলে মালিকস্বার্থ প্রমিকদের ভয় ও কুসংস্কারের সঙ্গে এক অন্তুত মিতালী পাতিয়ে সংখ্যা আইন পণ্ড করতে পারে।

## সিংহলে ভারতীয় শ্রমিক—

৭ দেশে সমস্থা কতো আকার যে ধারণ করতে পারে তার ইয়ন্তা নেই। প্রদেশে প্রদেশে প্রাণ্ডা, হিন্দু মুসলমানে ঝগড়া, বর্ণহিন্দু ও তপশীলহিন্দুতে ঝগড়া, ভারতীয়বর্মীতে ঝগড়া—এসব তো আছেই, এর ওপরে আবার আছে ভারতে-সিংহলে ঝগড়া। বহুদিন যাবং এই সমস্যাটা প্রবল হয়ে উঠেছে এবং দেখতে দেখতে এর তীব্রতা সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। ভারতবর্ষ চিরদিন সিংহলকে ভারতের সাংস্কৃতিক পরিবেশের অন্তর্গত বলে মনে করেছে। প্রাচীনকাল থেকে ইতিহাসের জের টেনে ভারতীয়গণ সিংলহকে বরাবর আপন ব'লে দাবী করে আসছে। কিন্তু কিছু দিন থেকে ও দাবী স্বীকৃত হওয়া আরম্ভ হয়েছে। Ceylon for Ceylonese (সিংহল সিংহলবাসীর) নামক নৃতন প্রচার অতি পুরানো আকারে এসে উপস্থিত হয়েছে। ভারতীয় বহুসংখ্যক ব্যবসায়ী এবং মজুর সিংহলে ব্যবসা উপলক্ষে বাস করতে বহুকাল ধরে। কিন্তু আইন করে তাঁদের ভারতে ফেরং পাঠাবার ব্যবস্থা সেথানকার ব্যবস্থা-পরিষদে জ্বোর ধরে উঠেছে।

এই প্রাদেশিক সংকীর্ণতার প্রভাব থেকে মুক্ত হতে না পারলে সিংহলের ভবিদ্যুৎ অন্ধকার। বর্তমান পরিস্থিতি ও রাজনৈতিক সংস্থা অনুযায়ী সিংহল আজ ভারত থেকে বিভিন্ন একটা স্বতম্ব সন্থা হতে পারে। কিন্তু ভারতে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা অজিত হ'লে সিংহলের পক্ষে স্বাতম্ব্রা ও বিচিন্ন স্বয়ং-সম্পূর্ণনতা ওপরে একক দাঁড়িয়ে থাক্বার কল্পনা অভিমাত্র বাস্তবতাহীন হয়ে দাঁড়াবে। কারণ ভারতের নাড়ীর সঙ্গে যোগস্থাপন না করলে সিংহলে স্কৃত্ব ও সর্বাঙ্গীন পরিণতি অসম্ভব। আজকার জগতে ভৌগলিক সংকীর্ণতার ওপরে স্বদেশ-সেবার ভিত্তি গাঁথবার প্রয়াস অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় শক্তিসম্বায়ের অনিবার্থ আঘাতে অচিরে ভেঙ্গে চূর চূর হয়ে বাবে এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

নতুন শক্তিসংঘাত যে পড়ে উঠেছে তার প্রমাণ "লঙ্ক। সম-সমাজ সজৰ। আধুনিক

জ্বগতের বাস্তব পবিস্থিতি সম্বান্ধ এঁরা সচেতন এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে সিংগলীয় সমস্যাগুলোকে এঁরা সমাধান করবার দিকে সচেষ্ট। সিংহলে ভারতীয় সিংহলী সমস্যা যে কুদ্রিম উপায়ে হিত-মার্থের প্রতিনিধিগণ সৃষ্টি করছেন, একথা আজ অবিসংবাদিত সত্য। সর্বসাধারণের ভিতরে এই সাম্প্রদায়িকতা ছিল না—এমন কি এখনো নেই। লঙ্কাসমমাজসজ্বের যুগ্মসম্পাদক প্রীযুক্ত রমানাথ কিছুদিন থেকে যে বিবৃতি দিয়েছেন তাতেই একথা প্রমাণিত হয়। "মূল আরা ষ্টেট্" এ গত ডিসেম্বর ও জান্ত্যাবি মাসে যে সব ধর্মাঘ্ট হয়েছিল তাতে সিংহলী মজুবরাও দলে দলে ভারতীয় মজুবদের সক্ষে যোগ দিয়েছিল। এই সম্পর্কে যে সব মামলা মোকদ্মা হয় তাতে ভারতীয় মজুবদের লাঞ্ছনা ও তুদ্দার কাহিনীকে সব্দম্কে প্রবাদিত হবার স্ব্যোগ সৃষ্টি করেছেন এই লঙ্কা সমাজের কর্মীগণ। বাগানের মালিকগণ এই ধর্মাঘ্টকে সাম্প্রদায়িক রূপে দেবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু ভারতীয় সমস্যাও কৃদ্রিম। ভারতে যেমন হিন্দু মুসলমান সমস্থা কৃদ্রিম সৃষ্টি: তেমনি সিংহলী ভারতীয় সমস্যাও কৃদ্রিম। ভারতেও যেমন হিন্দু মুসলমান সমস্থা কৃদ্রিম সৃষ্টি: তেমনি সিংহলী ভারতীয় সমস্যাও কৃদ্রিম। ভারতেও যেমন গণসংযোগই হবে একমাত্র সন্তিকার সংহতি গড়বার পথ, তেমনি সিংহলেও গণসাধারণকে একই ভিত্তিভূমিতে এনে সংহত করবার উপায় সমাজতান্ত্রিক গণসংযোগ। লঙ্কাসমসমাজের প্রচেষ্টা সফল হবে, এ আশা আমাদের আছে। ভাতে ভারতীয়-সিংহলী সমস্যাও অচিরে সমাধান হয়ে যাবে।

### পাট-চাষ নিয়াল

বাঙ্গলা সরকার এক ইস্তাহারে পার্ট চাষ নিয়ন্ত্রণের জন্য একটা আইন প্রবর্তনের সন্ধন্ধ জানিয়েছেন। চাহিদার অতিরিক্ত উৎপাদনের ফলে পাটের দর ক'মে যায়, আড়ংদার পূঁজির জারে অল্প দামে চাষার কাছে পার্ট কিনে সুবিধামত উচু মুনাফায় বিক্রী করে, ফলে পাটের দৌলত চাষীর ভোগে লাগে না—এ কারও অজানা নেই! ক্ষকের সুবৃদ্ধির ওপর নির্ভর করে এবং স্থপরামর্শ দিয়ে কোন লাভ হয়নি, তাই বঙ্গীয় সরকার স্থিব করেছেন বছর বছর বাজাবের হাল দেখে আরাদী জমির পরিমাণ নির্ধারণ করে দেওয়া হবে। এ সন্ধন্ধে,—এবং কি উপায়ে বিভিন্ন স্থাপের ও পার্ট-প্রধান প্রদেশগুলির সহযোগিতা পাওয়া যায় সে বিষয়ে পরামর্শ দেবার জন্ম আগামী বংসর থেকে এক বিশেষজ্ঞ সভা দাঁড় করানো হবে। বর্তমান বংসরে সন্থাবিত চাহিদ্য এবং উৎপন্ন ও সঞ্জিত পার্ট দেখে স্থির হয়েছে যে গত বংসবের চেয়ে এ বংসরে আবাদ বেশী হতে পারে না। গত বংসরের আবাদী জমির যে খসড়া তৈরী হয়েছে তার একটা ক'রে নকল প্রত্যেক চাষীকে দেওয়া হয়েছে এবং খসড়ায় যেমন যেমন লেখা আছে তার বেশী জমিতে এবার কেট পার্ট বৃন্তে পারবে না। অবশ্য আগের জমিতেই যে বৃন্তে হবে এমন কোন কথা নেই।

এ সঙ্কপ্লকে ফলবান করবার জন্মে আসাম ও বিহার প্রদেশের সহযোগিত। প্রার্থনা করা হবে। পার্শ্ববভী পাট-প্রধান প্রদেশগুলি যদি অনুরূপ নিয়ন্ত্রণ আইন পাশ ও প্রয়োগ না করে ভবে বঙ্গীয় সরকারের প্রয়াস ব্যর্থ হবে। এদের সহযোগিত। ছাড়াও আর একটা বিষয় চিন্তা করা দবকার। শুধু আবাদী জমির আয়তন জানলেই আবাদের পরিমাণ জানা হয় না, বিঘা প্রতি উৎপন্ন শস্তের পরিমাণও জানা চাই। এ সন্ধন্ধে কোন তদন্ত না ক'রে প্রতি বংসর ঠিক প্রয়োজন-মত পাট চাষ নিয়ন্ত্রণ কি করে সম্ভব হবে অনুমান করা কঠিন। তা ছাড়া সরকারী আইন মতেই সমান আয়তনের ভিন্ন জমিতে চাষ চলতে পারে। সকল জমির উৎপাদন শক্তি সমান নয় এবং একই জমিব উৎপাদন শক্তি বাড়তে বা কমতে পারে। আশা করি বিশেষজ্ঞ-সভা এ সমস্ত বিষয়ে মনোযোগ দেবে।

## লড়াই-মুনাফা কর

Excess Profits Bill নিয়ে ব্যবসায়ী মহলে তুম্ল বিক্ষোভ উঠেছে। এই ফেব্রুয়ারী, কেন্দ্রীয় পরিষদে বিলটি আলোচনার দিন কলিকাতা ইক একাচেঞ্জ এশোসিয়েসন সেয়ার মার্কেট বন্ধ করে দিয়েছিল। আইন সভায় কংগ্রেস দল অমুপস্থিত থাকলেও সরকার পক্ষকে বহু কুট প্রশ্নে জর্জবিভ হতে হয়েছে। বিলটি Select Committee তে দেবার প্রস্থাব হয়েছে।

লড়াইয়ের ফলে যে সব শিল্প ও বাবসায় প্রতিষ্ঠান ফেঁপে উঠেছে তাদের অতিঞিক্ত লাভের শতকরা পঞ্চাশ ভাগ 'দেশরক্ষা'র জন্ম সবকারী তহবিলে যাবে—এই হক্তে বিলের প্রধান অঙ্গ। অবশ্য ছোটখাট বাবসাগুলি এতে প্রবে না। রাজস্ব-স্চিব স্থার জেবেনি রাইসমান প্রস্তাবনায় বলেছেন যে বিলটী সামাজিক ক্যাযাতার উপব দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু রাজস্বনীতির দিক দিয়ে তিনি একে সমর্থন করবেন। অর্থাৎ যুদ্ধবত দেশ দেশরক্ষার জন্মে অতিরিক্ত খবচের মধ্যে পড়ে যায়, এবং এই অতিবিক্ত খবচ মেটাবার জন্মে যে অতিরিক্ত রাজস্ব তোলার দরকার তা সেই অতিরিক্ত লাভের থেকেই ভোলা ক্যায়সঙ্গত যা অতিরিক্ত খবচের মত লড়াইর ফলে এসেছে।

আত্মকার জন্মে কোন দেশ যথন লড়াই কবে তথন তার অনেক ত্যাগ স্থীকার করতে হয়, সে অবস্থায় ধনিকের কোষাগারে হাত দেওয়া সমাজনীতি বা রাজস্বনীতি কোন দিক দিয়েই দোষ- নীয় নয়। ভারতবর্ষ লড়াইতে যোগ দিয়েছে স্বেড্ছায় নয় বা আত্মরক্ষায় নয়। আত্মরক্ষার ব্যবস্থা বলতে গেলে ভারতবর্ষ কিছু নেই এবং হবার লক্ষণও দেখা যাছে না। গ্যাস-মুখ্যাস, বালির বস্তা বিমানপোত-ধ্বংসী কামান, শেলপ্রুফ বাড়ি এসব কেমন বস্তা আমাদের নাগরিকরা দূরের কথা দৈনিকরাও জানে না। সমাজের বৈষমা দূব করার জন্ম অতিবিক্ত লাভের ওপর কর ধরা আমরা সমর্থন করি—কিন্তু অনীপ্রিক যুদ্ধকে পরিচালনার নামে দায়িছহীন খরচের জন্ম কোন কর উদ্বারণকেই সামাজিক স্থায়তা বা রাজস্ববৃদ্ধি বলে চালানো যায় না।

ইংলণ্ডের ওপরও এবকম কর ধার্যা হয়েছে এই বলে এবং ইংলণ্ডের সঙ্গে ভারতবর্ধের তুলনা কাবে তুপাকে অনেক যুক্তির অবতারণা হয়েছে। লড়াই সম্পর্কে ইংলণ্ড ও ভারতবর্ধ এক পর্যায় দাঁড়ায় না—এই একমাত্র যুক্ত। অন্ত যুক্তি দিলে এই চুড়ান্ত যুক্তির শক্তিহরণ করা হয়। কোন স্বশাসিত উপনিবেশ এ জাতীয় বিল পাশ করে নি। সিংহলে পর্যন্ত সরকারের প্রস্তাবিত অন্তর্মাপ একটি বিল বাতিল হয়ে গেছে।

১৯২৯ সাল থেকে যথন পৃথিবীব্যাপী মন্দার বাজার পুরু হয় তথন অক্সাম্ম দেশের শাসক তাদের শিল্পকে রক্ষা করেছে বিদেশী আমদানীর ওপর কর বসিয়ে, বিনিময়ের হার নিয়ন্ত্রণ করে, এবং বাণিজাচুক্তি ক'রে। সেই তুদিনে ভারত সরকার ভারতীয় শিল্পের জন্ম কিছু করে নি—ভারা উধু লাভ থেকে নয়, মূলধন হতেও রাজন্ম জুগিয়েছে। এখন তাদের স্থাদিনে তাদের ওপর কর বাড়ানো হচ্ছে। এজন্মে ভুলাভাই দেশাই বলেছেন এর আসল উদ্দেশ্য ভারতবর্ষকে যুদ্ধের স্থবিধা নিয়ে তার শিল্পের প্রসার করতে না দেওয়া।

অবশ্য দেশীয় রাজাগুলি এই করের আওঁতায় পড়াবে না। ব্রিটিশ ভারতের শিল্পবাণিক্সা দেশীয় রাজ্যে গিয়ে আশ্রয় নেবে। ব্রিটিশ ভাবতে কিছু কিছু শুম সংস্কারক আইনের প্রবর্তনের ফালে দেশীয় রাজ্যের দিকে ভাবতীয় শিল্পের গতি ইতিপূর্বেই আরম্ভ হয়েছে। অর্থনীতিক দিক দিয়ে এতে মঞ্চল হবে না।

বাবসায়ীর। যে লাভ করেছে তার বেশীর ভাগই ক্রেক্তার স্বার্থ-বিনিময়ে। তাদের মুনাফার অংশ শ্রামিকরা যেটক পেয়েছে তার বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাহারা যুদ্ধের ফলে জিনিষ পাতের মূলা বৃদ্ধিতে। বাবসায়ীর লাভ ছেঁটে সরকার ক্রেন্ডাকে বাঁচাবেন না, শ্রামিককে খাওয়াবেন না। এরপর চতুর ব্যবসায়ী যখন লোকসান পোষাবার জন্মে কাঁচামালের দাম কমিয়ে দেবে তখন চাবীরও তুর্গতি হবে।

## উদারনৈতিক কৈচার

ওয়েল্স, বেল্সফোর্ড, কোল, হাক্সলী প্রমুখ কয়েকজন উলারনৈতিক ও শ্রমিকভাবাপন্ন প্রগতিবালীর মাথায় যুদ্ধের পব ইংলণ্ড ও ব্রিটিশ ডোমিনিয়ন এবং উপনিবেশগুলি নিয়ে এক যুক্তরাষ্ট্র গঠনের পরিকল্পনা থেলেছিল। উনারনৈতিক দলের সভাপতি রামসে মুইর এক বক্তৃতায় তাঁদেব আকাশতুর্গ ধূলিসাং করে দিয়েছেন। যুক্তরাষ্ট্র কল্পনার তীব্র প্রতিবাদ করে তিনি বলেন যে বিপুল জনসংখার জোবে ভারতীয় প্রতিনিধিশ যুক্তপার্লামেণ্টে রাক্কম করবে এবং পশ্চিমের রাষ্ট্রনীতির ওপর আধিপত্য করবে। তা ছাডা পৃথিবীর এক পঞ্চমাংশ লোকের মধ্যে যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্ঞা শান্তি স্থাপন করেছে — যুক্তরাষ্ট্র প্রবর্তন করন্তে হ'লে তাকে ভাঙ্গতে হবে।

স্বল্প জনসংখার স্বল্পত শ্রেণীবিশেষ ভিন্ন দেশের বিপুল জনসংখার ওপর প্রভুষ করবে,— স্বদেশের বা কোন যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদে teeming millions এর ভাষা শোনা যাবে না—এই হচ্ছে ইংলণ্ডের উদারনীতি। এই উদারনীতি বশত-ই মুইর সাহেব রশ্ভেল এ আর একটা বক্তৃতায় বলেছেন যে ভারতীয়দের এমনই এক জটীল সমস্থা যে স্বায়ন্তশাসন দিতে গেলে যেটুকু ভারা মুক্তির দিকে অগ্রসর হয়েছে ভার প্রভিক্রিয়া স্কুক হবে। কারণ ভাদের মধ্যে আন্ত্রেভাবার ভ্রমণ, মানম-প্রকৃতির ভকাৎ সর্বোপরি ধর্মের ভকাৎ। এ ছাড়া নিম জাতিদের সাহস এবং চেতন। যভদিন না হচ্ছে ভতদিন গণভন্ত সম্ভব হবে কী করে ?

কথা শুনে নিশ্চয়ই Seely ও Macaulay তাঁদের কবরের মধ্যে পাশ ফিরে শুয়েছেন।

### নামাজাবাদীর সংবাদ-শাসন

একটি দেশীয় কাগজের লগুন অফিস থেকে একটা খবর এসেছে যে সোভিয়েট-রাষ্ট্রের মধ্যএসিয় গণতন্ত্রে মৃশ্লিম-প্রথার বিরুদ্ধে প্রবল আক্রমণ চলেছে—বিশেষ করে ঘোমটার উচ্ছেদ করতে
সাম্যবাদীরা কোমর বেঁধে লেগেছে। বড় বড় সভা করে ঘোমটা পোড়ানো হচ্ছে এবং 'বিশ্বাসপরাহণ স্বামীদের ও ধর্ম নিষ্ঠ মৌলবীদের ট্রটক্ষাইট্ বলে গালি দেওয়া হচ্ছে। শীল্পই নাকি ধোমটা
বন্ধ করে আইন পাশ হবে।

আদর্শ-দেবহাই বিকৃত খবরের একটি চমংকার নমুন।। রুষ ও সাম্যবাদীদের বিরুদ্ধে মৃল্লিম গোঁড়ামিকে উত্তেজিত করবার এই অপচেষ্টা অতি সাধারণ বৃদ্ধির কাছেও ধরা পড়ে। বে কামালকে সারা মৃল্লিম-জলং সেদিনও ইস্লামের ত্রাণকত। বলে সম্বর্ধনা করেছে—তাঁর দেশ খেকে তিনি একদিন ঘোমটাকে নির্বাসন করেছিলেন। বিস্ময় আমাদের লাগে এই ভেবে যে সোভিয়েট-রাষ্ট্রে এই সংক্ষার এতদিন সাধন হয় নি কেন ?

### সেবাব্রত শশাপদ বন্দ্যোপাথ্যায়

শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের শত-বার্ষিকী উৎসব সুসম্পন্ন হয়েছে। প্রায় শতাব্দী পূর্বে যে মহাপ্রাণ ব্যক্তি শ্রমিকের মর্মাভেদী হাহাকারে চঞ্চল হয়ে উঠেছিলেন ও জাদের উদ্ধারের অভকে নিজের জীবন দিয়ে উদ্ধাপন করবার সকলে গ্রহণ করেছিলেন, কুডজ্ঞ দেশবাসী যাকে 'সেবাত্রত' সম্বোধনে অস্তুরের কর্ম নিবেদন কংক্তিলো, কাঁকে আমরাও আজ শ্রন্ধার সঙ্গে স্মরণ কর্মি।

শ্রমিক আন্দোলন আরু আপন ঐতিহাসিক অবশাস্তাবিতার শক্তিতে তুর্দমনীয় বেগে অগ্রসর হয়ে চলেছে। ভারতের অধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে শ্রমিক আন্দোলনও অঙ্গাঙ্গীতাবে যুক্ত হয়ে পেছে। শশীপদ-শতবার্ষিকীতে এ কথা প্রমাণিত হয় যে,—আরু আন্দোলনের মধ্যাক্ত-ভূর্যের ভলায় দাড়িয়ে প্রভূবের অনিশ্বিত আলো-আধারের বীর পথিককে আমরা শ্রমণ করতে পারছি।

শিল্পবিপ্লবের পরবর্তী যান্ত্রিক সভাভার কুপায় যথম পাশ্চাভো সর্বহারার স্থৃষ্টি হোলো, অমাকৃষিক অভ্যাচারের পেরণে প্রমিক কেঁলে উঠলো, ভখন নতুম করে সমাজ পড়বার স্থপ্ন অনেকেই কেলতে লাগলেন। পত শভালীতে ইংরেজের শিক্ষা-লীকার জোয়ার এদেশের উপকৃলে এলে আছতে পড়লো। সঙ্গে সঙ্গে এই সমাজ-স্থপ্ত এলো। কৃটির-শিল্প লংসের সাথে ভারতে অজ্জ্জ্জ্জ্জ্জ্জ্জ্জ্জিরিকার সন্ধানে প্রমিক কৃষ্টির আগ্রান্ত্র কিলে। রাজধানীর উপকৃষ্ঠ বরাহনগরে প্রেকে শন্ধীপদ অভিবেন গ্রানি স্থ্য করার কাজেই তিনি আস্থিনিয়োল

করেছিলেন। শ্রমিক আন্দোলনের ঐতিহাসিক পর্যায়ে শলীপদ বল্লোপাধ্যায়ের নাম অবিশ্বরণীর থাক্বে, তিনিই এদেশের প্রথম শ্রমিক নেতা।

## বঙ্গীয় কংগ্রেস দিবস

১১ই ফেব্রুয়ারী বাংলা ও সুরম। উপত্যকার সর্ব "কংগ্রেস দিবস" পালিত হয়েছে। সুবিধাবাদী, সংরক্ষণশীল ও ধরি মাছ না ছুঁই পানি' দলের কথা স্বতম্ব; কংগ্রেসকে যাঁরা প্রগতিশীল, সুস্থ ও জনগণের আশা-আকাজ্কার প্রকৃত প্রতীক দেখতে চান, তাঁরা সকলেই যোগ দিয়ে এ "দিবস"কে সাফল্যমণ্ডিত করেছেন।

চকুমান বাক্তির। জানেন, আপাতদৃষ্টিতে এ দ্বন্দের একটা প্রাদেশিক রূপ ধাকলেও আমলে 'ওয়ার্কিং কমিটা' ও 'বি পি সি সি'র বিবাদ 'ঠুই বিভিন্নমূখী আদর্শের উপরেই' দাঁড়িয়ে রয়েছে। স্ভাষচন্দ্রের সভাপতি পদ লাভ, গান্ধীক্রিব বাক্তিগত পরাভবের ক্ষোভ ("my own defeat") পছ-প্রস্তাব, কলিকাতায় ওয়ার্কিং কমিটীর বৈঠক ও রাজেক্সপ্রসাদের 'নির্বাচন' কংগ্রেস নিয়মকান্থনের রদ-বদল, সভ্যাগ্রহ আন্দোলন বা কংগ্রেসী মন্ত্রীদের সমালোচনা করবার ক্ষমতা বিলোপ, মুভাষচন্দ্র, সহজানন্দ, নরীম্যান প্রমুখ নেতৃর্কোর উপর শান্তিমূলক ব্যবস্থা, 'বি পি সি দি'র প্রস্তাব ও নির্বাচন-টাইব্যানাল নাকচ করা, বাট্লীবয়ের হিসাব পরিদর্শন, এয়াড্ হক্ কমিটী নিয়োগ—সবই এক বিশিষ্ট চিন্তাধারার স্থনিয়ন্ত্রিত কর্মপন্ধতি। "বঙ্গীয় কংগ্রেস দিবস" এই পদ্ধতিরই প্রতিবাদ।

শ্রীযুক্ত সুভাধ বসু বহু প্রবন্ধে ও বক্তায় পরিষ্কার করেই বৃঝিয়ে বলেছেন—ওয়ার্কিং কমিটী ও 'বি পি সি সির' বিরোধের মূল কি। সাম্রাঞ্চাবাদের সঙ্গে আপোষনিষ্পত্তিই যে দল্লিপস্থীদের ধ্যান-জ্ঞান হয়ে দাঁড়িয়েছে, স্বাধীনতা-আন্দোলনকে সংগ্রামের পথ থেকে দ্রে সহিয়ে রাখাই যে তাঁদের কর্মপদ্ধতির মুখ্য উদ্দেশ্য—এ কথা আর অস্বীকার করবার উপায় নেই। নৈরাশ্যের মাঝেও কৃত্তক্টা সাস্থানা পাওয়া যেতো যদি দক্ষিণপন্থীরা তাঁদের উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে কৃটিল পথ না ধরতেন, যদি সভা ও অহিংসার মুখ্যাস পরে অসভা ও হিংসা তাগুর নৃত্য না করে বেড়াভো।

বঙ্গীর কংগ্রেস দিবসে প্রত্যেক কংগ্রেসসেবীকে আসম স্বাধীনত। সমরের জলে প্রস্তুত হতে বলা হয়েছে; এই আসম সকটকালে নির্বাচন প্রতিযোগিত। থেকে দূরে থাকতে উপদেশ দেওয়। হয়েছে: ওয়াকিং কমিটার অফায় হুম্কী ও অনিয়মের উপর প্রতিষ্ঠিত এয়াড্ হক্ কমিটা নিয়োগের প্রতিবাদ কর্তে বলা হয়েছে। ভারতের এই সক্ষটকালে এ "দিবস"এর প্রকৃত অর্থ সক্লের কাছেই প্রাঞ্জল হয়ে গেছে আমরা এই আশা করছি।

ঐক্যের বাঁধা বুলি আওড়ে কেউ কেউ এর নিন্দাবাদ করেছেন। অংচ <sup>্</sup>ঐক্যটা কেবলমাত্র প্রগতিশক্তির আত্মসমর্পণের ভেতর দিয়েই কেন হবে তার জবাব তাঁরা দিতে পার্ছেন না। ঐকোর নামে দেশের স্বাধীনতাকে বিপন্ন করা বিশ্বাসভঙ্গেরই নামান্তর। প্রকৃত ঐক্য দাক্ষণ-পন্থীর বিলোপের সাথে সাথেই আদ্বে, অথবা যদি তাঁরা সংগ্রামের পথে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবীকে পরিচালিত করেন, অর্থাং যদি তাঁরা বামধর্মী হন তবেও ঐক্য আস্বে। বিরোধ ব্যক্তিগত নয়, আদর্শ ও কম পদ্ধতিগত। স্পৃত্যাষ্ঠকতা নিয়েই বলেছেন,—"Meanwhile may we not appeal to Mahatma Gandhi to give up these long and tiresome journeys to Viceroy's House and to come and stand at the head of his countrymen as he did in 1920 ?"

"বঙ্গীয় কংগ্রেস দিবস' জাভীয় কংগ্রেসকে বিবেকের পথে। বিচারের পথে, বৃদ্ধির পথে ফিরিয়ে আনবার আমন্ত্রণ।







অষ্ঠম বর্ষ

# চৈত্ৰ,১৩৪৬

দশহা সংখ্যা

## নতুন রং

রবীজ্ঞনাথ ঠাকুর

( গান )

এ ধৃসর জীবনের গোধৃলি,
কীণ তার উদাসীন স্মৃতি,
মুছে আসা সেই স্লান ছবিতে
রং দেয় গুঞ্জন গীতি॥

ফাগুনের চম্পক পরাগে
সেই বং জাগে,
ঘুমভাঙা কোকিলের কৃষ্ণনে
সেই বং লাগে,
সেই বং পিয়ালের ছায়াতে
চেলে দেয় পূর্ণিমা ভিধি॥

এই ছবি ভৈরবী আলাপে
দোলে মোর কম্পিত বক্ষে,
সেই ছবি সেভারের প্রলাপে
মরীচিকা এনে দেয় চক্ষে,
বুকের লালিম রঙে রাঙানো
সেই ছবি স্বেরর অভিথি॥

# গান্ধাবাদ, অহিংসা ওভবিষ্যৎ সমাজ

### অনিল চন্দ্ৰ রায়

( পূর্বর প্রকাশিতের পর )

## व्यक्तिमा मृष्टित्यदम् वन्त क्ला क्रा भारत, प्रक्तिभारताव वन्त नम्

প্রাচীন গ্রীক দর্শনও মানুষের বিভিন্ন রুচি ও বিচিত্র প্রকৃতির কথা স্বীকার করেছে। এই বিভিন্ন প্রকৃতি অনুসারে মানুষের কর্মপ্রবৃত্তিও বিবিধ হয়। ভিন্ন ভিন্ন কৃচির মানব ভিন্ন ভাবে জীবন সংগ্রামকে বরণ করে #। পারিপার্শ্বিকের আঁঘাতে সব লোকেরই এক রক্ষের প্রতিক্রিয়া বা প্রচেষ্টা হয় না। আঘাত করলে কেউ প্র গ্রাঘাত করে, কেউ করে পলায়ন। কেউ হয় ক্রোধান্ধ, কেহ বা হয় করুণাপ্লত। নাঙ্গা তলোয়ার নিয়ে মাক্রমণ করলেও প্রশান্ত মনে তার সম্মুখীন হতে পারে ক'জন লোক ? ফুঃসহ অভাাচার চোথের সাম্নে দেখে কায়মনোবাক্যে ক্রোধ ও হিংসার অভীত থাকবে কজন ? মৃষ্টিমেয় কজন লোকের পক্ষে এই চিত্ত প্রশান্তি সম্ভব। "অকোধেন জিনে ক্রোধং"---প্রীতির দ্বারা ক্রোধকে জয় করার লোকোত্তর সাধনা পৃথিবীতে অতি বিরল। এ সাধনা নিতান্তই ব্যক্তিগত। যুগযুগান্তের তপস্থায় মামুষের এই হুরুহ অহিংসাযোগ সিদ্ধ হতে পারে। সমস্ত আধ্যাত্মিক যোগের চরম স্বফল হলে। এই নির্বিশেষে বিশ্ব-প্রেম। এই সাধনাকে আয়ত্ত করবার মতন সংস্থার, পুরুষকার ও ক্ষমতা যাদের আছে তারাই এতে সফল হবেন। যারা সাত্তিক চিত্ত-বৃত্তির অধিকারী তাদেরই স্বধর্ম হলো এই সাধনা। যারা রাজসিক বা তামসিক তাদের নয়। "মমুষ্যানাং সহস্রেষ্ কশ্চিৎ যততে সিদ্ধয়ে" ইত্যাদি গীতাতেই রয়েছে; লক্ষ কোটী লোকের মধ্যে কদাচিং কেউ এই পথে যান: যারা যান, তাঁদের মধ্যেও কদাচিং কেউ এতে সিদ্ধ হতে পারেন: যাঁরা এতে সিদ্ধ হবেন তাঁদের বদ্ধদেব বলেছেন 'ব্রাহ্মণ'; সকল সংযোগ, সকল বন্ধনের ওপরে তাঁর স্থিতি "অথহম্ম সববে সংযোগা অথং গচ্ছতি জানতো"; এরা নিজেদের প্রেমের তেজে নিজেরা সততই প্রদীপ্ত থাকেন,—"অথ সব্বমহোরতিং বৃদ্ধো তপতি তেল্পা"। কলন বিশেষ ক্ষমতা ও রুচির অধিকারী যা' করতে পারেন, তাকেই গান্ধীঞা ছোট-বড়ো সকলের একমাত্র সাধনা করে তুলতে চান। যা' নিজান্ত বিশিষ্ট ও ব্যক্তিগত, তাকে করে তুলতে চান সার্ববন্ধনীন ও সকল কালের। ক রাজনৈতিক অস্ত্র হিসেবে সাময়িক প্রয়োগের জন্ম নয়; আধ্যাত্মিক তপস্থা হিসেবে

<sup>\* &</sup>quot;Man meets the battle of life in the manner most consonant with the essential quality most dominant in his nature." (Essays on the Gita, pp 74).

<sup>† &</sup>quot;Gandhiji tried to make this individual ideal into a social group ideal."
(Jawaharlal).

নিখিল মানবের নিত্যকার অবলম্বনের জন্ম। গান্ধীজীর এই চেষ্টা মনস্তব্ধ, জীবতত্ত্ব, এক কথায় সমস্ত বিজ্ঞানের বিরোধী। সকল ধাতুকে গড়ে পিটে' একই ধাতুতে পরিণত করা চলে না। মানব জাতির স্বভাবের মৌলিক পরিবর্ত্তন হলেই এ আশা সফল হতে পারে। সমষ্টিগতভাবে সকল মানবকে বিকার-রহিত প্রেম ধর্মে সিঞ্জিত, বিগলিত করে তোলা সম্ভব হবে কি ? হবে বলে আমরা বিশ্বাস করিনে। অন্ততঃ স্থুদুর ভবিষ্যুতে নয়। গত পুনর হাজ্ঞার বছরে মানুষের চেষ্টায় যা' হয়নি গান্ধীজী ন'মাসে ছ'মাসে তাকে সমাধা করতে চান। যাদের হৃদয়াবেগ কল্পনার পাথায় ভর করে কেবলি আকাশে উড্ডীন হয়, ভারা এই স্বপ্নালু ভারপ্রবণভায় আবিষ্ট হতে পারেন। কিন্তু কঠোর দার্শনিক বিচারে যারা পথ নির্ণয় করবেন ভারা একে আমল দেবেন না। অরবিন্দ তাঁর "'গীতা-প্রবন্ধ-মালা" ( Essays on the Gita ) নামক বইখানার "কুরুক্কেত্র" "মানব ও জীবন যুদ্ধ' ইত্যাদি পরিচ্ছেদে এ সম্বন্ধে সূক্ষ্ম দার্শনিক বিচার করেছেন। \* 'বিবেকানন্দ স্বামীও এই অবাস্তব আদর্শের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ এককালে তলেছিলেন। সমস্ত দেশ যথন তামাসিকতায় আচ্ছন্ন তথন চাই তীব্র রাজসিক উন্মাদনার বিত্যুৎস্কার: প্রেম ও অহিংসার কোমল প্রভাব তামসিক স্তরের মানুষকে আরো জড়ধর্মী করে তোলে: যারা দীর্ঘদিনের অবসাদে মিয়মান তাদের কাণে প্রেমসাধনার মধুর মন্ত্র শোনালে তারা সত্যিকার প্রেমিক হতে পারবে না; ভারা হবে জড়ছের মুদ্ধ পূজারি। মানবজাতির স্বাইকে একসঙ্গে সান্ত্রিক অহিংসায় বিশেষজ্ঞ করে তোলার চেষ্টা বার্থ হতে বাধা। গান্ধীজির পরম ভক্ত জহরলালজীও সংশয় জর্জন চিত্তে প্রশ করেছেন, এ কী করে সম্ভব হবে যা' বিশিষ্ট কোনো কোনো ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব হলেও হতে পারে তা কী করে জনসাধারণ শ্রেণীনিবিবশেষে জীবনে পালন করবে গণ বাস্তব পরিস্তিতির কোন বিচার না করে নিবিবশেষে এই আধাাত্মিক অহিংসার আদর্শকে পালন করতে গেলে ফল হবে, হয় ভণ্ডামী নয় হিংসার স্বাভাবিক প্রকাশ। হয় কুত্রিম মুখোসে আরত হিংসাবৃত্তি মিথার আশ্রয় নেবে: নতুবা প্রকৃতির অলজ্যা বিধানে হিংসারতি প্রকাশ্যভাবে সমাজের ওপরে ভেঙ্কে প্রত্বেশ অহিংস আন্দোলনের ইতিহাসই তার সাক্ষী ৷ যতবার গান্ধীজী গণআন্দোলনকে অহিংস থাকতে বলেছেন, ভতবারই পারিপার্শ্বিকের প্রভাবে মানুষ রক্তপাত করেছে, নিষ্ঠর প্রভাষাত করেছে। ১৯২০ সনের আন্দোলন ক্রভবেগে চৌরিচৌরায় এসে শেব হলো, কিন্তু জনসাধারণ হিংস্র উন্মাদনায় করে বসল রক্তপাত ও হত্যা। গান্ধীয় অহিংসার ওপরে প্রকৃতি নিষ্ঠুর প্রতিশোধ নিয়ে ছাড়লো। ১৯২২ সনের ফেব্রুয়ারিতে সংগ্রাম বন্ধ করে' দেওয়া ছলো।

<sup>\* &</sup>quot;The gospel of universal peace and good will among men.......has never succeeded for a moment in possessing itself of human life during the historic cycle of our progress, because morally, socially, spiritually the race was not prepared and the poise of Nature in its evolution would not admit of its being immediately prepared for any such transcendence." (Essays on the Gita. pp 68).

<sup>\*&</sup>quot;Can National and Social groups imbibe sufficiently this individual creed of nonviolence, for it involves a tremendous rise of mankind in the mass to a high level of love and goodness?" (Jawaharlal, autobiography, pp 339.)

১৯৩০ সনের আন্দোলনেরও সেই একই পরিণতি ঘটলো। ১৯৩০ সনের মে মাসে গান্ধীজী ৬ সপ্তাতের জন্ম সংগ্রাম স্থাসিত রাখলেন এবং পরে দ্বিতীয়বার ৬ সপ্তাতের জন্ম পরে পুনায় একেবারে আন্দোলন বজ্জিত হলো। ১৯৩৪ সনের বোম্বে কংগ্রেসের সভাপতি রাক্ষেক্সপ্রসাদ ঘোষণা করলেন, অহিংসা এবং সত্যের খাতিরে সংগ্রাম বন্ধ করা হলো। ক্রেমেট গোপনতার পথে প্রবেশ করেছে এবং সূত্য ও অহিংসার অপলাপ হচ্চে। করা চলবে না, কারণ হলো "peculiar moral and spiritual character of the struggle." বারবার মান্তবের প্রাকৃতিক বৃত্তি গান্ধীন্ধীর এই কৃত্রিম আদর্শের বিরুদ্ধে বিজ্ঞোহ করেছে. বারবার গান্ধীন্ধী সংগ্রামকে বন্ধ করতে বাধা হয়েছেন। মানুষের স্বাভাবিক বৃত্তি ও বাস্তব পারিপাধিককৈ বিবেচনা না করলে অপর ফল হয় ভণ্ডামী। আমরা এমন দেখেছি যে অহিংস সৈনিকরা গোপনে গোপনে লাঠীয়ালের সাহায্য নিয়ে বিরুদ্ধ দলকে, শায়েন্তা করবার ব্যবস্থা করেছেন। বড় বড় মহার্থীরাও এইক্রপে অহিংসার নামে প্রবঞ্চনা করে থাকেন ৷ গান্ধীজীর এই অবান্তর আধ্যাত্মিক আদর্শের বিকল্পে এইরূপেই প্রকৃতি তার প্রতিশোধ নিয়েছে। বারবার জাতীয় আন্দোলন তাই বার্থতায় নিংশেষিত হয়েছে। দ্বিতীয়বার সভাগ্রাহ বন্ধ করবার পূর্বেব গান্ধীন্ধী বঝতে দিয়েছিলেন যে হিংসার ছোঁয়াচ লাগলেই আন্দোলন বন্ধ করা হবে না। কিন্তু কার্যাতঃ আন্দোলন ডিনি বন্ধ করেছিলেন। গান্ধীবাদের প্রধান দৌর্ববলা এই যে গান্ধীবাদ মানব-প্রকৃতির বৈচিত্রাকে উপেকা করেছে। গান্ধীজী কিন্তু ভারতীয় ঋষিদের দোহাই দিয়েছেন। তার মতে ঋষিরাই ভারতকে অন্তত্যাগ করে অহিংসার মন্ত্রভূপ করতে বলেছেন। স্পামরা একথা অস্বীকার করি। ভারতীয় দর্শন ও সমাজতত্ত্বকে গান্ধীজী নিভূলভাবে বর্ণনা করেন নি। ভারতীয় প্রতিভার প্রথম কৃতিত্ব হলে। মানবচরিত্তের এই বছবিধ বৈচিত্রাকে স্বীকার করা। ভারতীয় দর্শন ও সমাজতত্তের মলকথা হলো বাস্তববাদ: প্রাচীন ঋষিরা প্রকৃতিভেদে স্বধর্মের ভেদকে স্বীকার করেছেন। তারা আধার ভেদে বিভিন্ন ব্যবস্থা করেছেন। গান্ধীজীর মত তাঁরা সকল রোগের একই ঔষধের বারস্থা দান করেননি। অরবিন্দ ভারতীয় সভাতা সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করেছেনঃ তাঁর আলোচনাও আমাদের এই মতকে সমর্থন করেছে; ভারতীয় সভাতা মানবচরিত্রের বৈচিত্রাকে স্বীকার করেছে। ক আমাদের <u>মতে</u> অহিংসা সকল লোকের সকল অবস্থায় স্বধর্ম হতে পারে না। ক্ষরবালও একথা সমর্থন করেছেন। গ্র

<sup>\*</sup>Having themselves known the use of arms, they realised their uselessness and taught a weary world that its salvation lay not through violence but through non violence." ("The Doctrine of the Sword," Gandhi, 1920)

<sup>†</sup>The ancient Indian civilisation laid peculiar stress on the individual nature, tendency, temperament and sought to determine by it the ethical type, function and place in the society." (Essays on the Gita, p. 70.)

This consideration must take into account the nature and weaknesses of collective man. Any activity on a mass scale .... is affected.....by what the human material they work with thinks about it." (Autobiography, p. 550.)

## ভবিষ্যৎ সমাজ থেকে হিংসা বিলুপ্ত হতে পারে না

প্রশ্ন উঠবে ভবিষ্যৎ সমাজের আদর্শ কি ? ভবিষ্যুৎ সমাজ থেকে হিংসাবৃত্তি কি একেবানে বিলুপ্ত হবে ? ভবিষ্যতের মানুষের মনে কি হিংসাবৃত্তি বলে কিছু থাকবেই না ? দার্শনিক বিচারে এই ধরণের একাকার, দ্বন্থহীন সমাজ সম্ভব বলে প্রমাণ হয়নি। সমাজকত্ব, জীবতত্ব বা মনস্তব্ থেকেও আমরা সেই একট জবাব পাই। হিংসা বলতে তুটো মানে হয়, (১) হিংসা নামক মানসিক বৃত্তি, অপরের অনিষ্ট কামনা ( ২ ) হিংসামূলক কাজ বা শারীরিক বলপ্রয়োগ (violence). গান্ধীজীর অহিংসা <u>হলো কায়মনোবাকো</u>র নির্জলা অহিংসা। মন থেকে অপরের প্রতি অশুভ ইচ্ছাটুকু পর্যান্ত মুছে যাবে ; সমস্ত মনের হবে একটা আমূল রূপাস্তর, যার ফলে মন পূর্ণ থাকুরে কেবল জীবজ্বগতের প্রতি অবিমিশ্র প্রেমে। গান্ধীজীর আদর্শ হলোঁ আধ্যাত্মিক একটা মৌলিক রূপান্তর। এই ধরণের রূপান্তর ব্যক্তিবিশেষের পকে সম্ভব হলেও হতে পারে; আমরা আগেই আলোচন৷ করেছি যে সমষ্টি বা মানবসমাঞ্জের পক্ষে একট কালে এ রূপান্তর সম্ভব নয়। অধিকাংশ লোকের মনে হিংসার্ত্তি থেকেই যাবে। সকল মামুষের মন থেকে এই বৃত্তিকে নিঃশেষে মুছে ফেলা যাবে একথা জীবতত্ত্ব বা মনস্কত্ত্বলে না। একদল মনস্তাত্ত্বিক বলেন যে মানুষের সহজ্ঞ বৃত্তি হলো এই হিংসারত্তি। একে জন্মের সঙ্গে মামুষ পেয়েছে, মৃত্যুকালেও এ থাকবে। সহজবৃত্তি (Instinct) গুলোর পরিবর্ত্তন হওয়া সম্ভব নয়। ফ্রায়েডের মতে বিনাশ-প্রবৃত্তি (Death Instinct) মামুষের চিরস্কন সহচর। আবার একদল আছেন যারা পারিপারিকের ওপরই মানুষের বৃত্তিগুলো নির্ভর করছে বলে মনে করেন; পারিপার্শ্বিকের প্রতিক্রিয়া ও প্রভাবেই মানবমনের মানসিক বুত্তিগুলো সব জাতও সংগঠিত হয়। কাজেই এঁদের মতে উপযুক্ত পারিপার্শ্বিকের মধ্যে জাত ও লালিত হলে মানুষের মনকে অহিংস করেও গড়ে ভোলা সম্ভব হবে। পারিপার্থিকবাদী (Environmentalist) যান্ত্রিকব্যবহারবাদী (Behavourist) ইত্যাদি মতবাদীরা মানুষের মনকে নতুন করে গড়া সম্ভব • মনে করেন। কাজেই সমাজব্যবস্থার পরিবর্ত্তন করে এমন নৃতন সমাজ গঠন করা চলে যাতে মানুষ পর স্পরকে হিংসা করবে না, ঘূণা করবে না। কিন্তু কথা হলো এই যে সমস্ত সমাজের সকল লোককেই পরিবর্ত্তন করা চলে কিনা ? আমাদের মতে পারিপার্শ্বিকবাদ এক দিকের খবর রাখে, অপর শক্তির সম্বন্ধে কিছু খবর রাখে না। পারিপার্শ্বিকের প্রভাব অনেক সময়ে কার্য্যকর হতে পারে না ৷ মামুষের অন্তর্নিহিত উন্মুখতা বা বুতিগুলো কথনো কথনো পারিপার্শ্বিক হতেও প্রবলতর হতে পারে। তখন হাজার বাহ্য পারিপার্শ্বিকও মামুষের মানসিক গঠনের পরিবর্ত্তন সাধন করতে পারে না। কাজেই সমাজের কিছু লোক অসামাজিক বা সমাজবিরোধী থাকবেই চিরদিন্। এদের মনকে পরিবর্ত্তিত করা সম্ভব হবে না। সহায়ক পারিপার্শ্বিকের প্রভাবে বছসংখ্যক স্পোককে একদিন হয়ত হিংসারহিত করে তোলা যেতেও পারে ৷ একথা মেনে নিলেও, কিছুসংখ্যক লোক সম্ভতঃ হিংসার স্তরে থাকবেই! সর্থাৎ হিংসারতির ঐকাস্তিক বিলুপ্তি ঘটবে 💆 কোনোদিনই।

গান্ধীজী যে পৃথিবীর সকল শ্রেণীর লোকের আধ্যাত্মিক রূপান্তর কল্পনা করে থাকেন, তা অসম্ভব আদর্শ বই কিছু নয়। তারপরে হিংসামূলক কাজ (violence) সন্থান্ধেও এই কথা প্রয়োজ্য। মনের মধ্যে হিংসার বীজ বা অন্তিত্ব অবশিষ্ট থাকলেও মানুষ হয়তো বাইরের কর্মপ্রচেষ্টা বা ব্যবহারকে কিছুটা সংযত করে চলতে পারে। কাজেই এ কর্মটী অপেকাকৃত সহজ ; অর্থাৎ মন থেকে হিংসার্ত্তিকে সমূলে উৎপাটিত করে দেওয়া অনেক কঠিন কাজ ; তবে ভেতরে যাই থাকৃক. বাইরে যদি অহিংস বাবহার বজায় রেখে মানুষ চলতে পারে, তবেই সমাজকে 'অহিংস' বলতে পারা যায়। কিন্তু মুক্ষিল এই যে বাইরে 'অহিংস' বাবহার করা অতান্ত কঠিন হয়ে পড়ে যদি অন্তরে হিংসা বর্জিত না হয়ে থাকে। বাইরের সঙ্গে ভিতরের একটা অচ্ছেল যোগ রয়েছে। কাজেই অহিংস বাবহারও সমাজে স্বাই করতে পারবে না ; কিছুসংখ্যক লোক অহিংসা নীতিদ্বারা পরিচালিত হবে না।

এ অবস্থায় আমাদের লক্ষ্ কি ? কী রকম সমাজ আমরা চাই ? যে সমাজ চাই আমরা ভার কি হিংসার ওপরেই ভিত্তি হবে ? ভবে কি আমাদের লক্ষা হবে হিংসায়লক সমাজব্যবস্থা ? যেখানে পরস্পর পরস্পরকে ঘুণা করে, হিংসা করে ? তা নয়। আমাদের মতে হিংসা থেকে অহিংসা সভি। সভি। মানুষের অধিকতর কামা। মানুষ স্বাভাবিক ভাবেই শান্তিপূর্ণ পারিপার্ষিককে কামনা করে থাকে, রক্তপাত ও ধ্বংসের ওপরে মামুষের একটা স্বাভাবিক বিতৃষ্ণা রয়েছে; এমন কি আদিম মানব রক্তপিপাসু বর্ববর বলে যে ধারণা প্রচলিত ছিল তাও আধুনিক সমাজতাত্তিকেরা খণ্ডন করেছেন। শান্তিময় আবহাওয়া সকলেই চায়। রক্তপাত কেহ কামনা করে না। খামোখা রক্তপাত করবার মত নিষ্ঠুর সৌখীনতা কাকরই আছে বলে জানিনে। বিনা রক্তপাতে যদি কার্যাসিদ্ধি হয় তবে এমন কেউ নেই যে, তবু রক্তপাতের মধ্য দিয়েই কার্যাসিদ্ধির চেষ্টা করবে। মামুষ চালিত হয় আত্মরকা ও আত্মসমৃদ্ধির প্রবৃত্তি দার।। কিন্তু এই আত্মসমৃদ্ধির পথে বুথা রক্তপাতকে এড়িয়ে চলবার একটা সহজ প্রবণতা মানুষের আছে। এই কারণে সবাই স্বীকার করুবে যে অহিংসা অতি উত্তম বস্তু। হিংসা থেকে অহিংসা অনেক ভালো। তাই এমন সমাজের कथा ভাবতে ভালো লাগে, যেখানে হিংসা পাকবে না, রক্তপাত পাকবে না, ঘূণা পাকবে না, মাসুহের লাঞ্চনা থাকবে না! কিন্তু কল্পনাটী পছন্দসই হলেও সম্ভব হবে না, আগেই আমরা দেখেছি। তব মাফুষ চেষ্টা করে সেই কাল্পনিক আদর্শলোকের দিকে অভিসার করতে। আদর্শের দিকে এগোবার সাধনা মামুষ ভবু করবে। কারণ আদর্শের মধ্যে অর্দ্ধেক হলো বাস্তব এবং অর্দ্ধেক আছে মানুষের কল্পনা ; 'আপন মনের মাধুরী' মিশিয়ে মানুষ রচনা করে ভার আদর্শকে। छाठे आपम ित्रिमिन हे नागालित वाहरत थारक। आपम हरला निश्र्ष —िक ख प्रमकारलत अथीन এই চুংখের সংসারে নিখুঁত কোন বস্তুই নেই; সংসারে ছক্ত চিরদিনই থাকবে; কেবল অবিমিশ্র অহিংসার প্রশান্ত দায়াতলে বসে মালুব তার স্থানীড় রচনা করবে একদিন, এ কল্পনা মালুবের স্বপ্নলোকেই থাবিব, বাস্তবলোকে তার স্থান নেই। তুরু মানুষ প্রাণপণ সাধনা করবে সেই লক্য- স্থলে উপনীত হবার জন্ত। কিন্তু একসঙ্গে সমগ্র মানবজাতি সেই একই লক্ষ্যে পৌছাবে, এমন কখনো হতে পারে না। সুমন্তির আধ্যাত্মিক মোক্ষ (collective emancipation) দেশকালের পৃথিবীতে হবে না। বিভিন্নকালে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির মোক্ষ সম্ভব হতে পারে। ক্রমবিকাশতত্বে গোঁড়ার কথাই ভাই। ভবে এমন দিন হয়তো আসবে যখন বেশী সংখ্যক লোক অহিংস হলেও হতে পারবেন। কিন্তু সেই পরিকল্পিত নবযুগেও সমাজের একটা অংশ হিংসানীতির পরিপোষক থাকবে।

কিন্তু কবে একদিন পুথিবীতে বহুমানব অহিংস হবেন, এই আশায় মানুষ কি বর্ত্তমান কালে নিজ্ঞিয় থাকবে ? কখনই নয়। ভবিশ্বতের সাধনা মানুষ অত হইতেই সুরু করবে ; কিন্তু তার কর্মপদ্ধতির সঙ্গে সূল বাস্তব ও রূঢ় বর্ত্তমানের গৃঢ়ু যোগ থাকা চাই। এখনো সেই নবযুগ আগত হয় নি.; আজও মানবের মধ্যে হিংসাবৃত্তি প্রবলরূপে রয়েছে; এই বাস্তব সভাকে স্বীকার করে বর্ত্তমান কর্মাণস্থা গ্রহণ করতে হবে। যতদিন মানবসমাজে নবযুগের আবির্ভাব না ঘটবে, ততদিন বর্ত্তমান যুগারুষায়ী কালধর্মকে অরুসরণ করতে হবে। ভবিষ্যুতে একদিন আকাশে উভতে পারবো, এই আশায় যদি আঞ্চই হাত ছড়িয়ে আকাশে উল্লফ্ন করি, তবে হাত পা ভেঙ্গে মৃত্যু অনিবার্যা। অববিনদও বলেছেন, মামুষের ব্যবহারিক দর্শন ও ধর্ম অকেছো হলে চল্বে না; বাস্তব পরিস্থিতির সঙ্গে তার সংযোগ থাকা চাই। মানুষের মধ্যে যুযুৎসা আছে। তাকে চক্ষু ব্দ্ধে উড়িয়ে দিলে চলবে না। তাকে স্বীকার করে যোগ্যস্থান দান করতে হবে। স্থুদুর ভবিষ্যুত্তে নয়—বর্ত্তমান কালের মানুষ যা', তার ওপরে ভিত্তি করেই বর্ত্তমানের যুগধর্ম নির্ণিত হবে। কবে মান্তব পরিবর্ত্তিত হবে, সেই কল্পনার দ্বারা প্রবর্ত্তিত হ'য়ে এখন থেকেই বিশ্বশান্তির গদ আওডালে লাভ হবে না । # আরু একটা কথা আছে এখানে ৷ বিশ্ব প্রেমের বাণী ছডালেই মানুষ অহিংস হবে না। মামুষ হিংসাত্রতী হয় ভিতরের এবং বাইরের তুই রকমের কারণে। মামুষের অস্তরে যে হিংসার বীঞ্জ রয়েছে তাকেও দূর করবার ব্যবস্থা চাই; তেমনি বাইরের জগতে আছে অহিংসার প্রতিকৃল পারিপার্থিক। মামুষ অনেক সময় বাহ্ম অবস্থাসজ্বাতের দ্বারা প্রবর্ত্তিত হয় হিংসামূলক বাবহারে। সেই সব অবস্থাসভ্যাতের পরিবর্তন করে এমন সমাজবাবস্থা যদি করা যায় যাতে মানুষের ওপরে মানুষের বিদ্বেষ হবার কারণ দূর হয়ে যায়, তবে মানুষকে বিশ্বপ্রেমের দিকে আফুকুলা করা হবে। এই কারণে আগে সমাজবাবস্থায় অহিংসা প্রচলনের যে বাধা রয়েছে সেই সব বাধা দুর করা দরকার। তা না ক'রে কেবল অহিংস হবার উ<u>প্দেশ দিলেই মাত্র</u> অহিংস হয়ে যাবে না। আমরা মনে করি পারিপার্দিকের দ্বারা মান্তুষের চরিত্র, প্রবণতা ও

<sup>\* &</sup>quot;A day may come, must surely come, we will say, when humanity will be ready spiritually, morally, socially for the reign of universal peace; mean while the aspect of battle & the nature of function of man as a fighter have to be accepted and accounted for by any practical philosophy and religion."

(Aravina, Ibid pp 69).

বাবহার <u>মনেকথানি নিয়ন্ত্রিত ও গঠিত হ</u>য়। কুংসিং আবহাওয়ার প্রভাবে মান্ন্য কুংসিং কাজ করে থাকে, এ তো দৈনন্দিন ঘটনা। মান্ন্যকৈ স্থলর কোরবা, উদার কোরবা, প্রেমপ্রবণ কোরবা, এতো খুব ভালে। কথা। কিন্তু স্থলর হবার, উদার হবার পথে বাধা রয়েছে পদে পদে, বাধা রয়েছে সমাজের আর্থিক, রাষ্ট্রিক, নৈতিক সকল রক্মের ব্যবস্থায়। কাজেই আগে সমাজ-ব্যবস্থাকে ভেঙ্গে নতুন সমাজ গড়তে হবে। তবে প্রেম সাধনার সম্ভাবনা দেখা দিতে পার্বে। এই হেতু অছাকার জগতে প্রেমপ্রচারের মূল্য অতি নগণ্য।

## উপায় এবং উদ্দেশ্য সম্বন্ধে গান্ধাজীর যুক্তি ভূল

নৈতিক আদর্শ হিসেবে গান্ধীজী অহিংসার অপকে কয়েকটা নীতিশান্তের (ethics) যুক্তির অবতারণা করেছেন। এগুলো নিতান্ত পুরাণো যুক্তি, তবু আমরা এগুলোর গলদ প্রদর্শন করবো। কারণ বছলোক এসব যুক্তির আবেদনে বিমুগ্ধ হয়ে থাকেন। গান্ধীজী বলেন—যে উদ্দেশ্য মহৎ হলেই চল্বে না, উপায়ও মহৎ হওয়া চাই। উপায় ও উদ্দেশ্যের মধ্যে গৃঢ় যোগ রয়েছে। বিষগাছ বুনলে তার থেকে আফ্রফল ফল্তে পারে না, বিষগাছই গজাবে। কাঁটাগাছে কাঁটাই ফল্তে পারে, গোলাপ নয়। তেমনি হিংসা থোক ভাল ফল পাওয়া যেতে পারে না। অহিংসাম্লক সমাজ গঠন করতে হলে হিংসাম্লক উপায়ে সফল হওয়া সম্ভব নয়। বীজ এবং গাছের মধ্যে যে রকম অমোঘ কার্যাকারণ সম্বন্ধ রয়েছে "উপায়" এবং "উদ্দেশ্যে"র মধ্যেও তেমনি সম্বন্ধ রয়েছে।

(ক) এখানে প্রথমেই বলা দরকার যে গান্ধীজী উপমার আশ্রয় নিয়েছেন; কিন্তু উপ্রা

যুক্তি নয়। মোটাযুটী সাদুশ্রের দ্বারা সহজ ভাবে বোঝাবার জগুই উপ্রা ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

অস্তু রক্ষের উপ্রা সংগ্রহ করে আবার বিরুদ্ধ মতকেও প্রতিপাদন করা চলে। খারাপ জিনিষ্
থাকে ভালো ফল উৎপন্ন হতে পারে, এর বহু দৃষ্টাস্ত জগতে রয়েছে। কালকুট বিষ থেকেও
প্রাণপ্রদ ঔষধ হয়, এ তো সবাই জ্বানে। প্রাচীন জগতে এবং আধুনিক পৃথিবীতে, বিষের কল্যাণকর ব্যবহার মান্ত্র্য ক্লেনেছে। সাপের বিষ থেকে কত রক্ষ বেরক্ষের কল্যাণকর ঔষধ ভৈরী হচ্চে, তার খবর কে না রাখে। আসল কথা হলো বস্তুকে ব্যবহার করবার পদ্ধতি।
উপযুক্ত ভাবে ব্যবহার করতে পারলে এবং উপযুক্ত অবস্থার যোগাগোগ ঘটাতে পারলে বিষক্তেও অন্তে রপান্তরিত করে সম্ভাব হয়। তেমনি হিংসার্ত্তিক যথোচিত আদর্শের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করে ব্যবহার করতে পারলে সংসারের মঙ্গল সাধন করা বায়। মহং আদর্শের দ্বারা মন্ত্রপ্রাণিত হলে
হিংসার্ত্তি বা পশুশক্তিও বন্ধতর মঙ্গলের আকর হতে পারে।

<sup>\* &</sup>quot;Your reasoning is the same as saying that we can get a rose through planting a noxious weed."

<sup>...</sup>The means may be likened to a seed, the end to a tree; and there is just the same inviolable connection between the means and the end as there is between the seed and the tree (Hind Swaraj, pp 60).

# চতুৰ্দ্দশপদী

## স্থার কুমার গুপ্ত

বর্ষ শেষ হ'য়ে আদে, খ্রিয়মান বসস্তের গান
এসেছে যে পথ বাহি, তারে যেন করিছে সন্ধান
সবাবে বিমুখ হেরি; এবার নামিবে যবনিকা,—
অস্পষ্ট দিগন্ত বুঝি উদ্ধানিবে নৃতন ভূমিকা
চঞ্চল সম্পদ পাতে, বুভূক্ষিত রঙের বিলাস
নগরীর ক্লিন্ন ধুমে হয়তো করিবে পরিহাস;
শত নির্যাতন তলে এবারের প্রদীপ্ত স্বপন
জানিনা কাহার মাঝে নিজেবে করিবে সংঘ্রেণ।

বেদনা পাণ্ডুর এই জনতার কোলাহল তলে
আমরা হারায়ে যাই, প্রতিক্ষণে প্রতি পলে পলে
নিঃশেষে শিথিতে হয় যা' পেয়েছি এই মোর সব,
স্নায়তে কাঁপেনা ভাই সমুৎস্ক অশাস্ত বিপ্লব;
তর্পল বিকারগ্রস্ত আত্মা সেই অবহেলিতের
কেমনে দেখিবে স্বপ্ন মুক্তির নিগৃত আলোকের!



# বিজয়িনী

### तानी तार

দিগন্তবালস্থিত ধ্যবাভ পাহাড়ের পশ্চাডে সূর্য থীরে থীরে অদৃশ্য হয়ে যেতে লাগল। আকাশের সর্বাঙ্গে একটা গোলাপী আভা ফুটে উঠল। পৃথিবীও সেই লালিমা আপনার অঙ্গে মেথে হাসতে লাগল। চারিদিকের সব কিছুকে হাসিথুসী দেখা যেতে লাগল। শ্রেণীবদ্ধ রক্ষ ও পাহাড়, তৃণাচ্ছাদিত প্রান্তর এবং স্রোত্যতী, পিংগল বর্ণের মেঘ, শ্বেত বর্ণের কুটীর ইত্যাদি সব কিছু আজ ঐ স্পর্শ-কাতর, মনোমুশ্ধকর আলোর সংস্পর্শে এসে যেন আরও রমণীয় হয়ে উঠেছে। একটা তরুণী ঠিক এমনি সময়ে দাঁভিয়েছিল কুট্বীরের ধারে। তাকিয়েছিল সে আকাশের পানে। এই মৌন-সন্ধার্য তরুণীর মুখখানি হয়ে উঠেছিল সৌন্দর্য-মুখমায় মণ্ডিত—তার মুখপ্রীতে ফুটে উঠেছিল স্বর্গীয় বিভা। ঠিক ওর পাশেই দাঁভিয়েছিল একটা যুবক—চোথে তার অপরূপ সৌন্দর্য-মহিমার বিস্ময়। তরুণীর কেশগুচ্ছ এবং ভ্রুযুগল যেমন কালো, ঠিক তেমনি কালো তার চোখ ফুইটা। এমনি চোখ যেন আর হয় না। কিন্তু তার মুখ-চন্দ্রমার মাধুর্য বর্ধিত করেছিল তার গাত্র-চর্মের বর্ণ-মুখমা! সর্বেবাংকৃষ্ট পোসে লিনের মতো তা শুভ্র, স্বচ্ছ। অতুলনীয় ওর কপোলের রক্তিম-আভা। সন্ত কোঁটা রক্ত গোলাপ এনে তার পাশে রাখলেও সে আভা হবে না এতটুকু মান। প্রকৃতি ওকে করেছে মহিমাময়ী—স্বর্থের এই রঙীন আলোতে ও হয়ে উঠেছে সৌন্দর্যময়ী।

"রোজা, প্রিয়া আমার", তরুণ বলল। ওর বিমুগ্ধ চোখের দৃষ্টি তরুণীর আননে নিবদ্ধ। "আজকে, এই বিদায়ের দিনে তোমায় এত স্থন্দর দেখাচ্ছে কেন ? এমন স্থন্দর তো আগে তোমায় কোনদিন দেখায়নি।"

"অস্তাচলগামী সূর্যের রশ্মি পড়েই এমনটা দেখাচ্ছে, জ্লিম, এ আর কিছুই নয়।"

"আমি তোমায় ভালবাসি, প্রিয়া, আমি তোমায় ভালবাসি", তরুণীর কটিদেশ আপন বাছ্
দিয়ে বেষ্টন করে আবেগন্ধড়িতকণ্ঠে তরুণ বলল। সতৃষ্ট নয়নে সে তাকিয়েছিল তরুণীর মুধের
দিকে। তরুণীর কপোলের রক্তিমাভা যেন আরও একটু গাঢ় হ'ল। দেখে মনে হচ্ছিল, তার
গগুদেশের ঐ আরক্তিম বর্ণ যেন আলবাষ্টারের পর্দার ভিতর দিয়ে দেখতে পাওয়া লাল আলো!
কেন যে আন্ধ্র ওকে এত স্থান্দর দেখাছে তার কারণ তরুণও জানত না—কেবল জানত যে তার
নয়ন তুইটা পেয়েছে আন্ধ্র সৌন্দর্য-রসের আস্বাদন।

"আমি যাব না। আমি তোমায় ছেড়ে যেতে পারব না।" একটা বেদনা-কাতর ধনি তক্ত্মীকৈ আঘাত করল।

"কিন্তু, তোমায় যেতেই হবে, প্রিয়তম। এখন আর নিজেদের কথা চিন্তা করবার অবসর নেই। তুমি যাও আমি তোমার জন্তে অপেকা করব। আসতে দিন না কাটিরে ভোলাদের যাতে সাহায্য হয় (মি ভাই করব।"

যুবক ওকে তেমনি নিবিড্ভাবে স্পর্শ করে স্তর হয়ে রইল। উত্তাল তরঙ্গ-সংকুল-সমুদ্রে বিকিপ্ত নিমজ্জমান মানবের মত যেন সে তরুণীকে আঁকড়িয়ে ধরে বাঁচতে চায়। তরুণীই যেন তার শেষ আশা ভরসা। এ আশ্রয়চাত হলেই সে তলিয়ে যাবে চির-অন্ধকারময় কোন অভলগর্ভ মহাসিন্ধুর মাঝে।

অকস্মাৎ ও তাকে আপনার দিকে আকর্ষণ করল—আপনার বক্ষে তাকে নিবিজ্জাবে চেপে ধরল। একটা ত্রিবার অঞ্চর উচ্চাস তার সমস্ত চেতনাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। তরুণীর রেশম সদৃশ্য উজ্জ্বল অলকদামের মাঝে আপনার মুখ লুকিয়ে ফেলল।

"রোজ, প্রিয়তমা, তোমায় ছেড়ে আমি যেতে পারব না।"

তঁরুণী আপনার বাহু দিয়ে যুবকের কণ্ঠদেশ বেষ্টন করে ওর কানের কাছে আপনার পাতলা ঠোঁট হুইটী সরিয়ে আনল।

"জিম, আমার বীর প্রেমিক। তোমাকে যেতেই হবে যে। স্বদেশ তোমায় আহ্বান করছে। ভেবে দেখ, জিম, ওঁর সঙ্গে তুলনায় আমি কি । ও যে তোমারই প্রতীক্ষায় রয়েছে, তোমায় ডাকছে। দেশ আজ বিপন। তুমি তাঁকে নিরাশ করতে পার না!"

"আরও অনেক লোক রয়েছে তো।"

তরুণীর চুলের ভিতর হতে মুখ না-তুলেই যুবক অক্ষুটে জ্বাব দিল।

"তাঁরাও যাচ্ছে", তরুণী বলল, "কেউ থাকরে না। সমর্থ যাঁরা তাঁরা সবাই যাবে। তুমি থেকে গিয়ে নিশ্চয় অসমর্থ বলে নিজেকে প্রিচ্ছ দিতে গ্র্ব বোধ করবে না।"

"সেখানে গিয়ে যদি আমি অন্ধ হয়ে যাই।" রুদ্ধপ্রায় কণ্ঠে সে বলল।

"কোন ক্ষতি নাই তাতে! সে হবে যে স্বদেশের জন্ম। তাছাড়া, আমি আমার সকল সন্ধা দিয়ে তোমায় আয়ত করে রাখব।"

"কিন্তু তোমায়...তোমায় যে আর দেখতে পাব না", তরুণীকে দৃষ্টি সম্মুখে এনে জিম বলল। তার,সভৃষ্ক, ভীক্ষ্ণ দৃষ্টি যেন তরুণীর মুখের উপর পদচারণা করে ফিরতে লাগল। সে যেন চায় ঐ আনন আপনার হৃদয় কন্দরে এথিত করে রাখতে--যাতে ভবিন্তুতে যুদ্ধক্ষেত্রের মাঝে, অথবা দৃষ্টি-হীনতার দরুণ অথবা মৃত্যুর মাঝেও ঐ রম্য আলেখা লুপ্ত হয়ে না যায়।

তরুণীর আননে মৃত্ হাস্তরেখা ফুটে উঠল। "বিদায়, প্রিয়তম", ধীরে ধীরে সে বলল, "আবার আমরা মিলিত হ'ব। যদি এ পৃথিবীতে ভা সম্ভবপর না হয়, তবে হ'বে পরলোকে।"

আকাশের সেই লালিমা ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হ'য়ে গেল। পৃথিবীর কোল থেকে সূর্য ভার আলো এবং আভা তুলে নিলেন। সাঁথের ভিমির কৃষ্ণল ক্রমে ছড়িয়ে পড়তে লাগল ধরণীর বুক্ষের 'পরে। ভরুণ ভরুণীর মূর্ভিও সেই আবছা অন্ধকারে গেল ঢেকে। ঠিক এমনি সময় ভরুণী জানাল বিদায়-প্রার্থনা। ভরুণের সমস্ত বেদনা অঞ্চ হয়ে ঝরে পড়ল ভর্মীর মুখের উপর।

চারিদিকের আঁধার আরও গাঢ় হয়ে এল। যুবক বিদার নিয়ে চলে। ভরুণী সেই

নীবন্ধ্র অন্ধকারের ভিতর যতদূর সম্ভব আপনার দৃষ্টি মেলে ওরুণের গতিপথের দিকে তাকিয়ে রইল। ঐ মূর্তি অন্তহিত হ'তেই তরুণী ফিরে গেল আপনার কুটীরে। নয়ন তার শুদ্ধ—বেদনার তীব্রতা যেন ওর নয়নের সমস্ভ অঞা নিঃশেষ শুষে নিয়েছে।

বাড়ী এসে দেখে তার পিতা, তাদের বাড়ীর মালী এবং আরও গুটিকয়েক বাক্তি যুদ্ধে যাবার জন্ম প্রস্তুত হয়েছে। সে ভাবল: দেশের ডাকে সাড়া দেবার এই যে আকুল-আগ্রহ এর জন্মই স্বদেশ তার রয়েছে আজও স্বাধীন। আহ্বান এলে ওদের থাকে না শক্রমিত্রের বিভেদ, থাকে না পুরুষ-নারীর প্রতেদ, থাকে না নিজ স্বার্থের কথা চিন্তা করবার অবসর। এমন কি বয়সের পার্থক্যভূলে স্বাই কাঁপিয়ে পড়ে সংগ্রামে।

ওঁরা চলে গেল। বোজা বেল রইল ঘর-ছুমার আগলাতে আর ছোট বোনের দেখাশোনা করতে। সে সানলে এ ভার মাথা পেতে নিল। উধু তাই নয়: বাড়ী থেকেও এই যুদ্ধে সে কি সাহায্য করতে পারে ডাই ভাবতে লাগল দিনরাত।

আগষ্ট মাদের এক সূর্যকরোজ্জ্বল দ্বিপ্রহর। বেলা তথন ভিনটা।

রাজপথের শুদ্রতা পথিকের চোখে খাঁধিয়ে দিচ্ছে। পথের ছ্'ধারের গুলালতাগুলি এক প্রকার অন্ত হলদে ধূলিতে আরত। গন্ধকের তীত্র গন্ধে বাতাস ভারী হয়ে উঠেছে। হাজুরীর শন্দে আর কান পাতা যায় না। বড় বড় অন্ত্রশস্ত্র নির্মাণের কারখানায় হাজার হাজার প্রমিকের কোলাহলে শহর হতে বিচ্ছিন্ন এই উপত্যকা আজ মুখর। সুউচ্চ ছুইটি চিমনি দিয়ে অজ্ঞ পীতাভ খোঁয়া বেকচ্ছে। বেকবার পূর্বে ওগুলো চিমনির মুখে এসে তালগোল পাকিয়ে খানিক থেমে তারপর অস্তুহীন আকাশে আপনাদের মিশিয়ে দিচ্ছে।

ক্লাস্ত চরণে একটি তরুণী সেই স্থালস্ত রাজপথ ধরে অগ্রসর হচ্ছিল। চলতে-চলতে সেপথি-পাশ্বের একটি দরজার দিকে ফিরল। ওটাকে ধরে খানিক দাড়িয়ে রইল। মনে হল অতি কন্তে যেন সে নিঃশ্বাস নিচ্ছে। সম্মুখের প্রসারিত প্রাস্তবের দিকে সে একবার ভাকাল। সূর্যভাপে সেই মাঠের বর্ণ হয়েছে হরিতাভ, আকাশের চলস্ত ধোঁয়ার ছায়া এসে ভাতে পড়ছে বারে বারে এবং এরই মাঝ দিয়ে দেখা যাচ্ছে একটি সরু পায়ে চলা পথ। পথটি শেষ হয়েছে প্রাস্তবের সীমানায় ঘন বনের মাঝে।

তরুণী তার রক্তিম আঁথি ছুইটি তুলে সেই পথের দিকে একবার সত্ত্ব নয়নে তাকাল। আঃ, একট ছায়ার জন্ত কত্ত্বণ ধরে-ই না সে প্রতীক্ষা করে আছে! ঐ বনানীর শীতল হাওয়ার জন্ত তাহার সমস্ত ইন্দ্রিয় হুন উন্মুখ হয়ে রয়েছে। চার বংসর আগের কথা! এই পথ ধরেই একদিন তুপুরে সে জিমের হু ত হাভ মিলিয়ে গিয়েছে, কিন্তু তথন বাতাস ছিল ক্ষটিকের মত স্বচ্ছে, পাধীর মুমিষ্ট কুজন শুধু ভাঙত প্রকৃতির নিস্তদ্ধতা, ছিল না এমনি সব কারখানা, বাতাসে ছিল না কালিমা, মনও তাদের তখন ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েনি যুদ্ধের চিন্তায়। কিপ্ত আজ্ব তা তুঃস্বপ্ন! বাথা বেদনাময় দীর্ঘ চারিটি বংসর। ধীরে ধীরে তা অদৃশ্য হয়ে গেছে—রেখে গেছে ছঃখের একটা স্বপ্ন-মৃতি! পিতা তার চলে গেছেন অজ্ঞাত জগতে—সেধান থেকে আর তিনি ফিরবেন না কোনদিন। কিপ্ত জিম ? সে-ও কি আর ফিরবে না ? ও চলে যাবার পর আর তাদের সাক্ষাং হয়নি। সে শুধু শুনেছে: যুদ্ধে জিম গুরুতর আহত হয়েছে। ওর পত্রাদিও বড় একটা আসত না, যাও আসত তাও দীর্ঘ অবসর নিয়ে। কিপ্ত তাতেও নিরাশ হয়নি, নিজের কত ব্য ভোলে নি। প্রত্যেক সপ্তাহেই ওকে পত্র দিয়েছে। বাকী সময়টাতে করে গেছে নিজের কাঁয। সে জানত, ওর কথা ভেবে ভেবে মন খারাপ করা বা চোখের জল ফেলাই তার একমাত্র কর্তব্য নয়। তাকে পরিশ্রম করতে হবে। উপার্জন ক'বে অর্থ সঞ্চয় করতে হ'বে। কে জানে জিম পঙ্গু, অসমর্থ, থঞ্জ বা অল্ক হয়েও ফিরতে পারে। তথন যে ওর হবে অর্থের প্রয়োজন। তার উপার্জিত অর্থ দিয়ে সেই প্রয়োজনের চাহিদা সে মেটাবে। আঃ, কি আনন্দেই না তার তথন হ'বে! নিজের হাতে সে ওর সেবা করতে পারবে, আপনার শ্রন্ধা ঢেলে দিতে পারবে। শুধু তাই নয়—স্বোপার্জিত অর্থে এনে দেবে জিমের নিত্য প্রয়োজনীয় প্রবাদি।

নিজের জন্ম খরচ সে-খুব কমই খরচ করত। কিন্তু এলার যাতে কোন কট্ট না-হয় সেদিকে ছিল তার প্রথর দৃষ্টি। ফলে, তার নিজের স্বাস্থ্য যেতে লাগল নট্ট হয়ে আর এলা দিনে দিনে হয়ে উঠতে লাগল স্থলরী। এলার কাপড় জানা জুতা যখন যা লাগত বলা মাত্রই তা সে এনে দিত। কিন্তু নিজের জুতো যে ছিঁড়ে গিয়েছিল, টুপির শোলা যে বেরিয়ে পড়েছিল, জামা কাপড় যে পরার অযোগ্য হ'য়ে গিয়েছিল দেদিকে তার নজর ছিল না। যা টাকা তার হাতে জমেছিল তাতে সে সন্তুই হতে পারছিল না। তাই কারখানায় বেশী বেতনে কোন বিপদজনক কায করবার জন্ম যখনই আহ্বান আসত তথনই সে তাতে যোগ দিত। হউক সে কায বিপদসকুল, তবু সে টাকা ত বেশী পাবে। সৈই টাকা যে তার প্রিয়তমের পরিচর্যায় লাগবে।

কিন্তু এই যংসামান্ত অর্থ সঞ্চয় করতে তাকে কতথানি ত্যাগ-ই না করতে হয়েছে। তার সমস্ত শক্তি বিনষ্ট হয়ে গেছে। একথা মনে হতেই সে শক্তিত হ'ল। আচ্ছা, ও যদি পঙ্গু হয়েই ফেরে তবে এ অবস্থায় সে কি করে তার সেবা শুক্রামা করবে ? নাঃ তাকে আরও সবল হ'তে হ'বে। নিজের স্বাস্থ্যের প্রতি নজর দিতে হ'বে। এজন্ত আজ ছপুরেই সে কারখানা ছেড়ে বেরিয়েছে। বাড়ী গিয়ে আজ-সে বিশ্রাম নেবে। কাজ করতে করতে একবার সে সংজ্ঞান হয়ে পড়েছিল। নাঃ কি বোকা সে! নিজের অবিবেচনাকে সে ধিকার দিল। এবার থেকে তাকে সাবধান হ'তে হবে। বাড়ী গিয়ে সে কিছুক্বণ বিশ্রাম নেবে, তারপর খুমাবে। তাহ'লেই শরীরটা ক্রবথরে হ'য়ে যাবে। দরজা ছেড়ে দিয়ে সে হাঁটতে চেটা করল। কিন্তু পা যেন তার ভেঙে আসছে। নিঃখাস কেলতে কট হচেছ। চিন্তিত ভাবে ধীরে ধীরে সে সুন্থসর হ'ল। কি

করে যেন গন্ধকের বিষাক্ত বাষ্পা তার লোমকৃপের ভিতর দিয়ে দেহে প্রবেশ করেছিল। ভয়ে ভয়ে সে তার হাতের দিকে তাকাল। উস্, এ যে একেবারে হলদে হ'য়ে গেছে—অথচ তা ছিল শেতশুক্র!

কাঁপতে কাঁপতে সে এসে কোন প্রকারে আপনার বাড়ীর দোরে দাড়াল। ওর ভারী বেরিয়ে এসে ওকে অভার্থনা করল। "আঃ দিদি, ভোমাকে আজ ভারী অসুস্থ দেখাচ্ছে!" তরুণী বলল, "তুমি বস এসে। আমি চা ক'রে আনছি।"

তরুশী তার দিদিকে ধরে নিয়ে জানলার ধারে একটি পুরোনো আরাম কেদারায় বসিয়ে দিল। তার মাথার পেছনে একটি বালিশ রেখে দিল। তারপর মৃত্ হেসে ওর উপর রুঁকে পড়ল।

রোজের আননের সেই অপরূপ গোলাপী আভা ফুটে উঠেছিল এই তরুণীর কপোলে। তার দেহ-সোষ্ঠব ছিল রোজের চেয়ে স্থন্দর। তাই এই হু'য়ের সম্মিলনে তরুণীকে দেখাচ্ছিল লাবণ্যবতী।

"দিদি, মুসংবাদ আছে একটা। শুনবে ? .....না.....তুমিই বল দেখি স্থসংবাদটি কি হতে পারে !" কৌতুকোজ্জল কণ্ঠে তরুণী বলল।

রোজ্ঞা মুখ তুলে তাকাল। তার কপোলের সেই অতুলনীয় রক্তিমাভা, ওঠের লালিমা যেন সেই বিষাক্ত বাষ্প শুষে নিয়েছে। মুডের মত তা দেখাছে রক্তহীন হলদে। রোজা একবার হাসতে চেষ্টা করল। "তুমি-ই বলনা দেখি," সে ভারী গলায় বলল।

"জিমের সংবাদ এসেছে," তরুণী সানন্দে চীৎকার ক'রে উঠল, "সে আসছে। আজি তার টেলিগ্রাম পেয়েছি, লগুন থেকে করেছে; এবার বল আমায় কি দেবে ?" বলে টেলিগ্রামটি বের ক'রে নৃত্যচপল ভঙ্গীতে সে দূরে সরে গেল। চোখে তার ছই মি মাখান। সমস্ত অবয়বে যৌবনের পুর্ণজ্জিটা, গতিভঙ্গিমায় উচ্ছলতা।

"দেব একটা চুমু," বলে রোজা হাত বাড়াল, "এবার দাও ওটা সামায়। দেখি কি লিখেছে ও।"

"শুধু একটা চুমু!" তরুণী হেসে উঠল, "কে চায় ভোমার ঐ হলদে ঠোঁটের চুমু! কিন্তু ভোমায় কি বিশ্রী দেখাছে । আছো, দিছি ভোমার টেলিগ্রাম। আর ভোমায় কারখানায় যেতে হবে না ভেবেই আমি খুসী হছি।"

ভগ্নীর দিকে টেলিগ্রামটি ছুঁত্ড় দিয়ে তরুণী চা বানাতে মন দিল।

বোজা কম্পিত হস্তে টেলিপ্রামটি তুলে নিল। জিম দেশে ফিরে আসছে। সমস্ত জগৎ যেন স্তব্ধ হ'য়ে তার টেলিপ্রাম পড়া শুনতে লাগল। আঃ কি আনন্দ! লেখাগুলো যেন তার চোথের সম্মুখে নৃত্যু করতে লাগল। "সম্পূর্ণ অক্ষত দেহে ফিরে এসেছি। কালকেই তোমার কাছে পৌছব জিম।" আরাম কেদারায় শুয়ে শুয়ে গে হাঁপাতে লাগল। স্কুছ, অক্ষত দেহে ও ফিরে আসছে তার কাছে! এ যে তার মহাভাগ্য! সে কৃতক্ত থাকবে চিরকাল! ঠিক সময়েই ফিরে এল ও পরিশ্রম করবার সামর্থ্য যে আর ওর নেই। এবার সে বিশ্বাম নিতে পারবে। ওর স্ব

ভাকঘরে। এতদিন ও যা কিছু জমিয়েছে সব ভূলে দেবে ওর হাতে। কারণ, সেই-তো এর মালিক।

"এই নাও চা। এক চুমুকে খেয়ে ফেল দেখি। শরীর বেশ চাঙ্গ। হয়ে উঠবেখন।"

"আপনার অজ্ঞাতেই কখন যেন ওর নয়ন তু'টি মুদ্রিত হয়ে গিয়েছিল। আজ্ঞকাল এমনটি ওর প্রায়ই হয়। ভগ্নীর আহ্বানে সে চোখ মেলে তাকাল। দেখে এক কাপ চা নিয়ে ওর বোন দাঁভিয়ে রয়েছে পাশে। চা-র কাপ তলে নিয়ে ও নিঃশব্দে পান করতে লাগল।

"আন্দেষ ধন্মবাদ! এবার আমার অনেকটা ভাল, লাগছে। এতদিন পরে ওকে কিরে পাওয়া থুবই সুধের, না, এলাং বাড়ীঘর এবার পরিষ্কার করা প্রয়োজন। ওকে বাবার ঘরটাই দেওয়া যাবে, নাং কয়েকদিন ও থাকবে নিশুদ্ধাং থুব আমোদ হবে, কি বলিয়াং"

° ব্যাগ্রব্যাকুল কঠে সে বলল। লজ্জায় মুখ তার লাল হয়ে উঠল। চোখ ছইটি অংল্ অংল্ করতে লাগল।

"শিগ্সীরই তো তোমাদের বিয়ে হবে, না ?" এলা ধীর কঠে বলল, "তারপরেই আমায় এখান থেকে সরতে হবে ?"

"কি বলছিস তুই ? আমাদের বিয়ে হ'লে তোকে চলে যেতে হবে কেন ? এর পরেই যে তোর বিয়ে দেব, এলা। তুই আগের চেয়ে কত সুন্দরই না-হয়েছিস।"

"সত্যি ?" জিজ্ঞাসা করে এলা উঠে আয়নার নিকট গেল। আরশীতে তার সুন্দরশ্রী লাবণ্যমণ্ডিত আনন ভেসে উঠল। নিজ কপোলের বর্ণ-সুষমা লক্ষা করে সে নিজেই মৃশ্ধ হল।

"আমার গায়ের রঙ্ঠিক ভোমার মতই হয়েছে, না দিদি ?" ক্ষণপরে সে বলল। "কারখানায় যাবার আগে ভোমার রঙ্ঠিক এমনি-ই ছিল। নাঃ, ওখানে গিয়ে কাজ না-করাই ভোমার উচিত ছিল।

\*আমার....আমার মনে হয় ঠিকই করেছি।" রোজা জবাব দিল। একটা অজ্ঞাত শঙ্কা এবং অব্যক্ত বেদনা যেন তাহার নিঃখাস কল্প করে ফেললে। পিতা আর বেঁচে নেই...জীবন দিয়েছেন জিনি যুদ্ধক্ষেত্র...জিমও তো সেখানেই ছিল...সে অবশ্য ফিরে এসেছে, কিন্তু ভবিতব্য কে জানে ?"

"এর জন্ম এমন বিপদসঙ্গুল কাজ করা ভোমার উচিত হয়নি।"

"জিম গিয়েছিল যুদ্ধে, কে জানে হয়ত সে ফিরত পালু হয়ে। কি করে ভার সেবাশু-জাবা চলত অর্থ না-থাকলে ? তাই ত আমায় ঐ কাষ করতে হয়েছে।"

"ভার মানে, ও পঙ্গু হ'য়ে ফিরলেও ওকে তুমি বিয়ে করতে নাকি ?"

"নিশ্চয় করতাম, এলা। তথন তাকে আরও বেশী ভালবাসতাম, আমার সঞ্চিত অর্থ তার সেবায় ঢেলে দিয়ে বর্গ-সূথ উপভোগ করতাম।" "আমি কিন্তু কোন কানা খোঁড়াকে বে করতে রাজী হতাম না। তাকে পাঠিয়ে দিতাম হয় হাঁসপাতালে নয় অক্স কোথাও।"

"ওকথা বলে আমায় আর ব্যথা দিস্না, এলা। জিমকে হাঁসপাতালে পাঠাবার কথা-যে আমি কল্পনাও করতে পারিনে।"

"যাক ওসব কথা। চল এবার ঘরগুলো গুছিয়ে ফেলি।"

দিনের আর বাকী সময়টা ছবোনেই ব্যস্ত রইল। ঘর দোর পরিষ্কার করে, জানালায় ন্তন পদা ঝুলিয়ে, বাসনপত্র মেজেঘ্যে, টেবিলগুলি ফুলের তোড়া দিয়ে সাজিয়ে, জিনের জন্ম চমংকার একটি শ্যা রচনা করে তারা কাষ শেষ করল।

শোবার আগে রোজা আবার এসে জিমের জুমু নির্দিষ্ট কক্ষে প্রবেশ করল। বাঃ কি স্থলর ফুটফুটে হয়েছে ঘরটি। ফুলের স্থমিষ্ট গঙ্গে ঘরের হাওয়া ভরে গেছে। নাঃ, বেশ হয়েছে। মুথে তার মৃত্ হাস্তরেখা ফুটে উঠল। সে সরে গিয়ে ডেসিং টেবিলের সম্মুখে দাঁড়াল। আয়নার দিকে তাকাতেই তার ভিতরটা ব্যথায় মোচড় দিয়ে উঠল। উঃ, এ যে দেখছি একেবারে হলদে হয়ে গেছে। সে আরও একট্ এগিয়ে দাঁড়াল। সারা কণ্ঠদেশ বেষ্টন করে সেই হলদের ছোপ্! চুলগুলোও হ'য়ে উঠেছে লালচে, অথচ চার বৎসর পূর্বেব এগুলো ছিল সিল্লের মত মন্থ্ আর ঘন কালো। দৃষ্টিতে তার একটা আতক্ষের ভাব ফুটে উঠল। কিন্তু পরক্ষণেই সে হেসে ফেললে।

"আচ্ছা, আমি কি বোকা! সব কথা শুনলে জিম নিশ্চয়ই আমায় আরও অধিক ভাল-বাসবে। অথচ আমি শুধু শুধু কি সক ভাবছি।"

সে শুতে গেল পরম সস্থোষ নিয়ে। তার পরিশ্রান্ত মনের নিজা স্বপ্নমুখর হয়ে উঠল আগামী দিনের স্থাধ-কল্পনায়।

্পরের দিন অসম্ভব গরম পড়ল।

এর ভিতরই ত্'বোনে প্রায় ছুটাছুটি করতে লাগল। তুই তিন মিনিট পর-পরই তারা ছুটে ।
গিয়ে সদর দরজায় দাঁড়িয়ে উৎস্কুক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকত বাইরের দিকে। এমন করে অনেকক্ষণ কাটল। পরে রোজা আস্তি হয়ে কেদারায় বদে পড়ল। এলা তথন ছিল দরজায় দাঁড়িয়ে, তার চক্ষেই পড়ল জিমের মূর্তি সর্বপ্রথম। রোজা বসে বদে শুনতে লাগল তার বহু আকাংখিত প্রিয়তমের কণ্ঠস্বর। দে বলছে, "রোজ। প্রিয়া আমার। আবার আমাদের মিলন হল। তুমি কিন্তু ভারী স্থলর হয়েছ।" প্রভাগতরে শোনা গেল তার ভগ্নীর হাস্থোজ্জল কণ্ঠস্বর।

"ধামূন, বোকা ছেলে। দেখছেন না যে আমি আপনার রোজা নই। আমার কথা বৃঝি মনে নেই আপনার মনে পড়ে আপনি আমায় ডাকতেন "ধুকী" বলে। চলুন বাড়ীর ডিতরে।"

বোজা ছুটে বৃষ্টিরে এল। বাতা বাছ দিয়ে সে জিমের গলা জড়িয়ে ধরল। "জিম! বিশ্বিম আমার!" আপনার ভূল বুঝে জিম হাদছিল। রোজাকে দে বুকের মধ্যে নিবিড্ভাবে চেপে ধরল। চূম্বনে চূম্বনে তার কপোল ভরে দিতে লাগল। ক্পপরে হুহাতে ওর মুখধানা তুলে ধরে তার দিকে তাকাল।

রোজাও সপ্রসংশ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইল। আঃ, কত সুন্দরই না হয়েছে জিম!
"তোমার হয়েছে কি রোজ ?" জিম জিজ্ঞাসা করল। তার বলার ভঙ্গী লক্ষ্য করে রোক্ষাল শক্তিত হ'ল।

"জানেন না বৃঝি, আপনি যাবার পরেই দিদি গিয়ে ঐ অক্সশস্ত্রের কারখানায় কাজ নিয়েছিল। তার ফলেই ওঁর শরীরের হয়েছে এই হাল।" এলা বলল, "দিদির গায়ের রঙ ছিল গোলাপেরে ফ্রিফ্টে। এখন সেই গোলাপ গেছে শুকিয়ে ≱রয়েছে শুকনো পাপড়ি।" বলো সে খিলখিল করে উঠল।

জিম সম্বেহে রোজকে নিজের বৃকে টেনে নিল। তার কেশগুছে চুম্বন করতে লাগল। ওর এই সোহাগ-স্পর্শ তার ভালই লাগছিল কিন্তু তবু কেন জানি একটা অব্যক্ত ভীত্র বেদনায় তার সারা অন্তঃকরণ বিষিয়ে যাচ্ছিল। জিম এসেই যেমন স্নিশ্ব-মধুরকঠে কথা বলেছিল এখন তার কঠে সেই ম্বর ছিল না। কি সুধা মাখান কঠেই না তখন বলেছিল, "তুমি ভারী সুন্দর হয়েছ।" কিন্তু কই এখন তো ও আর সে-কথা বলছে না।

জিমের বক্ষে মুথ লুকিয়ে রোজ স্তব্ধ হয়ে রইল। জিম আস্তে আস্তে ওর পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। কিন্তু দৃষ্টি তার অদুরে দণ্ডায়মান এলার লাবণামণ্ডিত মুখের উপর নিবন্ধ।

"কেন তুমি এত পরিশ্রম করেছ, প্রিয়তম ?"

"তোমার জন্ম অর্থ সঞ্চয় করা যে প্রয়োজন ছিল।"

অকস্মাৎ সে মূথ তুলে জিমের দিকে তাকাল। তাকিয়ে দেখে দৃষ্টি তার বাতায়ন-পার্শে দণ্ডায়মানা ভগ্নীর মূখের উপর নিবদ্ধ। দেখেই তার সারা দেহ যেন বরফের মত শীতল হয়ে গেল। / আক্তি ওর আলিঙ্গন মৃক্ত হয়ে সে তড়িংগতিতে গিয়ে আপনার কম্পিত দেহ ঢেলে দিল আরাম কেদারায়।

"আমাদের একটু একা থাকতে দাও, এলা। আমাদের কিছু কথা আছে।" রোজা অতি কটে বলল

"জিমের গল্প শোনার ইচ্ছা আমারও ছিল কিন্তু", অনিচ্ছুকভাবে দারের দিকে যেতে থেতে এলা বলল।

"আচ্ছা, সে-গল্প পরে হবে। আমার নিজের সম্বন্ধে ওকে কিছু বলতে চাই, আর সে তো তুমি জানই।"

"ওঃ! সে কথা! বেশ, আমি বাগানে যাচিছ। দরকার হ'লে ডেকো।" জিমের দিকে ফিরে একটু মুচ্কি হেসে এলা বেরিয়ে গেল। রোজা ঘূরে বসল জিমের দিকে। তার কেমন যেন গুর্বল এবং অসোয়ান্তি লাগতে লাগজ। জিমের মুখে অসন্তোবের ভাব লক্ষ্য করে সে বিহ্বল হ'য়ে পড়ল। কিন্তু এখন গুর্বল হলে চলবেনা, যে-কথা বলার জন্তে তার সমস্ত হলয় উতলা হয়ে উঠেছে, এবার তা বলতেই হবে। খানিক ইতন্তত করে সে বলতে লাগল দীর্ঘ চার বংসরের ইতিহাস। কি করে ওর জন্ম অর্থ সঞ্চয় করেছে ওকে পূজা করেছে, ওর জন্ম প্রার্থনা করেছে, ওকে ভালবেসেছে এই গুলো সে একনিঃখাসে বলে গেল। জিম নীরবে সব শুনে গেল কিন্তু চোখ তুলে একবারও তাকাল না। অথচ রোজা জানে পূর্বে যখনই ভারা কথা বলতে তখন জিম তার দিকে নিপ্ললক নয়নে তাকিয়ে থাকত। আজ আবার তারা কথা বলছে কিন্তু তা যেন নেহাং প্রাণহীন। মনে হ'ল রোজা যেন তার জীব্ন ভিক্ষা চাইছে। কোন.অশুভক্ষণে যেন তাদের ভিতর গ্রেছ উঠেছিল এক বিরাট প্রাচীর। সে প্রাচীর ভেদ করে অগ্রসর হবার শক্তি ছিল না রোজার। মনে হ'ল, জিমের সমস্ত উৎসাহ, আগ্রহ, উল্লাস ইত্যাদি সব কিছু যেন তার সেই প্রথম সন্তায়ণের পরেই নিঃশেষে নই হয়ে গিয়েছিল। তা ফিরিয়ে আনবার শক্তি রোজার নেই। সঞ্চিত অর্থের কথা বলতে গিয়ে রোজার কণ্ঠম্বর বিজয়-গর্বে উৎফুল্ল হয়ে উঠল। সঞ্চয় করবার কারণ, ভবিয়াতের আশক্ষা, প্রেমের জন্ম আম্বাত্যাগ ইত্যাদি সব কিছু সে উল্লেখ করল। কিন্তু জিম এতে যেন একট্ও বিশ্বিত বা সন্তেই হলো বলে মনে হ'ল না।

"যা করেছ তা ভালই, কিন্তু ওসব না-করলেই পারতে। যদি আমি পঙ্গু হ'য়ে ফিরতামই তবে আমার জ্বন্থ যা করা প্রয়োজন গভর্নেউই তা করতেন, সেজভ তোমার মাধা না ঘামালেও হত। এমন ভাবে তোমার স্বাস্থ্য নই করায় আমি সতাই জংখিত।"

"সত্যিই কি আমার স্বাস্থ্য নষ্ট হয়ে গেছে ?" বিহবল ভাবে রোজা প্রশ্ন করল।

"একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে।" ক্ষণিকের জন্ম একবার তাকে দেখে নিয়ে জিম জবাব দিল। "অথচ দেখ, তোমার বোনের স্বাস্থ্য কত ভাল হয়েছে। আমি যথন যাই—তথন ভোমাকে দেখাত. ঠিক ওর মত।" বলে জিম দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করল।

রোজা শুদ্ধ হ'য়ে রইল। সে মারাত্মক ভূল করেছে, এই উপলব্ধি ধীরে-ধীরে তার হাদয়ে একটা মৃত্যু-বিজীষিকা জাগিয়ে ভূলল। একটি ভূলের জন্ম আজ তার সমস্ত জীবন ব্যর্থ হ'তে চলেছে।

দীর্ঘ নিস্তর্বভার ভিতর দিয়ে অনেকটা সময় কেটে গেল।

একটা অব্যক্ত বেদনায় রোজার সমস্ত অস্তর আকুল হয়ে উঠল। সে নিঃস্পান্দভাবে কেদারায় পড়ে রইলা ক্ষণপরে জিম উঠে দাঁড়িয়ে আড়মোড়া ভাঙল।

"আমি বাগ¶ন থেকে একবার ঘূরে আসিগে," জিম বলল, "তুমি বসে একটু বিশ্রাম নেও।" রোজা মৃত্⊈হসে সম্মতি দিল।

ক্রিম চলে 👫 ল। রোজা নিঃশ্চল নিংসাড় দেহে দৃষ্টি তার ভূমিডলে নিবন্ধ। 🖯

রোজা যেমন কোমল হাদয়া, প্রেমিকা, ঠিক তেমনি আবার সে ছংলাহসিকা। সিংহীর মভ ছব্রুর সাহস ছিল তার। তাই যে সর্বনাশ সে আপনার জীবনে ডেকে এনেছিল তার মুখোমুখি দাঁড়াতে সে ভয় পেল না। সেই সর্বনাশের গুক্ত হ্রাস করবার চেপ্তা সে আদৌ করল না আজ সে হারিয়ে ফেলেছে তার স্বাস্থ্য, সৌন্দর্য, তার প্রিয়ত্তম জিমকেও। যা সে ভেবেছিল তেমন কিছুই ওর হয়নি। জিম ফিরে এসেছে সম্পূর্ণ সুস্থ সমর্থ দেহ নিয়ে কিন্তু তাকেও হারিয়ে ফেলল। এ যেন ছবে খি প্রহেলিকা সে ঠিক বিখাস করতে পারছিল না। তবে কি জিম তার কপোলের ওই কণস্থায়ী রক্তিমার জন্মই তাকে ভালবাসত ? তাইত মনে হয়। আর সে? সে যদি বিকলাল হয়ে যুদ্ধক্ষেত্র হ'তে ফিরত তবে ত রোজা তাকে আরও বেশী ভালবাসত। সেবা দিয়ে তার সমন্ত রাথা বেদনার লাঘব করবার চেষ্টা করত। এই বৃষি পুরুষের সত্যিকার রূপ। কিন্তু এতা তারই দোষ। এ কথাটা তার আগেই জানা উচিত ছিল। কাদের খেন পদশব্দ শোনা গেল। বোধ হয় ওরা বাতায়নের ধার দিয়ে যাচ্ছে। সে উঠে দাঁড়িয়ে বাইরের দিকে তাকাল। ইয়া, ওরা ছজনেই চলেছে। আঃ ওকে কত প্রফুল্ল কত সুন্দরই না দেখাছে; আর তার ভয়ীর মুখ্নীতে ফুটে উঠেছে অপরূপ মাধুর্য। কথা বলতে বলতে ওরা চলে গেল।

রেক্সো আবার উপবেশন করল। তার মনে হ'ল, একটা তপ্ত লৌহ শলাকা যেন তার বক্ষের হাড় মাংস ভেদ করে অন্তরের অন্তঃস্থলে গিয়ে বিঁধছে।

সাদ্ধ্য ভোজের সময় হয়ে এল। হাসতে হাসতে ওরা ছ্'জনে এসে টেবিলে বসল। হাসি গল্পের ভিতর দিয়ে খাওয়া দাওয়া চলতে লাগল। খেতে খেতে জিম তার নানা অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করতে লাগল। রোজা যেন স্থপ্নের মধ্যে জিমের কথা শুনতে লাগল। কিন্তু সে-স্থর পূর্বের মত তেমন মধুর নয়—মনে হয় বড় নিছকণ।

খাওয়া দাওয়া সেরে জিম তার পাইপে তামাক ভরে নিল। তারপর বলল, "আজকের সন্ধ্যেটা আমোদেই কাটবেই। চলনা একবার বাগান থেকে বেড়িয়ে আসি।" যদিও জিম রোজুার 'দিকে তাকিয়েই কথাগুলো বলল, তবুরোজের কেন জানি মনে হ'ল, যে জিম চায় না যে সে তাদের সঙ্গে যায়।

"শরীরটা আমার ভাল লাগছে না, আমি যাব না", ক্ল্ক বিষণ্ণকণ্ঠে রোজা বলল। বলতেই জ্ঞিমের চোথ তুইটা যে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠল তা রোজার দৃষ্টি এড়াল না।

"তুমি এবার শুয়ে পড়গে, রোজ। আমরা একটু ঘুরে শিগ্গিরই ফিরে আসছি", বলে দে এগিয়ে এসে রোজাকে চুম্বন করল। তাদের গতিশীল মৃতির দিকে বাপাচছাদিত দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইল। বাসনগুলো পরিছার করে ফেলল। তারপর নিজ্ঞ কক্ষে এসে শ্যায় লুটিয়ে পড়ল।

অনেককণ পর সে চোথ মেলে ভাকাল। সে ঠিক বুঝতে পারছিল না এভটা সময় তার ঘুম না সংজ্ঞাহীনভার ভিতর দিয়ে কেটেছে। বেশ রাত হয়েছিল। আকানে চাঁদ উঠেছিল এবং

[ ४म वर्ष, ३०म मः२ा)

তারই কীণ আলো এসে ঘরে ঢুকেছিল। বাতায়ন-পথে মৃত্-হাওয়া এসে ঘরে ঢুকছিল। অকমাৎ তার এই ভাগরণের কোন কারণ সে খুঁজে পেল না। ভগ্নীর দেহ স্পর্শ করবার জন্মে সে শ্যার অপর পার্শ্বে হাত বাড়াল। কিন্তু সে অংশ শৃত্য। এমন সময় বাইরে তাদের মিলিত কণ্ঠস্বর শোনা গেল। জিম কি যেন বলছে না ? নিশ্চয় তারা বাগানে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

"ও কথা ছেড়ে দাও, এলা। অমনি পাংশুটে মুখ আমি দেখতে পারিনে। ওকে বিয়ে আমি কিছুতেই করতে পারব না। আমার কথা শোন। চল, আমরা ত্'জনে এথান থেকে চলে যাই। ওর কোন কণ্টই হ'বে না। বাড়ীটা রয়েছে, আমার জন্ম যে টাকা জমিয়েছিল তা রয়েছে, চলে যাবে। এবার বুঝলে ত, ডালিং, আমার কথা--" এর পরে আর শোনা গেল না। বোধ হয় ওরা চলে গেল!

রোজা এসে চন্দ্রালোকে দাঁডাল! অপরিসীম ব্যথার ভারে তার সমস্ত হৃদয় উদ্বেলিত হয়ে উঠল। হায়, এই তার জিম! তার প্রিয়তম! ওরই জ্বন্ত চেলেছিল আত্মবলি দান। মিথ্যা মায়ার যন্ত্রণা যে তুঃসহ! রোজার মনে হল আজ্ব ওর প্রতি বিশ্বাস হারিছে, সে যে যাতনা অনুভব করছে তা পূর্বের বেদনার চেয়ে অধিকতর মর্মস্কেদ। এ যন্ত্রণা তার আদর্শের বিদর্জনের জক্ত নয়, তার আদর্শের অবমাননার জক্ত। জিম তাকে কোনদিনই ভালবাসেনি। পারেনি; শুধু ভাল বেসেছিল তার কপোলের বর্ণ-স্থমাকে! অন্ধকারে অক্সাৎ আলোর ঝলকানির মত একটা সভ্য তার মনে পড়ল। যদি তাই হয়, তবে সে প্রেমের মূল্য কি ? প্রেম সে পেয়েছিল কি পায়নি তা চিম্ভা করারও কোন মূল্য নেই। তার অন্ধকারাচ্ছন্ন আকাশে বিজ্ঞা চমকের মত আবার তার মনে উদয় হ'ল অন্ত ভাবনা। সে ত শুধু এর জন্ম, এই অকৃতজ্ঞ প্রেমের জক্তই পরিশ্রম করেনি। সে পরিশ্রম করেছে দেশের জক্ত-যারা যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়েছিল তারা যাতে অস্ত্রশস্ত্র পায় তাদের জন্য। অবশ্য তাদের ভিতর জিমও একজন। যাক্, যা সে করেছে তার জন্য দে অনুভপ্ত নয়। এখন আবার যদি দে তার স্বাস্থ্য ফিরে পায়, তবে দে কি কোন পুরুষের প্রেম যাজ্ঞা করবে ? নিশ্চয় না। প্রেমের মূল্য যে কি আজ তা সে উপলব্ধি করেছে। হৃদ্য় তার ব্যথায় ককিয়ে উঠল। ধীরে ধীরে সেই নিদারুণ ব্যথা যেন সারা অঙ্গে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। মনে হ'ল, সব কিছু যেন ভার সম্মুধ থেকে সরে যাছে। কিন্তু কোন শব্দ সে করল না, এমন কি একটী কীণ আর্তনাদও নয়। কোন প্রকারে উঠে গিয়ে এক টুকরো কাগজ আর একটা পেন্সিল নিয়ে এল। কাগজে কি যেন লিখল, ভারপর শয্যায় লুটিয়ে পড়ল।

ক্ষণপরে এলা চুপি-চুপি ঘরে এসে ঢুকল। হাতড়াতে হাতড়াতে শ্যায় গিয়ে রোজাকে স্পর্শ করেই চমকে উঠল।

"किম! क्षिण्गीत এস!" সে আর্তনাদ করে উঠল। बिम अरम्बद्धत एकन।

"ব্যাপার কি ?" বলে সে বাতি ছালাল। আলো ছলতেই জিমের চোথে পড়ল এলার আতঙ্কগ্রন্থ মূর্তি।

"किम! मिमि आत (वँ to निरे।"

জিম এগিয়ে এসে ওর মুথের দিকে তাকাল। যে হল্দে মুখখানাকে সে করেছে ঘূণা, সে মুখ এখন দেখাচ্ছে বরফের মত শাদা। তার পাতলা ঠোঁট ছুইটীতে রয়েছে হাসিমাখা। সে বুঝল, সত্যি রোজ আর বেঁচে নেই।

"এটা কি ?" বলে সে একটু করা কাগজ রোজার মুঠো থেকে টেনে নিল। কাগজের ভাঁজ খুলতেই ভাদের চোখে পড়ল মাত্র হুইটী শব্দঃ

"ক্ষমা করিলাম।" \*

বিদেশী গল্পের অন্থবাদ।



# ইউনাইটেড্ ফ্রন্ট

#### गरहत्य नाथ

যুগাস্তরকারী রুশ বিপ্লবের অবসানে কশিয়ায় যখন শ্রমিক-রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠালাভ করল, তখনই ছনিয়ার ধনতন্ত্রবাদের কাঠামোতে ধ্বংসের সূচনা দেখা দিলো। ধনতন্ত্রবাদের বনিয়াদ রক্ষা করবার জক্য ধনিকগোষ্ঠা মাতাল হ'য়ে উঠলো। আর আশ্রয় নিলো সন্ত্রাসবাদের। ছনিয়ার সর্বত্র সর্বহারা শোষিতদের মাঝে আত্মসচেতনা এবং আন্তর্জাতিক স্বাধীনতা সংগ্রামের আভাষ পেয়ে বিশ্বের ক্যাপিটালিউগণ প্রমাদ গুণলো। ইহার ফলে ইতালীতে মুসোলিনীর নেতৃত্বে ফ্যাসিজট-এর অভ্যুদয় হ'লো এবং সেখানে ধনিক্ষাদ হ'লো স্থ-প্রতিষ্ঠিত। তারপর ১৯০১ সালে জামাণীতে হিট্লারের নেতৃত্বে নাংসী অভ্যুদয়ের ফলে ক্যাপিটালিজম্-এর জয়-বাতা ঘোষিত হ'লো। ফ্যাসিষ্টবাদ অথবা ফ্যাসিষ্টবাদ বনাম নাংসীবাদ গণতন্ত্রের একটা ধ্রা মাত্র। মাঝে মাঝে যখন এদের গণতন্ত্রের মুখোস খসে' পড়ে, তখনই তাদের সত্যিকার রূপ আত্ম প্রকাশ করে; ছনিয়ায় সৃষ্টি হয় ধ্বংশ লীলার আলোড়ন। এখানে জামাণীর ফ্যাসিষ্ট অর্থনীতির একট্খানি আভাষ দিলে আশা করি অস্থায় হ'বেন।।

"You industrialists, stand for the maintenance of private property, which is an aristrocratic principle; but you have not yet made up your minds whether or not you are to oppose democracy. Make no mistake about it; if you do not destroy democracy, it will do away with your rights and privileges; for the logical outcome of political equality in the economic sphere is communism, which has already conqured the one-sixth of the earth and is spreading. You must give me political power, for I am the only man, who with help of the Nazi movement can crush democracy..."\*.

এই হ'লো জাম'ণ গণতন্ত্রের সন্তিয়কার রূপ—গণতন্ত্র বিদায় না হোলে আর্থিক সাম্য পুর্কিইও দের অধিকার লোপ করবে!

জার্মাণী, ইতালী প্রভৃতি দেশে শ্রমিকগণ রশিয়ার মতো রাজনৈতিক ক্ষমতা করায়ত্ব করতে পারেনি বোলেই ধনতন্ত্রবাদের বনিয়াদ সেখানে নিরক্ষুশ র'য়েছে। এবং ফ্যাসিষ্টবাদের বৈরাচারের প্রতিক্রিয়ারূপে জনসাধারণের অসস্ভোষ নানা প্রকার আন্দোলনে রূপায়িত হয়ে উঠেছে। ক'এক বৎসর পূর্বেই ফ্যাসিষ্ট বর্বরতার কর্মপ্রণালী সাম্যবাদীদের কোথে ধরা পড়ে-ছিলো। সে হ'লো ১৯৩৪ সালের কথা। সেই সময় অর্থাৎ কমিটেনিষ্ট ইণ্টার্জ্যাশানালের স্থাম কংগ্রেস জার্ম ক্ষাসিজম্-এর দ্ব্যার্ভি সম্বন্ধ ভবিশ্বংবাণী করেছিলো যে, হিট্লারের

<sup>\*</sup>Adolph-Hister-Speech on 27th January, 1932.

একমাত্র উদ্দেশ্য—ফ্রান্সের উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করা—চেকোপ্লোভাকিয়া অন্ত্রিয়া গ্রাস করা, এবং বালটিক রাষ্ট্রপ্রলির স্বাধীনতা অপহরণ করে সোভিয়েট ইউনিয়ন আক্রমণের পথ তৈরী করা। সাম্যবাদীরা আরও বলেছিলেন যে,—উপনিবেশ ও হ্রতরাদ্ধ্য পুনরধিকারের কলরবে দ্বিতীয় সাম্রাজ্ঞাবাদী সংগ্রামের স্কুলাত করাও ফ্যাসিষ্টদের অক্তরম উদ্দেশ্য। ১৯০৪ সালে সাম্যবাদীরা যে ভবিষ্মুদ্রাণী করেছিলেন,—এই ক'এক বংসরে তা বর্ণে বর্ণে মিলে গেছে। ১৯০৫ সালে ইতালী-আবিসিনিয়া গ্রাস করল; এবং জার্মাণী লোকানো চুক্তি ছিল্ল করে রাইনল্যাও দখল করল। ১৯০৬ সালে ইতালী-জার্মাণী স্পেনর গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিজ্ঞাহ জাগিয়ে তুললো এবং আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক শৃষ্ণলা ভঙ্গ করে অন্তর্গুও সৈক্রবল দ্বারা বিজ্ঞাহী ফ্রাক্ষোকে সাহায্য করল। আর গণতন্ত্রবাদী রুটেন এবং ফ্রান্স এই ফ্যাসিষ্ট বর্ব রুতায় সায় দিলো—পোপনে ফ্রাক্কোকে সাহায্য কোরল। ইহার একমাত্র প্রমাণ রুটিশ জাহাজ "ডেভনসায়ার"-এ আরোহণ করে ফ্রান্সের সৈন্সবাহিনীর মিনার্কা দখল। তারপর জার্মাণীর অন্ত্রিয়া, চেকোল্লোভাকিয়া দখল, ইতালীর আলবেনিয়া অধিকার, জাপানের চীন আক্রমণ এবং পরিশেষে জার্মাণীর পোলাও অধিকার গণতন্ত্রধংশী ফ্যাসিষ্ট বর্ব রুতার নির্মম আত্মপ্রকাশ ব্যতীত আর কিছুই নয়।

তারপর জার্মাণ-রুশ অনাক্রমণ চুক্তি, রাশিয়ার পোলাগু আক্রমণ এবং কিয়দংশ অধিকার বর্তমান আন্তর্জাতিক রক্ষমঞ্চের বিশায়কর ঘটনা সন্দেহ নেই—কিন্তু তার আলোচনা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। তবে ইহা কারও অজানা নেই যে, জার্মাণীর ডানসিক-পোলিশ-করিডার কলরবের আভাষ পেয়েই রুশিয়া রুটেনের সাথে সহযোগীতা কোরে "Anti-Facist-Block" গঠন করবার প্রস্তাব করেছিলো; কিন্তু রুটেন তাতে মনোযোগ দেয়নি; কারণ, সে চেয়েছিলো—জার্মাণী আর রুশিয়ার মাঝে বিরোধের সৃষ্টি হোক।

কিন্ত ফল হ'লো অন্যরূপ !

্ঠ৯৩৪ সালে কমিটেনিষ্ট ইন্টারস্যাসানালের সপ্তম অধিবেশনে এই স্থির হয় যে, বিশ্বের শন্তি, শ্রমিক-কৃষক তথা জনসাধারণের স্বার্থ ও গণভদ্মের নিরাপতা রক্ষার জম্ম, বিশ্বের সমস্ত প্রগতিশীল রাজনৈতিক দলগুলির সমন্বয়ে 'ইউনাইটেড্ ফ্রন্ট' গঠন করা, একাস্ত প্রয়োজন। সেই অধিবেশনে আয়ুর্জাতিক সাম্যবাদী প্রতিষ্ঠানের সাধারণ সম্পাদক কমরেড ভিমিট্টক্ বলেছেন:—

"The first thing that must be done, the thing with which to begin, is to form a united front, to establish unity of the workers, in every factory, in every district, in every region, in every country all over the world. Unity of the proletariat on a national and international scale is the mighty weapon, which renders the working class capable of not only of successful defence, but also of successful counter attack against Facism, against the class enemies."

তিনি আরও বলেছেন—"ফ্যাসিজম্ ও যুদ্ধের ধ্বসেলীলার বিরুদ্ধে লভবার ততা সমল

জনগণকে নিয়ে ঐক্য প্রতিষ্ঠার কর্তব্যভার সন্তম কংগ্রেস শ্রমিক শ্রেণীর উপর অর্পণ করছে।" এই ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্টের সহযোগীতার কথা জানিয়ে তিনি বলেছেন,—"আমরা সাম্যবাদীরা বিপ্লবী পার্টির সভ্যা, তথাপি আমরা এই সম্মিলিত সংগ্রামে প্রস্তুত আছি। কারণ, আমাদের বিশ্বাস আছে, ইহার মধ্য দিয়েই আমরা প্রতিক্রিয়াশীল ধনতন্ত্রবাদ এবং ফ্যাসিষ্টবাদের অগ্রগতি প্রতিরোধ করতে সমর্থ হ'ব। ইহাতে বিপ্লববাদী মজুর, কৃষক এবং বৃদ্ধিজীবিদের উপর ফ্যাসিষ্টবাদের পাশবিক অভ্যাচার বন্ধ হ'বে। আমরা যদি "ইউনাইটেড্ ফ্রন্ট" গঠন করে ফ্যাসিজম্-এর বিরুদ্ধে লড়াতে পারি, তা' হলে ফ্যাসিষ্ট ডিক্টেটারসিপের পত্ন অনিবার্য এবং ত্নিয়া হ'তে ফ্যাসিষ্ট বর্বরতা ও সাম্রাজ্যবাদী সমর বিভীষিকা চিরদিনের জন্ম বিলুপ্ত হবে।" (অমুদিত)

জার্মাণ-রুশ অনাক্রমণ চুক্তি ফ্যাসিষ্ট প্রতিরোধের একটা রাজনৈতিক চাল ব্যতীত আর কিছুই নয়। ইহার ফলে জার্মাণীর ফ্যাসিষ্ট অপ্রসাতির পথে একটা সাংঘাতিক বাধা পড়েছে। জার্মাণ কণ্ঠক সোভিয়েট ইউনিয়ন আক্রমণের প্লানত ব্যর্থ হয়েছে। মার্কসবাদের নীতি হ'লো—পারিপার্শিক চলমান পরিস্থিতিকে পুন্ধান্ধপুন্ধরূপে বিশ্লেষণ কবে, যে নীতি অনুসরণে সফলতা লাভের সম্ভাবনা বেশী, মার্কসবাদীরা সেই নীতিকে গ্রহণ করবেন। কাজেই জার্মাণীর সঙ্গে রুশের আক্রমণ চুক্তি এবং রুশ সীমান্তবর্তী পোলাও দখল, সেই নীতিরই আত্ম প্রকাশ মাত্র।

ইতালী ফ্যাসিজ্জন্-এর স্রষ্টা। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই ফ্যাসিজন্-এর পৈশাচিক বিজয়োল্লাস ঘোষিত হ'য়েছে জার্মাণী হ'তে। ছনিয়ার বিশৃত্বল পরিস্থিতির জন্ম দায়ী একমাত্র জার্মাণী। জার্মাণ ফ্যাসিজ্জন্-এর পটভূমির পূর্বাভাষে আমরা দেখতে পাই—বিশ্বের অর্থনৈতিক সন্ধটে জার্মাণিতে শ্রেণী চেতনা তীক্ষ্ণতর হয়ে উঠলো। শ্রুমিক শ্রেণীর মাঝে অসন্ভোষের স্থষ্টি হ'তে লাগলো। পার্লামেন্টারী শাসন ব্যবস্থায় এই আত্মসচেতন জাভিকে কিছুতেই দাবিয়ে রাখা গেলনা। ফ্যাসিষ্টবাদীরা এই স্থযোগ অবহেলা করলনা। নানা ঘটনা বৈচিত্রের মধ্য দিয়ে ১৯৩০ সালে জার্মাণীতে ফ্যাসিষ্টবাদ প্রতিষ্ঠিত হ'লো। ১৯০০ সালের পর যে কটা বছর আতীক্র্ হ'য়ে গেছে—তা' খুব বেশী নয়। এই ক'বংসর হিটলার যা করেছেন, তার তুলনা নেই। জার্মাণীর শান্তি, সভ্যতা ও সংস্কৃতি উচ্ছেদের সাথে সাথে এই ফ্যাসিষ্টদম্য বিশ্বের শান্তির প্রশ্বকেও জটিলতর করে তুলেছে। হিটলারের বর্বরতা যে কেবল জার্মাণীর জনসাধারণকেই বিক্ল্বর কোরে তুলেছে, তা নয়—সমগ্র বিশ্ব আজ হিটলারের পেশাচিক কার্যকলাপে বিক্ল্বর, সন্ত্রন্ত, ভীত। এই ফ্যাসিষ্ট বাদের সাথে সাথে ধনতন্ত্রবাদ এবং সাম্রাজ্যবাদের উচ্ছেদ সাধনে ছনিয়ার প্রগতিশীল জনমত বন্ধপরিকর।

সেই জন্ম সপ্তম কংগ্রেসে ইহা স্থিরীকৃত হয় যে, এই ফ্যাসিষ্টবাদ প্রতিরোধের জন্ম শ্রমিক এবং জনসাধারণের একটা সমন্বয় থাকা দরকার। ইহার ফলেই সমগ্র প্রগতিশীল রাজনৈতিক দলগুলোর সমন্বয়ন্ত্রপে এই "ইউনাইটেড ফ্রন্ট"-এর সৃষ্টি। ফ্রান্সের ১৯৩৪ সালের শ্রমিক বিজোহ ইউনাইটেড ফ্রন্ট নীতির গৌরবময় আত্মপ্রকাশ ব্যতীত আর কিছুই নয়। সে বংসরই অষ্ট্রীয়া আর স্পেনের মজুররা ফ্যাশিজ্ম-এর বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়।

অনেকদিন যাবং অর্থাৎ ক্রশিয়ায় কমিটেনিজ্ম-এর প্রতিষ্ঠার পর হ'তেই ইউনাইটেড ফ্রন্ট গঠনের প্রতি সাম্যাদী নেতাদের মনোযোগ আকুষ্ট হ'য়েছিলো। ১৯২১ সালে কম্যিউনিষ্ট ইন্টার ত্যাশনালের তৃতীয় কংগ্রেসে লেনিন 'ইউনাইটেড ফ্রন্ট' নীতির উপর কর্মীর মনোযোগ আকর্ষণ করেন। ইহার প্রয়োজনীয়তা এবং কর্মপ্রণালী সম্বন্ধে লেনিন "On the work of the United Front" শীর্ষক একটা গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখেন। ১৯২১ সালের ২৮শে ডিসেম্বর Comintern-এর একজিকিউটিভ কমিটী কর্তৃক এই নীতি গৃহীত হয়। তারপর কমিাউনিষ্ট ইন্টারস্থাশনালের একজিকিউটিভ কমিটা এবং 🎝তুর্থ কংগ্রেসও এই নীতি সাদরৈ গ্রহণ করে। ১৯২২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী হ'তে ৪ঠা মার্চ্চ পর্যান্ত কমিটিনিষ্ট ইন্টারস্থাশনালের এক অভিরিক্ত অধিবেশন হয়; তাতে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে,—"At the coming International Conference, only those questions should be dealt with which conerns the action of the working class." তা' ছাড়া--"Unity in action of the working masses, which can at once be achieved in spite of fundamental differences of political opinion." এই দিদ্ধান্তও সৰ্বসন্মতিক্ৰমে গৃহীত হয়। এই অধিবেশন হয় বার্লিনে। ইহাতে রিফরমিষ্ট নেতবুন্দ শ্রামিকদের সাথে আপোষ মীমাংসার চেষ্টা করেন। "We have paid two much" শীর্ষক একটা প্রবন্ধে লেনিন শ্রমিকদের আন্তর্জাতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠার দৃঢ় সংকল্প ব্যক্ত করেন—"We adopted the United Front tactics in order to help these masses to fight against capital, to help them to understand the "cunning mechanism" of the two fronts in the whole of international politics; and we shall persue these tactics to the end.

শ্রমিক ঐক্য সাধনে লেনিন আজীবন সাধনা করে গেছেন। ১৯২১ সালে যে "ইউনাইটেড ফ্রন্ট" নীতির প্রতি লেনিন সাম্যবাদী এবং শ্রমজীবীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন, ১৯০৪ সালে সপ্তম কংগ্রেসে তা' কার্যে পরিণত করবার প্রস্তাব গৃহীত হয়। জার্মাণীর ফ্যাসিষ্ট বৈর্বাচারের অভ্যাচারিত কমরেড ডিমিট্রফ ঘোষণা করেন:—

"The establishment of unity of action by all sections of the working class, irrespective of the party or organisation to which they belong, is necessary even before the majority of the working class is united in the struggle for the overthrow of capitalism and the victory of proletarian revolution."

"ইউনাইটেড ফ্রন্ট"-এর প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে কমিউনিষ্ট ইন্টারস্থাশনায় কর্তৃক প্রস্তাব

গৃহীত হবার পূর্বেই ফ্রান্সের কম্যিউনিষ্ট পার্টি "ইউনাইটেড ফ্রন্ট"-এর নীতি কার্যে পরিণত করে। এবং ট্রেড ইউনিয়নগুলোর মাঝে এক্য সংস্থাপনের জন্ম সংগ্রাম পরিচালনা করে। এই প্রাথমিক প্রচেষ্টার ভিত্তিতেই ফ্রান্সে পরে ফ্যাসিষ্ট-বিরোধী "ইউনাইটেড পিপল্স্"-এর প্রতিষ্ঠা হয়। এবং ইহার ভিত্তিতেই ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রসমূহে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী "স্থাশনাল ফ্রন্ট"-এর প্রতিষ্ঠা হয়।

কমিটিনিষ্ট ইন্টারম্মাশনালের সপ্তম কংগ্রেসে প্রস্তানিত এবং গৃহীত "ইউনাইটেড ফ্রন্ট" নীতি ফ্যাসিষ্ট ও সাম্রাজ্যবাদের স্বৈরাচারে উৎপীড়িত এবং নির্যাতিত রাষ্ট্রসমূহে কত্তদ্র কার্যকরী হ'লো, অথবা কিভাবে তারা ফ্যাসিষ্ট ব্যবহার প্রতিরোধে যত্নবান হ'লো, সে আলোচনা করলেই এই নীতির সফলতা এবং সার্থকতা সম্বন্ধে আমরা কতকটা উপলব্ধি করতে পারবাে। এবং "ইউনাইটেড ফ্রন্ট" নীতি শ্রমিক এক্য সাধনে ক্ষুদ্র কার্যকরী হয়েছে, তাও দেখা যা'বে।

ফ্যাসিষ্টবাদের পূজারী বিজোহী ফ্রান্ধার স্থৈরাচার হ'তে স্পেনের গণতন্ত্র রক্ষা করবার জন্ত সেথানকার কমিটেনিষ্ট পার্টি সোশ্চালিষ্ট পার্টির সাথে মিলিত হ'য়ে "ইউনাইটেড ফ্রন্ট" এবং "পপুলার ফ্রন্ট" গঠন করেছে। শুধু যে পুরুষ কমীই এই "পপুলার ফ্রন্ট" গঠনে এবং ফ্যাসিষ্ট প্রতিরোধে অগ্রসর হ'য়েছেন, তা নয়; নারীরা তাঁদের যথাযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে পুরুষদের সহযোগীতা করেছেন। তাঁদের মাঝে শ্রমিক-ছহিতা, কমিটেনিষ্ট পার্টির অক্লান্ত কর্মী "পাসিও-নারিয়া"র (ডোলোরেস্ ইবারুরি) নামই উল্লেখযোগা। "ইউনাইটেড ফ্রন্ট" নীতিতে প্রতিষ্ঠিত স্পেনের "পপুলার ফ্রন্ট" যে কি ভাবে ফ্রান্ধার সামরিক শক্তিকে প্রতিরোধ এবং বিপর্যস্ত করেছে, তা' আময়া জানি; এবং গণতন্ত্রের ইতিহাসে তা' অবিশ্বরণীয় হয়ে থাকবে। স্পেনের প্রগতিশীল দেশগুলির সমন্বয়রূপে যদি এই "ফ্রন্ট" গঠিত না হতো, তা' হ'লে স্পেন, প্রভাক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ফ্রান্টো এবং ইতালী জাশ্মাণীর বিরুদ্ধে দীর্ঘ আড়াই বংসর সংগ্রাম পরিচালনা করতে সক্ষম হ'তো না। তবু শেষ পর্যন্ত স্পেন তার গণতন্ত্র হক্ষায় সমর্থ হ'লো না! এর কারণ কি, তার জবাব কে দেবে!

ফান্সের "পপুলার ফ্রন্ট"এর কার্যাবলী আমাদের অজ্ঞানা নেই। প্রতিক্রিয়াশীল দালাদিয়ে গবর্ণমেন্টের বিবরাধীতার মাঝেও যে ফ্রান্সের "পপুলার ফ্রন্ট" স্বীয় গৌরবময় মর্যাদা রক্ষা করতে পেরেছে, তা' সতাই প্রশংসনীয়। সেখানকার এই "ফ্রন্ট" ফ্যাসিজ্বম্-এর সাংঘাতিক শক্রে। ফ্রান্সের এই "পপুলার ফ্রন্ট" সম্বন্ধে Mourice Thorez বলেছেন—"The Victory of the Popular Front in France has changed the balance of forces in favour of peace and democracy." "পপুলার ফ্রন্ট"-এর এই অগ্রগতিশীল অভ্যুন্নতি প্রতিহত করবার জন্ম প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলো বন্ধ-পরিকর। কিন্তু তা' বোধ হয় সম্ভব হ'বে না। কিছুদিন পূর্বে অর্থাৎ জামাণ-ক্রম্ম জনাক্রমণ চুক্তি এবং জামাণী ক্রমিয়ার পোল্যাণ্ড আক্রমণের অব্যবহিত পূর্বে ফ্রাসী গবর্ণমেন্ট এই ইস্থাহারে বলেছেন—করাসী সরকার সেখানকার কমিন্টেনিষ্ট পার্টি ভেঙে দেবেন। যদি তা হিন্দু ভবে "পপুলার ফ্রন্ট" এর মাঝেও হয়তো ভাঙন ধররে; কিন্তু তা' কি সম্ভব

হ'বে ? कांत्र — "it was not he, who made the People's Front, and it is not he, who can 'unmake' it." ফ্রান্সের প্রগতিশীল গণপ্রতিষ্ঠানের সমন্বয়রূগে এই "পপুলার ফ্রন্ট"-এর সৃষ্টি। বর্তমানে কমিটেনিষ্ট পার্টিকে ভেঙে দেবার অক্স অর্থই হ'লো—ফরাসীন গণ-মতের কণ্ঠরোধ করে জনসাধারণের একত্রীভূত প্রতিষ্ঠানের ধ্বংস সাধন করা। ফরাসীর শ্রমিকদের এই প্রগতিশীল সমন্বয়ে কুষকরাও যোগদান করেছে। ফ্রান্সের "পপুলার ফ্রন্ট"এর সর্বপ্রথম সমবেত অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছিলো—১৯০৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে, তাঁদেনই স্মৃতির উদ্দেশ্তে, যাঁরা ১৯৩৪ সালে ফ্যাসিজ্বস্-এর কবল হ'তে গণতন্ত্রকে রক্ষা করবার জন্ম প্রাণ বিস্কুনি দিয়েছিলেন। তারপর ১৯৩৫ সালের ১৪ই জুলাই, বিসমার্ক-এর সহযোগীতায় Tiers কর্তৃকি নিহত ফ্রান্স কমিটেনের সহীদানদের স্মৃতি-অন্নষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় এই "পপুলার ফ্রন্ট"-এর পৌরহিত্যে ! এই "পপুলার ক্রন্ট" সম্বন্ধে দালাদিয়ে বলেছেন > The Popular Front is the alliance between the Third Estate and the working class; when they are united, they can repeat what happened in 1789, 1793, 1848 and the 4th of September (1870), when they are dis-united, they can be subject to another Thermidor, Brumaire or the 2nd of December (1851). তারপর দালাদিয়ে গ্রণমেন্টের ''Make the poor pay'' নীতির প্রতিবাদে সমগ্র ফ্রান্সকে আমরা সঙ্গবদ্ধ দেখতে পাই। বর্তমানে ফ্রান্সের "পপুলার ফ্রন্ট" এতো শক্তিশালী যে রাাডিকেল পছী দালাদিয়ে গবর্ণমেন্টের পরিবর্তে, সেখানে যদি "পপুলার ফ্রন্ট" গবর্ণমেন্ট প্রভিষ্ঠিত হয়, তা'হ'লেও আমরা বিস্মিত হবো না। বর্তমানে কেবল র্যাভিকেল দলের দো-টানা মনোভাবের ফলে দালাদিয়ে কোনো রকমে টিকে আছেন।

প্রাচ্যে জাপানের ফ্যাসিষ্ট বিধানের কবল হ'তে চীনের গণতন্ত্রকে রক্ষা করবার জন্য চীনেও বিভিন্ন সম্প্রদায়গুলে। তাদের মতানৈক্য ভূলে চীন কমিটনিষ্ট পার্টির আহ্বানে সাড়া দিয়ে জাপ-বিরোধী "ইউনাইটেড ক্রন্ট" গঠন করেছে। চীনের "ইউনাইটেড ফ্রন্ট"-এর কার্যাবলী এতো ব্যাপক যে, এই প্রবন্ধে তা' আলোচনা করা সম্ভব হ'বে না। প্রবন্ধান্তরে তার বিস্তৃত আলোচনা করবার ইচ্ছা রইলো।

কিন্তু কেবলমাত্র বৃটেনে এই "ইউনাইটেড ফ্রন্ট" নীতিকে কার্গে পরিণত করা সম্ভব হয়নি। পার্লামেন্টারী স্থাশনাল গবর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে বৃটেনে "ইউনাইটেড ফ্রন্ট" গঠনে একমাত্র বাধা দেখানকার লেবার পার্টি। বৃটেনে "ইউনাইটেড ফ্রন্ট" গঠনের জ্বস্থ আন্দোলন করবার অপরাধে লেবার পার্টির একজিকিউটিভ কমিটার ষ্ট্রাফোর্ড ক্রীপ্সকে পার্টি হ'তে বিতাভিত করা হ'য়েছে। তব্তু ক্রীপ্স্ তার প্রচেষ্টা হ'তে বিরত হননি, লেবার পার্টির এই পার্লামেন্টারী মনোর্ত্তিতে বহু লেবার পন্থীই সায় দিতে পারেননি; তাঁদের মাঝে G. D. H. Cole অম্ভতম ক্রি কেবালাইট।

ফান্স, স্পেন এবং চীন প্রভৃতি ভিন্ন অক্যান্ত ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহে এই "ইউনাইটেড ফ্রন্টা" প্রতিষ্ঠার আন্দোলন বেশীদ্র অগ্রসর হ'তে পারেনি। কিন্তু আবার এমন কোনো দেশ নেই, যেখানে এই আন্দোলন প্রবেশলাভ করেনি। এইজন্ম প্রতিক্রিয়াশীল নেতৃর্বন্দ এই আন্দোলনকে দাবিয়ে রাখবার জন্ম আপ্রাণ চেষ্টা করে আসছেন। ইহাতে বিশ্বয়ের কিছুই নেই; কারণ, ইহা তাদের মজ্জাগত মনোবৃত্তি। কিন্তু ইহা অতি সত্যি কথা যে মৃষ্টিমেয় নেতৃর্নের এই বিরোধীতামূলক প্রতিক্রিয়া "ইউনাইটেড ফ্রন্ট" নীতি বার্থ করতে পারে না। প্রত্যেক রাষ্ট্রেই যাতে "ইউনাইটেড ফ্রন্ট" নীতিতে প্রতিষ্ঠিত "পপুলার ফ্রন্ট" গঠন করা হয়, তার আবেদন জানিয়ে কমরেড ডিমিট্রক বলেছেন—"কমিটেনিই ইন্টারন্থাশনালের সপ্তম কংগ্রেস প্রত্যেক ক্যাপিটালিই রাষ্ট্রেই ফ্যাসিজম্-এর বিপদ সম্বন্ধে সত্রক বাণী করেছে। যাঁরা ভাবেন, সে সমস্ত রাষ্ট্রেই ফ্যাসিজম্-এর বিজয় অনিবার্য, তাঁরা সাংঘ্রুতিক ভুল করবেন। যদি মজ্রদের ঐক্যের আহ্বানে সকলে সংস্কারমূক্ত হ'য়ে সাড়া দেয় এবং বিশাল শ্রমিকবাহিনীর পার্শ্বে দাঁড়িয়ে ফ্যাসিজম্-এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনা করতে বন্ধপরিকর হয়, তা' হলে বিশ্বের শ্রমিক শ্রেণী ফ্যাসিজম্-এর প্রতিরোধ করতে সক্ষম হবে।"

ঐক্যই শ্রমিক শ্রেণীর একমাত্র অন্তর—ষার প্রয়োগে সে ফ্যাসিজম্-এর গবে নিত শির নত করতে সমর্থ হবে। লেনিনের নেতৃত্বে শ্রমিক আন্দোলনের উদ্বোধন হতে আরম্ভ করে, তিনি যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন শ্রমিকদের ঐক্য সাধনে মাপ্রাণ সাধনা করেছেন। ১৯১০ সালের ডিসেম্বরে লিখিত "On Unity of the Workers" শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি বলেছেন:—

"Unity is essesntial for the working class.....And this unity is infinitely dear, infinitely more important to the working class. Divided the workers are nothing, united, they are everything."

তারপর ১৯১৪ সালের জুন মাসে "On Unity" শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি বলেছেন :—

"Unity must be fought for, and only the workers themselves, the class-conscidus workers themselves are in a position to achieve this—by persistant stubborn work..."

আমাদের এ বিশ্বাস আছে, লেনিনের এই বাণী মূলমন্ত্ররূপে গ্রহণ করে কম্যিউনিষ্ট ইন্টার-স্থাশনাল এবং ইউনাইটেড ফ্রন্ট-এর কর্মপ্রণালী নির্ধারিত হ'বে।

চীন অথবা স্পেনের "ইউনাইটেড ফ্রন্ট" নীতি যে কেবলমাত্র চীন অথবা স্পেনেই সীমাবদ্ধ ভাহা নহে। চীনের এই "ইউনাইটেড ফ্রন্ট" নীতি জাপানে এবং স্পেনের "ইউনাইটেড ফ্রন্ট" নীতি জার্মাণী এবং ইতালীতে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছে। অক্সাক্ত ক্যাপিটালিষ্ট রাষ্ট্রেও ইহার প্রভাব উপেক্ষার বস্তু নয়। শ্রমিক আন্দোলনের ভিদ্ধিতে পরিচালিত প্রভোকটী প্রগতিশীল আন্দোলন আন্তর্জান্তি ক্রেত্র প্রতিষ্ঠালাভ করতে পারে, গত ক'এক বংসরের ইতিহাস আলোচনা করলে আমরা নির্বিবাদে তা' বলতে পারি। কারণ,—"Every courageous resistance to the fascist aggressors in any given capitalist country, in any given corner of the word, is, to-day, assuming international importance, as it inspires and strengthens the Anti-Fascist forces in the other countries."

যথন প্রত্যেক রাষ্ট্রে এবং প্রত্যেক উপনিবেশে এই "ইউনাইটেড্ ফুন্ট"-এর নীতি কার্যে পরিণত করে সম্পূর্ণরূপে সফল করে তোলা যাবে, তথন বিভিন্ন রাষ্ট্রের ফুন্টগুলোর সমন্বয় সংগঠন রূপে পৃথিবীর প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবার জন্ম, রোমা রোলার ভাষায় World Front গঠন সম্ভব হবে। সেদিন অর্থাং রোলার স্বপ্ন যেদিন প্রত্যেক বাস্তবে রূপায়িত হবে, সেদিনই ফ্যাসিজম্ এবং ইম্পিরিয়েলিজম্-এর ধ্বংশ অবশ্রুম্ভাবী; আর সেদিনই ক্যাপিটেলিজম্-এর ধ্বংসভূপের কালো যবনিকা ভেদ করে সোমান্তলিজম্-এর বিজয় বার্তা ঘোষিত হবে। এই আন্তর্জাতিকগণ-ফুন্ট গঠন ব্যক্তীত ফ্যসিজম্ এবং তার আনুষাঙ্গিক ইজম্গুলোর গতি প্রতিরোধ কোরতে পারলেও, সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন করা যাবেনা। অথচ এই গণফুন্টের কার্যক্রমের কণ্টি পাথরে যাচাই হ'য়ে সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার স্বর্ণমূর্তির প্রাণপ্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে; মান্তবে মানুষকে চিনতে পারবে—সমস্ত বৈষম্য মূলক প্রতিযোগীতা অপসারিত হবে বিশ্বের ধূলিকণা হ'তে।

এখানে আর একটা কথা আলোচনা করলে আশা করি অপ্রাসঙ্গিক হবে না। অনেকেই "ইউনাইটেড্ ফুন্ট"-এর নীতিকে সাম্যবাদের আভ্যন্তরিক নীতিবিরোধী স্থবিধাবাদী প্রভৃতিদ্বারা সমালোচনা করে থাকেন। এই সমস্ত সমালোচকদের মাঝে ট্রইস্কাইট্, স্পেনের সিণ্ডিক্যালিষ্ট এবং ব্টেনের লেবারাইটগণের নামই উল্লেখযোগ্য। কম্যিউনিষ্ট ইন্টারন্থাশানাল নির্ধারিত "ইউনাইটেড্ ফুন্ট"-এর এই নীতিকে কি করে যে তারা সাম্যবাদ বিরোধী নীতি বলে প্রচার করেন, তা' আমাদের ধারণার অতীত। ফ্যাসিষ্ট এক্ষেণ্ট এবং বিশ্বাস্থাতক ট্রন্থীপন্থীদের কথা না হয় বাদ দিলাম; কিন্তু সিণ্ডিক্যালিষ্ট এবং লেবারাইটগণ যে কেন ইহার বিরোধীতামূলক সমালোচনা করেন, তার কোনো যুক্তিপূর্ণ কারন কি তাঁরা নির্দেশ করবেন ?

আমারা যদি এই "ইউনাইটেড্ ফুন্ট"-এর পূর্বাপর ইতিহাস আলোচনা করি, তা' হ'লে আমরা কনো মতেই এ' কথা বলতে পারি না যে, "ইউনাইটেড্ ফুন্ট"-এর কর্মপ্রণালী সাম্যবাদ-এর মূলনীতি-বিরোধী।

বর্তমানে ওপনিবেশিক রাষ্ট্র ভারতবর্ষের রাজনৈতিক পরিস্থিতির মাঝে যে সমস্থা মাথা তুলে' দাঁড়িয়েছে, এই বহুমুখী সমস্থার সমাধান করতে হ'লে, অবিলম্বে ভারতবর্ষেও "ইউনাইটেড্ ফুন্ট" গঠন করা একান্ত কর্তব্য । ভারতের এই "ইউনাইটেড্ ফুন্ট"-এর একমাত্র উদ্দেশ্য হবে—ধনতন্ত্রবাদ এবং সাদ্রাজ্যবাদের নাগপাশ হ'তে ভারতের জনগণের মুক্তিসাধন । এই ফুন্ট গঠন করতে হ'লে ভারতের বিভিন্ন বামপন্থী প্রতিষ্ঠানগুলোর সমন্বয় সাধন ক্মতে হবে। যতদিন পর্যান্ত না ভা সম্ভব হবে, ততদির ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সমস্ত প্রচেষ্টা শ্রুপিতায়ই পর্যবসিত

হবে। তা করতে হলে, সমগ্র বামপন্থী সমন্বয় কমিটির ভারতের জাতীয় প্রতিষ্ঠান কংগ্রেসের কমনীতির আমূল পরিবর্তন সাধন করা একান্ত প্রয়োজন। এবং কংগ্রেসের সংগ্রামনীন মনোবৃত্তির মাঝে সংগ্রামশীল অন্ধুপ্রেরণার উদ্বোধন করা অনিবার্যভাবেই স্বীকার্য। গত সভাপতি নির্বাচনের পর হ'তে কংগ্রেসের মাঝে যে অন্তর্বিপ্রবের স্তর্গাত হ'রেছে, সেই রাজনৈতিক অমানিশা প্রভাব হতে মূক্ত হয়ে বামপন্থীরা সন্মিলিত হলো,—"বামপন্থী সমন্বয় কমিটিতে (Left Consolidation Committed)। প্রথমেই কমিটিনিষ্ট, সোম্যালিষ্ট, রায়বাদী, "করোয়ার্ড ব্লক" দল ও কিষাণ সভার দল প্রভৃতি বামপন্থী, সংগ্রামশীল, সাম্রজ্ঞাবাদ বিরোধী দলগুলি এই "বামপন্থী সমন্বয় কমিটি"তে সমবেত হলো। তবে হুঃখ এবং পরিতাপের বিষয় রায়বাদীরা গত ১ই জুলাই র প্রতিবাদ আন্দোলনের সময় এই কমিটি পরিহার করেছেন। এই নীতিহীনতাকে আমরা কোনো মতেই মেনে নিতে পারি না। এবং আমাদের বিশ্বাস ইহাই সমস্ত অন্থের মূল।

ভারতের জাতীয় ঐক্যের শুভদিনের আগমনীর জন্ম ভারতের জনমত সংঘবদ্ধ হোক, আমরা একামভাবে তাই প্রার্থনা করি।

C. P. S. U (B)-এর অপ্টাদশ কংগ্রেদে (১০-১৫ নে, ১৯৩৯ ইং) Comrade Mannilsky বলেছেন:—

"Working people want a United front of the capitalist countries with the Soviet working class, with the armed Soviet people, who have at their disposal a powerful state, material power of victorious socialism. This Front will be the real guarantee of peace. World re-action will shatter itself against the impregnable rock of such a Front,"

বিশ্বের উৎপীড়িত জনগণ ছনিয়ার প্রতিক্রিয়াশীল পরিস্থিতির সাথে সংগ্রাম করবার জন্ত সংব্যবন্ধ হোক, আদর্শগত নিষ্ঠা নিয়ে অগ্রগতিশীল অভ্যুন্নতির পথে এগিয়ে থাক, আমরা তাই চাই।

কবির ভাষায় আমরা সংগ্রামশীল সর্বহারাদের বলি—"Soar above the conspiring cloud, and say: we see the sun"—দীপ্ত কণ্ঠে তারা বলুক,—ধনতন্ত্রবাদ আর সাম্রাজ্যবাদ - এই আলোক, প্রাগ্রহার কীণ আধারের বৃক চিরে যে আলোর রেখাটি দিকদিগস্তে ছড়িয়ে পড়ছে, এ' সেই আলো—যার জন্ম, আমাদের তাদের এবং আরও অনেকের প্রাণ ব্যাকুল!

# বিবাহবিচ্ছেদের অধিকার

## শান্তিত্বধ। ছোষ

কিছুকাল হইতে আমাদের শিক্ষিত হিন্দু সমাজে বিবাহবিচ্ছেদের গুপ্পন রণিত হইতে শুনিতেছি। ব্যবস্থা পরিষদে এ বিষয়ে প্রস্তাব পর্যান্ত উঠিয়াছে। কিন্তু উঠিতে উঠিতে নামিয়া গেল, বিলটী পাশ হওয় ঘটিল না এবং তর্কমুদ্ধে বিশিষ্ট প্রতিনিধিগণের মতামত শুনিবার সৌভাগা হইতেও আপাততঃ বঞ্চিত হইয়ছি। তবে কুল্লীয় পরিষদ এ বিষয়ে হিন্দু জনসাধারণের যে মতামত আহ্বান করিয়াছিলেন, তাহার উত্তরে কাহারও কাহারও আলোচনা সংবাদপত্রের মারকং চোখে পভিয়াছে।

বিষয়টী আলোচনার যোগ্য। কেননা, এ কথা সত্য যে, আ<u>মাদের সমাজে বহু বিবাহিত</u> জ<u>ীবনে অশান্তির কাল ছায়া স্ত্রীর জীবনকে লক্ষ্যে বা অলক্ষ্যে আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে এবং ইহার</u> প্রতী<u>কার প্রয়োজন</u>।

দাম্পত্য জীবনের যে অশান্তির কথা বলিতেছি, তাহার কারণ খুঁজিতে গেলে প্রথমেই গোড়ার দিকে দৃষ্টি পড়িবার কথা; প্রথমেই প্রশ্ন মনে আসিবে—কিসের আশায় মামুষ বিবাহ করে? এই আশা যথন অপূর্ণ হয়, তখনই দাম্পত্য জীবন বিষময় হইয়া উঠে এবং এই বিষভাশু বহন করিবার ভার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পড়িয়া যায় নারীর স্কন্ধে।

আমরা দেখি, মামুষ বিবাহ করে. প্রথমতঃ—দৈহিক কামনা চরিতার্থ করিবার আগ্রহে।

দ্বিতীয়ত:—সংসারে স্বচ্ছদে আরামে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিবার আশায়, অর্থাৎ পুরুষ নারীর সেবা যত্ন পাইবার আশায় ও নারী পুরুষের নিকট হইতে রক্ষণাবেক্ষণ ও গ্রাসাচ্ছাদন ক্রিডর জন্ম।

তৃতীয়ত:—প্রেমে জীবনকে সমৃদ্ধ করিবার প্রেরণায়।

কচি ও প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন ব্যক্তি ইহার বিভিন্ন কারণে মুখ্যতঃ বিবাহ করে। তবে আমাদের দেশে সমাজের অতি বিপুল অংশই প্রথম ছই কারণে বিবাহ করিয়া থাকে; তাহাতে প্রেমের স্থান অতি অল্পই। এমন কি, পশ্চিম জগতেও—যেথানে প্রেমমূলক বিবাহরীতি প্রচলিত আছে বলিয়া আমাদের ধারণা—তৃতীয়োক্ত কারণে বিবাহ করিবার মন্ত লোক বেশী নয়। কেহ ইহাতে বিশ্বিত হইবেন না। কারণ, যথার্থ প্রেমের দ্বারা জীবনকে ঐশ্বর্যাশালী করিতে পারিয়াছে অথবা করিতে চায়, এমন লোক এখনও পৃথিবীতে মৃষ্টিমেয়; প্রেম নামে যাহা চলিয়া আসিতেছে, তাহা ঐ প্রথমোক্ত ব্যাপারেরই সামান্ত রূপান্তর মাত্র। তৃতীয়োক্ত কারণ দ্বীরা আমি সেরূপ প্রেম বৃশ্বাইতে চাহি নাই। কিন্তু বিদেশের কথা যাক্, দেশের কথাই ভাবি।

বিবাহবিচ্ছেদের কথা তথনই উঠে, যখন যে কোনও ঘটনাচক্রে হউক, বিবাহের ঐ তিনটা উদ্দেশ্য বার্থ হইতে বসে। যিনি প্রধানতঃ যে উদ্দেশ্য লইয়া বিবাহ করিয়াছেন, তাহার পক্ষে সেই উদ্দেশ্যটী বার্থ হইলেই বিবাহবিচ্ছেদের পক্ষে যথেষ্ট যুক্তি আছে বলিয়া তিনি মনে কবিতে পারেন। এবং যদি আমরা স্বীকার করিয়া লই যে, উপরোক্ত তিনটা কারণের মধ্যে প্রভাবকীই সভা জগতে বিবাহের পক্ষে সঙ্গত বলিয়া ধরা যায়, কোনটাই অস্থায় বা অবৈধ নয়, তাহা হইলে উহার বার্থতার ক্ষেত্রে বিবাহ বিচ্ছেদের বিরুদ্ধে আপত্তিই বা টিকিবে কি করিয়া ও এবং উদ্দেশ্য-গুলির বৈধতা সন্থন্ধে এ যাবং প্রগতি বা পুরাগতি কোনও সম্প্রদায়ের তরফ হইতেই কোনও প্রশ্ন শুনিতে পাই নাই।

প্রথম উদ্দেশ্যে যাঁহারা বিবাহিত হইয়াছেন, ই দি বিবাহের পরে এরপে ঘটে যে, তাঁহাদের পরেম্পারের মধ্যে দৈহিক মিলন অসম্ভব বা অসমত হইয়া পড়িয়াছে, তবে সে ক্ষেত্রে বিবাহ বিছেদ করাই স্বাভাবিক। এরপ ঘটনা সচরাচরই ঘটিতে পারে। যদি দম্পতীর একজন উন্মাদ অথবা অক্য কোনরপ উৎকট ব্যধিগ্রস্ত হন, যেখানে দৈহিক মিলন অপর জনের ও সন্তানের স্বাস্থ্যের হানিকারক হয়, তাহা হইলেই এরপ অবস্থার উদ্ভব হইতে পারে। অথবা, স্বামী বা স্ত্রী একজন যদি সন্ন্যাসী ও মিলনবিম্থ হন, তাহা হইলেও বিবাহের প্রথমোক্ত উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইবে। স্ক্তরাং এই দ্বিবিধ পরিস্থিতিতেই দম্পতীর মধ্যে যিনি স্বাভাবিক, তাঁহার পক্ষে বিবাহ বিচ্ছিন্ন করিবার অধিকার থাকা বিধেয়।

বিবাহের দ্বিতীয় উদ্দেশ্যটী অপেক্ষাকৃত লঘু এবং সেই কারণে অপেক্ষাকৃত সহজেই সফল হইতে দেখা যায়। যেখানে স্বামী প্রীর মধ্যে অসন্তাব না থাকে, সেখানে স্বামীও স্বভাবতটেই প্রীর প্রাসাচ্চাদন যোগাইবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া থাকেন এবং প্রীও সাধ্যমত স্বামীকে সেবায়ত্ব ইইতে বঞ্চিত করেন না। যদি প্রকৃত সন্তাব অর্থাং মনের মিল নাও থাকে, তথাপি নিজ্ব নিজ স্বার্থবশে পরস্পর সহযোগিতা রক্ষা করিয়া চলেন। সেইজ্মুই এ বিষয়ে সাধারণতঃ বিফলতা আসে না, এবং মাত্র এই বিফলতা অবলম্বন করিয়া বিবাহবিচ্ছেদ পাশ্চাত্য দেশেও কম দেখা যায়। এই কারণ দর্শাইয়া যদি কচিং কখনও বিবাহ বিচ্ছেদের মামলা রুজু হয়, তবে বৃবিতে ছইবে, প্রকৃত কারণ ইহা নয়, ইহার পশ্চাতে প্রেমের অভাব এবং সন্তবতঃ অল্প ব্যক্তিতে প্রেমাসক্তি। স্তরাং বিতীয় উদ্দেশ্যের ব্যর্থতাকে বিবাহবিচ্ছেদের সঙ্গত অজুহাত বলিয়া গ্রহণ করা প্রয়োজন মনে করি না। ভবে যেক্ষেত্রে অসন্তাব এত অধিক যে, একে অস্থের প্রতি দৈহিক নির্যাতন করিয়া থাকে, সেক্ষেত্রে নির্দেষ পক্ষের বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার থাকা আবশ্যক।

তৃতীয় উদ্দেশ্য লইয়া যিনি বিবাহ করেন, প্রথম ছুই শ্রেণীর ব্যর্থতার আবির্ভাবে তিনি তত বিচলিত হন না, স্কুতরাং ঐ কারণে বিবাহবিচ্ছেদের কল্পনা তিনি করেন না। প্রেমাম্পদ যদি ছ্রারোগ্য ব্যাধিপ্রস্তৃ হন, কিন্তু সে ব্যাধি যদি তাঁহার চরিত্রের কল্মজনিত না হয়, তাঁহার জীবনের উপর অঞ্চল স্মাইবার হেতুনা হয়, তবে অপর পক্ষ তাঁহাকে ত্যাগ করিবার কথা মনে

আনিতে পারেন না। সন্ধাস সম্বন্ধেও এ কথা। যেখানে স্থামী স্ত্রীর মধ্যে উচ্চতর প্রেম আছে. সেখানে একজন ভোগবিমুধ হইলেও বঞ্চিত জনের প্রেমে বঞ্চিত হন না। স্নুতরাং তাঁহাদের মধ্যে ঐ কারণে বিবাহবিচ্ছেদের কথা উঠে না। কিন্তু এই তৃতীয় শ্রেণীর ব্যক্তিদিগের মধ্যেও বিবাহবিচ্ছেদের কারণ একটা ঘটিতে পারে—তাহা বহু বিবাহ। এক স্বামী বর্ত্তমানে সভা সমাজে স্ত্রীর বহু বিবাহের নিয়ম নাই, স্থুতরাং স্বামীর পক্ষে এদিক দিয়া কোনও গোলযোগ নাই। কিন্তু আমাদের সমাজে পুরুষের বহু বিবাহ প্রচলিত আছে। শিক্ষিত সম্প্রদায়ে সে রীতি আজকাল অনেক পরিমাণে বিলুপ্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু আইন বিরুদ্ধ হয় নাই; ফলে, এখনও কোশাও কোথাও এক পত্নী বর্ত্তমানে দ্বিতীয় দারপরিগ্রহের দৃষ্টাস্ত দেখিতে পাই। স্থতরাং এ বিষয়টী স্ত্রীর পক হুইতেই শুধু বিচার করিতে হুইবে। যে নারী প্রথমোক্ত কারণ তুইটীকেই বিবাহের উদ্দেশ্য বলিয়া মনে করেন, তিনি স্বামীর বহু বিবাহে তেঁসন আপত্তির কারণ না দেখিতে পারেন,—যতক্ষণ স্বামী তাঁহার গ্রাসাচ্ছাদন ও মিলনস্পূহা পূর্ণ করিতেছেন, ততক্ষণ তাঁহার পক্ষে বিবাহ বার্থ হইতেছে না। কিন্তু যে নারী প্রেমকেই দর্বশ্রেষ্ঠ মনে করেন, প্রথম উদ্দেশ্যগুলি ত্যাগ করিয়াও যিনি চলিতে পারেন, কিন্তু অন্তরের প্রেমে বঞ্চিত হইতে পারেন না, তাঁহার পক্ষে স্বামীর বহু বিবাহ অবশ্যই বিবাহবিচ্ছেদের সঙ্গত কারণ বলিয়া বিবেচিত হইবে। যে স্বামী অন্ত নারীতে অন্ধরাণ অর্পণ করিলেন, তাঁহার দঙ্গে স্ত্রীর প্রাণের মিলন হয় নাই বুঝা গেল। স্ত্রাং এরূপ অবস্থায় স্ত্রীর পক্ষে সামাজ্জিক মিলনকেও ছিন্ন করিবার অধিকার থাকা সঙ্গত—যাহাতে তিনি অন্ত পতি বরণ করিয়া তাঁছার প্রেম দারা নিজের প্রেম-জীবনকে সার্থক করিতে পারেন।

কোনও কোনও স্থলে এরপও দেখা যায় যে, স্বামী আইনতঃ দ্বিতীয় পত্নীগ্রহণ করেন না বটে, কিন্তু বিবাহ না ক্রিয়াও অফা নারীর প্রেমাসক্ত হইয়া রহিয়াছেন। এরপ অবস্থায়ও স্ত্রীর প্রেম জীবন নিক্ষল হইয়া যায়। স্ত্রাং যদি স্বামীর অফাফুরাগ আইনতঃ প্রমাণিত হয়, তবে স্ত্রীর বিবাহবিচ্ছেদের অধিকার ফ্যায়দঙ্গত। এটা অবশ্য পুরুষের পক্ষ হইতেও থাটে, অর্থাৎ পত্নী অফু পুরুষে অফুরক্ত বলিয়া যদি প্রমাণিত হয়, তবে স্বামীও বিবাহবিচ্ছেদ ক্রিবার অধিকারী।

ব্যক্তিজীবনে বিবাহের ত্রিবিধ উদ্দেশ্যের সফলতা দিতে হইলে কোন্ কোন্ অবস্থায় বিবাহ বিদ্ধেদ্দের অধিকার থাকা নিতান্ত সঙ্গত ও বাঞ্নীয় তাহাই আলোচনা করিয়া দেখিলাম। কিন্তু এই অধিকার প্রদান করা হইলে সামাজিক জীবনে কোনরূপ বিশৃত্যলার উত্তব হয় কিনা, অথবা ব্যক্তিজীবনেই অহা কোন দিকে কোনরূপ অবাঞ্নীয় অবস্থার স্পষ্ট হয় কিনা, তাহা ভাবিবার বিষয়। মান্ত্রের মূন ও জীবন চুই-ই জটিল; একদিকে বন্ধন খুলিয়া দিতে গেলে অম্ভদিকে হয়তো জট পাকাইতে পারে।

বিবাহবিচ্ছেদ প্রথার বিরোধীদল সাধারণতঃ একটা যুক্তি দেখাইয়া থাকেন, তাহা প্রণিধান-ষোগ্ধা। তাঁহারা বলেন যে, বিবাহবিচ্ছেদ যদি আইনসিদ্ধ হয়, তাহা হইলে সামান্ত অজুহাত অবশ্যন করিয়াই বন্ধু পরিবার বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে, সমান্ধে যে অশান্তি বুর্তুমানে আছে, তাহা অপেক্ষা অশান্তি বহুগুণ ব্যাপক হইবে। বর্ত্তমানের অবিচ্ছেত ব্যবস্থায় স্বামীস্ত্রীকে আজীবন এক হইয়া থাকিতে হইবে জানা থাকাতে তাঁহারা পরস্পরের মধ্যে গরমিল থাকিলেও যথাসন্তব্দ নিজেকে সংযত করিয়া পরস্পরের সহযোগিতা করিয়া চলিবার চেষ্টা করেন। যদি এই অবিচ্ছেত্যতা আবশ্যক না হয়, তবে ব্যক্তিগত জীবনে সংযম প্রচেষ্টা শিথিল হইয়া আসিবে, তাহাতে ব্যক্তির বা সমাজের কল্যাণ কোথাও নাই। দৃষ্টান্তম্বরূপ ইহারা পাশ্চাত্য সমাজের নজির দেখান।

পাশ্চাত্যজগতের সামান্তিক জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ও প্রত্যক্ষ পরিচয় নাই অশান্তি তাহাদের সমাজে অধিক কি আমাদের সমাজে অধিক তাহাও তুলাদণ্ডে মাপিয়া বলিতে পারি না, কাজেই সে সম্বন্ধে অরুমানের উপরে ভরসা করিয়া কিছু বলা ঠিক নয়। তবে একথা সতা যে, ব্যক্তিগত জীবনের উচ্চ বিকাশের পক্ষে সংঘমের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে এবং নিজের ইচ্ছা ও প্রবৃত্তিকে কোথাও লাগাম না লাগাইয়া চলিতে দেওয়ার রীতি সুরীতি নয়। এদিক দিয়া বিবাহবিচ্ছেদ রীতির বিপক্ষে যে আশহা, তাহার মধ্যে যথেষ্ট সত্য আছে। বিবাহবন্ধনকে ইচ্ছা হইলে বিচ্ছিন্ন করিতে পারা যায়, এই বোধটি মনে মনে থাকিলে দম্পতীর মধ্যে সামান্ত মনোমালিন্ত হইলেই এ সম্ভাবনা অগোচরেও উকি মারে; এবং বর্তমানে যেমন মনোমালিক্সকে যথাসম্ভব দুর করিয়া সম্ভাব প্রতিষ্ঠিত করিবার জ্বন্সই সর্ববদা চেষ্টা থাকে, তথন তাহার পরিবর্তে মনোমালিশ্যকে বাড়াইয়া তুলিবারই সম্ভাবনা অধিক হইবে। মানুষের মনে স্বার্থ ও অহঙ্কার স্বভাবতই এত প্রবল যে, নিতান্ত না ঠেকিলে ইহাকে অপরের কাছে খাটো করিতে মানুষ কথনও চায় না; ঠোকাঠকি বাঁধিলে নিজেকে বড রাখিবার জন্মই জিদ ক্রমশঃ বাড়িয়া যায়। বিবাহের অবিচ্ছেত্ততা যদি বাধাতামূলক না হয়, তাহা হইলে স্বামীস্ত্রীর মধ্যেও এইরূপ হইবার সম্ভাবনা। স্কুতরাং মানুষের মধ্যে ত্যাগ ও আত্মসংঘ্যের শক্তি ভাগ্রত করিতে হইলে, অতিশয় গুরুতর কারণ ব্যতিরেকে বিবাহবন্ধন অবিচ্ছেত্ত থাকার রীতিই বাঞ্চনীয়। সেইজ্বন্ত "incompatibility of temper" মনের অমিল, অসম্ভাব প্রভৃতি কারণগুলি বিবাহবিচ্ছেদের পক্ষে গ্রহণযোগ্য নয়। তথ্ব এক্ষেত্রে একটি কথা পরিষ্কার হওয়া দরকার। বিবাহবন্ধনের যে অবিচ্ছেগতা থাকিলে পতিপত্নীর পরস্পরের মধ্যে সন্তাব বন্ধমূল থাকা সন্তব, তাহা আমাদের সমাজে নারীর পকেই শুধু আছে, পুরুষের পক্ষে নাই। পুরুষ ইচ্ছা হইলেই স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিতে পারে, অথবা অস্ত স্ত্রী গ্রহণ করিতে পারে। স্থুতরাং পত্নীর স্থবিধাস্বাচ্ছন্দ্যের জন্ম ও তাহার প্রীতিসাধনার্থ যে ত্যাগ ও সংযম স্বীকার করা প্রয়োজন, ভাহা করিবার জন্ম পুরুষের দিকে কোনও তাগিদ নাই। সেই কারণেই আমাদের সমাকে পুরুষের জীবনে উহা সচাবাচর দেখিতে পাই না। আত্মভাগের সমস্ত বোঝা আসিরা পূঞ্জীভূত হইয়াছে নারীর উপর। বিবাহবিচ্ছেদবিরোধীগণ সংযম-শৃথালার যে যুক্তি অবভারণা ক্রিতেছেন, ভাহা এক্লপ ব্যবস্থায় কথনও কার্য্যকরী হইতে পারে না। স্থভরাং "incompatibility of temper" জাতীয় লঘু কারণগুলিকে বিবাহবিচ্ছেদের সভত কারণ

বলিয়া সমর্থন করিব না তথনই, যখন পুরুষের একাধিক পত্নীগ্রহণ ও ইচ্ছাগত পত্নীত্যাগ আমাদের সমাজে আইন দ্বারা বন্ধ করা হইবে। মাত্র সেইরূপ অবস্থাতেই বিবাহের অবিচ্ছেছতা দম্পাতীর মধ্যে উভয়পক হইতে সন্তাব সহযোগিতা স্থাপনের পক্ষে অমুকৃল হইবে। এবং এই অবস্থাই আমরা কামনা ক্রি।

বিবাহবিচ্ছেদের পক্ষে লঘু কারণগুলি বর্জন করিলে আর যে কয়টি বাকী থাকিল ভাহা—
(১) দম্পভীর একজনের উৎকট, ছরারোগ্য, বংশাস্কুক্রমিক ব্যাধি (২) দম্পভীর মধ্যে একজন সন্ধাসী অধবা সন্তোগবিমূথ (৩) পত্মীবর্ত্তমানে স্বামীর দ্বিভীয় দারপরিগ্রহ (৪) দম্পভীর একজন অপর প্রীতে অথবা পুরুষে অন্তরক্ত (৫) দৈহিক অভ্যাচার। এই কয়টি কারণের প্রভ্যেকটিই গুরুত্তর । ইহাদের মধ্যে প্রথম তিনটিকে বিবাহবিচ্ছেদের সঙ্গত হেতু বলিয়া প্রহণ কাহার করিতেও কোনও আপত্তি উঠিতে পারে বলিয়া মনে হয় না। কেন না, এগুলি কেহ মিথা। অজ্হাত স্বরূপ স্ঠি করিতে পারে না; ইহা অভ্যন্ত প্রভাঙ্ক ও প্রমাণগোচর। ইহার মধ্যে ঝগড়াবিবাদের কথা নাই। আত্মসংঘমের অভাবহেতু যে ব্যক্তিগত উচ্ছু জ্বলতার প্রপ্রয়োশন্ধা বিরোধিদল করিয়া থাকেন, তাহার ফাঁকও ইহাতে নাই। অধিকন্ধ এক্ষপ বিবাহবিচ্ছেদের মধ্যে কোনও আইনের প্রশ্ন নাই। পিতার মৃত্যুতে পুক্র যেরূপ স্বাভাবিক নিয়মে সম্পত্তিলাভ করে, মৃত জীবনবীমাকারীর পরিবার সহজভাবে আইনতঃ অর্থ গ্রহণের অধিকারী হয়, প্রায় তেমনই নিরুপজ্ববে সহজভাবে এই বিবাহবিচ্ছেদগুলিও আইনতঃ সম্পন্ন হইতে পারিবে। ইহার মধ্যে সচরাচর কোনও ছন্দ্বযুদ্ধের সম্ভাবনা নাই।

এসম্বন্ধে এইটুকু বলা দরকার যে বিবাহবিচ্ছেদের অধিকার আইনামুমোদিত ইইবে বটে, কিন্তু ইহা কোনও ক্ষেত্রেই আবশ্যক হওয়া উচিত নয়। উক্ত কারণগুলি বিজমান থাকিলেও কোনও স্বামী অথবা স্ত্রী বিবাহবিচ্ছেদ না করিয়াও পারিবেন। কিন্তু যিনি করিতে ইচ্ছা করিবেন, ডিনি যাহাতে আদালতে দরখাস্ত কবা মাত্রই অর্থাৎ নিয়মামুযায়ী অমুসদ্ধানের পরেই অনায়াসে ডিফ্রনী পাইতে পারেন, এরূপ ব্যবস্থা কার্য্যকরী হওয়া প্রয়োজন, ইহাই আমাদের বক্তব্য।

চতুর্থ ও পঞ্চম কারণ হুইটি অপেকাকৃত অপ্রত্যক্ষ ও বিশদ প্রমাণ সাপেক। স্কুতরাং ইহা কাইয়া বহু গোলযোগ বাধিবার সম্ভাবনা আছে এবং এই ছুইটি অধিকারের ছল করিয়া অনেক স্থলে অসন্থদেশ্রে মিধ্যা মামলা রুজু হওয়ার আশকাও কম নয়। এরূপ দৃষ্টান্ত পাশ্চাত্যসমাজে অনেক সময়ে আমরা দেখিতে পাই। অতএব এই ছুইটিকে বিবাহবিচ্ছেদের কারণরূপে গ্রহণ করা উচিত হুইবে কি না, অথবা কি ভাবে করা হুইবে, তাহা গভীর চিন্তা সাপেক।

কেন্দ্রীয় পরিষদ হইতে যখন বিবাহবিচ্ছেদ বিষয়ে মতামত আহুত হইয়াছিল, তখন কোনও কোনও তরক হহতে এরূপ পরামর্শ শুনিয়াছিলাম, যেন বিবাহবিচ্ছেদের অধিকার ও হেতৃগুলি পুরুষ ও নারী উভয়পক্ষেই সমভাবে প্রয়োজ্য হয়। নিছক নীতির দিক হুইতে আমরাও এ প্রস্থাব সমর্থন করি এবং সেইভাবেই ইহার আলোচনা করিয়াছি। কিন্তু শুর্যক্ষেত্র আমাদের দেশে এমন কতকণ্ডলি কুপ্রথ। প্রচলিত রহিয়া গিয়াছে, যাহার দরুণ বর্ত্তমানে স্বামীস্ত্রী উভয়কে বিবাহবিচ্ছেদের সমান অধিকার দিলে নারীসমাজ অতিশয় ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। আমরা মনে করি পুক্ষের পক্ষে যখন ইচ্ছামত পত্নীভাগে অথবা এক পত্নী বর্ত্তমানে দ্বিতীয় পত্নী গ্রহণের প্রথা আমাদের সমাজে আছে, তখন তাহার পক্ষে বিবাহবিচ্ছেদের কোনও অনিবার্য্য কারণ থাকিতে পারে না। নারীর সে অধিকার নাই কাজেই তাহারই নিমিত্ত মাত্র বিবাহবিচ্ছেদ আইন বিধিব্দ হওয়া প্রয়োজন। স্কুতরাং যতদিন ঐ কুপ্রথা হুইটি আইনত রহিত না হয় ততদিন পুক্ষের পক্ষে বিবাহবিচ্ছেদ আইনসিদ্ধ হওয়ার আবশ্যকতা তো নাই-ই পরস্ত একদিক দিয়া নারীর পক্ষে উহা অতিশয় বিপজ্জনক হইবে।

বিষয়টি হয়তো আরও বিশদভাবে বলা দুবকার। আমাদের দেশে সম্পত্তিতে নারীর কোনও অধিকার নাই, উপার্জ্জনের প্রথা ও পথও অতি সঙ্কীর্ণ সীমাবদ্ধ। এ অবস্থায় যদি স্বামী স্ত্রীকে পরিভাগে করিবার অধিকার লাভ করেন, তাহা হইলে সেই পরিভাক্তা নারীর ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা কি হইবে ? স্বামীকুলে কোথাও তাঁহার আইনত কোনও দাবী রহিল না। যদি পুরুষের বিবাহবিচ্ছেদের অধিকার না থাকে তাহা হইলে স্বামী তাঁহাকে পরিভাগে করিতে বা অন্ত পত্নী গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেও পূর্বভন স্ত্রী তাঁহারই নিকট হইতে গ্রাসাচ্ছাদনের বায় নির্বাহে অধিকারী থাকিবেন। যতদিন পর্যান্ত না নারীকে সম্পত্তিতে পুরুষের সমান ব্যক্তিগত অধিকার দেওয়া হইবে, ততদিন পর্যান্ত স্বামীকে বিবাহবিচ্ছেদের অধিকার দেওয়া যাইতে পারে না।

এই সম্পর্কে বিবাহ-বিচ্ছেদের মধ্যে আরও অনেক জটিলতা দেখা যায়। নারীকে যদি বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার আইনতঃ কাগজপত্রে দেওয়াও যায়, তব্ও তাহা কার্যাতঃ সফল হইবে না—যতদিন পর্যান্ত নারীকে সম্পত্তি ও উপার্জন ক্ষমতায় পুরুষের সমান সুযোগ না দেওয়া যায়। মনে করা যাউক যেন স্বামী আইনসঙ্গত কারণে বর্জনীয় সাব্যক্ত হইলেন এবং পত্নী তাঁহাকে বর্জনকরিতে ইচ্ছুক। কিন্তু তথাপি পত্নী তাঁহার সহিত বিবাহ বিচ্ছিন্ন করিতে সাহসী হইবে না, বদি না তিনি অহাত্র নিজের জীবিকার উপায় দেখিতে পান আরাভাবে মরিবার চেয়ে নাক মুখ ওঁজিয়া ঐ সামীরই সঙ্গে গ্রন্থিয়া অভিশপ্ত জীবনটাকে বাঁচাইয়া রাখা অনেক নারী বাধ্য হইয়া শ্রেয়া মনে করিবেন। স্বতরাং সহজে কোন নারী বিবাহবিচ্ছেদ আইনের স্মন্ত্রণ লাইনে না। আইনতঃ সিদ্ধ হইলেও প্রথাটী কার্যাতঃ অচল হইয়া থাকিবে। স্বতরাং বিবাহ-বিচ্ছেদ আইন প্রবর্তিত করিয়া বাঁহারা নারী জ্ঞাতির হুঃখ নিরসন করিতে চাহেন, তাঁহাদের সঙ্গে বারীর উত্তরাধিকার ও উপার্জনের যথোচিত ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রতিও সচেতন হইতে ছইষে।

আরও একটা কথা আছে। আমাদের সমাজে অনেক বিষয় আইনের থাভার জন্তর্ভূ ক্ত হইয়া আছে বটে, কিন্তু জনসাধারণের অন্ধতা ও কুসংঝারের দক্ষণ সমাজ-জীবনে কার্যাকর হইতে পারিভেছে না। বিধবা বিবাহ। কোন্কালে বিভাসাগর মহাশয় ঐ আইন দিশিক্স করাইয়া চলিয়া গেলেন, কিন্তু আজও চারিপাশে ঘরে ঘরেই দেখিতে পাইতেছি, ওরুণী বিধবার মান মুখচ্ছবি। বিধবা কস্থাকে পুনর্বিবাহিত করাইবার কথা অভিভাবকদের তো মনেই আসে না, কস্থা যদি আপন ইচ্ছায় স্বয়ংবরা হয়, ভাহাতেও অনেকদিন পর্যান্ত আত্মীয় ও প্রতিবেশী মহলে অমুচ্চ আলোচনা চলে। অর্থাৎ বিবাহেচ্ছু বিধনাকে সমাজ ভালো চল্ফে দেখিতে এখনও শেখে নাই। সমাজের মন হইতে অজ্ঞতা ও গোঁড়ামি যদি অপসারিত না করা যায়, ভবে বিবাহ বিচ্ছেদ্দকারিণীদের সামাজিক অবস্থাও এইরূপ অথবা ইহা অপেকাও করুণ হইবে। বিচ্ছেদকারিণী নিরপরাধ নারীকে যদি সমাজ কুমারী কন্যার মত সরলভাবে গ্রহণ করিছে না পারে, ও ভাহাদের বিবাহ করিবার মত প্রবৃত্তি যদি যুবকদের মনে না হয়, ভবে বিবাহবিচ্ছেদ করিয়াও সে নারী স্থেময় জীবন যাপন করিবার সুযোগ পাইবেন না; সমাজের শ্লেষবিজ্ঞাপ এবং নিসেক জীবনের বার্থতা সহিয়াই ভাঁহাকে বাঁচিতে হইবে।

বিবাহবিচ্ছেদের সমস্তা জটিল ও বহুব্যাপক। একদিক দিয়া টান দিলেই সমাজ শরীরের নানাদিকে টান পড়িবে। এ প্রবন্ধে সামাস্টভাবে ছই চারিটী বিষয় উল্লেখ করা গেল। কিন্তু ইহার প্রত্যেকটী সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনার প্রয়োজন আছে। সমাজ শরীরে নাড়া দিতে যাঁহারা ভয় পান, ভাঁহারা হয় বিবাহবিচ্ছেদকে ধামা চাপা দিয়া, নয়ভো আরুষঙ্গিক দিক্গুলির প্রতি চক্ষু বৃদ্ধিয়া শান্তিরক্ষা করিতে পারেন। কিন্তু কল্যাণকামীর সে উপায় নাই। নারীর ছঃখ দ্র করিতে হইলে বিবাহবিচ্ছেদের অধিকার নারীকে দিতেই হইবে, পক্ষান্তরে, যাহাতে ছঃখের পরিবর্ধে আবার অক্যতর ছঃখই আসিয়া আবিভূতি না হয়, ভাহারও প্রতিষেধ চাই। ভাই তাঁহার চিন্তা ও কর্ষ্যের দায়িত্ব প্রক্রতর।



# মুক্তিস্থান

#### ভবানী প্রসাদ সেনগুপ্ত

( একাংশ )

যেদিন ওর প্রথম মনে হলো যে ও নারী, সেদিনকার কথা আজও রাণকি চুপ করে ব'সে ব'সে ভাবে। আকাশের উত্তর দিকে যে তারাটা জ্বল জ্বল ক'রে জ্বলতে থাকে, তারই দিকে ও তাকিয়ে থাকে পলক-হারা চোখে। সব কিছুই কোথায় যেন মিলিয়ে যায়—ওর চার পাশের সব কিছু। তবু মনে বাজতে থাকে একটী কথা আমি ধারী, আমি নারী...

একটা চাঁদনি রাতে চুপ করে তাঁবুর বাইরে দাঁড়িয়েছিল আকাশের চাঁদের পানে তাকিয়ে—বারো বছরের মেয়ে রুণকি। সহরের যে দিকে ওদের তাঁবু তার চারদিকে বড় বড় নারিকেল গাছের উপর চাঁদের আলো রূপার জলের মত ঝকঝক করছিল—শাস্ত, গভীর হাস্তময়ী রাত্রি, ফুল্বর চাঁদের স্লিগ্ধ আলো। গুলদা চুপ করে ওর পাশে এসে দাঁড়ালে। নিজের ঘাড়ে কারুর হাত লাগলো দেখে চমকে উঠে রুণকি বুঝতে পারলে পাশে দাঁড়িয়ে আছে গুলদা। গুলদার সঙ্গে ওর ছোটবেলার ভাব। এক সঙ্গে কত খেলাই না দেখিয়ে এসেচে সেই ছোট পাঁচ বছর বয়স থেকে। গুলদা এখন যোল বা আঠার বছরের যুবক। দীর্ঘ মজবুত চেহারা, কোঁকড়ান ঝাকড়া ঝাকড়া চুল মাথায়—কালো রং, মুখে হাসি লেগেই আছে। ওর মনে যেন কোন বেদনার কালো ছায়া পড়েনি কোন দিন—জন্মের প্রথম দিনে লেগেছিল যে অরুণ আলোর আভাষ আজো তার দীপ্তি হাস পায়নি যেন।

গুলদা তার হাতথানা ধরে বল্লেঃ কি চমৎকার থেলাই তুই আজ দেখালি, রূণকি ! কেবল হাততালির উপয় হাততালি পড়ছিল। আমারই হিংসে হচ্ছিল যেন।

ক্লণকি হেসে বললে—তোর খেলাতেও তো কতো হাততালি পড়ছিল—তুই তো আঁমার চেয়ে ভাল খেলা দেখাতে পারিস গুলদা।

গুলদা ওর ঘাড়ে হাত জড়িয়ে বললে—না রূণকি, আমি তোর চেয়ে ককনো ভাল দেখাতে পারিনে—তোর খেলার সজি আর তুলনা হয় না। দেখিচিস্ না মানেক্সার ভোকে কভ ভাল-বাসেন। লোকগুলো তাঁবু থেকে বেরিয়ে যায় আর বলে—আ: মেয়েটা যা খেললে।

ক্লাকির বৃক্ধানা আনন্দে ভরে ওঠে। ভার খেলা সবাই প্রশংসা করে, আনন্দের এটাই সবচেয়ে বড় কারণ নয়। গুলদা ভার খেলা দেখে মুগ্ধ হয়েচে আজ, এটাই ভাকে খুসী করে বেশী।

গুলদা...গুলদ্বা...নামটা এককালে কত প্রিয়ই ছিল।

रेह्य, ১৩८७ ]

রূণকি কি ভেবে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। কালো মুখের ওপর চাঁদের আলো চিক চিক করে--রণকির মনে হয়, এমন তুল্পর মুখখানা থেন জগতে হয় না।

হঠাৎ গুলদা একটা কাগু করে ব'লে-ক্লণকিকে জড়িয়ে ধরে তার মুখে একটী চুমু খেয়ে বলে, তুই কি চমৎকার দেখতে রূণকি!

রূণকির বুকের ভেতর রক্ত গরম হয়ে উঠে। এ তো নতুন নয়...কত দিন...কত দিন গল। ধরাধরি করে ভারা একতা বেভ়িয়েছে, তাঁবুর বাইরে। কত দিন গুলদার কোলে মাথা রেখে রূণকি শুরে রয়েছে ঘাসের ওপর—গুলদা তার চুলগুলি টেনে দিয়েছে ধীরে ধীরে—তার স্থল্মর, কালে। চকচকে চুলগুলি রূণকি এলিয়ে দিয়েছে, তার শরীর—তার সোনার রঙের ক্ষীণ নরম শরীর—অলস আরামের অনাবিলতায়। আজ কেন এমন হকে। ? কোথাকার কোন উদ্দাম উত্তপ্ত গোপন রক্ত বয়ে নেল ওর ধমনীতে ধমনীতে। ঠোঁট হুটো কলে উঠলো—আরো, আরো একবার **অক্স** ঠোটের সংস্পার্শের জন্মে। কোথা থেকে রাজ্য জোড়া সংকোচ ওর সকল দেহ অধিকার করে বসল। প্রবলভাবে নিঞ্রে মাথা সরিয়ে নিয়ে বললে—"ছাড়্, ছাড়্।"

গুলদা তবু ওর ঘাড় চেপে ধরলে—বললে, রূণকি, তুই আমায় ভালবাসিস্ না ?

ভালবাসা ? আঠার বছরের গুলদা আর বার বছরের রূণকি। রূণকি কি ক'রে ভাল বাসতে পারে গুলদাকে—বার বছরের রূণকি ? ভালবেসেছিল পাঁচ বছরের রূণকি, দশ বছরের রূণকি। কিন্তু বার বছরের মেয়ের যেদিন নারীম্ববোধ প্রথম জেণে উঠলো সেদিন ভাল বাসলেই বা কি ক'রে সে মুখের ওপর বলতে পারে, 'হাা, ভোকে আমি ভালবাসি ?'

সে আজ পাঁচ বছর আগেকার কথা। সেই প্রথম সে পেলো তার জীবনের প্রকৃত পরিচয়— ঐ একটী বাহুবন্ধনের মধ্যে। উঠে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে খেলা দেখাল। রিং ধরে ঝুলে ঝুলে কভ খেলার বাহাত্বরী। দড়ির উপর বর্মা ছাতি হাতে নিয়ে ধীরে ধীরে সম্ভর্পণে পা কেলে উঠে ্যাওয়া। বল নিয়ে ছুড়ে ছুড়ে হাজার রকমের থেলা দেখাল। রোজ...রোজ...এখানে আজ... ওখানে কাল। সাইকেল নিয়ে কত ভাবে কত খেলায় কসরতী—চমক লাগিয়ে দেওয়া দর্শকের মনে। সাইকেলের সামনের দিকটা এক হাতে উচু করে ধরে এক পায়ে যখন সে দাঁড়ানো সাইকেল চালিয়ে যায় তথন দর্শক মণ্ডলীর খন খন করতালিতে তার বুক উন্নত হ'য়ে উঠে...এ সব রোজকার ঘটনা।

खनमा...खनमा...(काथाय (म ?

ঐ যে নতুন নাচওয়ালী মেয়েটা এসেচে ম্যানেজারের নতুন নাচ বিভাগের **জত্তে ওর সঙ্গে** অভিকাল বড় ভাব গুলদার। অথচ এই গুলদাই একদিন বলেছিল রূণকিকে, দেখ রূণকি, জীবনে তোকে ছাড়া আর কাউকে ভালবাসতে পারব না।

রূণকি তখন জানত না কিছুই। আজ জানে পুরুষ মারুষের ভালবাসার কোন মানে হয় না। একটা জলবুদবুদের মত, কখন যে মিলিরে যাবে কোন স্থিনতা নেই ভার!

গুলদা...গুলদা...নামটা এখনো মাঝে মাঝে আওড়ায় রূণকি, গভীর রাত্রে বিনিজ্ব শিয়রে গুয়ে গুয়ে। তার মনে আনন্দ হয় না, ছ্ণা হয় না, ছংখ হয় না। পালের ঘরে মাডাল ম্যানেজারের হাত পা ছোড়ার শব্দ হয়—আর জড়িতকঠে 'কিচলু, কিচলু' ডাক আসে তাঁবুর কাপড় ভেদ ক'রে। কিচলু যার নাম সে আর হয়তো বেঁচে নেই এখন। হয়তো বা বেঁচেও আছে! ম্যানেজারের স্ত্রী সে। মাতাল লোকটা দলের মেয়েদের নিয়ে কাটালে সারা জীবন—কেবল এই সময়টা দেহের যন্ত্রণার বেলাতেই তার মনে পড়ে দেশের গৃহিণী নিজ্বের স্ত্রীকে। আহা...ভাবতে রূণকির চোথে জল আসে...ওকে সেবা করবার কেউ নেই পর্যান্ত ৷ তাঁবুটার ঘরে ঘরে কুৎসিং ভোগের ছুর্গন্ধ ভরে আছে। রূণকির অসহ্য মনে হয় এই আবহাওয়া। ধীরে ধীরে সে উঠে আসে...তাঁবুর ছুয়ার দিয়ে...হেঁটে ক্লেটে চলে যায় মাঠের একধারে ঐ উচু টিপিটার কাছে। আকাশে চাঁদের আলো হাসচে...কেবল হাসচে। কি স্লিশ্ব মধুর আলো। মৃত্ মৃত্ব বাডাসে রেশমী স্কুভার মত নরম চুলগুলি বার বার ওর মুথে এসে পড়ে।

ওর মনে হয় ছুই বছর আগেকার একটা কথা। জীবনটাকে কি করে বদল করে দিল ঐ একটীমাত্র দিনের স্মৃতি—রূণকি তন্ময় হ'য়ে ব'সে ব'সে ভাবে। রূণকি সেদিন ম্যানেজারের অন্ধৃতি নিয়ে বেড়াতে গিয়েছিল সহরের ধারে নদীর পারে একা একা। সেদিন তাদের খেলা দেখানো বন্ধ ছিল কোন কারণে, মনে নেই ওর আজ। হঠাৎ ও শুনতে পেলো পেছন থেকে কে বলচে—'ঐ সেই মেয়েটা, কী চমৎকার খেলাই না দেখায়।'

একটা মেয়ে আর একটা ছেলে। মেয়েটার রূপের তুলনা নেই—রূণকি ভাবতে পারেনি এমন দিব্য কমনীয়তা কি ক'রে স্থান পেতে পারে মারুষের মুখে। ছেলেটা মেয়েটার চেয়ে খানিকটা বড়—লম্বা, গৌরবর্ণ, সুন্দর চেহারা। ও শুনতে পেলে ছেলেটা বলচে...'না, না, ওর সঙ্গে কি আলাপ করবে, সার্কাসের মেয়ে...ওদের কি স্বভাব বা চরিত্র ভাল থাকে ?'

রণকির রক্ত ঠাণ্ডা হয়ে এল.. ওর কানে ভেসে এল কঠিন নিষ্ঠুর কথাগুলিঃ 'ওদের আর অভাব কি পুদলের একটা পুরুষকে পেলেই হলো...আমি কিন্তু বুঝতেই পারিনে এই সব্দুবেড় বড় নেয়েরা কেন সার্কাদে থাকে...আর দোষই বা কি...বেশ্রাও...সমাজে।'

রূণকি...নিজের গোরবে নিজেই অস্থির হয়ে উঠতো রূণকি! ভাবত—ওর প্রতি প্রশংসায় সবার মুখ ভরে উঠে! ওর খেলা দেখে হাততালির ঘটা যা পড়ে, গর্বের গরিমায় ওর মুখ দীপ্ত হয়ে ওঠে তাতে। কিন্তু ও কি স্বপ্লেও জ্ঞানত—এ ধারণা পোষণ ক'রে সবাই ওর সম্বন্ধে। চরিত্রহীন...দলের ছোকরা....ওর মনে ভেসে উঠল গুলদার মুখ...কালো কর্কশ দৈত্যের মন্ত ভীষণ স্কুপ্রস্থান প্রত্তি বিষ আছে, ওর হাতে কাঁটা আছে ওর বুকে ভীষণ অস্ত্র লুকান আছে যা দিয়ে মেয়েদের সর্বনাশ করভেই ওর জন্ম।

খানিক পরে ওর মনের তলদেশ থেকে কে যেন ধীরভাবে বলে উঠলো না, না, ভূল ভাবার সময় এখনো আছে, সময় যারনি ভোর জীবনে। ঐ খেলেটি কে ? জানতে বড়ো ইচ্ছে হোলো রূণকির। সে এগিয়ে নিয়ে জিজেস করলে মেয়েটিকে, কোনপথে তাঁবুতে সোজা যেতে পারবো ? ওকে এগুতে দেখেই ছেলেটি থানিক দুরে সরে গেল। মেয়েটি পথ দেখিয়ে দিয়ে বললে...তুমি এ-দলে কতো দিন আছ ?

'অনেক দিন... আমি পাঁচবছর থেকেই তো এখানে।'

'তোমার বাবা-মা নেই গ'

'আছে। তবে তাদের বড়ো হ'য়ে আমি মাত্র একবার দেখেচি।'

'তোমাকে মাইনে দেয় না।'

'হুা, আমাকে থুব কম দেয়—মাত্র কুড়ি টাকা আর বাবাকে পাঠিয়ে দেয় বাকী সব টাকা। মাইনে আমার আশি টাকা এখন।'

. 'তোমার ভালো লাগে ?'

রূণকি কি উত্তর দেবে ভেবে পায় না। ভালোই তো লাগছিল এতদিন! **কিন্ত এই** মুহূর্ত্তে ওর মনে হোলো ওর ভালো লাগে না...না...না। ইচ্ছে হলো ছুটে পালিয়ে যেতে— সাতঁরে পার হয়ে যেতে ঐ নদী। ও বললে...

'ভালো লাগে কি না বৃঝতে পারিনে'—একটু পরে বললে...উনি আপনার কে হন ? মেয়েটি জ্রকুঞ্চিত করে ওর দিকে তাকালে...যেন একটা কালো সন্দেহের ছায়া ভার চোখের ওপর। তারপরে গন্তীর হ'য়ে বললে...আমার স্বামী। বলেই সে পাশ কাটিয়ে চলে গেল ছেলেটির কাছে।

স্বামী...স্বামী...সনেককণ রুণকি ভাবে। কি যেন একটা অজ্ঞানা মাধুর্যা জড়িয়ে আছে ঐ নামটার সঙ্গে—বিশ্বজোড়া সুখ, শান্তি, সার্থকতা। কি জিনিয় কে জানে...ঐ স্বামী। সে ভাবে তার মা ও বাবার কথা। দক্ষিণ ভারতের একখানা গ্রামের কুটীর প্রান্ত তার চোথের সামনে ভেসে ওঠে। একবার...একবার মাত্র জীবনে সে ওখানে যেতে পেরেছিল। তার মায়ের স্বোমী কি আদর, কি ভালোবাসা!

সেদিন রান্তিরে ঘুম এলো না ওর চোখে। শেষের 'শো' দেখানো শেষ হ'য়ে গেল।
কলের মতো কাজ করে গেল রুণকি। চারধারের আবহাওয়া হাতভালিতে মুখর হ'য়ে ওঠে...
কিন্তু দীপ্তিতে ওর মুখ তো উজ্জ্বল হয়ে ওঠে না প্রশংসার আনন্দে। দড়ি ওপর দিয়ে হাটবার সময় ও শুনতে পায় তাব্ থেকে বেরিয়ে যাবার সময় যেন একজন বলচে...কি ফুল্বরই দেখালে মেয়েটা...আব একজন বলে, রেখে দাও। সার্কাসের মেয়ে—ও ভো বেশ্রা। ছিদিকের ব্যালাল ঠিক থাকে না.. পড়তে পড়তে রুণকি তাল সামলে নেয়.. ম্যানেজারের চোখ-কটম্টানি ওর চোখে ঠিকরে এসে আঘাত করে।

রাত্রি ঘনিয়ে আসে। গুলদা এসে বলে রুণকি, দোর খোল। রূণকি ধীরে ধীরে দোর খলে নিজেই পথ আগলে গাঁড়িয়ে থাকে। গুলদা বলে, চল বিছানায় চল; কি চমৎকার খেলাই ভূই দেখাস বল দিকি ? আজ দড়ি থেকে পড়ে যাচ্ছিলি কেন ? আসল কথা হচ্চে বাালাস ...বড়ো কঠিন একট থমকে গেলেই বিপদ...চল বিছানায় চল...!

রূণকি উদ্দাস ভাবে দাঁড়িয়ে থাকে... হঠাং ওর চোথে আগুন ছলে ওঠে...গুলদার দিকে তাকিয়ে পাগলের মত বলে ওঠে—যা, যা, আমার ঘর থেকে...চলে যা। হতভাগা মেয়েদের ঘরে কিসের জ্বল্যে আসা ভোর ় আার কোনদিন..." ওর গলা কাঁপতে থাকে, চোথ দিয়ে দরদর করে জ্বল পড়তে আরম্ভ করে —সেই নোনা চোথের জ্বলের উত্তাপে যেন গাল হুটো পুড়ে দাগ হয়ে যায় ওর।

পরদিন এই গুলদার হাতধেরে আবার সাইকেল চালাতে হয়—আবার ওর স্ফে বল্ থেলতে হয় বুকের ও মুখের কথা চেকে রেখে। কুগতটাকে গুলদা একটু চেপেই ধরতে চায়... একটু যেন করুণভাবে ওর দিকে ভাকায়...দয়া হয় না ওর মনে...নিজের প্রতি ঘৃণায় ওর মন ভরে আসে।

বেলা দেখাতে এসে ওর চোথ পড়ে ঐ কোনের একটা লোকের দিকে...নীচ জাতির লোক হবে বোধ হয়। লোলুপ চোথে লোকটা তাকিয়ে থাকে রুণকির অপ্যাপ্ত আবরণে আর্ড অসংযত দেহের পানে। সহসা লজ্জায় রুণকির পা থেকে মাথা প্র্যান্ত একটা কিসের ভাব থেলে যায়। ওর ইচ্ছে করে ছুটে চলে যেতে এক্ষুনি ভিতরের দিকে। অসম্পূর্ণ থেলা দেখিয়েই ও সেদিন চলে যায় ম্যানেজার বলে কি হোলো কাপড়টাকে বুকে জড়িয়ে ও বলে 'শরীর ভালো নেই আমার।' ম্যানেজার 'হু' বলে চলে যায়।

আসরে রাত্রির নিস্তব্ধতায় রূণকি বসে বসে ভাবে। ঐ যে চেয়ারে ব'সে থেলা দেখছিল একটি মেয়ে আর একটি ছেলে ..ওরা নিশ্চয় স্ত্রী আর স্বামী। খানিকক্ষণ নিজেই বারবার শব্দটা উচ্চারণ করে...স্বামী...স্বামী। হয়তো বা সার্কাসের কথাই ওরা বলছে এখন কি বলবে তারা ওর সম্বন্ধে গ ভালো খেলা দেখালো গ ...এ তো স্বাই বলে! রূণকি আর এ . প্রশংসা চায় না...চায় না। এতে তার অরুচি ধরে গেছে। তার জীবনই সে কি দড়ি মড়ে কাটিয়ে দেবে গু.....

কেউ কি নেই যে বলে না, ও খারাপ মেয়ে নয় তে বেশ্য। নয় তে ভালো তে পবিত্র।
সহসা ওর চোখে কোন অজানা জলের ধারা অবিশ্রান্তরূপে ঝরে পড়তে আরম্ভ করে . বাঁধা
আর মানতে চায় না।

# তুমি নারী, আমি কবি

## সভীশ রায়

জনমে জনমে রচি তব স্তবগান স্নেহের নিঝর, মমতায় গড়া প্রাণ,
শক্তিরাপিনী, তুমি দিলে বরাভয়
ধরার তৃঃথ অবহেলে করি জয়
তোমারে বরিতে মরণ যজ্ঞা নলে
তব মন্দিরে মম হোমনিথা ছলে,
তব কোলে এন্থ অসহায়, ক্ষুধাতুর
নিকটে আসিলে তবু রয়ে গেলে দূর
সঁপি দিলে যবে প্রসারিয়া মনপাশে
ধরা দিন্থ আমি প্রণয়ের ফুলফাসে
যৌবন-রসে উদ্বেল বারিবাহ
অবগাহি গেল কামনার দাব দাহ
জীবন-কাব্য হে বাণী! তোমার দান,
মম সঙ্গীতে তাই সুধা বহমান

ত্র্সা সে তৃমি ত্র্সতি কর নাশ প্রালয়-প্রাদোষে তব খল খল হাস, ভারত-সমরে তৃমি সে যাজ্ঞ্যননী তৃংশাসনের রক্তে রচিলে বেণী তৃমি সে 'যোয়ান' দৈবী প্রেরণা লভি' স্থাদেশ-সেবায় সাজিলে যে ভৈরবী দৃপ্ত কঠে, দীপ্ত নয়নে হেরে, কামানের মুখে দাঁড়ায়ে কহিলে, অশ্ব-আরুঢ়া তুমি চাঁদ স্থালতানা ঝড়ের রাত্রে উড়ে গেছে সব মানা ভীষণ-মধুর নির্থি বহ্নিশিখা পাগলের মত রচি নব গীত্লিখা তুমি নারী, আমি কবি।
তুমি করুণার ছবি।
সংসার-রণে আসি'
নিরাশা তিমির নাশি'
ঢালি যে জীবন-হবি,
গান জাগে ভৈরবী।
জননী! মিটালে কুধা!
প্রিয়ালো! বিলা'লে সুধা।
হে রমণী! আপনারে,
ক্ষমাহীন সংসারে;
প্রেমতটিনীর নীরে
শান্তি আসিল ফিরে!
আমারে করিলে কবি
কঠিন পাষাণ দ্রবি'!

ফ্জন প্রভাতে, দেবী !
শোণিত-আসব সেবি'।
যজ্ঞ-সমৃদ্ভূতা,
হর্ষ পরিপ্লুতা !
ফরাসী পল্লীবালা
কঠে করোটি মালা !
তুমি সে লক্ষ্মীবাই
'মেরে ঝাজি দেকেনাই !'
হাতে খর তলোয়ার
আবরণ বোরোখার !—
খলে ওঠে প্রাণ-হবি
তুমি নারী, আমি কবি।

ছাড়ায়ে আসিমু সব প্রয়োজন-সীমা গেরুয়ায় যেথা মুছে গেছে শ্যামলিমা, (मिश्र नांत्री काल मक्तान्ध्मत भाष কাব্যলোকের সব রূপবভী হ'তে উচ্ছল হাসি, মুক্ত সকল বাধা, রক্তজবায় উদ্ধত খোপা বাঁধা, সঙ্গীত রবে মুখরিত করি দিক স্থীগণ মিলি' সচবিত করি পিক প্রাকৃতি ছলালী ৷ অহেতুক তব দান ৄ অমর আখ্যা লভি' দেশে দেশে ফিরি গাহি তব জয় গান,

দিগন্ত ঘেরা মাঠে সূর্য্য বদেছে পাটে। দিবসের রণ-জয়ী, এ নারী মহিমময়ী! সংকাচ, লাজ, ভয় কালো আঁখি কথা কয়! চলে নৃত্যের তালে মিলাল চক্রবালে! তুমি নারী, আমি কবি।



# অথ-পরিকল্পনার নব রূপায়ন

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অভিধান থেকে সম্প্রতি "পরিকল্পনা" ( Plan ) এবং পরিকল্পিত অর্থনীতি ( Planned economy ) এই শব্দত্তি আমদানী হোয়ে মন্ত্রীসভা থেকে চায়ের টেবিল পর্যান্ত সর্ব ত্র ছড়িয়ে পড়েছে। সর্বসাধারণের ব্যবহারের ফলে এরা এদের কৌলিক্ত খুইয়েছে, এদের সংজ্ঞাও ক্রমশ হয়েছে অস্পষ্ট। আর্থিক বিলিব্যবস্থার স্বাতন্ত্রা ও স্বেচ্ছাচরণের বিরুদ্ধে যে কোনপ্রকার সংগ্রাম প্রবই অর্থনীতিক পরিকল্পনার নামে কেটে যাচেছে। বিশেষ করে গত মন্দা'র পর থেকে আর্থিক ব্যবস্থা ঢেলে সাজবার নানান রকমের প্রস্তাব আলোচিত ও প্রযুক্ত হয়ে আসছে। ক্রমানিষ্ট অর্থনীতি, ফাসিন্ত অর্থনীতি ও নিউ জীল, এই সব বিভিন্ন দৃষ্টিকোন থেকে চলেছে এই সংগঠনের পরীক্ষা। এদের সবই আর্থিক পরিকল্পনা। ফলে পরিকল্পনা বলতে আমরা কোন নির্দিষ্ট ভাবার্থ বা সমাজ-দর্শনের আভাস পাই না এবং অর্থনীতিক আলোচনায় বছ অস্পষ্ট চিন্তা ভীড় জমিয়েছে। ধারীয় অধিকারের মাত্রাভেদে এই আর্থিক শাসন-প্রণালীগুলির মধ্যে পার্থক্য আবিন্ধার করা বেতে পারে।

লরবিন প্রথম এই শ্রেণী-বিভাগ করেছিলেন।ক অর্থনীতিক পরিকল্পনা **ভার মতে চার** রক্মেরঃ---

- ১। পুরোপুরি সমাজতান্ত্রিক ( absolute Socialist )
- ২। অধ্সমাজ-তান্ত্রিক (partial State Socialist)
- ৩। ব্যবসায়িক স্বেচ্ছাতন্ত্র (voluntary business)
- ৪। সমাজ প্রগতিশীল (social progressive)

পুরোপুরি সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় আর্থিক ও সামাজিক জীবন এমন ভাবে কেন্দ্রীভূত হয় যাতে উৎপাদন, জীবন-যাত্রার মান এবং আর্থিক প্রণালীগুলি এক কেন্দ্রস্থ একক শাসনের অধীন থাকে এবং ঐ শক্তিদ্বারা প্রত্যক্ষভাবে নির্ধারিত হয়।

অর্থ সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার উদাহরণ সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের তৎকালীন **অর্থনৈতিক পরিকল্পনা** ( New Economic Policy )। ১৯৩১ সালে—তথন বহু শিল্প রাষ্ট্রের পরিকল্পনাসমিতির শাসন

<sup>\*</sup>Annual Report of the Director of International Labour Office, Geneva, 1936.
P. 46.

<sup>†</sup> L. L. Lorwin; "The Problem of Economic Planning" in World Social Economic Planning, Pd. by International Industrial Relations Institute.

ও অধিকারের বাইরে পড়ে আছে। ভোক্তার উপার্জন অর্থের আকারে সিন্ধুকে উঠছে, স্থতরাং বায়পম্বা স্থির করতে সে অনেকটা স্বাধীন।

মশ্দার সময়ে ব্যবসায়ীরা যে প্রস্তাব করেছিল ব্যবসায়িক স্বেচ্ছাতন্ত্রের তাই প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

এই প্রস্তাবের মর্ম এই:—সামাজিক ও রাজনৈতিক কারণে শিল্পমিতিগুলি ব্যবসায়ীসমাজের
সভ্যদের ওপর কিছুটা অধিকার খাটাতে পারবে এবং যে কোন বিশেষ শিল্পতির সিদ্ধান্তের
ওপর হস্তক্ষেপ করতে পারবে। "আর্থিক সমস্তা সমাধানে শাসনশক্তি আরো বেশী করে অংশ
গ্রহণ করবে কিন্তু নেতৃত্বের এবং পথ নির্দেশের আসল কাজ করবে ব্যবসায়"। এই "ব্যবসায়িক"
পরিকল্পনায় এর উল্ডোক্তারা বিভিন্ন শিল্পসমিতির সহযোগীতা কতদূর আশা করেন তা ঠিক
বোঝা যায় না। •

সমাজ প্রগতিমূলক ব্যবস্থায় একটা কেন্দ্রীয় আর্থিক সংস্থা খাড়া করা হয় এবং এর উদ্দেশ্য সাধারণের ক্রেয় ক্ষমতা বাড়াবার জন্মে উপার্জনের কিছুটা সমতা-সাধন। আর্থিক সংস্থা মূল্য নিয়ন্ত্রণ করবার কতকটা ক্ষমতা রাখবে, কিছুটা শাসন কতৃত্ব রাখবে এবং আর্থিক শাসনের বিভিন্ন পর্যায়ে ভারপ্রাপ্ত সমিতিগুলির (board) কাজে সংযোগ রাখবে।

প'লক্ এই বিভিন্ন পরিকল্পনা পদ্ধতির মধ্যে চুটী প্রধান ভাগ করেছেন—ধনতান্ত্রিক পরিকল্পনা, যার ভিক্তি উৎপাদন-যন্ত্রের ওপর ব্যক্তিস্থাহ, আর সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনা যার ভিত্তি উৎপাদন বান্ত্রের ওপর যৌথ স্বাছ । # পলক্ এর মতে যাবতীয় পরিকল্পনা প্রস্তাব এই ছুই ভিন্নধর্মী সীমার মাঝে কোখাও না কোথাও পড়ে।

ম্যাণ্ডেলবম্ ও মেয়ার এই ছুই শ্রেণীর মধ্যে আরো স্কল্পার্থক্য আবিকার করেছেন#।
উালের শ্রেণীবিভাগ অমুসারে ধনতান্ত্রিক পরিকল্পনা হল্পে উৎপাদন যন্ত্রের ওপর ব্যক্তির স্বাধিকার
নষ্ট না করে অবাধ প্রতিযোগীতা দূর করবার অস্তুত কমাবার প্রচেষ্টা। অফুদিকে সমাজতান্ত্রিক
পরিকল্পনায় রাষ্ট্র হবে উৎপাদন-যন্ত্রের স্বছাধিকারী। বিভিন্ন ধরণের সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনার
মধ্যেও আবার এঁরা পার্থক্য দেখিয়েছেন। "শাসনাধীন" (administrative) সমাজতন্ত্রে
কেন্দ্রিয় সরকার সরাসরি তার আধিপত্য চালিয়ে বাজারের হালচাল পালটে তার জায়গায়
একটী আর্থিক পরিকল্পনা স্থাপন করে। "বাজার" (market) সমাজতন্ত্রে কেন্দ্রিয় শক্তি
রাজারের হালচাল ঠিক রেখে তাকে পরোক্ষ উপায়ে প্রশমিত ও নিয়ন্ত্রিত করে।

ষ্ট্রালি আর একরকম শ্রেণী-বিভাগ করেছেন-- অর্থনীভিক দর্শনের দিক থেকে নয়--বাবহারিক

<sup>\*</sup> F. Pollock, "Die Gegenwaertige Lage des Kapitalisms und die Aussichten einer Planwirtschaftlichen Neuordnung", Zeitschr. f. Sozialforschung, 1932.

<sup>†</sup> K. Mandelbaum and G. Meyer, Zur Theorie der Planwirtschaft, Zeitschr f. Sozialforschung, 1934.

জগতে বর্তমানে চলতি অর্থনীতিক ব্যবস্থাগুলির দিক থেকে।\* তাঁর ব্যাখ্যাসুসারে অর্থনীতিক তুনিয়া একটি বিশ্লিষ্ট রবিরশ্যির মত। এই স্পেকট্রাম-এর এক মাধায় আছে ধাঁটি খোলা বাজার, মূল্যের যোগাযোগ (pole of pure free market, price co-ordination) অক্ত মাধায় আছে পুরোপুরি কেন্দ্রিয় পরিকল্পনা এবং অধিকার (pole of complete central planning and control)। এই তুই মাধার মাঝখানে পাঁচরকম অর্থনীতিক ব্যবস্থা আছে। রাষ্ট্রীয় অধিকারের তারতমা অনুসারে এগুলোকে এভাবে সাজানো যায়:—

- ১। শিল্পখাতন্ত্রা (Laissez Faire); ছোট প্রতিযোগী শিল্প (small scale competitive industries); রাষ্ট্রের স্বল্পবিমান হস্তক্ষেপ; স্বল্পবিমান একাধিপত্য (monoploy)। উনবিংশ শতাকীর প্রথম ভাগে পশ্চিম ইউরোপ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।
- ২। রাষ্ট্রের যথেষ্ট পরিমাণ হস্তক্ষেপ , বৃহৎ শিল্প; কেন্দ্রাভিগমন (monopolistic tendencies); কতক পরিমাণ যৌথ স্বন্ধ (collective ownership) বর্ড মান পশ্চিম ইউরোপ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।
- ৩। ব্যক্তিস্বন্ধ ও মুনাফা স্বীকৃত হ'য়েও স্ববাধিকারীর ওপর রাষ্ট্রের অতাধিক **আধিপড়া।** খাটানো বিত্তের (investments) শাসন ও সংযম। সামরিক অর্থনীতি (military economy)। বর্তমান জামানী, ইটালি ও জাপান।
- ৪। বিপুল ("of commanding heights") রাষ্ট্রীয় শাসন। ব্যক্তিস্বন্ধ ও মূনাফা অত্যীকার —কিন্তু সাময়িক প্রয়োজনের থাতিরে অনেকট। স্বাধীন প্রয়াস স্বীকৃত। 'নিউ ইকনমিক প্রিসির' সময়ে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র (১৯২১-২৮)।
- ৫। গোড়াগুড়ি আর্থিক পরিকল্পনা, রাষ্ট্রচালিত শিল্প। ক্ষেত্র বিশেষে মাত্র **অসম্পূর্ণ যুক্ত**-স্বন্ধ। বন্টনসাম্যের জন্ম মূল্য শাসন (control of price)। বর্ত্তমান সোভিয়েট যুক্তরা**ট্র**।
- এই স্পেক্ট্রামের এক মাথা থেকে জন্ম মাথায় যাবার সঙ্গে সামেরা কভক**ওলো** পত্রিবঁত ন লক্ষ্য করছি।
  - क। উৎপাদন-যন্তে ব্যক্তিশ্বত কয় হয়ে যৌথ-স্বতের দিকে যাচেত।
- খ। সরকারের কান্ধ ছিল শান্তিরক্ষা, বিচার এবং বান্ধার চলাচলের কাঠামোটা তৈরী রাখা.—ক্রমশ সরকার যাবতীয় শিল্পানুষ্ঠানের পরিচালনা হাতে নিচ্ছে।
- গ! আর্থিক ও রাষ্ট্রনীতিক ব্যবস্থা ছিল বহু যোগসূত্র সঙ্গেও স্বতন্ত্র—ক্রমশ তারা এক হয়ে যাচ্ছে—বিশেষ করে উর্ধতিন ক্ষেত্রে।
- ঘ। অবাধ পণ্যচলাচলের ফলে অনিবার্যভাবে যে সব সিদ্ধান্ত উদ্ধৃত হত তাই সংযোগ করে গঠিত হত রাষ্ট্রনীতি। অর্থাৎ রাষ্ট্রনীতি যেন ছিল কতকগুলি 'অদ্ধ' শক্তির বাজি-ইচ্ছা-

<sup>\*</sup> E. Staley, World Economy in Transition, 1939.

নিরপেক স্বভক্ত পরিণতি। তার জায়গায় রাষ্ট্রনীতি হয়ে উঠেছে স্কৃতিস্তিত, প্রভাক্ষসন্ধী এবং ব্যক্তি-বিশেষের ইচ্ছা ও সম্বল্প-প্রণাদিত।

এ ছাড়াও আরো অনেক রকম শ্রেণীবিভাগ হয়েছে। পারসন ভাগ করেছেন শাসনযন্ত্র শিল্পবিকল্পনার কতথানি এবং কি ভাবে অংশ নিচ্ছে তার ওপরে (directive planning, general administrative planning, operative planning)।\* গোল্ড স্মিড্ এর বিভাগীকরণ গুণ ও ধর্মবাচক। সবরকম পরিকল্পনাই চুই ধরণের হ'তে পারে—ছিতধর্মী ও গতিধর্মী (static or dynamic) রক্ষণশীল ও পরিবর্ড নশীল (conservative or progressive), সংযমশীল ও বর্ধ নশীল (restrictive or expansive)। ইউটোপিয়ান, ফ্যাসিস্ত ও সোভিয়েইড জের থেকে তিনি এদের দৃষ্টাস্ত দিয়েছেন।\*\*\*

ইন্টারস্থাশস্থাল লেবার অফিসের ভূতপূর্ব পরিচালক হ্যারল্ড বাট্লার অম্ভাবে শ্রেণীবিভাগ করেছেন। রাষ্ট্রীয় অমুশাসনের আঁওতায় অর্থ নৈতিক জগতের বিভিন্ন ক্ষেত্র্গুলি মুখাত এই :—ক

- ১। শিল্প ও ক্ষি পরিকল্পনা
- ২। বিদেশী বাণিজ্ঞা শাসন
- ৩। ঋণও মুদ্রার পরিচালন
- ৪। এম ও সমাজ সংস্থারক আইন

ইন্টারক্যাশস্থাল লেবার অফিসের ১৯৩৬ সালের রিপোর্টে 'পরিকল্পনা' (planning) এবং পরিচালিত অর্থনীতি (directed economy) এ হ'এর মধ্যে পার্থক্য দেখান হয়েছে। এই ব্যাখ্যা অনুসারে "পরিকল্পনা"য় কয়েকটা সাধারণ বাঁধাবাঁধির মধ্যে অবাধ প্রতিযোগীতাকে কাজ করতে হয়। উৎপাদকদেরই থাকে নেতৃত্ব এবং রাষ্ট্র হস্তক্ষেপ করে তাদের সাধারণ ইচ্ছাকেই অইনগত করবার জক্তে,—অবণ্য যদি এই ইচ্ছা সমষ্টির স্বার্থবিরোধী না হয়।" পক্ষান্তরে "পরিচালিত অর্থনীতি বলতে বোঝায় অর্থনীতিক কার্যপরম্পরার গোটা ক্ষেত্রের, অন্তত্ত এর বহুল অংশের মধ্যে রাষ্ট্রকত্র্ক সামঞ্জস্ত্রসাধন ও পরিচালন।"

আর্থিক শাসনের গুণবাচক ও আদর্শবাচক শ্রেণীবিভাগ থুব স্পষ্ট ও প্রাঞ্জল নয়, কারণ নৈতিক ও সামাজিক আদর্শের ভিত্তিতে আর্থিক শাসনের প্রকারভেদ করতে গেলে মুক্ষিল হয় এই যে অফুরস্ক আদর্শের মধ্যে অফুরস্ক শ্রেণীবিভাগ এসে পড়ে। মানুষে মানুষে আদর্শের

<sup>\*</sup>H. S. Person: "Nature and Technique of Planning", Plan Age, 1934.

<sup>\*\*\*</sup>A. Goldsschmid, "Theories and Types of Planning: Utopian, Fascist, Soviet" in M. Van Kleeck and M. L. Fledderus, On Economic Planning, New York, 1935.

<sup>\*</sup>H. Butler, "Economic Planning and Labor Legislation" M. V. K. and M. L. F. op. cit.

পার্থক্য অনস্থ এবং অস্পষ্ট—কান্ধেই বাস্তবক্ষেত্রে 'প্রগতিশীল', 'রক্ষণশীল', 'ধনতান্ত্রিক', 'সমাজ-তান্ত্রিক' এই গালভরা কথাগুলি অনেক সময়ে সম্পূর্ণ ভিন্নপন্থী ও ভিন্নধর্মী ব্যবস্থার ওপর প্রযুক্ত হ'য়ে আসছে। শিল্পসংগঠনে রাষ্ট্রকর্তৃত্ব ও ব্যক্তিস্বাভন্ত্র্যের মাত্রাভেদে শ্রেণীবিভাগ অর্থ-বিজ্ঞানের দিক থেকে অধিকতর যুক্তিসঙ্গত ও সহজ্ববোধ্য।

এই হিসাবে স্তরভাগ করতে গেলে সুরু করতে হয় খোলা বাজার ব্যবস্থা (free market economy) থেকে—অর্থাৎ যাকে চলতি কথায় বলা হয় নির্জল। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা। উৎপাদনে ব্যক্তির অধিকার—এ প্রথার ওপর এ ব্যবস্থা ভিত্তিস্থ। এই মূলগত ব্যক্তিস্বক্ষেরই এক একটি দিক হচ্ছে প্রয়াস (enterprise), বিনিময় (exchange) ও চ্কির (contract) স্বাধীনতা।

'এই আর্থিক ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করছে বাজার অথবা বাজার-দর। দৃশাত অস্থা কোন নিয়ন্ত্রেতার প্রয়োজন হয় না কারণ নিথ্ঁ থ্রিতিযোগীতায় বাজার-যন্ত্র কাজ করে ভাল'ই। এর সমর্থকদের মতে চাহিদা ও উৎপাদনে বৈষম্য হলেই দর চড়বে কিংবা নামবে এবং তার স্কুচনা দেখে শিল্পতিরা স্বার্থবশে কাজের ধারা এমনভাবে বদলাবে যাতে নতুন ক'রে একটা ভারসাম্য আসবে।

সুতরাং খোলা বাজারে রাষ্ট্রের কোন হাত দেবার কথা নয়। প্রজার অধিকার এবং সম্পত্তি রক্ষা ছাড়া আর কোন দায়িত্ব রাষ্ট্রের নেই। কার্যত এ অবস্থা আজ সর্বত্র অচল। উনবিংশ শতাকীর সূক্র থেকে রাষ্ট্র ক্রমশ তার অধিকার বিস্তার করছে--বিশেষ করে বৈদেশিক বাণিজ্য, ঋণ ও মুদ্রানীতি এবং সমাজ সংস্কারক আইন প্রণয়ণে। রক্ষণশুদ্ধ (protective tariffs), ডিস্কাউন্ট রেট বদল, মিলে কাজের সময় সংক্ষেণ, নারী ও বালক শ্রমিক সংযম এই সক আধ্নিক শাসননীতির অঙ্গ। কিন্তু এই সমস্ত সংস্কার খোলা বাজার বা মূলধনী ব্যবস্থাকে নষ্ট্রকরেছে এ কথা অতি গোঁড়া প্রাচীনপন্থীরাও বলবে না।

১৯৩০ সাল থেকে যথন পৃথিবী ব্যাপী আর্থিক মন্দা দেখা দিল', তথন রাষ্ট্র আর্থিক ব্যাপারে আবো বেশী ক'রে মনোনিবেশ করলে। গত দশ বছরের মধ্যে বিভিন্ন রাষ্ট্র অর্থনীতিক সমস্তা সমুধানের জত্যে যে সব উপায় অবলম্বন করেছে তা মূলত খোলা বাজারের পরিপন্থী। আর্বের রাষ্ট্র উৎপাদন নিয়ন্ত্রণের জত্যে বাজারকেই যন্ত্র হিসাবে ব্যবহার করেছে। যেমন, আগে কোন আমদানী জব্যের পরিমাণ কমাতে হ'লে রাষ্ট্র তার ওপর শুল্ক বসাত'। ফলে তার দাম চড়ে যেত' এবং আমদানী ক'মে যেত। এ প্রকারে ব্যবসায়ীরাই আমদানী ও রপ্তানীর পরিমাণ স্থির করত' অবচ রাষ্ট্র শুল্কের হার দিয়ে তাকে বাড়াতে বা কমাতে পারত। কিন্তু এখন ব্যবসায় ও শিল্প শাসনে রাষ্ট্র আর বাজার যন্ত্রের আশ্রের আশ্রের নিয় না,—quota system এ নিজেই সরাসরি স্থির ক'রে দেয় বিদেশী পণ্য কতটা আমদানী হবে। এর বউন যে ভাবেই সাধিত হোক না কেন \* বাজারের

<sup>\*</sup>এই quota কোথাও পাইকারী আম্দানীওয়ালাদের ভেতর বন্টিত হয় প্রাক্তন বৎসৱের আম্দানীর অন্থপাত হিসাবে। কোথাও মোট আমদানীর একটা নির্দিষ্ট অংশ প্রভোকের ভাগে কেলে দেওরা হয়। quota নিলামেও বিক্রী হ'তে পারে।

আইনকামুন এখানে খাটে না। বৈদেশিক বিনিময় শাসন করেও আন্তর্জাতিক পণাবিনিময় নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে। বিশেষ করে জার্মাণী বৈদেশিক বাণিজ্যে ত্রব্য-বিনিময়ের (barter) ব্যবস্থা করে—সন্তায় কেনা ও চড়ায় বিক্রী এই বাজার প্রথাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছে। এখানেও আমদানী ত্রব্যের পরিমাণ নির্ধারণ করছে বাজারের অবস্থা নয়, রাষ্ট্রের নীতি। এরপে রাষ্ট্র বা উৎপাদন-সজ্ঞ কর্তৃক উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ, কোন ব্যাণসায় প্রয়াস বন্ধ করতে বাধ্য করা, নির্দিষ্ট আয়তনের অধিক জমিতে চাষ হ'তে না দেওয়া, শিল্পের ওপর জাতীয় স্বন্ধ প্রতিষ্ঠা (nationalisation of industry) স্বই বাজার প্রথার পরিপত্নী। সর্বত্র রাষ্ট্র ঠিক করে দিচ্ছে উৎপাদন হবে কতটা এবং কেই বা করবে কতটা। \*\*

বাজ্ঞার-ব্যবস্থা (free market economy) আদে টিকছে কিনা এ লক্ষনের ওপর রাষ্ট্র-কর্তৃত্বের বিভিন্ন স্করের মধ্য দিয়ে একটা লাইন দানা যেতে পারে। বাজার ব্যবস্থা অব্যাহত রেখে শিল্পনিয়ন্ত্রণে যে যে রাষ্ট্রিয় বিধি প্রচলিত তাদের তালিক।—

- ১। আমদানী শুক
- ২। মুদ্রা সংস্কার, যেমন ডিস্কাউন্ট রেট, রিজার্ভ রিকোয়ারমেন্ট ইত্যাদি পরিবর্তন
- ৩। শ্রম ও সমাজ সংস্থারক আইন
- ৪। যৌথ দরক্ষাক্ষীর পৃষ্ঠপোষণ
- ৫। শ্রমিক আমদানী নিয়ন্ত্রণ আইন (Imrigation Laws)
- ৬। রাজস্বনীতি

त्य मव बाह्रेविधि वाक्षांत वावन्दांत विद्यांथी जारमंत्र जानिका—

- ১। আমদানী-রপ্তানির quota নির্ধারণ
- ২। বৈদেশিক বিনিময় শাসন
- ৩। ঋণনীতি (credit policy) যা দারা মুদ্রাবিভাগের কর্তারা শুধু চল্তি মুদ্রার পরিমাণ স্থির করে দেন না, মুদ্রার ব্যবহারিক মুল্যও নির্ধারণ ক'রে দেন।
  - ৪। নিম্নলিখিত উপায়ে সরাসরি উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ.—
- ক) রাষ্ট্রপ্রভিষ্ঠিত অবধবা আধীন কার্টেল ও অক্যান্ত শিল্পীসংঘ কতৃক, (খ) কোন শিল্পপ্রায়াস বন্ধ করে দেওয়া এবং নির্দিষ্ট জমির অভিরিক্ত চাষ হ'তে না দেওয়া, (গ) মূল্য নির্ধারণ, যাতে চাহিদা ও যোগান নির্ধারিত মূল্যের সঙ্গে সঙ্গতি রাখতে বাধ্য হয়, (ঘ) কোন বিশিষ্ট উৎপাদন ক্ষেত্রের প্রসারের উদ্দেশ্যে উন্নয়ন বিভাগে (Public works department) ব্যয়, (গ) অর্থপটের (economy) কোন কোন অংশে জভিস্কন্ধ প্রভিষ্ঠা (nationalisation)।
  - ে। এথমিক আমদানীরদ আইন।

<sup>\*</sup> G. Haberler and S. Verosta, Liberale and Planwirtschaftliche Handelspolitik, Berlin, 1934.

এ তালিকা অবশ্য ব্যাপক নয়। উৎপাদন ব্যাপারে রাষ্ট্রকর্তৃত্ব এ ভাবে বাড়তে বাড়তে ক্রমশ রাষ্ট্রস্থামীত্বে পর্যবিদত হ'তে পাবে যথন দেশের সমুদ্র আর্থিক কার্যকলাপে আসবে রাষ্ট্র-শাসন ও রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রণ। শিল্পজীবিরা (entrepreneurs) ক্রমশ হ'য়ে দাঁড়াবে সরকারী কর্মচারী। কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রণক্তি দথল করবে বাজারের স্থান। এক স্কৃচিস্থিত পরিকল্পনা অমুসারে উৎপন্ন তথা ভূক্ত দ্রব্যের পরিমাণ অন্তত নির্দিষ্ট কালের জন্যে স্থিরিকৃত হবে। অবশ্য এই আর্থিক পরিকল্পনাও কতকগুলো বাজারের ইঙ্গিতের ওপর নিভর্ত্র করবে যদিও এই গণ্ডীবদ্ধ বাজারের সঙ্গে মৃলধনী ব্যবস্থার খোলা বাজারের তুলনা চলে না।

শুধু কতগুলি বিশিষ্ট পণোর উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করলে খোলা বাজার প্রথা লুপ্ত হয় না—বাজারের একটা অংশ নাত্র বন্ধ হয়। নিয়ন্ত্রণার পরিধি যত বাড়তে খাকে,বাজার প্রথা তত লোপ দপেতে থাকে। ব্যক্তি অধিকারের স্থানে আসে রাষ্ট্র-অধিকার। কিন্তু তাই বলে বিভিন্ন ক্ষেত্রের নিয়ন্ত্রণ-বিধিগুলো যে এক সুসমঞ্জন পরিকল্পনায় সুসম্পদ্ধ হবে এর কোন নিশ্চয়তা নেই। বরং আজকাল অনেক সময়ে দেখা যাচ্ছে সরকার থেকে রাজনৈতিক কারণে কতকগুলি অসংলগ্ন অর্থনৈতিক পদ্ধ অন্তুসরণ করা হয়। বিষেশত যতক্ষণ পর্যন্ত ব্যক্তিম্বামীয় রয়েছে ততক্ষণ পর্যন্ত শিল্পতিরা তাদের স্বার্থ ও সিন্ধান্ত জ্ঞাহির করতে চাইবেই এবং ততক্ষণ গোটা অর্থপটের জন্যে একটা কেন্দ্রীয় সুসমঞ্জন অর্থনীতিক পরিকল্পনা কাজে লাগানো প্রায় অসম্ভব, অস্তুত স্বর্থানের মুখাপেকী।

অতএব 'পারিমাণিক নিয়ন্ত্রণ' (quantative regulations) যত বিস্তৃতই হোক, তাকে পরিকল্পনা (plan) আখ্যা দেওয়া যায় না। রাষ্ট্রপ্রয়াসকে তা হ'লে তিন ভাগে ভাগ করা বিত্তে পারে:—

- ১। রাষ্ট্রশাসিত খোলা বাজ্ঞার। রাষ্ট্র গৌণভাবে বাজ্ঞারপদ্ধতির ভেতর দিয়ে উৎপাদন-.বন্টন, চাহিদা-যোগান শাসন করছে।
- ২। নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতি (Regulated Economy)। উৎপাদন-বন্টনে বাজারের শক্তি হ্রাস হচ্ছে শিল্প-বানিজ্যের আয়তন রাষ্ট্র প্রত্যক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ করছে। কিন্তু নিয়ন্ত্রণ-বিধিগুলির মধ্যে স্থাচিন্তিত যোগাযোগ নেই—এবং অর্থনীতির পেছনে একটা সমগ্র পরিকল্পনা নেই।
- ৩। পরিকল্পিত অর্থনীতি (Planned Economy)। রাষ্ট্র উৎপাদন-যন্ত্রের স্বন্ধাধিকারী এবং অর্থনীতিক শাসনে চরম কর্তা। এক আর্থিক ও সামাজিক পরিকল্পনা অমুসারে উৎপাদন-বন্টন শাসিত ও পরিচালিত হচ্ছে।

এ সব আর্থিক ব্যবস্থার মধ্যে কোনটা কভকথানি উৎকৃষ্ট সে আলোচনার স্থান এ নয়। অনেকের, বিশেষত ব'নেদী অর্থনীতির (classical economics) মতে আর্থিক সমস্থার স্বেণ্ডকৃষ্ট সমাধান হচ্ছে খোলা বাজারের ভারসাম্য (equilibrium)। কারণ ভারসাম্যের

অবস্থায় (equilibrium point) পরিমিত উপকরণকে এমন ভাবে কাজে লাগানো হয়, যাতে অস্ম কোন যোগাযোগেই এর চেয়ে বেশী প্রয়োজন মেটান সম্ভব হত'না। অর্থাৎ ভারসাম্যের অবস্থায় পরিমিত উপকরণ থেকে আমরা অধিকতম কাজ পাই।\* কিন্তু খোলা বাজারের ভারসাম্য আছে আকাশকুমুম প্রতিপন্ন হয়েছে। কারণ:---

- ১। কোন রকম সরকারী শাসন না থাকলেও প্রতিযোগীতা-বৈষম্যের (imperfect competition) থেকে এমন একটা ভারসাম্যের উদ্ভব হয় যাতে আর্থিক সমস্থার সমাধান হয় না।
- ২। যে চাহিদার পেছনে ক্রয়শক্তি নেই খোলা বাজারে তার কোন ক্রিয়াও নেই। কাজেই 'শ্রেষ্ঠ সুমাধান' (optimum) হচ্ছে শুশুর ক্রয়ক্ষমদের নিয়ে। যদি সমাজ পেকে অক্সভাবে ধনবন্টন হয়, তা হলে ভারসাম্যের অবস্থা এবং সমাধান সম্পূর্ণ বদলে যাবে।
- ৩। খোলা বাজারে সমাজের লোকসান মাপা যায় না। এ ব্যবস্থায় যে ভাবেই উপকরণ ব্যবহৃত হোক না কেন, যদি তাতে ব্যবসায়ীর খরচ উঠে কিছু লাভ থাকে তবেই সে ব্যবহার অর্থনীতি-সঙ্গত। কিন্তু ব্যবসায়ীর দিক দিয়ে সঙ্গত হলেও সমাজের দিক দিয়ে তা' না হ'তেও পারে। জমির উর্বেরতাক্ষয়, অরণ্যলোপ, বন্ধা, সহরে জনবাহুল্য, খারাপ শ্রম-অবস্থা, এই সব অর্থনীতিক সমস্তা দূর করবার অন্থে আজ্ককাল বিভিন্ন দেশে সরকার থেকে যে অর্থ ব্যয় হচ্ছে সেটাকে পঁচিশ বংসর আগেকার উৎপাদন-ব্যবস্থা-জনিত সামাজিক ক্ষতি বললে অন্থায় হবে না। অথচ সে কালের উৎপাদন-প্রণালী ব্যবসায়ীর স্বার্থ ও লাভের দিক দিয়ে দেখতে গেলে থুবই অর্থনীতি-সঙ্গত ছিল।
  - ৪। এই একই কারণে সামাজিক উদ্দেশ্য বা প্রয়োজন সিদ্ধির পক্ষে খোলা বাজার উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান নয়। হয়ত' কোন সময়ে সমাজের কল্যানের জল্যে উন্নত ধরণের খাত ও ওব্ধপত্র উৎপন্ন করা দরকার। কিন্তু তা উৎপন্ন হচ্ছে না—কারণ প্রাপা উপকরণ থেকে এর চেয়ে, লাভজনক জিনিষ তৈরী হচ্ছে যা সমাজের কাজে লাগছে কম এবং মৃষ্টিমেয়ের বিলাস বা স্থ তুপ্তি করছে বেশী।

কোন রকম আন্দর্শগত তর্কের ভেতর না গিয়েও ছুটো সিদ্ধান্তে আসা যেতে পারে। প্রথমত খোলা বা অব্যবস্থিত বাঞ্চারে ব্যক্তিগত স্বার্থ ও প্রয়োজন সিদ্ধি হয়, সমাজের কল্যাণসাধন হয় না, উপকরণের আদর্শ সদ্ধানহার হয় না। দ্বিতীয়ত, ব্যক্তিম্মত ও মূলধনী প্রথা বজায় রেখে সমাজ গড়বার কোন অর্থনীতিক পরিকল্পনা সম্ভব নয়। অর্থনীতিক ব্যাপারে রাষ্ট্র কিছু কিছু হস্তক্ষেপ করলেই তাকে পরিকল্পনা বলা ভূল।

<sup>\*&</sup>quot;A freely competitive organisation of society tends to place every productive resource in that position in the productive system where it can make the greatest possible addition to the total social dividend as measured in price terms". F. H. Knight, The Ethics of competition and other Essays, New York & London, 1935.

## खन्म

(নাটক)

—পূর্ববান্নুবৃত্তি—

### প্রভাত দেব সরকার

দ্বিতীয় গৰ্ভাঙ্কঃ

## কোন-একটা ককাভ্যস্তর

ি ঘরটী অন্ধকারের আন্তরণে ঢাকা। দ্র থেকে গরাক্ষ পথচারী মৃত্ আলোর বিচ্চুরণে তরল আঁধারের সঞ্চারণ অন্তত্ত হ'লেও ঘরের কোন কিছু প্রত্যক্ষ হয় না। দর্শকের দৃষ্টি সরল রেখা পথে ঐ গরাক্ষ-পথগামী আলোর অন্তণামী মাত্র, আলপালের আবেইনীতে প্রক্রিছত। স্থতরাং এ দৃশ্য-উপভোগে দর্শকের অবশেক্ষিয়কে সন্তাগ-রাখতে হ'বে, মাঝে মাঝে চোখ তুলে আলোর বিভ্রণ লক্ষ্য ক'রতে হ'বে—কে আনে ইতিমধ্যে কিছু যদি ঘটে যায়। কতকটা আমরা যেমন অন্ধকারে চোখ জেলে অনেক সময় একটা অভাবিতের করনা করি।

এটা বেশ বোঝা যাবে যে, ঘরের এক কোণে ছ'জন লোক আলাপ ক'রচেন। স্থর বৈচিত্র থেকে ধনের সংখ্যা আসবে, কেননা দৃষ্টি এখানে অক্ষম। একজনের স্থরে আছে বার্দ্ধকোর ছর্কল-কর্কশলভা, প্লেমা বিশ্বভিত বক্রতা, আর একজনের কণ্ঠস্বরে আছে যৌবনের সজীবতা, ঐক্য এবং ঋজুতা এনের কথার মাঝখানে মাঝ-মাঝে আলোটা নিভে যাবে, যেমন অনেক সময় আমাদের কথার থেই হারায় আর কি!

দৃষ্ঠট। অভিনীত হবার পূর্বের কিছুক্ষণ সময় নিঃশবেদ যাবে, তারপর কয়েকবার পায়ের শব্দ পাওয়া **যাবে,** আবার চুপচাপ সহস। আমর। তুর্বেল কণ্ঠসরে আর্দ্রনাদ শুনতে পাব। সচকিত হবার আ্বেট **ওঁদের কথা** স্থক হ'বে।∙]

১ম

এ-এ সময়-এ তোমায় ডেকেচি কেন জান ?

ं २ य

আছে না, আমায় আবার এতদিন পরে যে আপনার দরকার হ'বে তা কেমন করে জনবো ?

## ১ম ( উত্তেজিতভাবে )

নিজের মূল্যটা দেখ্চি চিরকালই বাড়িয়ে দেখ্লে ? ডেকে পাঠিয়েচি বোলেই যে ভোমার আমার দরকার, এ কথা তোমায় কে বললে ? তুমি নিষ্ঠুর, তাই আমায় বুঝ্তে চাও না আৰু !

২য়

আপনার কণ্ঠন্বর সে-কথা বলবে। প্রয়োজন যেখানে সন্তিয় নয়, সেখানে কিন্তু প্রয়োজনের ইঙ্গিতমাত্রই উত্তেজনার সৃষ্টি করে না। এই আমার ধারণা। স্কুতরাং—

১ম

যাক, ঢের হয়েচে! যদি তাই-ই হয়, তোমার সঙ্গে আমার দরকার আছে, আর সেইজন্তেই আমি ডেকেচি, তাতে ব্যক্তাক্তির কী আছে ? **२** स

আজ্ঞে বক্রোক্তি আমি করচি না। বরং উদ্দেশ্যটা উভয়ের কাছে স্পষ্ট হ'লে আলাপ-আলোচনার পথটা সোজা হ'য়ে যায়।

১ম

তা যায়। কিন্তু এটা কি সভা নয় যে ভূমি ভোনার মূল্য সম্বন্ধে অত্যন্ত বেশী সজাগ ?

২য়

আজে, সেটা আমাদের কেন, ইতর-বিশেষ স্বার পক্ষে খাটে। তবে কিছু তারতম্য আছে!

72

তা যাক ৷ , একই জিনিষে তোমাদের অনুরা 🕻 বহুকাল স্থায়ী নয় কেন 🤊

২ য

নবীনের কল্পনা আমাদের আছে বলে। বিশেষ করে আমি যে পথের পথিক সে-পথে নতুনের আসা, আর পুরাণর যাওয়া অবিহাম চলে।

7.2

এ জিনিষটা কি খুব ভাল মনে কর । একদিন যাকে খাতির করে' তুমি নিজ হাতে বরমালা দিলে, আর একদিন অভ্য জনের প্রালোভনে তার সে বরমালা কেড়ে-ছিঁড়ে পথের মাঝে ছডিয়ে দিলে।

একটুও বাজলো না ভোমার ? দানের মর্যাদা ভোমার রৈল কোথায় ? মিথ্যে প্রলোভনে ভোলাও কেন ?

২য়

অভিমানের কথা। স্থৃতরাং যুক্তি গ্রাহ্য নয়। তবে দানের পাত্রের সংখ্যা বৃদ্ধি না হ'লে যোগ্যতার সাক্ষাং আমরা পাই না। আর সেই যোগ্যতার নিরিখে নিরূপিত হয় জয়-পরা**জ্যু**্র। এটা নিয়ম বলেই আমি জানি।

১ম

তার সঙ্গে তোমার এটাও জানা উচিত ছিল না কি, এক সময় যে যোগ্যভার সমাদর পায়, পরে প্রতিদ্বন্দী খাড়া করে তার সেই যোগ্যভার অনাদর করলে কতথানি বাজে ? আজ যাকে সম্মান দিচ্চ, কাল তাকে সম্মানের সেই আসন থেকে নামিয়ে আনলে, এটা সে নিশ্চয়ই ভাবে এতদিন সে দাঁড়িয়ে ছিল নিছক একটা কাঁকির ওপর।

২য়

কিন্তু, ওটা তো একটা নিরম হ'তে পারে। যে সন্মান পার তার পক্ষে কাঙালের মত চিরকাল ফলের আশা শোভন নয়। অবিচলিত নিস্পৃহতাই যোগ্য সন্মানীর ভূষণ। 1 2

তা ব'লবে বৈকি! তুমি জানবে কি ক'রে' একবার প্রতিষ্ঠাবান হ'য়ে পুনরায় তা থেকে চ্যুত হওয়া কত বড় মনোবেদনার কারণ। প্রতিষ্ঠার মূল্য তুমি দাও স্বীকার করি, কিন্তু প্রতিষ্ঠা-বানের হর্ধ-বেদনার তুমি কোন ধার ধার না, এ আমি বলবো।

5.21

মহাকালের ল্যাজের ঝাপটে আমার দেওয়া প্রতিষ্ঠার চিরকালীনত লাভের আশা একটা হাসির ব্যাপার। তার ওপর প্রতিষ্ঠাবান একটি-ই হ'লে কোন পক্ষের স্থবিধে নেই, না সংসারের না তার নিজের। প্রতিষ্ঠার মূলা তথন মুড়িমিছরির মত হ'য়ে পড়ে।

**্**১ ম

. কথাগুলো শুনতে ভাল, কিন্তু তাতে একদালক প্রতিষ্ঠাবানের মন মানে না। সে যে ভিত্তির আশ্রয়ে দাঁড়ায়, আমরণ পর্যান্ত সে-ভিত্তি পাকা রেখে যেতে চায়, তার বাঁচার অর্থ তখন সেই প্রতিষ্ঠা আশ্রয়ী!

২ য়

বলেইচি তে। চিরকালীনত প্রতিষ্ঠার আদর্শ নয়। নিম্পৃহতাই যথার্থ ভোগীর অগ্নি পরীকা!

21

ভোমার মত করে' তুমি তে। বললে, কিন্তু আমার মত করে' এটা কি কোনদিন ভেবে দেখেটো, জিনিষটা কত বড় অসম্ভব ব্যাপার। চোখের ওপর আপন খ্যাতি-প্রতিপত্তি অতলে তলিয়ে যেতে কে দেয়, কে সহা করে? নিজের জীবদ্দশায় এটা কেমন করে' ভাববো, আমি অবিনাশ ঘোষাল বেঁচে নেই, আমায় লোকে আর খাতির করে না—আমায় কেউ গ্রাহের মধ্যে আনে না! পরাভবের শ্বালা কি তুমি কখনো বোঝনি, নিষ্ঠুর ? কেন, কেন তবে তুমি আমায় প্রতিষ্ঠা দিলে, কেনই বা ছিনিয়ে নিচ্চ বালকের হাত দিয়ে ?

২য়

নিজের প্রতিষ্ঠানাশের কথাটা অমন করে' না-ভাবলে ছংখটা লাঘব হ'য়ে যাবে। ধে আসচে তাকে আসতে দিন, সব সোজা হ'য়ে। চেষ্টা করে' ছংখু পাওয়ার গুরুত্ব অনেকথানি।

১ম

কিন্তু চোখের ওপর সব স্পষ্ট দেখে কি করে' সে-কথা ভাবচো, বলতে পার ? ভা হ'লে তো নিজের অস্তিহই ভূলে যেতে হয়। আমি যে অবিনাশ ঘোষাল ছিলুম, সে অবিনাশ ঘোষাল থাক্বো না, এ ভাবি কী করে ? আমার প্রতিষ্ঠা, আমার যশ, আমার খ্যাতি, সবই কি কাঁকি ?

২য়

কাঁকি কেন হ'তে যাবে ? ভাবুন অবিনাশ ঘোষাল ঠিকই আছেন, তাঁর মূল্য কানাকড়ি

কমেনি, দ্বিতীয় অবিনাশ ঘোষাল কেউ আসবে না, আসবে নতুন লোক, নতুন আশা নিয়ে। ভাকে সকল হ'তে দিয়ে নিজের মর্যাদা বাড়িয়ে তুলুন। কেন বৃথা আশঙ্কা ?

১ম

না, তোমায় বোঝান রথা। তুমি নিষ্ঠুর, প্রবঞ্চক, তুমি শুধু নিজেকেই জান, সামনে যাত্রা-পথের নিশানা তোমার হাতে, পিছনে ফিরে তাকাবার অবসর তোমার নেই। রথা মনোবেদনা জানান তোমায়।

২য়ু

আমায় ভূল ব্ঝবেন না, প্রতিষ্ঠাবানের ঠিক-ঠিক সংস্করণ হয় না, তাঁরা যুগে যুগে, বর্ষে বর্ষে দেখা দেয় নতুন পথে। প্রতিষ্ঠার কোন ছাঁচ নেই । কেন মিছে ভেবে কট পাচেন।

কেন ? যাক সে কথা। তারিণী সামস্তর মামলায় হারার পরও তুমি আমাকে বোঝাতে চাও, অবিনাশ ঘোষাল বেঁচে আছে,—তার বিন্দুমাত্র ক্ষতি হয়নি, লোকে তাকে তেমনি প্রশ্নার চোধে দেখ্চে, তেমনি সমাদর করচে! (থেমে) বার লাইব্রেরীতে গেচো কোনদিন ? শুনচো ওরা কি বলাবলি করে ? কত প্রশ্না অবিনাশ ঘোষাল পায় আজও ? তবু বল কেন ? তুমি নিষ্ঠুর!

২য়

স্ত্যিকারের প্রতিষ্ঠাবানের স্পক্ষে এবং বিপক্ষে অমন অনেক কথা হয়। তাতে বিচলিত হবার কি আছে ?

74

কি আছে ? (সরে' গিয়ে) Get out! তোমার কোন কথা আমি শুনতে চাই না.
I say, get out!

২য়

মিছে উত্তেজিত হ'চেন। আমি আপনার কোনই ক্ষতি করিনি। ভূল বৃঞ্বেন না. '
দয়া করে'।

57

ভূমি যাবে কিনা! হাত জ্বোড় করচি, যাও আমাকে একলা থাকতে দাও। (থেমে) সেই দাঁভিয়ে রইলে, Get out! Get out! out—out—out...ধনঞ্জয়, ধনঞ্জয়!

্রিহসা ঘরে আলো অলে উঠলো। দেখা পেল শৃষ্ঠ ঘর, কয়েকটা কৌচ, চেয়ার ফেল-ফেল করে' চেয়ে আছে—দেন হঠাৎ পশুলোলে তালের ঘূম ভেঙে গৈচে। দেওয়াল ঘড়িটাতে রাত ত্টো বাজনো। ক্রমে ক্রমে আলোটার জার হ'লে দেখা বাবে প্রশন্ত ঘরধানার দক্ষিণের জানালায় নীচে খাটখানায় অবিনাশবার চালর মুড়ি দিয়ে ভয়ে আছেন, ভান হাতটা কপালের ওপর, বালিশ থেকে মাথাটা কিছু ঝুকে গেচে। সামনের টেবিলের ওপর কালকথলো হঠাৎ বাতাসের বাপটে ইতত্ত হা বিকিন্তা। অবিনাশবার পাশ ফিরলেন।

[ আগামীবারে সমাপ্য

# পূর্ব ইউরোপের সমাজপদ্ধতির উত্থান ও ক্রমবিকাশের ইতিহাস

#### ডাঃ ভূপেন্দ্ৰ নাথ দত্ত

( পূর্ববান্তুবৃত্তি )

ক্ষের সর্ব্পর্থম এই রাজনৈতিক বিবর্তনের রূপ ধারণের সঙ্গে আর একটা রূপের আবির্ভাব হয়—তাহা ভারাঙ্গীয় খণ্ড রাজন্ব। যে সব ব্যবসায়ের স্থানে ভারঙ্গীয়েরা ব্যবসায়ী বা স্বার্থনাহদের রক্ষকরূপে বেশী সংখ্যায় বাস করিতেছিল, সেখানে এই উপনিবেশিকদের শাসকরূপে পরিবর্ত্তিত হওয়া সহজ ছিল। ভারঙ্গীয়েরা অস্ত্রধারীদলে সংগঠিত হইয়া তাহার। নিজেদের একজন করিয়া সন্দার (Captain) মনোনীত করে; ইহারা ক্রনে একটা ব্যবসায়ী সহরের গভর্ণরের ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়। স্থান্দানেভীয় পৌরাণিকীগাথা (Sagas) এই কান্তেনদের Koenings or Vikings বলিত; শ্লাভ ভাষায় এই শব্দ Knia (Prince) রূপ ধারণ করে। এই স্থান্দানেভীয় ভারাঙ্গীয়েরা প্লাভদের উপর প্রভুত্ব করিবার সময় এই সঙ্গে যে প্লাভরূপ ধারণ করে সেই ঘটনার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

এই প্রকারে অত্তে সুসজ্জিত কতকগুলি সহর ও তাহার সংলগ্ন প্রদেশগুলি ভারাঙ্গীয় প্রিলদের ক্ষুদ্র রাজ্যে পরিণত হয়। নবম ও দশম শতান্দীতে এই সব খণ্ড রাজ্যের উদ্ভব হয়, যথা: করিকের নভগোরত ও আসকল্ডের কিয়েভ রাজ্য। বাল্টিক সমুদ্রের দক্ষিণ কুলের শ্লাভদের দেশেও এই ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। সমসাময়িক দর্শকেরা বলেন, এই সব ব্যবস্থা জয় নারাই প্রবৃত্তিত হয়; ইত্লী লেখক ইব্রাহিম বলিয়াছেন, "উত্তরের কৌমগুলি কতকগুলি শ্লাভদের জয়্রের্করিয়া শাসনাধীন করিয়াছে এবং আজ পর্যান্ত তাহাদের মধ্যে বাস করিতেছে। তাহারা বিজিতদের সঙ্গে এমনভাবে মিশিয়া গিয়াছে যে তাহারা শেষোক্তদের ভাষা পর্যান্ত প্রহণ করিয়াছে ।

বর্ত্তমান কালের রুষ ঐতিহাসিকেরা বলেন, এই সব ঘটনা হইতেই স্কান্দানেভীয় রুরিক ও তাহার দলকে নভগোরডের প্লাভদের দ্বারা তাহাদের ঘরোয়া ঝগড়া মিটাইয়া শাসন করিবার নিমন্ত্রণের জনশ্রুতির উদ্ভব হয়। এই ঐতিহাসিকেরা বলেন', আসল কথা এই, রুরিকের দল প্লাভদের নিকট ভাড়া থাটিত; পরে হয়ত ভাহারা ভাড়ার হার বৃদ্ধি করিবার দাবী করে; তাহাতে শ্লাভ অধিবাসীরা আপত্তি করে, ইহার ফলে এই আপত্তি অস্ত্র দ্বারা রুরিকের দল খণ্ডন করে, এবং

<sup>&</sup>gt; 1 Kluchevesky P 64 vol I

<sup>1 ..</sup> P 66 , Vol I.

নিজেদের ক্ষমতা বৃঝিতে পারিয়া ভাড়াটিয়া চাকরেরা মনিবরূপে পরিবর্ত্তিত হয়। ইহার ফলে, স্বাধীন নভগোরড একটা ভারাঙ্গীয় রাজ্বছে পরিণত হয়। উপরোক্ত ব্যাথাটী বর্ত্তমানের রুষ ফদেশপ্রেমিকদের ব্যাথা; কিন্তু ইহা সভ্য যে এই সময়ে স্কান্দানেভীয় সশস্ত্র যোজার দল পশ্চিম ইউরোপের অনেক স্থানে এই উপায়ে ভাড়াটিয়া হইতে শাসকে বিবর্ত্তিত হয়। ঐতিহাসিক অধ্যাপক ক্লুচেভন্ধি বলেন ব্যাপারটী আসলে এই যে দেশীয়েরা বহির্শক্ত হইতে নিজেদের বাঁচাইবার জন্ম বৈদেশিকদের সহিত সর্গ্ত করিয়াছিল, এবং এই বৈদেশিকেরা জোল করিয়া রাজ্বশক্তি দথল করে। কিন্তু প্রাচীন পুরায়ুত্তে দ্বিতীয় ঘটনাটী চাপিয়া রাখিয়া প্রথমটী উজ্জ্বলবর্ণে বর্ণিত করিয়াছে, যেন দেশীয়েরা বৈদেশিকদের স্বেচ্ছায় রাজ্বশক্তি প্রদান করিয়াছে। এডছারা রুষ রাষ্ট্র গঠনের একটা সম্ভবপর ব্যাখাও প্রদত্ত হইয়া টি:।

যে সব সহর প্রদেশগুলি তথনও স্বাধীন ছিল তাহাদের সহিত এই সব ভারাক্ষীয় খণ্ডরাজ্য সিদ্ধিস্ত্রে আবদ্ধ হইয়া (federation) রুবে তৃতীয় রাজনৈতিক রূপ সৃষ্টি করে কিয়েভ রাজত্বের উথান। দক্ষিণের কিয়েভ পূর্বের ষ্টেপস্ (steppes) নামক প্রান্তর হইতে আগত শক্রের আক্রমণের হাত হইতে রক্ষা করিবারও ক্ষ বাণিজ্যের কেন্দ্রন্থল হইবার উপযোগী স্থান ছিল। এই সব কারণেই কিয়েভ সর্ববপ্রথম পূর্বর ইউরোপে বড় একটা রাজতে পরিণত্ত হয়। কিয়েভ রাজত প্রথম বড় রুষ রাষ্ট্র। এইজন্ম ক্লুচেভেন্ধি বলেন°, নভগোরডে করিকের আগমনে রুষ সাম্রাজ্যের প্রথম পত্তন হয় নাই, বরং ডাইকিং বা কিয়েডে যে ক্ষুদ্র ভারাক্ষীয় রাজত স্থাপন করিয়া সমস্ত শ্লাভ ও ফিন কৌমগুলির সিম্মিলনের বীজ বপন করে, তাহাই বর্ত্তমানের ক্ষম সাম্রাজ্যের\* সর্ববিপ্রথম রূপ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে।

তুকি জাতীয় পেচেনেগদের দ্বারা রুষ আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার জন্ম ব্যবসায়ী সহরগুলি একটা সমস্ত্র শক্তির প্রয়োজন অফুভব করে,—ভারাঙ্গীয় প্রিন্স সেই শক্তি। ব্যবসায়ী সহরগুলি ভাহার কর্তৃত্বাধীনে আসিলে সে একটা সাধারণ স্বার্থের প্রতিপোষক ও রক্ষক হয়, তখন সে একটা রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত হয়। এইপ্রকারে রুষ রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়। এই প্রকারে, পূর্ববি প্লাভ জ্ঞাতি বর্ত্তমান রুষ সমতল ভূমিতে আসিয়া আইন, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক গতি দ্বারা অবশেষে রাষ্ট্র সংগঠিত করিতে থাকে।

একটা কথা উঠে — রুষ নামটার উৎপত্তি কোথা হইতে আসিল ? ভারাঙ্গীয় প্রিন্সদের গবর্ণমেন্টের দক্ষিণ বাহুরূপে ও প্রধান ব্যবসায়ীরূপে যেমন সমস্ত্র দল কার্য্য করিত তাহাদিগকেই Rus (রুষ) বলিত। ক্লুচেভস্কি বলেন , ইহার ঐতিহাসিক বা ব্যাকরণগত কোন অর্থ আবিষ্কৃত

<sup>∘ 1</sup> Kluchevesky-P 68

<sup>8 |</sup> Kluchevesky-P 91

<sup>\*</sup> हेरा ১৯১১ थुः निर्धिक रय ।

e | Kluchevsky-P 91

হয় নাই, কিন্তু আমেরিকান নরতাত্ত্বিক রিপলে বলেন, উত্তর ইউরোপের স্থান্দানভীয় ভারাঙ্গীয়দের গাত্র বর্ণ হইতে প্লাভেরা তাহাদের Rus লাল রক্ষের মান্তব বলিয়া অভিহিত করিত। পোভিয়েষ্ট পুরাবৃত্তের লেথক বলেন, ইহা একটা জাতীয় নামবাচক, এই নাম সাধারণভাবে ভারাঙ্গীয় জাতির প্রতি প্রয়োগ করা হইত। পরে ইহার একটা সামাজিক মানে হয়; গ্রীক ও আরব *লেখকে*রা এই নাম দ্বারা রুষীয় সমাজের উপরের স্তারের লোকদের বিশেষতঃ প্রিস্কোর সশস্ত্র যোদ্ধাদের ব্ৰিত। পৰে ইহার একটা ভৌগলিক মানে হয়, এতহারা ক্ষীয় জমি Russian land বৃঝাইত। ইহার পর এগার ও বার শতকে যথন রুষ ভারক্ষীয় ও দেশীয় শ্লাভদের সংমিশ্রণ হয় তথন ( রুষীয় জমি বা দেশ Russkaia Zemlia ) একটা রাজনীতিক অর্থ প্রাপ্ত হয়; সেই সময়ে কিয়েভের প্রিলের অধীনে সমস্ত রাজ্যধণ্ডক্রে এবং সেই সঙ্গে ভন্মধ্যস্থিত সমস্ত রুষ প্লাভনীয় লোকদের ব্রাইত<sup>া।</sup> কিন্তু তথনও (দশ্ম শতকে) উপরের স্তারের সামরিক-বণিক শ্রেণীটী বিশিষ্টভাবে ভারাঙ্গীয় বংশীয় দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল, এবং দেশীয় শ্লাভজাতীয় নিম শ্রেণী হইতে বিভিন্ন ছিল। এই শেষোক্তেরা তথনও বৈদেশিক ভারাঙ্গীয়দের "দান" ("Dan" tribute) কর প্রদান করিত। পরবর্ত্তী ইতিহাসে, এই দেশীয় লোকের স্কর বা শ্লাভীয় **লোকদের কেবল** বিজ্ঞাতীয় শাসকদের "দান" কর দিতে দেখা যায় না, সেই সঙ্গে তাহারা সমগ্র রুষীয় সমাজের নিমু স্তরের লোক বলিয়া গণ্য হইল ; উচ্চ শ্রেণী হইতে ইহাদের কম অধিকার ও বিভিন্ন কর্ত্তবা নির্দ্দিষ্ট ছিল। এই যুগে "রুষ" জাতীয় লোকেরা ও শ্লাভেরা আকস্মিক ঘটনা দারা এক শাসনাধীনে এক সামাজিক জীবনে নিক্ষিপ্ত হওয়ায় তাহার একটা জাতি অস্ত একটা জাতির উপন প্রভুত্ব করা সত্ত্বেও তাহারা ক্রমশঃ মিশ্রিত হইতেছিল। এই সম্বন্ধে ঐতিহাসিকেরা বলেন, বিবর্তনের এই গতি পশ্চিম ইউরোপের বিবর্ত্তন হইতে ভিন্ন প্রকারের কারণ ক্ষে উভয় জাতি মিলিয়া এক হইবার পূর্বেবই বিদেশীয়েরা দেশীয় ভাবাপন্ন হইয়াছিল; এইজন্ত রুষের নৃতন সমাজ পদ্ধতিতে পশ্চিম ইউরোপের ন্যায় অত স্পষ্ট বিভাগ ও তজ্জনিত সামাজিক কৃফল প্রস্ত হয় নাই।

## কিয়েভের সমাজ-

নানাপ্রকারের লোক নিয়া কিয়েভের রাজত্ব বা "রুষ" রাষ্ট্র গঠিত হয়। কিন্তু তথনও রুষ "নেশনের" রাষ্ট্র সৃষ্টি হয় নাই, কারণ রুষ নেশন তথনও উতুত হয় নাই। এই সময়ে সমস্ত শ্লাভ জাতি খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করে নাই। একত্বের এক ভিত্তি তথনও সৃষ্ট হয় নাই; কতকগুলি যন্ত্র বেল বিভিন্ন মূল জাতীয় লোক সমাজকে একত্রিত করা হইয়াছে। রাষ্ট্রীয় শাসন পদ্ধতি, ও তাহার (পোসাভনিক) গভর্ণর দান ও ট্যাক্স প্রথা একটা যন্ত্ররূপে যাহা বিভিন্ন লোকদের এক করিতেছিল।

<sup>&</sup>amp; | Ripley-"European Races.',

<sup>91</sup> Kluchevesky-P 92

খৃষ্টান ধর্মের আগমনের সঙ্গে নৃতন রাজনৈতিক ভাব ও সম্বন্ধের উদয় হয়, এবং নৃতন সৃষ্ট খৃষ্টীয় পুরোহিত শ্রেণী শীন্তই কলটান্টিনোপল হইতে এই ভাবধারা আমদানী করে, যে ভগবান একজন স্বাধীন রাজাকে তাহার রাষ্ট্রের বহির্ভাগে শান্তি স্থাপনের সহিত আভান্তরীণ নিয়ম রক্ষা করিবার ভার দিয়াছে। ইহার ফলে, প্রিক্ষ ভ্রাডিমির কিয়েভের বিশকদের সহিত পরামর্শ করে যে জাতি অনেকদিন যাবত ভগবানকে জানে নাই, কিরপে তাহাদের মধ্যে আইন ব্যবস্থা স্থাপন করা যায়।

এক্ষণে কিয়েভের প্রিক্সের শাসিত সমাজের উপাদানের অনুসন্ধান করা যাক। উপরের স্থার, যদ্বারা প্রিক্স শাসনকর্ম্ম পরিচালিত করিত—তাহা তাহার পরিষদ বা অনুচরবর্গ দ্বারা গঠিত হইত, ইহা আবার উচ্চ ও নিম্নস্তরে বিভক্ত ছিল্প। প্রথম ধাপ রাজার "লোক" (Boyars) দ্বারা গঠিত হইত; আর দ্বিভীয় ধাপ তাহার দরবারী "ভৃত্য" দ্বারা সংগঠিত হইত। এই সুময়ে প্রিক্সের অনুচরবর্গ (Retinue) প্রধানতঃ যোদ্ধ শ্রেণীয় হইলেও বড় বড় সহরগুলি "টীসিয়াচ" (এক সহস্র) নামে সৈক্রদল নিযুক্ত করিয়া রাখিত। এই টিসিয়াচের প্রত্যেক দল "টিসিয়াচিক" নামক একজন সৈক্রাধক্ষের দ্বারা পরিচালিত হইত, ইহারা আবার তাহাদের নিজেদের পূরবাসীদের দ্বারা নির্বাচিত হইত এবং কিয়েভের প্রিক্স দ্বারা কর্ম্মে বহাল হইত। এই নির্বাচিত অফিসারবর্গ সহর ও তাহার সংলগ্ন প্রদেশের সামরিক শাসক সভা গঠন করিত। ইহারা প্রাচীন ইতির্ত্তে সহর রক্ষক (Startsi gradskie—Town warden) নামে উল্লিখিত হয়। কোন অভিযানের সময়ে তাহারা সদলবলে প্রিক্সের অনুচরবর্গের সহিত সমানভাবে প্রিক্সের অনুগমন করিত; ইহারা প্রিক্সের Duma বা রাদ্ধীয় কাউন্সিলে পরামর্শ দিবার অধিকারী ছিল। এতদ্বাতীত দরবান্নের সমস্ত অনুষ্ঠানে তাহারা নিমন্ত্রিত হইত। এতদ্বারা ইহাই প্রতীয়্বমান হয় যে, বোয়ারদের সঙ্গেত তাহারাও দেশের অভিজাত শ্রেণীয় বলিয়া পরিগণিত হইত।

যদিও প্রিলের পারিষদ বা অন্ত্রবর্গ, শাদক ও সামরিক শ্রেণী গঠন করিয়াছিল, তথাপি তাহারা ব্যবদায়ী শ্রেণীর বিশিষ্টাংশ ছিল। এই জন্মই দশম শতকের মধ্যভাগে রুষের বণিক শ্রেণী ভারাঙ্গীয়দের দ্বারাই সম্পূর্ণভাবে পরিপূর্ণ ছিল। এই সময়ে উপরের স্তরের মধ্যে জ্বমির উপর মালিকানা সন্থের বিষয়ে কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। যে আদিম ভিত্তির উপর রুষের সামাজিক বিভেদ স্থাপিত হইয়াছিল তাহা ছিল—গোলামের উপর মালিকানা সন্থা। Russkaia Pravda নামক আইনে 'Ognistchane' নামক অধিকার-ভোগকারী শ্রেণীর উল্লেখ আছে। ইহা সম্ভব্ব যে প্রিলাদের মূগের পূর্বেই হারা একটা ব্যবসায়ী শ্রেণী ছিল—ইহারা দাসদের কারবারে ব্যাপৃত্ত ছিল! এই জ্বন্থ ইহারা দেশের অভিজাত শ্রেণীর বলিয়া গণ্য হইও। যদিও একাদশ শতাব্দীতে প্রিলের অন্তর্বর্গ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যবসায়ী শ্রেণী হইতে সম্পূর্ণভাবে পৃথক ইইরা দাড়ায় তত্রাচ ঐতিহাসিকদের মতে উভয়ের মধ্যে একটা মূল জ্বাতিগত (racial) পার্থক্য পূর্বেই তেই বিভ্যান ছিল। একাদশ শতক পর্যান্ত একদল "বোয়ার" ভারাঙ্গীয় বলিয়াই গণ্য হইত।

এই স্বাভিগত শ্রেণী বিভাগের ভীব্রভার একটা ইঙ্গিত রুষের খৃষ্টান ধর্মের প্রথমকালের ধর্মোপ-দেশের মধ্যে পাওয়া বায়। ইহাতে উপদেষ্টা বলিতেছেন "তুমি অভিজাত" বলিয়া ভোমার জন্মের জন্ম বহুত অহকার করিও না; বলিও না যে ভোমার পিতা একজন বোয়ার ছিলেন, আর বলিও না যে খৃষ্টের জন্ম যে ফুইজন প্রাণদান করিয়াছে তাহার। ভোমার ভাই ছিল।" শেষের উক্তির মধ্যে ৯৮৩ খৃঃ কিয়েডের অখুষ্টানদের ঘারা ফুইজন খুষ্টীয় ভারাঙ্গীয়দের নিহত হওয়ার ইঙ্গিত আছে ।

#### খুষ্ঠান ধর্মগ্রহণের ফল—

৯৪৯ খৃঃ কিয়েভের ভারাঙ্গীয় রাজা কন্স্টান্টিনোপলের গ্রীক চার্চ্চ অমুযায়ী খুষ্টান ধর্ম গ্রহণ করে। এই ধর্ম তাহার প্রজাদের মধ্যে খীরে ধীরে প্রচারিত হয়, তবে কোন কোন স্থানে নভগোরতের ন্যায় শক্তি প্রয়োগ করা হইয়াছিল । দেশের অভ্যস্তরে পূর্বেকার ধর্ম কয়েক শতাব্দী পর্যান্ত অস্তিত্ব বজায় রাখিয়াছিল, এবং নৃতন ধর্মের সহিত তাহার কিছু কিছু ভাব সংমিশ্রণও ঘটে। খুষ্টান ধর্মা ক্রয়ে প্রধান ধর্মাক্রপে সংস্থাপিত হওয়ার পর, উহার আইন ও প্রতিষ্ঠানাদি নৃতনভাবে গঠিত হয়। গ্রীস হইতে রুষে ধর্মমণ্ডলীর স্তরভেদ (hierarchy) আসে। গ্রীক খৃষ্টীয় চার্চের শীর্ষে ছিল কনস্টান্টিনোপলের "পাটি যার্ক" (মহাস্ক)। তাহার নীচে ছিল কিয়েভের মেট্রোপোলিটান ( বিশক্ষদের প্রধান ), তাহার অধীনে ছিল বিশক্ষণ ; ইহারা আবার ক্ষুদ্র ধর্ম যাজকদের উপর তত্ত্বাবধায়ক ছিল। এই প্রকারে ধর্মযাজকগণ একসূত্রে গ্রন্থিত হয়। খৃষ্টান ধর্মের সহিত খৃষ্টীয় ধর্ম সাহিত্য করে প্রচার লাভ করে। এইগুলি প্লাভ ভাষায় অমুদিত হয়। সেন্ট সাইরিল এই সাহিত্য প্রচারকল্পে এীক ভাষার অক্ষর হইতে প্লাভ ভাষার উপযোগী একটা নুতন বর্ণমালা পদ্ধতি সৃষ্টি করেন। পূর্বব ইউরোপের যে সব শ্লাভ জাতি গ্রীক চার্চের খৃষ্ট ধর্ম গ্রহণ করে ভাহারা এই বর্ণমালা গ্রহণ করে। ইতিমধ্যে পশ্চিম ইউরোপ হইতে রোমের খৃষ্টীয় মণ্ডলী পশ্চিমের শ্লাভদের খৃষ্টান করিবার জন্ম প্রচারক পাঠাইয়া তাহাদের ধর্মাস্তর গ্রহণ করাইতে-ছিলু ে প'শ্চিমের সাভেরা রোমান ক্যথলিক হওয়ার সঙ্গে লাটিন বর্ণমালায় ভাহাদের ভাষার সাহিত্য লিখিতে থাকে। ইহাতে পোল, চেক প্রভৃতি পশ্চিমের শ্লাভদের সহিত পূর্বের শ্লাভদের ধর্ম ও কৃষ্টিগত বৈষম্য সৃষ্ট হয়, তাহাদের জাতীয় বিবর্তন বিভিন্ন পথে পরিচালিত হয়। ফলে শ্বাভ জ্বাতি চিরতরে দ্বিখণ্ডীকৃত হইয়া যায়। সেণ্ট সাইরিলের গ্রীক বর্ণমালা প্রচার দ্বারা নিখিল শ্লান্ত জাতির একভার যে সর্বনাশ হইয়াছে প্যান শ্লাভিষ্টেরা তাহার জম্ম বিশেষ অমুতাপ করে।

ভারাঙ্গীয়দের গ্রীকখৃষ্টানধর্ম ও তৎপ্রস্ত কৃষ্টি গ্রহণের সঙ্গে আমরা দেখি কিয়েভের রাজার অধীনে পূর্বের প্লাভদের দ্বারা রুষের বিভিন্ন ধারায় রাষ্ট্র বিবর্ত্তনের ইতিহাস; অক্সদিকে আমরা দেখি, পশ্চিমের পোল ও চেকদের (বোহেমিয়ান) রাষ্ট্রসমূহের বিবর্ত্তন পৃথকভাবে হইতেছে।

খুষ্ট ধর্ম প্রতিষ্ঠার সঙ্গে রুয়ে মেট্রোপোলিটান ও বিশফগণ গ্রীক পাদরীদের স্থায় লোকদের

F | Kluchevesky-P 91.

Nowocanon# নামে একটা বিশিষ্ট আইন দ্বারা শাসন ও বিচার করিতে থাকে। বিজ্ঞান্তিন-রীতি ও আইনামুযায়ী রুষচার্চ্চ জমির মালিক হইতে লাগিল এবং এই জমি ধর্ম্মযাজ্ঞক ও মঠদেরকর্ত্ক উপরোক্ত আইনামুযায়ী ব্যবহৃত হইতে লাগিল। এই প্রকারে নৃতন ধর্মের সহিত জমির নৃতন মালিকও নৃতন প্রকারের মালিকানা স্বত্বের উদ্ভব হইতে লাগিল। "রাজ্ঞা ঐশ্বরিক ক্ষমতা দ্বারা শাসন করে" এই মত চার্চ্চ প্রচার করিতে লাগিল, এবং নিজের ধর্ম্মযাজক ও অধীনস্থ লোকদের লইয়া চার্চ্চ একটা স্বতন্ত্র সমাজ (community) গঠন করিল। চার্চ্চ গোলামীত্বের বিপক্ষতাচরণ করিতে থাকে; ধর্ম ও নীতি বিষয়ে অপরাধ চার্চের আইনের অধীন হয়"।

প্রতিহাসিক কাল হইতে কিয়েভের রাষ্ট্রস্থাপন পর্যান্ত বিবর্তনের ইতিহাস অনুসরণ করিয়া আমরা দেখি যে, প্রথমে শ্লাভেরা কতক পুলি কুলে বিভক্ত ছিল; পরবর্ত্তীকালে তাহারা অভিযান উপলক্ষে একটী সামরিক সংঘ স্থাপিত করিত; ইহার উপর একটী জাতি বা কৃন, প্রভূত্ব করিত। এতদূর পর্যান্ত বৈদিক আর্যাদের বিবর্তনের সহিত তাহাদের বিবর্তন মিলে। তারপর দেখা যায় যে তাহারাও কুলগত পিতৃপুরুষের পূজা (ancestor worship) করিত। এই পূজাপজতি কেবল হিন্দু ও চীনা বা জাপানীদের মধ্যে আবদ্ধ ছিল না। ইউরোপের আর্যাদের মধ্যেও তাহার বিস্তৃতি ছিল। হয়ত অতি প্রাচীন (Totemism) হইতে ইহার উৎপত্তি হয় । এই সময়ে তাহারা তাহাদের কুলের সন্দাব ও জ্যেষ্ঠদের দ্বারা শাসিত হইত। এই বিষয়ে অন্যান্ত আর্যা জাতিদের সহিত শাভদের মিল আছে। তবে সভাতার কৌমগত পর্যায় ইহাদের সর্বত্রই বিভামান রহিয়াছে।

এই সময়ে আমরা শাভদের মধ্যে স্বাধীন (Muzhi) এবং গোলাম (cheliad) নামে কেবল তুই প্রকারের লোক সমাজে দেখিতে পাই∗। গ্রীস ও রোমেও আমরা এই অবস্থা দেখি, আর ভারতের "আর্থা" ও "দাস" কি এই ব্যবস্থারই অন্তর্মণ ছিল ?

তৎপর বিজ্ঞাতীয় রুষ ভারাঙ্গীয়েরা আসিয়া একটা সামরিক-ব্যবসায়ী শ্রেণীর সৃষ্টি করে; আবার ল্লান্ডেরা ও "টিচিয়াক" নামক যোদ্ধ্বলের সৃষ্টি করে। অনুমান হয় যে ভারতীয় আর্যাদের ক্তিয়ে নামক যোদ্ধ্ শ্রেণীর উদ্ভভের সহিত রুষের সাদৃশ্য আছে। ভারতেও বৈশ্যশ্রেণী (বিশ্) হইতেই ক্তিয়াদের উদ্ভব হয়: ভারতের ইতিহাসের আলোচনাকালে আমরা ইহা দেখিয়াছি। রুষেও, ভারাঙ্গীয় ও লাভ, উভয় জ্লাভির মধ্যেই ব্যবসায়ী শ্রেণীই যোদ্ধ্রন্দ উদ্ভব করে। কিন্তু অন্যান্ত আর্যা জাতিদের মধ্যে যেমন অভিজ্ঞাত বা শাসক শ্রেণী হইতে পুরোহিত শ্রেণীর উদ্ভব হয়,

<sup>\*</sup> এই আইনকে "Administrative Code" বলে। ইহাতে ধর্মমণ্ডলীর নিয়মসমূহ বিজ্ঞান্তিন সম্রাটনের civil laws লিখিত আছে।

Platonov PP 36-43.

১ । Durkheim-"The Elementary forms of Religious Life"-बहेवा !

<sup>\*</sup> Platonov-P 39.

রুষের শ্লাভদের মধ্যে ওজেপ হয় নাই! কারণ শ্লাভদের ধর্মে মন্দির ছিল না ও পুরোহিত বলিয়া একটা শ্রেণীর বিবর্ত্তন হয় নাই>>। তাহাদের ধর্ম সভ্যতার সে স্তরে উঠে নাই।

পরে একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে কিয়েভ রাষ্ট্রের অর্থ নৈতিক জীবনের উন্নতি হওয়ার সঙ্গেধন ও পেশা লইয়া সামাজিক বৈষম্যের স্থান্ট হয়। যে ব্যক্তি নিজের গোলাবাড়ীতে থাকিয়া নিজের জমির চাষ করিত, সে Smerd বা স্বাধীন ব্যক্তি বলিয়া গণ্য হইড, কিন্তু সে যদি অস্ত্র লোকের জমিতে চাষ করিত এবং তাহার সহিত কতকগুলা বাধ্যতামূলক সর্ত্তে থালাস হইয়া নিজের জমির মালিক হইয়া "য়ার্ড" হইতে পারিত, ততদিন সে দাসছিশুলে আবদ্ধ থাকিত। 'য়ার্ডেরা' একএভাবে করিকে। গুটান ধর্ম গোলামীর করিক্তা জনেক লাঘ্র করিলেও এই প্রথাকে বিনম্ভ করিতে পারে নাই। গোলামীর নির্ভুরতা জনেক লাঘ্র করিলেও এই প্রথাকে বিনম্ভ করিতে পারে নাই। গোলামের দলের আধিক্যের নমুনা অনেক বোয়ারের গ্রামে দেখা যাইত; সেখানে সমস্ত্র পরিশ্রমকারী লোকেরা গোলাম (চেলিয়াড) ছিল্ই।

দাসথত দিয়া গোলামীতে আবদ্ধ হওয়া ব্যাপারে প্রাচীন ভারতের এবচ্প্রকারের সর্তে দাসত্বের কথা অরণ করাইয়া দেয়! কিন্তু কোটিলোর অর্থশান্ত্রের বিধানে কোন আর্য্যের পূত্র দাস (গোলাম) হইতে পারিত না; কিন্তু দাসের পূত্র আর্য্য হইত। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে কোটিলোর বিধান অক্যান্ত দেশের সমসাময়িক বিধান হইলে অগ্রগামী ছিল। তবে ভারতীয়া কোন ধর্মকে দাসের গোলামীত ঘুচাইবার জন্ত চেষ্টা করিবার নিদর্শন নাই। পূর্ব-জন্মের কর্ম-ফলের দোহাই দিয়া এই বিষয়ে ধর্মবাজকগণ নিশ্চেষ্ট থাকিত। রোমান ক্যাথলিক সেন্ট অগষ্টাইন্ত এই প্রকারের যুক্তি অবলম্বন করিয়া গোলামীত্বের সমর্থন করিত। এই বিষয়ে গ্রীক চার্চ্চ অগ্রগামী ছিল বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

<sup>331</sup> Platonov-P 32.

Platonov-PP 55-56.



### "চক্রচুড়"

বান্ধবী,

শুনেছি উচ্ছ্সিত নেশাভরা মহুয়া মধু
তাই—
উদ্ভ্রান্ত বসন্ত সমীরে
মনে করেছিলাম
তোমার হাতে দিয়ে যাব
একটি মহুয়া ফুল
শাখাচ্যুত ঝরা শালের পাতায়।

অনেক খুঁজেছি
সে ফুল পাইনি
তবু পেয়েছি এক সংবাদ
তাই জানিয়ে যাই তোমাকে
আলো ঝল্মল্ মন্থ্যা বনে
ভোমার রাখাল বাঁশি বাজায়
আর
রক্তবিলাদী শিমূল পলাশে
রঙীন হয়ে ওঠে ভোমার বনভূমি।

আরো আছে গোপন সংবাদ সে সন্দেশ এখনো ডুমি পাওনি ভাও আজ জানিয়ে যেতে চাই।

ভোমার বনে ফুল ফুটেছে হাজার রডের ফুল আকুল করা যুঁথির গন্ধ ভাবমুগ্ধ মনে সাড়া দিয়ে যায় আলোয় রাঙা গোধূলিতে; মুশ্ধমনের অবশ ভাষা কৃষ্ণচুড়ার শাখায় শাখায় পেতেছে ভার বাসর 🦫ন। তাই – থেয়ালী প্রাণের ভাবমন্ততা হিল্লোলিত বসন প্রান্তে নাচন জুড়ে দেয়; ভ্রমর-কাজল আঁখির পাতায় স্বৰ্ণবিহারী বিহ্বলভা পথভাস্ত উদাসীকে আশ্রয় জানিয়ে যায়; পল্লবিনী বাছলতা অনাগত পথিকের তোরণ দ্বারে মিনতি জানায় প্রান্তিক মিলনের বাঁশরী সঙ্গীতে বকুল গন্ধে আকুল-করা वक्षनशैन कृष्ककृष्ण অজানা পথিকের পথ ভূগায়।

ভোমার সংবাদ দাতা দেউলে হয়ে গেছে, ষ্বনিকা প্তনের সময় এল। কথার ফুলে মালা গেঁথে य मःवान कानिय नित्न ার উপযুক্ত মূল্য থেকে ভাকে বঞ্চিত করো না। জানাবার কিছু নেই জান্বারও কিছু নেই তবু জানতে চায়— তৃষিত নয়নের চাতকি কোন্ সরোবরে গভীর পিপাসার বারি খুঁছে বেড়ায়; কোন্ সাগরের পরাণ উদাসী বাতাস घरतत कास्क जून नाशिरा एमा, গগন বিহারী কোন ভারাটির সাথে জান্লায় বসে প্রহর গণ।





বিনয় ইবাৰ

যুদ্ধ সম্বন্ধে সকলেই একরকম প্রায় হাঁফিয়ে টুঠেছেন এবং প্রায়ই এমন অভিযোগ শোনা যায় যে যুদ্ধের কোন নামগন্ধ নেই, অথচ হাঁকডাক আছে থুব। বিশেষ করে' সোভিয়েট-ফিনিশ যুদ্ধের এখনও কোন মীমাংসা না হওয়াতে অনেকেই ধৈর্ঘা হারাতে ব্সেছেন। আজই ষ্টেটস্মান পত্রিকার 'Notes'-এর মধ্যে দেখলাম যে তিন মাস যাবং যুদ্ধ করেও সোভিয়েট রাশিয়া ৫০ মাইলের বেশী অগ্রদর হ'তে পারে নি, ভাও খইমুড়কির মতো চারদিকে ছড়ানো লাল ফৌজের মুতদেহের উপর দিয়ে বহু কষ্টে ৷ এ নিয়ে অবশ্য মিথাা দ্বন্দ্ব করে' কোন লাভ নেই, তবে রয়েটারের সংবাদকে নিজের সাধারণ বৃদ্ধিতে পরথ করে' যভটুকু বোঝা যায় তাতে এই মনে হয় যে ক্যারেলিয়ান্ যোজকে লাল ফৌজ যুদ্ধে জয়ী হয়েছে, ম্যানারহাইম্ লাইনও ভেদ করা হয়েছে এবং বর্তমানে ফিনিশ শাসকগোষ্ঠী সোভিয়েটের দাবী মেনে নিয়ে কোন রকমে শাস্তিচুক্তি করবার চেষ্টা করছেন। এই হ'ল ফিন্ল্যাণ্ডের সংবাদ। দ্বিতীয় খবর হ'চ্ছে মিঃ সাম্নার ওয়েলেস্ য়ারোপ যাতা করেছেন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের নির্দ্দেশামুযায়ী শান্তিস্থাপনের মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে, এবং ইতিমধ্যে রোম, ংবৈলিন ঘুরে লণ্ডনে গেছেন। মাঝে মিঃ চেম্বারলেন ও হিটলার হ'টি বক্তৃতায় নিজেদের অভিযোগ ও দাবী ব্যক্ত করেছেন। নরওয়ে, সুইডেন প্রমুখ স্ক্রাণ্ডিনেভিয়ান দেশগুলির পররাষ্ট্রনীতির রীতিমত পরিবর্ত্তন হ'য়েছে, এবং শোনা যাচ্ছে যে বলকানে নাকি ইতালীর নেতৃত্বে ক্রমে একটি বেশ শক্তিশালী সোভিয়েট-বিরোধী ব্লক গড়ে' উঠছে। এই সংবাদগুলির আলোচনা করব াক একে।

#### *ফিন্দল্যা*গু

ফিনল্যাণ্ডের যুদ্ধের খবরাধবরের আগে, যুদ্ধ কেমনভাবে চলতে সে-সন্ধান কিছু বলব, কারণ তা হ'লে যুদ্ধের স্থরপটা অনেকথানি পরিকার হবে। এমনি কথায় বলে যে "General Winter is an ill-tempered commander"—সেনাপতি শীত বদমেজানী সেনাপতি। কথাটা সত্য। শীতকালে যুদ্ধ আরম্ভ সেই জন্ম বড় একটা করা হয় না, তবু সোভিয়েট রাশিয়া

করেছিল, কারণ ভখন দেরী করবার কোন উপায় ছিল না। গুণু তাই নয়, সামরিক দিক থেকেও এর বিশেষ যুক্তি ছিল। ফিনল্যাণ্ড ও স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান দেশগুলির আবহাওয়া সম্বন্ধে সকলেরই ধারণা আছে, প্রচণ্ড শীত, তার সঙ্গে তৃষারঝঞ্চা, গভীর জঙ্গল, পার্বেত্য ভূমি-এই সব হ'চ্ছে ফিনল্যাণ্ডের বৈশিষ্ট্য। শীভকালে জলা, হুদ প্রভৃতিতে সব বরফ জ্মে' থাকে, স্নভরাং পথচলার একট সুবিধা থাকে, যা **গ্রীত্মে সন্তব নয়**, কারণ তথন বরফ গলে' পথ তুর্গম হয়ে যায়। শীতকালে যদ্ধ আরম্ভ করে' **গ্রীল্নে বরক গলবার পূর্বেব** যুদ্ধ শেষ করবার ইচ্ছা ছিল সোভিয়েট রাশিয়ার। মাঝে মাঝে থবরের কাগজে "Finnish Ski troops" বলে' হেডলাইন দেখা যায়, কিন্তু এ-নামে, বেমন "French Alpins" বা "Canadian Ski battalions" আছে, তেমনি কোন ফিনিশ শি-সেনাবাহিনী (Ski Troops) নেই। 'শি' হ'চ্ছেনুবকের উপর ক্রত চলবার জন্ম একরকর্ম কাঠের জুতাবিশেষ এবং এই ski-ing স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া সঞ্চলৈর সৈক্যদের প্রাথমিক শিক্ষার মধ্যে পড়ে। সকলকেই শিখতে হয়, কারণ ski-ing স্ক্রাণ্ডিনেভিয়ান সৈপ্তের সামরিক শিক্ষার বাধাতামূলক বিষয়। পৃথক কোন সেনাদলকে এ জক্য শিক্ষা দেওয়া হয় না। বরফ বা তৃষারের মধ্য দিয়ে অন্তর্শস্ত্র, পোষাকপরিচ্ছদ, খাছাত্রব্য নিয়ে স্থানাস্তরে যাওয়া সেনাবাহিনীর পক্ষে কষ্টকর বলে সাধারণতঃ এ-সবের জন্ম শ্লেজ-এর বাবস্থা আছে। "Pulka" বলা হয় এক-মানুষের শ্লেজ্কে, একজন শি-সৈশ্য কোমরে লোহার ভাগু। দিয়ে বেঁধে এই শ্লেজ্ টেনে নিয়ে যায়। আর একরকম আছে नि-क्षाक (ski-sledge), এक नन रेमण नि भरत' टिंग्न निरंग यांग, व्याचात मारक मारक কুকুরে ও ঘোড়াতেও টানে। যেমন অক্সত্র অস্থারোহী সৈক্ষের স্থবিধা, তেমনি বরফ-প্রধান দেশে শি-সৈল্ডের স্থবিধা আছে। "Motorised unit"-এর পক্ষে জঙ্গল বা পার্ববভা স্থান দিয়ে অপ্রসর হওয়া সম্ভব নয়, এবং ফিনল্যাণ্ডের দক্ষিণ-পূর্বব অঞ্চলে তুর্ভেগ্ন জঙ্গল আছে, উত্তর দিক পর্ববিত প্রধান। স্বতরাং শি-সৈক্ত ভিন্ন যুদ্ধ সম্ভব নয়। শি-সৈক্তের আর একটা স্ববিধা হ'ছে যে ভারা সাদা ওভারঅল বা সিচ্ছের একরকম পোষাক পবে যার জন্ম তুষারের মধ্যে গুয়ে থাকলে বা বদে পাকলে তাদের চেনা যায় না, এবং সেই জন্ম তারা হঠাৎ একতা হয়ে যেমন শক্তিক আক্রমণ করতে পারে, ভেমনি হঠাৎ আবার অন্তর্ধানও করতে পারে। শি-সৈপ্তেরা জমাট বরক্ষের চাঁই দিয়ে একরকম তুবার-কৃটীর (snow-hut) ভৈনী করে' বিশ্রাম করে, নাম 'ইগলু' (igloo)। ফিনিশ-শি-সৈন্তের এই সব নানারকম সুবিধা আছে, এবং ski-ing ভিন্ন যেমন এ-অঞ্চল যুদ্ধ করবার উপায় নেই, তেমনি তারা এ-বিষয়ে যথেষ্ট শিক্ষিত, অভিজ্ঞ ও পটু। এ-শিক্ষা বা এ-অভিজ্ঞতা লালকৌজের নেই এবং লেইজক্ত তারা অক্ত দিক থেকে হাজার গুণ বেশী শক্তিশালী হ'লেও সে-শক্তি এখালে প্রয়োগ করতে পারছে না, করা সম্ভব্ত নয়, লাভও নেই। তাই এডদিন যাবং যজ চলতে বাধা হয়েছে।

সম্প্রতি বে শান্তি আলোচনা চলছে তার মধ্যে কতথানি সত্য ও মিখ্যা আছে ঠিক বোঝা যাছে না৷ ভিপুরী উপসাগরের পশ্চিম তীরে বরফের মধ্যে লাল কৌজ অনেকথানি অঞ্চসর হ'রেছে। ফিনল্যাণ্ড থেকে দলে দলে আশ্রয় প্রার্থীরা সীমান্ত অভিক্রম করেছে। ঠিক এই সময় শান্তির গুজবের মূলে কি রয়েছে বলা যায় না। সবচেয়ে হাস্তকর বাপার এই যে আলোচনা কোণায় চলেছে তাই ঠিক কেউ বলতে পারছে না। কেউ বলছে বের্লিনে, কেউ বলছে মস্কোতে, কেউ বলছে তালিন বা রিগায়। শোনা গেছে মিঃ রাইটি ও প্যাসিকিভি মস্কো গেছেন, আবার রোম রেডিওতে প্রচার করা হয়েছে যে ফিনিশ পররাষ্ট্রসচিব ট্যানার বর্ত্তমানে বার্লিনে আছেন। এর থেকে এই পর্যান্ত বোঝা যাচ্ছে যে ফিনিশ লাসনকর্ত্তারা বর্ত্তমানে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছেন। আবার এর মধ্যে তক্তর্ত্তনগজ্জন আছে, যেমন যথাযথ চুক্তি না হ'লে আবার ঘোরতর যুদ্ধ হবে, চেম্বারলেন সাহেব পার্লামেন্ট ঘোষণা করেছেন যে বৃটেন ও ফ্রান্ত রাজিমভভাবে সাহায্য করেছে প্রস্তুত আছে যদি নরওয়ে ও সুইডেনের লেক্স আপত্তি না থাকে নিরপেক্ষতা ভঙ্গ করবার। সঙ্গে সংবাদে প্রকাশ যে কুসিনেন্ গ্রেণিমন্ট গোভিয়েটকে নিন্দা করেছে এই শান্তিচুক্তির জন্ম। এই সব সংবাদ সক্ষেদ্ধ কোন সমালোচনা করবার এখনও সময় হয় নি, তবে এইটুকু লো যায় নরওয়ে ও সুইডেন এখন তাদের নিরপেক্ষ নীতি ছাড়তে রাজী নয়। নরওয়ে ও সুইডেনের প্রধান মন্ত্রীরা তা পরিকার ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন।

ফিন্ল্যাণ্ড কোথায় কি অবস্থায় রয়েছে তা আশা করা যাচ্ছে ত্' একদিনের মধ্যে পরিষ্কার হ'য়ে যাবে। তবে আমাদের মনে হয় যে যা রটেছে তার অধিকাংশই মিথাা গুল্পর এবং ফিন্ল্যাণ্ডের আক্ষান্তনত ভীত্তিহীন। সোভিয়েটের স্থায়া দাবী নেনে সিয়ে ফিন্দের চুক্তি করাই ভাল। ইতালৌ ও বলকান রাষ্ট্র সমহক্ষে গুজ্ব

কিছুদিন আগে হাঙ্গেরীর বৈদেশিক মন্ত্রী কাউণ্ট সাকি ও কাউণ্ট সিয়ানোর সঙ্গে ছে আলাপ আলোচনা হ'য়ে গেছে, ভাতে গুজব রটেছে যে ইভালীর সঙ্গে হাঙ্গেরীর সামরিক চুক্তির পাকা কথা ভো হ'য়েছেই, উপরস্ত ইছালীর নেতৃত্বে সোভিয়েট-বিরোধী ব্লক্ গঠনের ভিত্তি গঠন করা হ'য়েছে। এ-সব সংবাদ মিথ্যা। Pester Llyod নামক হাঙ্গেরীয় বৈদেশিক অকিসের একটি মুখপত্রে "Attempts to poison wells" নামক প্রবন্ধে এই সব গুজবের প্রভিবাদ করা হরেছে। মন্ত্রোর হাঙ্গেরীয় রাজন্ত সোভিয়েট্ বৈদেশিক বিভাগে এই মর্গ্মে একটি নোট দাখিল করেছেন যে: "The problem of the formation of any Bloc was not discussed at all at the meeting in Venice."

ক্ষমানিয়ার উপর হাকেরী ও ইতালী একত্রে চাপ দিছে হাকেরীর "territorial concessions"-এর জন্ম। এ-সংবাদও মিধ্যা। ক্ষমানিয়ার বৈদেশিক মন্ত্রীর মুধপত্র Timpul এ লেখা হয়েছে: "With regard to our relations with the Soviet Union, Rumania has repeatedly stated that it desires at all costs to maintain and strengthen good-neighbourly and friendly relations with the U. S. S. R. There is

nothing whatever that would render necessary a conflict or worsening of relations between the two states."

যুগোল্লাভিয়ার Zvetkovitch-Maczek গ্রহণ্মেণ্ট ভীষণভাবে দমননীতি প্রয়োগ করে' দোভিয়েট্-সমর্থনকারীদের উপর অভ্যাচার করছেন। বিলিচ জেলাতে concentration camp-এ এই সব সমর্থকদের বন্দী করে' রাখা হ'ছে, দোভিয়েট-এর পক্ষে কোন রকম প্রচারকার্য্য বরদান্ত করা হ'ছে না। এ-সংবাদন্ত কন্ডটা খাঁটি বলা যায় না, কারণ বেলগ্রেডের Politika পত্রিকা লিখছে: "We have no demands to make on other countries. Our vital interests are not endangered by any country, and, therefore, we are not the enemies of any other State. Which to maintain our neutrality in the present international conflict."

বুলগেরিয়ার সম্বন্ধেও অনেক কিছু গুজব রটেছিল, তবে সম্প্রতি সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে বুলগেরিয়ার বাণিজ্ঞাচুক্তি হওয়াতে প্রচার একটু কমেছে।

এই সব ব্যাপার থেকে একটা বিষয় পরিষ্কার হ'য়ে যায়, যে ইতালী তার সাম্রাজ্ঞালিক্সা পুরণের পথ পরিষ্কার করছে বল্কানে সোভিয়েট্-বিরোধী ব্লক্ গঠনের ধোঁয়া তুলে—"Italian imperialism is endeavouring to make use of the Balkans as a spring-board for the realisation of its latest expansionist plans. For this purpose, it seeks to use the "Soviet danger" as a smoke screen to represent Italian Fascism as a "guarantee of status quo in the Balkans." বৰ্তমানে হের ফন্ রিবেনট্রপের রোমযাত্রার সঙ্গে যদি কোন কিছুর প্রত্যক্ষ যোগাযোগ থাকে তা হ'লে আমাদের ক্ষুদ্রন্ধিতে মনে হয় যে জার্মানির দক্ষিণ-পূর্বব ঘ্রারোপে পরবর্ত্তী সমহাভিযান, সেইসক্ষে ইতালীর স্বার্থ এবং সোভিয়েটের ভবিষ্তুং কর্মপন্থা, এই সবের সঙ্গেই রিবেনট্রপের রোম্যাত্রার উদ্দেশ্য জড়িউ। ইতালীর কয়লার জাহাজ আটকানো নিয়ে যে কলরব উঠেছিলো, চেম্বারলেন সেই সব জাহাচ্ছের মুক্তির আদেশ দিয়েছেন বলে' New York Times থুব উল্লাদের সঙ্গে লিখেছে: "Rarely has there been a diplomatic visit that started with such dramatic possibilities and collapsed so thoroughly before it hardly got under way. The Allies have obviously won an important diplomatic victory in Italy." মিলুৱা ইন্ত্যুৱ कृष्ठेनी छिक विश्वतक छात्रिक करत्र वनार ताथा इक्टि य मुमानिनीरक कग्नन। निरम् छात्र मरनत मग्नन। धुरव रक्तन। यात्व ना, अवर तिरवन्छेश त्रामबाजा करतरहन, कार्यानि ७ देखानीत 'Pact of Steel', যদি কোথাও কারও ভূক বোঝার জন্ম চিড় খেয়ে থাকে, তাকে মেরামত করবার জন্ম। আডএব উল্লাসী তালঠোকা মূৰ তাঃ

#### আমেরিকা--

আমেরিকা মিত্ররাষ্ট্রদের সাহায্য করবার জব্ম খুব বেশী উদ্গ্রীব হয়েছে শুনতে পাওয়া যায়, এবং সাম্নার ওয়েলেস্-এর য়ুরোপ যাত্রাকে এমনও অনেকে ব্যাখ্যা করেছেন যে রুজভেণ্ট শান্তির কোন পথ আছে কি না শেষ পর্যান্ত দেখে ভারপর বুটেন ও ফ্রান্সকে সাহায্য করবেন। এ-ভাবে মার্কিন রাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতির ব্যাখ্যা আমরা ঠিক সমর্থন করি না। সাম্নার ওয়েলেস্-এর মুরোপ যাত্রার সঙ্গে প্রেসিডেন্ট্রুজ্জভেন্টের তৃতীয়বার প্রেসিডেন্ট্পদে নির্বাচিত হবার যোগাযোগ আছে। নির্বাচনের সময় এগিয়ে আসছে: তার আগে মার্কিনবাসীদের কাছে নিজের রাষ্ট্রীয় নীতির ভালভাবে পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন। এ-বিষয়- আরও পরিষ্কার হ'য়ে গেছে বুটেনের মার্কিন রাজদৃত মি: জোসেফ কেনেডির প্রে<u>স সা</u>ক্ষাংকারের মতামতে। মি: কেনেডি বলেছেন যে "If isolation means a desire to keep out of the war, I should say that it is definitely stronger now in America...such things as the sinking of neutral ships make an impression on American minds, but does not make America want to go to war." মি: কেনেডির এই উক্তিতে রটেন একটু হতাশ হ'য়েছে। গত ভেসাই চুক্তির ইতিহাস আমেরিকা আজও ভোলেনি এবং এবার তার ক্ষতিপূরণ সে করবে। আমেরিকা চেষ্টা করবে যদি শাস্তি চুক্তি হয় কথন তা হ'লে তার যেন সেই চুক্তিতে অপ্রতিহত প্রতিপত্তি এই শক্তি সঞ্চয় করতে হ'লে, অর্থাৎ আগামী শান্তি-বৈঠকে নেতৃত্ব করতে হ'লে. আমেরিকার স্বার্থ যুদ্ধে না জড়িত হওয়া এবং নিরপেক্ষ থেকে নিজের ব্যবসা বাণিজ্যের মুনাফা বন্ধির দিকে নজর দেওয়া।

# চীন ও জাপান

জাপান-ওয়াং চুক্তির যে সোরগোল উঠেছে সে-সম্বন্ধে ব্যুতে হ'লে অতীত ইতিহাস কিছু জানা দরকার। প্রিন্স কোনোয়ে যথন জাপানের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন তথন চীন-জাপানের শান্তির জম্ভ তিনি একটা খদ্ড়া করেন। ওয়াং চিং-ওয়াই সেই খদ্ড়া চিয়াং-কাই-সেকের কাছে দাখিল করেন, কিন্তু জেনারালিসিমো সম্মতি দেন না এবং সেণ্ট্রাল পোলিটিকাল কাউলিলের চেয়ারম্যানের পদ থেকে ওয়াংকে বিতাড়িত করা হয়। কোনোয়ের খদ্ড়ার মধ্যে মোটাম্টি এই ক'টী সর্স্ত ছিল: (১) চীন মাঞ্চুক্ও সামাজ্যকে স্বীকার ক'রে নেবে, (২) কোমিন্টার্গ-বিরোধী চুক্তিতে চীনকে যোগদান করতে হবে, (৩) বিশেষ স্থানে জাপ সৈন্ম মোতায়েন থাকবে, বিশেষ করে' কমানিষ্ট-বিরোধী এলাকায় ও 'ইনার মঙ্গোলিয়াতে', (৪) বাবসা বাণিজ্যের অবাধ স্বাধীনতা থাকবে। এর মধ্যে জ্ঞাপানে তিনটী মন্ত্রীমগুলীর পতন হ'য়েছে—কোনোয়ে, হিরাকুমা ও আবে—কিন্তু চীন সমস্থার সমাধান আজও হয়নি। উত্তর চীনের যে 'puppet regime' বর্ত্তমানে গড়বার সমন্ত্র করা হ'য়েছে তার নাম হবে কোন 'Political Council', এবং এই কাউন্সিলের প্রত্যক্ষ যোগ থাকবে জ্ঞাপান ও মাঞ্চুকুওর সঙ্গে। এই কাউন্সিল 'central puppet'-এর অধীনে থাকবে

ভারতবর্ষ

এবং "will serve as a buffer between Japan and third powers." Inner Mongolia-র মধ্যে চাহার ও সুইয়ান্ প্রদেশ অন্তর্ভুক্ত হবে এবং উত্তর চীনের মধ্যে আসবে উত্তর হোনান ও লুংহাই রেলপথের অংশ। এময় ও হাইনান্ দ্বীপে যে শাসন-ব্যবস্থা প্রবৃত্তিত হবে তা 'central puppet'-এর অধীনে থাকবে। দক্ষিণ চীনের ছোট দ্বীপগুলিতে জাপ নৌবাহিনীকে দ্বাটি করবার অধিকার দিতে হবে। চীনের সৈক্ষ ও পুলিশ বিভাগে জাপানী advisers থাকবে। এই সব সর্ভ মেনে নেওয়ার অর্থ হ'ল চীনকে জাপানেব কাছে বিক্রী করা, কিন্তু চীন দৃচ্প্রতিজ্ঞ যে এক ইঞ্চি জমিও সে ঘাড় হেঁট করে' সামাজ্যবাদী জাপানকে বিলিয়ে দিতে রাজী নয়। ওয়াং-চিং-ওয়াই-ও বিশেষ স্থাবিধা করতে পারছেন না, তাঁর দলে ভাঙন ধরেছে। জাপানের বিপদ ক্রমেই আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির জটিলতার সঙ্গে দুনীভূত হ'য়ে আসছে। জাপ বৈদেশিক মন্ত্রী আরিতা সম্প্রতিত ঘোষণা করেছেন যে আমেরিকা যাদ চীনের এই 'puppet regime' না স্থীকার করে তা হ'লে ভার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতেও জাপান পশ্চাংপদ হবে না। কথাটা সিংহের কাছে শুগালের আক্ষালনের মতো শোনায় না কি ? আমেরিকার সঙ্গে বাণিজ্ঞা চুক্তি বরখান্ত হওয়াতে জাপানের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হ'য়েছে। নিদারুণ সন্ধটের দিনে জ্বাপ শাসন কর্ত্তাদের বৃদ্ধি লোপ পেয়েছে এবং এভদিনের পরিশ্রম পণ্ডশ্রম হয় দেখে তাঁদের বক্ত্তাদির মধ্যেও কোন সংযমের চিহ্ন নেই। যাই হোক্, চীনের কিন্তু এতে আশান্বিত হবার অনেক কিছু আছে।

আহ্বান কবে আসবে সেইজন্ম ? কিন্তু কংগ্রেসের কার্য্যকরী সমিতির মতিগতির কোন পরিবর্ত্তন হবে কি ? এখনও গান্ধীজীর নেতৃত্বে সকলের বিশ্বাস, আইন অমান্ত আন্দোলনের তিনিই অপ্রতিবন্দী সেনাপতি। পাটনায় গৃহীত প্রস্তাবে কীণ আলো দেখা গেছে বটে, কিন্তু তার মধ্যে এখনও ফ্যাকড়া আছে অনেক। বামপন্থীদের মধ্যে বিভেদ ক্রমেই বাড়ছে। Left Nationalist-দের অভিমান ও গোঁসা এখনও প্রামাত্রায় রয়েছে, ফলে শুধু কার্সাপাইট্রি তালঠোকা হ'ছে মঞ্চ থেকে, আর প্রেসের মারফং হ'ছে বাক্যানবাবি। সম্প্রতি বাংলাতে যে Congress Workers' Conference হ'য়ে গেল তাতে আমরা এইজন্মই খুসী হ'য়েছি যে সতাই সংগ্রামকামী নেতারা কল্পরাজ্ঞা ভেড়ে বাস্তবে নেমে এসে তাঁদের চাহিদাকে প্রত্যক্ষভাবে জানিয়েছেন এবং কাজের জন্ম তৈরী হ'য়েছেন। রামগড়ের ফল কি হবে জানি না, তবে রামগড় ভারতের ইতিহাসে স্মরণীয় ঘটনা হবে এটাই আমরা আশা করছি। ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের মাধ্যেক্তন্ব আজ্রও যদি না এসে থাকে, তা হ'লে আর কবে আলবে, আর কতদিন জন বুলের মুথ্যের

मित्क त्रहाय कांहित ? 'Liberty's, a glorious feast'—वन्नीमानाय जात সমারোহে আয়োজন

কয়েকদিন পরে রামগড় কংগ্রেস আরম্ভ হবে। সমস্ত ভারতবাসী অপেকা করছে সংগ্রামের

কলিকাভা, ১১ই মার্ক, ১৯৪০

যদি হয় তো হোকু না কেন!

# গ্রন্থ-পরিচয়

#### সাহিত্যে বিপ্লব।

বীরেন দাশ। মাদপয়লা প্রেদ। দাম--বারো আনা।

'সাহিত্যে বিপ্লব', 'কবি ও বিপ্লবী,' 'লেখক ও নীতি'— এই তিন প্রবন্ধের সমবায়ে পুস্তিকাখানি রচিত হইয়াছে। বিষয় নির্বাচন হইতেই ক্রমান করা চলে যে লেখক বর্তমান সাহিত্যের
প্রধান, সমস্তাগুলি সম্বন্ধে সচেতন। লেখকের চিন্তাশক্তি আছে, তাঁহার চিন্তাক্লেত্রে Cecil
Day Lewis এর প্রভাব স্কুম্পন্ত হইলেও তিনি শুধু অধমর্ণ রূপেই নিজেকে পরিচিত করেন নাই।
তাঁহার স্বকীয়তাটুকুও অস্বীকার করিবার নহে।

রাজনীতি, বিজ্ঞান, ও মনস্তত্ব—এই তিন বনিয়াদের উপর বিপ্লবী সাহিতা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। লেখক এই ত্রিধারার বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন যে সাহিত্যিকমাত্রেই ব্যক্তিষাভল্পবাদী হইলেও, সে সমাজের মুখ-পাত্র হিসাবে এই তিনের সহিত অভ্ছেলভাবে যুক্ত। "আসল কথা নিরপেক সাহিত্য গড়ে উঠ্তে পারে না।" "শ্রেণী সংগ্রাম যত প্রবল আকার ধারণ করে, লেখকেরা কোন-না-কোন পক্ষ নিতে বাধ্য হয়। তখন যে সাহিত্য সৃষ্টি হয়, তা ব্যক্তিকে নিয়ে নয়, সমষ্টিকে নিয়ে। সেই সাহিত্যই প্রকৃত গণ-সাহিত্য। গণ-সাহিত্য সমালোচক নয়, গণ-লাহিত্য সভিত্যার কাজের পথনির্দ্দেশক।"

বিপ্লবোত্তর কিংবা প্রাক্-বিপ্লব যুগে কবির প্রয়োজনীয়তা যে অবশুস্থাবী সে বিষয়ে লেখকের সন্দেহ নাই। কৃষক, বৈজ্ঞানিক, গবেষক কিংবা কবি—ইহারা সকলেই পেশাদার লোক। সম্যুক্তার একটি বিশেষ প্রয়োজন চরিতার্থ করিবার জন্ম কবিও কাবারচনাকে নিজের পেশা হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন, বিলাস হিসাবে নহে। বিজ্ঞান যেমন বৃদ্ধির খেলা, কবিতা ভাবের খেলা। কবিতা অমুভূতির ক্ষেত্র প্রসারিত করে। "যে ভাব হাজার কথায় ধরা পড়েনা, একটি ছোট কবিতায় তা স্পষ্ট হয়ে উঠে। বিপ্লবীও এ কথা স্বীকার করেব।" কবি যদি সমাজ-জীবনে নিপ্রয়োজন বলিয়া পরিত্যক্ত হইয়া থাকেন তবে তাহা নিজের দোবেই। সমাজে পরস্পারকে পরিচিত করাইবার গুরু দায়িছ কবির। সে দায়িছ অস্বীকার না করিলেই তাহার প্রয়োজন অনিবার্য হইবে। ভবিশ্বতের নৈরাশ্য হইতে লেখক কবিকে মৃক্তির উপায় বলিয়া দিয়াছেন: "কিন্তু বৃক্লোয়া কবিকে, নতুন ভাষা শিখতে হবে। নতুন ভাষা, মানে শ্রমকের ভাষা।"

নিষ্ঠ্র অর্থনৈতিক পরিবেষ্টনী সাহিত্যিকের বিপ্লবী বিবেককে নিজিত করিয়া রাখে। এই পরিবেষ্টনীর প্রভাব কাটাইয়া উঠিতে পারিলেও সাহিত্যিকের জনপ্রিয় হইবার সম্ভাবনা অল্প। কেননা, প্রত্যেক বড় সাহিত্যের পিছনে আছে দর্শন। তাহা জনসাধারণের নিকট ছবেঁাধা থাকিয়া যায়। তবে ইহাও ঠিক যে, "আধুনিক সাহিত্যিক ভুইংক্ষমের গল্পেখক নয়। সে 'নিউরটিক'ও নয় কিংবা আত্মপ্রতারকও নয়।"

লেখক তাঁহার মতামত যতদ্র সম্ভব পঞ্চপাত ছষ্ট না করিবার চেষ্টা করিরাছেন। বিপ্লবা সাহিত্যের গোঁড়ামীকে তিনি বর্জন করিতে চান: ...."কেউ কেউ আরো এগিয়ে যায়। সব কিছুতেই সে 'লাল' শব্দ ব্যবহার ক'রবে। এ ধরণের ভাবপ্রবণতার হাত থেকে সমালোচককে মুক্ত থাকতে হবে।" পুনশ্চ;—"বস্তুতঃ ক্য়ানিষ্টরা কোন বিশিষ্ট বস্তু কিছা ঘটনাকে যথন 'বাস্তব' বলে অভিহিত করে, তখন লেখকৈর উত্তেজিত হওয়া স্বাভাবিক—যেন 'বাস্তব' শব্দটার উপর তার জন্মগত অধিকার। যেমন ধান্মিকভানি 'বর' শব্দটার উপর জন্মগত অধিকার বলে দাবী করে।"

লেখকের চিন্তার স্বাধীনতা বা সাহসিকতা সম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধ হইলেও তাঁহার প্রকাশ-ভঙ্গী ও পরিচ্ছন্নতা সম্বন্ধে কোথাও কোথাও আমাদের অভিযোগ রহিয়া গিয়াছে। "আধুনিক লেখক তাকেই বলা যায়, ফ্রয়েডের বাণী যার কাছে একমাত্র সত্য নয়, কিন্তু সাইকো-এনালিসিস তার **লেখায় আছে।" এই সংজ্ঞার ই**তিমূলক তাৎপর্য কি তাহা লেখক আমাদের জানান নাই। Hardyর নৈরাশ্যবাদ বা অদৃষ্টবাদের সহিত বিপ্লবাদীর বিপুল জিজ্ঞাসার কি সম্পর্ক তাহা জ্বানিনা। উভয়েই necessitarian বা determinist—ইহাই কি বলিবার অভিপ্রায় ? যৌন-প্রেম ও প্রেম লেখকের দৃষ্টিতে সম-পর্যায়ভুক্ত। তিনি যৌন-প্রেমকে আর্থিক পরিস্থিতির উপর ছাডিয়া দিতে রাজী হন নাই। "...একটি প্রেমের কবিতাও বাস্তব হতে . পারে। অথচ এই প্রেমের কবিতার সঙ্গে ধনিক ও শ্রমিক সমাজের কোন সম্বন্ধ নেই।" এইরূপ নিরালম্ব প্রেমের কবিতার দৃষ্টান্ত আমাদের চোখে পড়ে নাই। "কন্চিৎ কান্তা-বিরহগুরুণা শাপেনান্তং গমিতমহিমা..." কে ডক-কৃলির ভাষায় অনুবাদ করিলেও তাহা মোমিনপুরের বস্তীতে চাঞ্চল্য আনিবে কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ রহিয়া যায়। প্রেমের কবিতাও শ্রেণী-সংগ্রামের অনুবর্তী হইয়াই আ্ছাপ্রঠান করিবে। 'ছাপার হরফ'কেই সাহিত্য সংজ্ঞা দিয়া লেখক এই বিপজ্জনক সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন: "টেলিভিসন যখন পূর্ণতা লাভ কর্বে, বই-পড়ার কোন প্রয়োজন থাক্বে না। মোট-কথা বৈজ্ঞানিক আবিদ্ধার সাহিত্যকে কোন-ঠাসা করছে।" William Falkner হইতে সাস্থনা বা 'Earth' ও 'Turksib' ছবি হইতে আশহা, আমরা বৃদ্ধি দিয়া যাচাই করিয়া লইতে পারি নাই। সাহিত্য মনের চেতনা-রাজ্যের বস্তু। পুস্তক বা ছাপার হরফে তাহাকে কালের উপর কতকটা আধিপতা দেওয়া হয় মাত্র। D. H. Lawrenceএর সমাজ-বিমুখ আত্মকেন্দ্রীক প্রচেষ্টার পরিগতি আমরা ক্রনিলাম, কিন্তু "The Man who Died" এর প্রস্তা সম্বদ্ধে বিপ্লবী সাহিত্যের সমালোচক কি আর কিছু বলা প্রয়োজন মনে করেন নাণ ভবিষ্যুধর্মের ভিত্তি প্রেমের উপর, সেই প্রেম Freud-অন্থবর্তী, ফ্রয়েড ব্যক্তি-খাতত্ত্বের পুজারী, সেই ব্যক্তি-খাতত্ত্ব্য

গণ-আন্দোলনের বিরোধী। এদিকে, "ফ্রয়েডের উদারনীতি, না গণ-আন্দোলন,—সাহিত্য কার সেবায় আত্মনিয়োগ কর্বে, এখনও ঠিক কর্তে পারেনি।" ভাস্থাই বিদ না পারিয়া থাকে তবে শ্রেণী-সংগ্রাম, বৃর্জোয়া কবির শ্রমিকের ভাষা শিক্ষা, সমাজ-বিশ্ববের সহিত্ত সাহিত্য-বিপ্লবের ঘনিষ্ঠতা, সাহিত্যের পথ প্রদর্শনরন্তি—এ গুলির সন্থাক্ষ এত সচেতন হইয়া লাভ কি ? ভাবের সক্রিয়াভাকে সমাজ-চেতনায় প্রক্ষিপ্ত করাই শিল্পীর কাজ! Siegfried Sasson কেন, পুরাকালের psalmist ও কি প্রকাশের মাঝেই আপন মুক্তি খোঁজেন নাই ? বৃর্জোয়ার বৈপ্লবিক 'role' কোন বিপ্লব-দার্শনিক অস্বীকার করেন নাই। Ralph Foxএর হাতে স্থলর কবিতা বাহির হয়, এবং তাহা বিপ্লবীর গ্রহণযোগ্য ক্রিহাতে Ralph Foxএর মুকুটে নৃত্তন পালক সংযোগ হয় না। Stephen Spender এ 'The Destructive Element' আমাদের একটি মুতন বিষয়ে চোথ খূলিয়া দিয়াছে বলিয়া তাহার উল্লেখ সার্থক হইয়াছে, কিন্তু Rilke, Kafka, Proust, Joyce এবং Eliot এর 'অন্তমুর্থী' সাহিত্যের যথেষ্ট বিচার না থাকায় ভাঁহাদের অ-বৈপ্লবিক বা বৈপ্লবিক অভিসন্ধি পরিফুট হয় নাই।

যাহা হউক, আমরা এই পুস্তিকা পাঠ করিয়া আনন্দ পাইয়াছি। এ যুগের সাহিতা ও তাহার সন্মুখ-প্রসারী দৃষ্টি সন্ধন্ধে যাঁহাদের শিরংপীড়া আছে তাঁহাদের এই পুস্তিকাখানি আমরা পাঠ করিতে বলি। সাহিত্য-সমালোচনায় লেখক আত্মকেন্দ্রিক ভাবালুতা হইতে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত রাখিতে পারিয়াছেন। তাঁহার বিচার্য-বিষয়গুলি অভ্যন্ত ব্যাপক ও গভীর। আমরা আশা করি ভবিষ্যুতে অধিকতর বিস্তৃতভাবে সেগুলিকে তিনি বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইবেন। এ যুগের সাহিত্যিকের স্থনিজার অবসর নাই। হাম্লেটের মতো বা এনিতের মতো ভাহাকেও বিলতে হয়—Time is out of joint. O cursed time! that ever I was born to set it right!

# ় আমার জীবন কথা—টমাস বাটা

অমুবাদক---শ্রী আশাপূর্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

সহকারী সম্পাদক—বাটানগর নিউল।

এই পুস্তিকাটী বাটা কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতা টমাস বাটার 'How I began' নামক পুস্তকের অন্তবাদ।

প্রতিকৃল অবস্থার সহিত সংগ্রাম করিয়া টমাস বাটা ব্যবসা ক্ষেত্রে যে বিশ্বযোড়া প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছেন বাটার আত্মজীবনীতে তারই পরিচয় আছে। বাটানগর নিউল্ল-এর উত্যোগে এই কর্মবীরের অধ্যবসায় ও প্রতিভার কথা বাঙালী পাঠকের নিকট উপস্থাপিত হইয়াছে। বাঙালী যুবক কর্মবিমুখতার অপশাদ কিছুকাল যাবং তাহাদের ব্যবসা ও শিল্প প্রচেষ্টা দিয়া অস্বীকার করিতে আরম্ভ করিয়াছে। বোহেমিয়া ও মোরাভিয়ার এই অনক্সসাধারণ ব্যবসায়ীর আত্মচরিত বাংলা দেশের পাঠকদের নিকট সমাদর পাইবে বলিয়া আমরা বিশাস করি।

# সম্পাদকায়

# পাটনা প্রস্তাব এবং আসন্ন সংগ্রাম

গত ২৮ শে ফেব্রুয়ারী থেকে ১লা মার্চ্চ পু<sup>২</sup>ুন্য কংগ্রেস কার্য্যকরী সমিতির বৈঠক হয়ে গেছে। চারিদিককার পারিপার্শ্বিকে যে জটালা বিশ্ব দিয়েছে তাতে এই বৈঠকের গুরুত্ব অতান্ত বেশী বলেই সবাই পাটনার দিকে তাকিয়ে আছে। যুরোপে যুদ্ধ ক্রমেই ঘোরালো হ'য়ে উঠছে, আমাদের দেশেও কংগ্রেসের মধ্যে বিচ্ছেদ প্রবল হয়ে উঠেছে; রামগড়ে একদিকে হবে কংগ্রেস. অক্সদিকে হবে আপোষ-বিরোধী সম্মেলন। এই আবহাওয়ার মধ্যে পাটনায় কার্য্যকরী সমিতি সাতশ বাক্যসন্থলিত এক স্থলীর্ঘ প্রস্তাব রচনা ক'রে দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। প্রস্তাবটীর মধ্যে চারটী অংশই মুখ্য, যথা: (১) পূর্ণ স্বাধীনতা সাম্রাজ্যবাদের গণ্ডীর মধ্যে সম্ভব নয় (২) যুরোপীয় যুদ্ধ সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থপ্রেরিত এবং ভারতবর্ষ এ যুদ্ধে কোন রকমের সাহায্য করতে পারে না (৩) ব্রিটিশ শাসন যতদিন থাক্বে ততদিন ভারতের দেশীয় রাজ্য সমস্যা এবং সাম্প্রদায়িক সমস্যা কোনটারই সমাধান হতে পারে না (৪) স্বাধীনতা-সংগ্রামের আসম অধ্যায় 'আইন-অমান্ত আন্দোলন' অনিবার্য্য কিন্তু গান্ধীজী যতদিন কংগ্রেসকে শৃঙ্খলাসম্পন্ন ও সত্যাগ্রহের উপযুক্ত না মনে করবেন ততদিন সংগ্রাম আরম্ভ করা হবে না।

পাটনা প্রস্তাবের ফলে আমাদের দেশের চারদিকেই একটা কলরব উঠেছে। গান্ধীজী এবং তাঁর সহকর্মীদের ঘনঘন আপোষের কথাবার্তার ফলে সকলেই সন্দিম্ধ হয়ে উঠেছিলেন, হয়তোবা স্বভাষবাব্র অভিযোগই সত্য! হয়তো বা দক্ষিণপন্থীদের স্বাধীনতা-সংগ্রামের দিকে কোন~মতি নেই। কিন্তু পাটনা প্রস্তাব আইন অমান্তের কথা স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করার, সন্দিম্ধ গান্ধী-ভক্তদের ছন্দিন্তা দ্র হয়েছে। এদিকে ন্তন রাষ্ট্রপতি আবুলকালাম আজাদ ঘোষণা করেছেন যে সংগ্রামের আর বাকী নেই; জবাহরলালও সংগ্রাম আসন্ন হয়ে এসেছে বলে বিবৃতি দিয়েছেন। জন্মপ্রকাশনারায়ণ ও নরেক্রদেব ছজনেই পাটনা প্রস্তাবের স্তৃতিতে শতমুখ হয়ে উঠেছেন; তাঁদেরও মতে কংগ্রেস যে অচিরে সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে লড়াই স্থক করবে, সে সম্বন্ধে সন্দেহ নেই। পাটনা প্রস্তাবের পরে দেশে সর্বব্রেই যথন আসন্ন সংগ্রামের কথায় আবহাওয়া ভরপুর হয়ে উঠেছে, এমন সময় গান্ধীজী গত ৯ই মার্চের "হরিজনে" "কথন !" শীর্ষক এক প্রবন্ধ লিখে অবন্থাকে চমংকারী করে তুলেছেন। ইতিমধ্যে ৭ই মার্চ্চ জন্মপ্রকাশনারায়ণকে ও পরে অস্থান্থ বহু কর্মী ও নেভাকে সরকার গ্রেপ্তার ক'রেছেন। জবাহর, আবুলকালাম ইত্যাদি নেতারা মর্মাছত হয়ে বলেছেন যে

এই সব গ্রেপ্তার সরকারের যুদ্ধঘোষণার স্ট্রনা এবং রামগড় কংগ্রেস এর যথোচিত জবাব দেবে।
গান্ধীজী কিন্তু উক্ত প্রবন্ধে চূড়ান্তভাবে বলেছেন যে সংগ্রাম আরম্ভ হবার কোন সন্তাবনাই নেই;
যতদিন কংগ্রেসী সৈভাদের অন্থিমজ্জায় অহিংসা ও শৃঙ্খলা দৃঢ়ভাবে অন্ধ্রুবিষ্ট না হবে, ততদিন
গান্ধীজী সংগ্রামের দায়িত্ব নেবেন না। অথচ গান্ধীজী দায়িত্ব না নিলে সংগ্রামও কেউ সন্তব বলে
মনে করেন না। স্থতরাং একদিকে জবাহরলাল প্রমুখদের সংগ্রামঞ্লক ঘোষণা, অক্তদিকে
গান্ধীজীর সংগ্রামে আপত্তি। নেতাদের মধ্যে এই দ্বিবিধ ইঙ্গিত ও মতঘোষণা জনসাধারণকে
বিভ্রান্ত করে তুলেছে। পাটনা প্রস্তাবের আসল মানুন বুঝতে হলে কার ব্যাখ্যার আশ্রয়
নিতে হবে ?

বংশ : আমাদের মতে বিভ্রাস্ত হবার গুরুতর ্বীণ কিছু নেই ; অভীত ইতিহাসের পটভূমিকায় গান্ধীজীর এবং গান্ধী-চালিভ কংগ্রেসের কর্ম্মপন্তা ও সংগ্রাম-পদ্ধতিকে বিশ্লেষণ করলেই পাটনা প্রস্তাবের অর্থ পরিষ্কার হবে। গান্ধীজীর অহিংস সংগ্রামের পদ্ধতি জাতীয় সংগ্রামকে একটা নির্দ্দিষ্ট সীমা পর্যান্ত এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। সেই সীমায় উপস্থিত হলেই সভ্যাগ্রাহের নীতি অনিবার্যাভাবে ভেঙ্গে পড়ে; ১৯২০ সনের সভ্যাগ্রহ ১৯২২ সনে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল; ১৯৩০ সনের স্ত্যাগ্রহও ১৯৩৩ সনে থামিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এবার**ও সংগ্রাম আরম্ভ হবার** আগেই গান্ধীজী সাবধান-বাণী উচ্চারণ করেছেন; তাঁর নীতির বিশুদ্ধতা রক্ষা না হলে আন্দোলন আরম্ভ করা চলবে না; আরম্ভ হলেও, অগ্রসর হওয়া চলবে না। পাটনা প্রস্তাবেও গান্ধীজীর প্রভাব স্বস্পষ্ট। প্রথম তিনটী দফায় চরমপন্থী আদর্শ বিঘোষিত হয়েছে, কিন্তু চতুর্থ দফায় কর্ম্মপন্থা ঘোষণা করতে গিয়ে সে আদর্শের স্বাভাবিক পরিণতিকে অস্বীকার করা **হয়েছে। শৃঙ্খলা** ও গঠনমূলক কার্য্যের অজুহাতে আন্দোলনের ভবিয়াংকে এক অনিশ্চয়তার মধ্যে পর্যাবসিত করা হয়েছে। দেশের পারিপাশ্বিকের মধো যে শক্তিস্ক্লাত এতদিন সূক্ষ্ণভাবে জ্বমে উঠেছে, ভার প্রকাশ আজ গান্ধীনীতির সকল গণ্ডীকে ভেঙ্গে অগ্রসর হবার উপক্রম করেছে। ভারতের স্বাধীনতা ৰেকেও গান্ধীজীর কাছে তাঁর নীতি অনেক বড়ো; তাই গান্ধীজী আজ নীতিকে রকা করতে গিয়ে সংগ্রামকে খর্বব করতে দ্বিধা করেন না। তাই রামগড়ে জবাহরলাল প্রামুখের সংশয় ও দ্বিধা সত্ত্বেও গান্ধীজীর দাবী ও নীতিকেই সবাই স্বীকার করে নেবে; সংগ্রামের জ্বন্থ বাস্তবভাবে শক্তি-সংগঠনও অনির্দিষ্টকালের জন্ম স্থগিত থাক্বে। এ সম্বন্ধে আমাদের সন্দেহ নেই। পাটনা প্রস্তাবের চরমপন্থী বাক্য-বিস্তারের আড়ালে এই সস্তাবনাই উহু রয়েছে; যারা উল্লসিত হয়ে উঠেছিলেন তাদের উচ্ছাসের কারণ নেই। গান্ধীঞ্চীর উপরোক্ত প্রবন্ধেই সকল সন্দেহের নিরসন হয়েছে। স্কবাহরলাল, আবুলকালাম, জয়প্রকাশ এই প্রবন্ধ প্রকাশের পরে আর কোন বাক্যক্ষ্তি করেননি। কিন্তু রামগড়ে কী হবে, তা সবারই জানা আছে। পাটনা প্রস্তাব পাশ হবে, গ্রুম গরম কথার উক্তি ও পুনরুক্তি হবে, কিন্তু সংগ্রামের আশু সম্ভাবনাকে ছহাত দিয়ে ঠেলে অনিশ্চিত ভবিয়তে নিৰ্ব্বাসিত করা হবে।

#### আপোষ-বিরোধী সমেলন

আগামী ১৮ই, ১৯শে, ও ২০শে মার্চ্চ রামগড়ে আপোষ-বিরোধী সন্মেলনের প্রথম বৈঠক হবে। সভাপতিত্ব করবেন স্থায় বাবৃ। অভর্থনা সমিতির সভাপতি স্বামী সহজানন্দ অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করেছেন সন্মেলনের সফলতার জন্ম। আপোষ-বিরোধী সন্মেলনের ফলে সমস্ত ভারতবর্ধে একটা সাড়া পড়েছে। সন্মেলনের প্রয়োজন আছে কিনা, এবং সন্মেলনের ভবিষ্তুৎ কী হবে, এই ফুটো প্রশ্ন নিয়ে রাজনৈত্তিক মহলে বিতর্ক চলেছে। দক্ষিণপন্থী নেতারা সকলেই এই সন্মেলনকে তীব্রভাষায় আক্রমণ করেছেন; রাজেলুপ্রসাদ বলেছেন, কংগ্রেস নিজের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে ওয়াকীবহাল আছেন, আপোষ-বিরোধমূলক গলা বিল্লাই ও চোথরাঙানীর দ্বারা কংগ্রেসকে স্থপথে রাথ্বার কোনই দরকার নেই। জয়প্রকাশের মতে, কংগ্রেসই হলো ভারতের একমাত্র বনিয়াদী আপোষ-বিরোধী প্রতিষ্ঠান, কাজেই সন্মেলনের কর্তারা দেশের শক্রতা সাধন করছেন। আসল কথা, এরা ভয় পেয়েছেন। স্থভাষ বাবৃর যে প্রকার জনপ্রিয়তা বেড়েছে, তাতে ভয়ের কারণ ঘটেছে। তা'ছাড়া কৃষক-নেভা সহজানন্দ ও রাহ্নল সংক্রায়নও যেরকম উঠে পড়ে লেগেছেন, তাতে ভারতের কৃষক গণসাধারণের যোগাযোগ ঘট্লে, কংগ্রেসের ঐশ্বর্য মান হয়ে পড়তে পারে। বল্লভভাই তো খোলাথুলি বক্তৃতা করে স্বাইকে এতে যোগ দিতে বারণ করেছেন। এই আবহার মধ্যে আপোৰ-বিরোধী সন্মেলনের প্রথম বৈঠক বস্বে।

সন্দেশনের প্রয়োজনীয়তা সবদ্ধে আমাদের কোনই সন্দেহ নেই। মন্ত্রীত্ব ছেড়ে দেবার পর থেকে আজ পর্যাস্ত কংগ্রেসী 'হাই কমাণ্ড' বারবার আপোষের জক্য বড়লাটের কাছে দরবার করেছেন; গান্ধীজী পুনঃ পুনঃ ঘোষণা করেছেন, তিনি আপোষ চান এবং আপোষের জক্য চেষ্টা কররেন। বুলাভাই দেশাই, রাজাজী ইত্যাদির ইংরেজ এবং ইংরেজী শাসনের প্রতি ঘন ঘন আস্থাজ্জাপন দেখলেও আপোষের জক্য একটা ব্যাকুলতা অনুমান করা যায়। তাছাড়া গান্ধীবাদ আপুনার অনুন্যুত রয়েছে আজাপোষের চক্রেই শেষ পর্যান্ত ঘুরতে বাধা হবে; গান্ধীবাদের মধ্যেই এর কারণ অনুস্যুত রয়েছে। আজকে পার্টনায় সংগ্রামমুখী প্রস্তাব নেওয়া হয়েছে; আজ আবুল কালাম আজাদ, জবাহরলাল ইত্যাদি সবাই সংগ্রামের কথা বলছেন; এ সবের মধ্যেও সুভাষচন্দ্রের গত এক বছরের আপোষ-বিরোধী আন্দোলনের প্রভাব অতি স্পষ্ট। তাছাড়া রামগড় কংগ্রেসে হয়ভো পার্টনা প্রস্তাবকও আরো একটু চড়া স্থ্রে বাধা হবে; কিছুদিন যাবৎ ভারভসরকারের যে যুবৃংস্থ মনোভাব দেখা দিয়েছে এবং দেশে নতুন করে যে ধরপাকড়ের হিড়িক স্কুক হয়েছে, ভাঙে রামগড়কে পার্টনা থেকে এক ডিগ্রী বেশী চরমপন্থী হতে হবে। যদি তাই হয়, তবে কংগ্রেসের এই চরমপন্থী রূপায়নের কারণও হবে আপোষবিরোধী সন্মেলনের প্রবিধ্ব বেশী।

সম্মেলনের ভবিন্তাং সম্বন্ধে প্রস্থাটী কিন্তু জটাল। কেবলমাত্র আপোব-বিরোধী মনো-

ভাবকৈ বাক্ত করেই এই সম্মেলন এক বছরেয় জন্ম নিজিয় হয়ে যাবে, না, এর থেকে স্থায়ী কোন প্রতিষ্ঠান জন্ম নেবে, তা' আজো বলা শক্ত। যে প্রয়োজন থেকে এই সম্মেলনের উন্তব হয়েছে, সেই প্রয়োজনকৈ কার্যাকরীভাবে মেটাবার ব্যবস্থা করাই হলো এই সম্মেলনের ঐতিহাসিক সার্থকতা। ভবিশ্বং সংগ্রামকে একটা সজ্ববদ্ধ রূপ দেবার জন্ম একটা স্থায়ী কাঠামো গড়ে তোলা প্রয়োজন। যদি ভা'না হয়ে কেবল কয়েকটী প্রস্তাব পাশ করেই সম্মেলনের কাঞ্জ নিঃশেষিত হয়, তবে সম্মেলনের ব্যাপক সম্ভাবনাটী বার্থ হয়ে যাবে।

# কংগ্ৰেস কন্মী সম্মেলন

মার্চ্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে 'কংগ্রেস । সম্মেলন' নাম দিয়ে কংগ্রেস-কর্মীদের মধা থেকে একটা অংশ কলকাভায় একটা সম্মেলন করেছে। এরা বি পি সি সি থেকে বেরিয়ে এসে আলাদা একটা সংহতি বা পীঠভূমি (platform) গঠন করলেন। বাংলাদেশের রাজনীভিতে এরা একটা মাঝামাঝি স্থানে দাঁড়াবেন বলে ঘোষণা করেছেন। প্রস্তাব যেটা পাস করা হয়েছে সেটা প্রমুখো। একদিকে দক্ষিণগন্থীদের এরা ভীত্র বিরোধিতা করবেন; অপর পক্ষে স্থভাষবাবুর নীতিকেও এরা ভীত্র সমালোচনা করবেন। ত্পক্ষের ভূলকে সংশোধন করবার জন্ম এর। তৃতীয় পক্ষ সৃষ্টি করলেন। এদের প্রথম কথা হল এই যে, যে-সংগ্রাম বামপত্মীরা চান, দক্ষিণপন্থীদেরকে বাধ্য ক'রে সেই সংগ্রাম করাতে হবে, কারণ কংগ্রেসের নামে না ডাক্লে গণপ্রেণী সাড়া দেবে না; মুভাষবাবুর সঙ্গে থাক্লে কংগ্রেসের বাইরে থাকতে হবে, তাতে প্রথম উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না। তাঁদের ছিতীয় মত, কংগ্রেসের পাশাপাশি স্থভাষবাবু যদি আলাদা মতের ও পথের কথা স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়ে জনসাধারণকে বল্তে থাকেন, তাতে জনসাধারণ বিভ্রান্ত হবে মাত্র। অধিকন্ত্র স্থভাষবাব্র কর্ম্মপন্থায় রাজনৈতিক শক্তিগুলোর মধ্যে বিচ্ছেদ বাড়বে।

আমাদের মতে দক্ষিণপদ্ধীদেরকে সংগ্রাম আরম্ভ করতে বাধ্য করা এঁদের সামর্থেরে বাইরে।
এঁরা কংগ্রেসের মধ্যে অতি নগণা অংশ মাত্র। এদের পক্ষে গান্ধীপদ্ধীদের বাধ্য করবার আশা
নিক্রাস্ত কাল্লনিক ও অবাস্তব। গান্ধীপদ্ধীরা "বাধ্য হয়ে" কিছু করবেন না; যথন তাঁরা নিজেদের
স্থবিধায় ও গরজে সংগ্রাম সুক্র করবেন, তথনই কংগ্রেস-প্রবর্ত্তি সংগ্রাম হতে পারবে। নিথিল
ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির মুষ্টিমেয় বামপদ্ধীর পরামর্শে ও তাগিদে গান্ধীপদ্ধীরা এক পা'-ও নড়বেন,
এমন কল্লনার কোন ভিত্তি নেই। যদি গান্ধীপদ্ধীদের অবিলম্বে সংগ্রামে নামান যেত, তবে
স্ভাববাবুকে বংগ্রেসের বাইরে যেতে হত না। স্থভাববাবুর প্রভাবে ও চেষ্টায় যা' হয় নি, তা'
যদি কংগ্রেস কর্ম্মী সন্মোলনের শক্তি ও প্রভাবে সফল হবে বলে এঁরা বিশ্বাস করে থাকেন, তবে
অবশ্য আলাদা কথা।

ছিতীয়ত: সুভাষবাবুর মত ও প্রতিষ্ঠান যদি জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করবে, তবে এঁদের নৃতন প্রচেষ্টার ফলেও বিজ্ঞান্তি বাড়বে বই কমবে না। যেখানে ত্টা দলের মত-সংঘর্ষ রয়েছে, সেখানে তৃতীয় মত ও দল সৃষ্টি করলে জনসাধারণ আরো বেশী গওগোলে পড়বে। এঁরা তাই করেছেন। এঁদের নতুন প্রতিষ্ঠানের নাম হলো "ঐক্য ও সংগ্রাম সমিতি।" ঐক্যের নামে পৃথক একটী দল সৃষ্টি করবার কোন যুক্তি আছে বলে মনে হয় না। পৃথক দল করবার যে সব থিওরী এঁরা দিয়েছেন সে সম্বন্ধে পরে আরো বিস্তৃত আলোচনা করবার ইচ্ছে আমাদের রইলো।

#### ২। বাঙ্গলায় শ্রমিক আন্দোলন দমন

অবশ্য এ কাজে বোদ্বাইএর বিদেশী সরকারকে পথ দেখিয়েছেন বাঙ্গলার নির্বাচিত স্বদেশী মন্ত্রীমণ্ডলী। ভারত-রক্ষা আইনের নামে কলকাতার এগার জন শ্রামিক-কর্মীকে এঁরা চবিবশ ঘন্টার মধ্যে চবিবশ পরগণা ত্যাগ ক্রবার আদেশ দিয়েছেন। আদেশ অমান্ত করায় ছ'জন গ্রেপ্তারও হয়েছেন। এঁদের (তথা বোদ্বাইএর স্ট্রিটির নিতাদের) শ্রামিক আন্দোলনে, ভারত রক্ষা কি করে কঠিন হয়ে উঠল, কেমন করে ইউর্বেটির বিদ্বার যুদ্ধে ইংরাজ-ফরাসীর সাফল্যের প্রগতি বাধাপ্রাপ্ত হল' তা সাধারণের বৃদ্ধির অতীত। স্বরাষ্ট্র-সচিব নাজিমুদ্দীনের অভিযোগ, 'এঁরা গোপনে যুদ্ধবিরোধী ইস্তাহার বিলি করতেন। যদি করেই থাকেন তার ফলে ইংরাজের বা ভারতের অনিষ্ট কোথায় হয়েছে তা বৃদ্ধিয়ে দিলে আমাদের উপকার হ'ত।

সাধারণের রিখাস মাননীয় শ্রমিক-মন্ত্রী বাংলার কোন একটী সাম্প্রদায়িক শ্রমিকদলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট আছেন। বাঁদের ওপর জিলা ত্যাগের আদেশ হ'য়েছে তাঁরা সব বিরোধী শ্রমিক দলের কর্মী। রাষ্ট্রবিশ্বাসে তাঁরা সমাজবাদী বা সাম্যবাদী, বোস্বাইএর শ্রমিকদের মতই তাঁরা যুদ্ধ-বোনাসের জন্ম আন্দোলন স্কুফ করেছিলেন। শ্রমিক-মন্ত্রীর তথা মন্ত্রীমণ্ডলীর শান্তিরক্ষা-প্রণালী আরো বিশদ ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে, নচেৎ জনসাধারণ তাঁদের ওপর ব্যক্তিগত বা দলগত ভিদ্দেশ্য আরোপ করতে পারে।

#### যন্ত্ৰ ও মানুষ

"It is my conviction that man, the machine created by God, is the best machine. The man-made machine has got no life. I do not understand why people should pride in such machine. Ten fingers and two hands of man with the brain he possesses can do wonders. I want every man and woman of Hindusthan to realise what strength and skill lie in the hands of man."

মালিকান্দায় প্রাম্য-শিল্প-প্রদর্শনীর দ্বার উদ্ঘটিন উপলক্ষ্যে গান্ধীজী কথা কয়টা বলেছেন।
"আমি বৃঝি না মান্ন্য কেন ভার যন্ত্রের বড়াই করে। ভার যে দশটী আঙ্কুল, তুটী হাত এবং
একটী মাথা আছে তা দিয়ে সে অসাধ্য সাধন করতে পারে।" কথা কয়টার মধ্যে মহাত্মার
ভাভাবিক বিচক্ষণভা খুঁজে পাওয়া যায় না। ছাপার কল, বারুদ, অল্প্র, বাভায়ে বিহাৎ এবং
বাবভীয় power মান্ত্রের দশটী আঙ্কুল, হুটী হাত এবং একটী মাথাই সৃষ্টি করেছে। মাথার পর মাথা
ভুড়ে, হাতে হাত, আঙ্কুলে আঙ্কুল লাগিয়ে যন্ত্রের স্কল। যন্ত্র (Machine) সংহত মানব শক্তির

বৃদ্ধি ও বাছর পরিচয়। অবশ্য মাথার এথানে প্রাধান্ত। গ্রাম্য শিল্প মানুষের একক শক্তির পরিচয় এবং এখানে বাহুর প্রাধান্ত। মান্তুষের মস্তিক নিশ্চয়ই তার বাহুর কাছে গৌণ নয় এবং গান্ধীন্দী নিশ্চয় সংহত মানব শক্তিকে বিশ্লিষ্ট করতে চান না।

গ্রামা শিল্পকে ধ্বংস করতে সমাজতন্ত্রীরা চায় না,—গ্রাম্য শিল্পেক স্থান এখনও এদেশে আছে বলেই আমরা মনে করি। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস যন্ত্রশিল্পের অনিবার্য প্রগতির ফলে গ্রাম্য-শিল্প গৌণস্থান অধিকার করবে। যন্ত্রশিল্প যে অসাম্য ও বিভেদ স্ষষ্টি করেছে ভার প্রতিকার যন্ত্রশিল্পের উচ্ছেদে নয়—সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে, যন্ত্রে রাষ্ট্রকর্তৃত্ব ও রাষ্ট্রে গণকর্তৃত্ব।

"শব্দের অত্যাচার" এবং "ব শস্তবের অরণ্য গান্ধী-লিনলিথগো শান্তি আলোচন বিত্ত থ্যায় ভারত সচিব লর্ড জেটল্যাপ্ত বলেছেন— "সভায় ও কাগজে বভ বভ লোকের লখা লখা কথার তোপে কোন কাছ হবে না"—কংগ্রেস নেতাদের বাস্তব রাজ্যে নেমে আসতে হবে। সে হচ্ছে বিভিন্ন সম্প্রদায় এবং দলের মধ্যে খোলাখুলি আলোচনা এবং আপোষ। গান্ধীজী প্রতিবাদে বলেছেন যে এই উক্তি ভারতের জাতীয় দাবীর প্রতি ইংবাজের মনোভাব সম্বন্ধে সমস্ত সন্দেহ দূর করে দেয়। "ইহাকেই আমি বলি জাতীয় দাবীর উপর সশব্দে দরজা বন্ধ করে দেওয়া।'' জেটল্যাণ্ড সাহেবই এক "অবাস্তবের অরণো" বাস করছেন।

জেটল্যাগু সাহেব গান্ধীজীকে অনুরোধ করেছেন "কথার অভ্যাচার" (tyranny of phrases) থেকে আত্মরকা করবার জত্তে, গান্ধীজা জেটল্যাও সাহেবকে বলেছেন যে তিনি "অবাস্তবের অরণ্যে" (forest of unrealities) বাস করছেন। তিনি আরও বলেছেন যে, যে বিভেদ ভারতবর্ষে বিদেশী সাম্রাজ্য রচনা করেছে—সেই বিভেদ দূর করবার দায়িত্ব চাপানো হচ্ছে জাতীয়তাবাদীদের ওপর ৷ তিনি বাস্তববাদী ভারতসচিবকে আশ্বাস দিয়েছেন যে জাতীয় ভারতবর্ষ সাংঘাতিকভাবে দুঢ়সঙ্কল্ল ( dreadfully in earnest )।

🍨 ॰ রামপড়ে এই উক্তির দৃঢতা ও সারবহা যাচাই হবে। কোথায় কেমন করে রুঢ় বাক্তব লুকায়িত,—ভারত সরকারের চেতনা উদ্রেকের জ্বন্যে শাণিত হচ্ছে তার পরিচয় যদি গান্ধীজীর অজ্ঞান্ত না থাকে তবে যথার্থ বাস্তববাদীর মত তাকে বিশ্বের সামনে তুলে ধরবার সাহস যেন রামগড়ের পরীক্ষামঞ্চে দেখান হয় এই আমাদের প্রার্থনা।

### বোহাইএ শ্রমিক ধর্মঘট

যুদ্ধের বাজারে ভক্ষ্য ও ভোগ্য বস্তুর দর চ'ড়ে যাবার জন্মে বোম্বাইএর স্তাকলের শ্রমিকরা চড়া ভাতা'র (dearness allowance) দাবী করেছিল—মালিকরা তা মঞ্ব করেনি। ফলে ৩রা মার্চ থেকে দেখানে স্তাকলের মজুরেরা প্রাদেশিক ট্রেড-ইউনিয়ন কংগ্রেস এবং গির্ণি কাম্গর ইউনিয়নএর নেতৃত্বে সাধারণ ধর্মঘট সূরু করেছে। অনুমান শতকরা ৯৫ জন ম**জুর** (প্রায় দেড় লক্ষ) ধর্ম ঘটে যোগ দিয়েছে। বোম্বাইএর সূতাকল একদিন বন্ধ থাকার অর্থ সাডে চল্লিশ লক্ষ

গঞ্জ কাপড়ের উৎপাদন হ্রাস এবং শ্রমিকবেতনে ছই লক্ষ টাকার ক্ষতি। বস্ত্রশিল্প ও জাতীয় অর্থের লোকসান এ থেকে অন্তমান করা যাবে।

লড়াই'র ফলে কাপড়ের মালিকরা লাভে লাভে কেঁপে উঠেছেন—কিন্তু যে লাভ তাঁদের নিজেদের চেষ্টায় বা পরিশ্রমে আসে নি, তার তিলমাত্র অংশ তাঁরা আর কাউকে দেবেন না। তাঁরা সরকারকে অতিরিক্ত খান্ধনা দেবেন না, ক্রেতার স্থবিধার জন্ম কাপড়ের দর কমাবেন না, মক্তুরের উদরপুতির জন্ম বেতন বাড়াবেন না। দারিজ্যের সীমারেথায় নিত্য যাদের বাস, মূল্য বাড়ায় তাদের অনাহার চলেছে। বহু দিন তারা মালিকের কুপার ওপর নির্ভর করেছে, তারপর তাদের আজি জানিয়েছে, শেষে নিরুপায় হয়ে কাজ ক্রিক্ত অস্বীকার করবার সাহস পর্যন্ত কারো হয়ে

কেন্দ্রীয় ও কোষাইএর প্রাদেশিক সরকারী আইন খাতায় Trades Disputes Act বলে একটা আইন আছে যার জোরে সরকার মিটমাটের জন্যে সালিশ নিযুক্ত করতে পারেন। অবশ্য সালিশীর সর্ভ মানবার কোন বাধ্যবাধকতা কোন পক্ষের নেই। কিছুদিন পূর্বে আমেদাবাদে যথন মালিকের আবদারে এমনি সমস্তা ঘনিয়ে উঠেছিল তথন বোঘাই সরকার সালিশ নিযুক্ত করেছিলেন। সালিশের রায় মালিকপক্ষ মানেন নি। অনুমান হয় বোঘাই সরকার এই অভিজ্ঞতার কলে বোঘাইএর গোলমালে সালিশ নিযুক্ত করছেন না। কিন্তু সরকার নিশ্চিম্ভ হয়ে বসে আছেন এ অপবাদ কেউ দিতে পারবে না। কারণ ধর্ম ঘটীরা দলে দলে গ্রেপ্তার হচ্ছে। এর মধ্যে আবার নারী পিকেটদের সংখ্যাই বেশী। সর্বশেষে গ্রেপ্তার হয়েছেন শ্রমিক নেতা কমরেছ মিরাজকর, রানাদিতে এবং ডাঙ্গে। সংবাদে প্রকাশ যে এঁদের গ্রেপ্তারের সঙ্গে ধর্ম ঘটের কোন সংস্তাব নেই। ভারতরক্ষা আইনে ওঁদের ধরা হয়েছে।

স্বার্থপর স্বদেশী মিলওয়ালাদের সঙ্গে সাম্রাজ্যংাদী শাসকের মিতালী বোদ্বাইসরকার অতি সরল ও নির্লক্ষ্ণভাবে প্রমাণ করেছেন।

#### যুক্তপ্রদেশে কংগ্রেস নির্বাচন

যুক্তপ্রদেশে কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচন ও কার্যকরী সমিতি গঠনের ভেতর দিয়ে বাম-পদ্মীদের দলাদলি অতি শোচনীয় ভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। সভাপতির পদপ্রার্থী ছিলেন একজন সমাজতান্ত্রিক এবং একজন দক্ষিণপদ্মী নেতা। রায়বাদী এবং সামারাদী সভারা সমাজতান্ত্রিক প্রোর্থীকে ভোট দেননি। রায়বাদীদের বিরাগের কারণ নাকি এই যে সমাজতন্ত্রীরা গত রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে তাদের নেতার বিপক্ষে মৌলানা আজাদকে ভোট দিয়েছিল। ডানপদ্মীরা এ সুযোগের অসভ্যবহার করে নি। তারা নিজদলের সভাপতির ওপর কার্যকরী সমিতি গঠনের ক্ষমতা দিয়ে এক প্রস্তাব্দ আনলেন। রায়বাদী ভূপেক্স সান্যাল প্রতিবাদ করলেন যে এ কাল কংগ্রেসের নিয়মবিক্ষা। সমাজতন্ত্রী ও সামাবাদীরা মৃত্ব মুত্ত হাসতে হাসতে মজা দেখতে লাগলেন—সাল্যাল

কারও সমর্থন না পেয়ে সভা ত্যাগ করলেন। দক্ষিণপন্থীদের অথও কর্তৃত্ব স্থাপিত হল। অথচ প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিতে বামদলগুলির সন্মিলিত জনসংখ্যা তাদের চেয়ে কম ছিল না।

বামপন্থীরা এই মর্মান্তিক প্রহদনের অভিনয় আর কভ দিন করবে 🕈

# ফিনিশ-সোভিয়েট সন্ধি

বহু অর্থ ও জীবন নই করে ফিনল্যাণ্ড সোভিয়েটের সঙ্গে সন্ধি করতে বাধ্য হল। যুদ্ধের পূর্বে সোভিয়েটের যে সর্ত ফিনল্যাণ্ড প্রত্যাখ্যান করেছে ছার চেয়ে কড়া সর্ত সে প্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে। মার্শেল ম্যানাবহাইম ঘোষণায় বলেছেন পাশ্চাড্য শক্তিগুলির কাছে যে সাহায্য আশা করা গিয়েছিল তা পাওয়া যায় নি নরওয়ে ও সুইডেন সাহায়ের চেয়ে নিজেনের নিরপেকতা রক্ষা করতেই বেশী বাস্ত ছিল বাধ্য যাছে ফিনল্যাণ্ডকে যুদ্ধে প্ররোচিত করেছিল ইক্ত-ফরাসী মিত্রশক্তি এবং ক্ষেন্ডিয়েরাষ্ট্রপ্রি। কার্যক্ষেত্র ভারা আত্মপ্রণ বাঁচাতে তৎপর হয়েছেন ফিনল্যাণ্ডকে সর্বনাশের মুথে ফেলে। ফিনল্যাণ্ডের সৌভাগ্য বলতে হবে যে এবিসিনিয়া বা পোল্যাণ্ডের মত তুর্গতি ভার হয় নি।

#### সাপ্রদায়িক বাঁটোয়ারা ও মহাক্রা গান্ধী

এতদিন মহাত্ম। গান্ধী ও কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারাসম্পর্কে কংগ্রেসের তরফ থেকে "না গ্রহণ না বর্জন নীতি" অনুসরণ করে আসছেন। গত ২৪শে কেব্রুয়ারীর "হরিজন" প্রিকায় এ সম্পর্কে মহাত্মা গান্ধীর মতামতে এই প্রথম স্থম্পষ্ট পরিবর্ত্তন দেখা যাছে। তিনি বলছেন, "বন্দীর পক্ষে শান্তি গ্রহণ বা প্রত্যাখানের যেমন অর্থ হয় না তেমনি উপর থেকে চাপানো কোন কিছু সম্পর্কে গ্রহণ বা বর্জনের প্রশ্ন উঠে না"। ভারতের উপর সামাজ্যবাদের ভিত্তি দৃচ্তর করবার জন্মই যে এর বাবস্থা এ কথাও স্পষ্ট কোরে বলেছেন। মহাত্মা গান্ধী বল্ছেন—'বাংলাদেশের উপরই সব চেয়ে বেশী অন্তায় হোয়েছে এখানে, প্রধান হুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করবার জন্ম, এত প্রচুর ইউরোপীয়ান ভোটের কোন সঙ্গত কারণই আমি দেখি না—কারণ সংখ্যার দিক দিয়ে তারা নগণ্য, বৃটিশের বেয়নেট রয়েছে তাদের স্বার্থরক্ষা করবার জন্ম—তাদের তরক্ষকার কথা জানাবার জন্ম আইন সভাগুলিতে তাদের প্রতিনিধি প্রেরণই যথেষ্ট হোড—ভোটাধিকারের কোন প্রয়োজন ছিল না ....ইউরোপীয়ান সভ্যেরা হিন্দু বা মুসলমান কোন পক্ষকেই শান্তি দিছে না—মুসলমান মন্ত্রীরা মনে করতে পারেন—ইউরোপীয়ান ভোটের জ্যারে তারা নিরাপদ আছেন—ব্যক্তিগত ভাবে তাঁরা নিরাপদ হোলে হোতেও বা পারেন—কিন্তু সংখ্যায় নগণ্য সম্প্রদায় যদি ভোটের দ্বারা কুন্ত্রিম উপারে গণ্ডান্ত্রিক কোন প্রতিষ্ঠানের হর্ত্তাকর্ত্ত। হোয়ের বনেন ভবে জ্বাতির স্বার্থ কিছুভেই তাদের হাতে নিরাপদ থাকে না"।

তিনি বলছেন, "এই ব্যবস্থার অনিষ্টকারিতা সম্পর্কে আমি সম্পূর্ণ অবহিত আছি—কিন্ত কি ভাবে যে একে বদলানো যায় তার পথ জানি না.....। "বৃটিশ সরকার একে পরিবর্ত্তন কোরে এ অক্সায় দূর করতে পারেন, আর না হর একা স্থাপিত হোলে এ দূর করা যায়। পরস্পরি চুক্তির দ্বারাও এ সম্ভব হোত, কিন্তু তা অসম্ভব বলেই মনে হয়—কারণ হিন্দু-মুসলমানে চুক্তি হোলেই সমস্থার মীমাংসা হবে না—বৃটিশের সক্ষেও চুক্তি করতে হবে—আর রাজনৈতিকক্ষেত্রে আত্মতাগের কথা কখনো শোনা যায় নাই"। কাজেই মহাত্মাজী সিদ্ধান্তে এসেছেন স্বরাজ্প না পাওয়া পর্য্যন্ত সাম্প্রদায়িক সমস্থার কোন মীমাংসা হবে না—। মৌলানা আজাদও এবার বলেছেন, "সাম্প্রদায়িক প্রশ্নের মীমাংসা হওয়া পর্যন্ত স্বাধীনতার প্রশ্ন অপেক্ষা কোরে থাকতে পারে না।"

আনন্দ ও আশার বিষয় মহাত্মা গান্ধী ও কংগ্রেসের নেতৃর্ন্দ এতদিন পর স্বীকার কোরেছেন
—স্বাধীনতা না এলে গৃহদ্বন্দ দূর হবে না। এ কথ<sup>্না</sup>, আরো আগে যদি তাঁরা ব্রুতেন তবে
জিন্না সাহেবের সঙ্গে এতবার "কথাবার্ডার" জন্ম শক্তি ও সময় বায় তাঁরা করতেন না।
আমাদের সামনে একটা মাত্র প্রশ্ন রয়েছে—স্বাধীনতালাভ ও বৃটিশ-সাম্রাজ্যবাদের অবস্থান
ঘটানো— সমস্ত শক্তি তার জন্মই বায় করা দরকার—স্বাধীনতা এলে অন্যান্ম প্রশ্ন ও সমস্থা অন্যান্ম
স্বাধীন দেশের মতই সহজ ও স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে মীমাংসা সম্ভব হবে।

# নোয়াখালী ও মহাক্সা গান্ধী

নোয়াখালীর সাম্প্রদায়িক ব্যাপার নিয়ে মহাত্মা গান্ধী যে মন্তব্য কোরেছেন সে নিয়ে বঁহু আলোচনা হোয়েছে। মহাত্মা গান্ধীর মন্তব্য সম্পর্কে আমাদের মনেও নানা প্রশ্ন জেণেছে— প্রথমতঃ মহাত্মাজী বলছেন, ''গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে নির্ব্বাচিত কোন গভর্ণমেন্টের পক্ষেও গুণ্ডামি বন্ধ করা সম্ভব নয়"—এ বিষয়ে আমরা তাঁর সঙ্গে একমত হোতে পারলাম না—জনসাধারণকে গুগুামি থেকে বা অক্সায় আক্রমণ থেকে রক্ষা করা যে কোন গভর্ণমেন্টের প্রাথমিক কাজ—এই প্রাথমিক কর্ম্বর্য পালন করতে না পারলে শাসনভারের দায়িত্ব নেবার অযোগ্যতাই প্রমাণ করে। দ্বিতীয়ঙঃ আত্মরক্ষার জন্ম হিংসাত্মক বা অহিংসাত্মক পন্থা গ্রহণ করা সম্পর্কে মহাত্মাজীর মতামত চিরকালের মতই এবারও চমংকার অস্পষ্ট। তিনি বলছেন, "আত্মরকা হিংসা বা অহিংসা ছই পথেই হোতে পারে। আমি চিরকালই অহিংস আত্মরকার উপর জোর দিয়েছি।.....কিন্তু স-হিংস আত্মকার্ মত অহিংস আত্মরক্ষা ও শিক্ষাসাপেক-কাজেই যদি অহিংস উপায়ে আত্মরক্ষা করা সম্ভব না হয় তবে—স-হিংস আত্মরকা সম্পর্কে কোনরূপ ইতঃস্তততা থাকা উচিত নয়।" এ-সম্পর্কে মহাত্মা গান্ধীর ১৯২০ সনে লিখিত The Doctrine of the Sword এও তিনি এ-ধরণের উদ্ভি করেছেন, "বখন ভীক্ষতা ও হিংসার মধ্যে একটা বেছে নেবার প্রশ্ন হয়—তখন আমি হিংসার পথ গ্রহণ করতেই পরামর্শ দেবো।.....ভীরুর মন্ত নিজের অসম্মান সহ্য না কোরে বরং ভারতবর্ষ আত্মসন্মান রক্ষার জন্য হিংসার পথ গ্রহণ করুক এই আমি চাই।" অহিংসার সপকে মহাদ্মাজীর যুক্তিটা চিরকালই আমাদের ঘোরালো মনে হোয়েছে—অহিংসা ঘারা যদি কার্যাসিদ্ধি হয়, তবে হিংসা অপেকা সে পথ ভাল এ খীকার কোরতে কোন অস্থবিধার কারণ নেই—কিন্তু আহংস উপায়ে যেকেত্রে আত্মরকা সম্ভব নয় সেকেত্র নিয়েই হোচেছ প্রশ্ন। তিনি বলছেন, "অহিংস

আত্মরকার কৌশল আয়ত্ব করা শিকাসাপেক।" কিন্তু সে শিকা কি ভাবে পেতে হবে সে সম্পর্কে কিছু বলেন নি। দ্বিভীয়তঃ অহিংস উপায়ে আত্মরকা করতে গিয়ে আত্মবলিদানই সম্ভব—ব্যক্তির পক্ষে যদিও কখনো কখনো এ করা সম্ভব, যদিও উচিত কিনা তা বিচার্য্য—কিন্তু সমগ্র জাতি বা সম্প্রদায়ের পক্ষে এ কখনোই সম্ভব বলে আমাদের মনে হয় নি—মহাত্মাজী আমাদের এ সন্দেহ কোনদিনই দূর কোরতে পারেন নি।

#### গান্ধী সেবাসঞ্জের তিরোধান-

মালিকান্দার পদ্মাভীরে দেবাসজ্ব সমা বিষ্ণে । গাঁদ্ধী-সেবাসজ্বের সৃষ্টি হয়েছিল সভ্য ও অহিংসার, বাণী প্রচারের জন্ম, আধুনিক হি । সভ্যভার ব্কে অহিংসার দেউল গড়বার জন্ম, ন্তন সমাজ সভ্য ও অহিংসার ভিত্তিতে দাঁড় করবার জন্ম। খদ্দর ও চরকা, হিন্দু-মুসলমান মৈত্রী ও অংপ্যাতা দূর, এই ত্রিবিধ গান্ধীয় নীভির মর্মকোষ ছিল গান্ধী-সেবাসজ্ব। সেবাসজ্বের সেবাব্রতীরা এই ত্রয়ীকে আশ্রয় করে কর্মধারা নিয়্ত্রণের গুরুদায়িত গ্রহণ করেছিল। মালিকান্দার সিদ্ধান্ধে আছে সেবাসজ্বের পরাজ্য, সেবাব্রতীদের পরাজ্য।

মালিকান্দায় সত্য ও অহিংসার যে পরাজয় স্বীকৃত হয়েছে এই পরাজয় ঘটিয়েছে গান্ধীঞ্চীর মন্ত্রশিশু সেবাব্রতীরা, গান্ধীবাদের যারা ধারক ও বাহক। পরাজয়ের গ্লানি বহন করার সামর্থ গান্ধীজীর আছে, কিন্তু পরাজয়ের শিক্ষা গ্রহণ করার মত খোলা মন গান্ধীজীর নেই, অস্তুত মালিকান্দায় তার পরিচয় আমরা পাই নি। সত্য ও অহিংসার পরাজয় সম্বন্ধে আলোচনায় এ কথা বারবারই মালিকান্দায় উচ্চারিত হয়েছে যে, কংগ্রেসের রাজনীতি, পার্লিয়ামেন্টারী রাজনীতি, অর্থাৎ মন্ত্রীত্ গ্রহণ, যুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদের সহায়তা করা ইত্যাদি নীতির মধ্যে যে অসুয়া, হিংসা, দ্বেষ ও অসত্যের বীজ গুপু আছে তা' সেবাব্রতী জীবনের পরিপন্থী। মানুষের বাক্তিগত জীবনের নৈতিক আদর্শের সঙ্গে রাষ্ট্রজীবনের নৈতিকতার সংঘাত আমরা পূর্বাপর দেখে আসছি, কিন্তু, গান্ধীজীর সত্য ও অহিংসার বুকে,—ব্যক্তিগত জীবন ও গোষ্ঠাহীবনের --সে সামাজিক বা রাষ্ট্রীক গোষ্ঠা যাই হৌক না কেন-স্থান নির্দিষ্ট হয়েছে। সভা ও অহিংসার ককে রাষ্ট্রচক্রের আবর্তন চলবেই, বারবার কক্ষ্যুতি ঘটলেও কক পরিবর্তিত হয় নি। মালিকান্দায় রাজনীতি বনাম সজ্বনীতি তথা সতা ও অহিংসার দক্ষে সতা ও অহিংসার দূর্গে বন্দী রাজনীতির মুক্তি ঘটেছে এবং এটা স্পষ্ট হোয়ে উঠেছে যে রাজনীতির কক্ষ এবং সভ্য ও অহিংসার কক্ষ এক নয়। রাজেল্পপ্রসাদ কিংবা সদার প্যাটেলকে রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণ করার বিরুদ্ধে গান্ধীজীর মতও সেই আভাব দেয়। সভ্ব বিলুপ্ত-প্রায় করেও এই সংশয় দৃঢ়তর করা হয়েছে। কারণ, গত এক বছর যাবং সুভাববাবু, জওহরলাল প্রামুখ দক্ষিণ-বিমুখ নেতাদের । গান্ধী-সেবাসক্ষকে দক্ষিণী-সংহতি ব'লে আখ্যায়িত করার পর, রাজনীতি ও সঞ্জনীতির ছন্দে রাজনীতির বেদীতে সক্ষ উৎসর্গ করে সক্ষনীতির উপরে রাজ্নীতির স্থান নির্ধারিত হয়েছে। সংঘের মরুপথে । একমসক জল ও তাদের ভাগো জটবে না—সেখানে শুধু সভ্য আর অহিংসার তপশ্চর্যা।

সক্ষ ক্ষুদ্রকায় গবেষণার কেন্দ্র (post-graduate research) হলে সক্ষের অক্যান্ত কর্মবীরদের রাজনীতির রসগ্রহণে বিশ্ব ঘটবে না, স্বত্তরাং, ব্যবস্থাও তাই হয়েছে। গান্ধীজী চেয়েছিলেন অহিংসা ও সত্য অক্ষত থাক, রাজনীতিও বিপন্ন না হয়। সদার স্পষ্টই বলেছেন রাজনীতি তিনি বিপন্ন করতে নারাজ; অহিংসার সঙ্গে রাজনীতির সক্ষাতেও তিনি অবিচলিত। মালিকান্দায় রাজনীতি ও অহিংসার সমন্বয় ব্যর্থ প্রতিপন্ন হয়েছে, সত্য ও অহিংসার শালগ্রাম মৃষ্টিমেয় পুরোহিতের হাতে অর্পণ করে অধিকাংশ পূজারী ছুটি পেয়েছে।

নৃত্য রাজস্বসচিব সাার জেরেমিনুরেইস্
নৃত্য রাজস্ব পরিষদে ১৯৪০-৭১ সালের
বাজেট পেশ করেছেন এবারকার বাজেটের থেকাক্ষেত্র যেমন নৃত্য তেমনি যে প্রণয়ন ও উপস্থাপন
করেছে তা ভারতীয় ক্ষেত্রে এই প্রথম। রটিণ রক্ষাশীল দলের অনমনীয়তা নিয়ে
দীর্ঘকাল সাার জেম্স্ গ্রিগ্ বাজেট রচনা করে গিয়েছেন। পরোক্ষভাবে পূর্ববর্তী সচিবের
অর্থ নৈতিক সুবাবস্থার এবং প্রত্যক্ষভাবে জগদ্বাপী আর্থিক অবস্থার ক্রমোন্নয়নের ফল হিসাবে
লক্ষ উত্ত বাজেট প্রদর্শন করবার সৌভাগ্যলাভ করেও তিনি যে ক্রমক্সলের খাতে বিশেষ কিছুই
করে যেতে পারেন নি তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। বিজয়ী জাতির স্বার্থের ধারক ও
পোষকর্মপে বাজেট প্রনয়নের রীতি শুধু সেইদিনই বদ্লাতে পারে যেদিন জনসাধারণের প্রতিনিধি
জনসাধারণের মঙ্গল বিধানের জন্ম বাজেট প্রণয়ন করবে। স্ত্রোং মূলনীতির সাথে যেখানে
পার্থক্য, দৃষ্টিভঙ্গীই যেখানে স্বতন্ত্র সেখানে বাংসরিক বাজেট পেশ হবার সঙ্গে সঙ্গে ছিটে ফেণ্টা।
ভালমন্দের বিচার করতে যাওয়া বাবহারিক রাজনীতি বা অর্থনীতি বিক্ষম।

গুজব উঠেছিল আলোচ্য বাজেটে লোহালকড়, চিনি, রূপা, লবণ ও আয়করের উপর বিদ্ধিত হারে ট্যাক্স বসবে, কারণ যুদ্ধের জন্ম বাজেটের ঘাট্তি মিটান আবশ্যক। অর্থ সচিব চিনি ও পেট্রল ছাড়া আর সবাইকে রেছাই দিয়েছেন। ঘাট্তি মিটাবার জন্ম অতিরিক্ত যুনাফাকর প্রবিত্তিত হোচেচ, ইহার পরেও যে ঘাট্তি থাকবে রাজস্বের থাতে মজুদ তহবিল হতে তাপুরণ করা হবে। এর পরে যদি খরচ আরও বেছে যায় তা হলে নৃতন ট্যাক্স বসান হবে। পেট্রলের উপর ট্যাক্স বস্তুক, রড়লোকের বিলাসোপকরণ হিসাবে তাতে আপত্তি নেই কিছু রেখানে দেশীয় পণ্যের চলাচলের উপর ট্যাক্স হিসেবে বস্তুর সেখানে আপত্তি করবার কারণ ররেছে; দরিত্র দেশে ব্যবসায় শানিক্সের হানিকর কোন প্রস্তাবই সমর্থবিবাগ্য নয়, বিশ্বব্যবস্থার অনিশ্চয়তার স্থবোগ্য নিয়ে যেলব নৃতন শিল্প জন্মলাভ করে উঠ্ছিল তারা কতিগ্রন্থ হবে সন্দেহ নেই। চিনির উপর উৎপাদন ও আয়মারী শুল্ক র্থিত হওয়ায় দেশী মলগুলের অবস্থার পরিবর্ত্তন কলা না রুটে কিছু নিল্পমুধ্যবিক্তের কিঞ্জিৎ ব্যয়ামিক্য ঘটল। অনাহার অর্থাহারের দেশে যারা ছিন্নি ধানার ক্রিনাসিত। অর্জ ক ক্রেছে সেরকরা এক প্রস্তাব

বৃদ্ধিতে তারা কিছু মনে করবে না, কিন্তু আমর। ভাবি তাদের কথা যারা কালেভতে গুড়টুকু জোটাতে পারে। চিনির দামে বাড়ভির সঙ্গে গুড়ের চাহিদ। বৃদ্ধি পেলে তার দামের উপর প্রতিক্রিয়া হতে বাধ্য।

পরিশেষে এই শুধু বলতে চাই যে, কোথায় কিসের জন্ম কি যুদ্ধ বেঁধেছে ভাতে আমাদের লাভ ক্ষতির পরিমাণই বা কি তা না জেনেও ৮॥ কোটি টাকার মত সামরিক ব্যয় বিদির বরাদ্দ আমরা করেছি এবং দরকার হলে আরও ট্যাক্স বহন করতে প্রস্তুত থাকবার জন্ম সত্তর্কীকৃত হয়েছি। কোন কিছুতে না ব্যাহিকীক বাহেন্দ্র বাহেন্দ্র বাহেন্দ্র বাহেন্দ্র বাহেন্দ্র

বাংলার রাজম্বের দীর্ঘকালব্যাপী যে অধাগতি চলে আস্ছে আজও কিছুমাত্র ্য তার ব্যুত্যয় হয়নি আলোচ্য বাজেটে তারই নিদর্শন রয়েছে। প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসনের প্রথম হই বংসর বহিরাগত কিঞ্চিং অর্থামুকুল্য লাভ ক'রে অভাবের তাড়না এবং ঘাটতির পরিমাণ কমেছিল কিন্তু আভ্যন্তরীণ সুশৃঙ্খল ব্যবস্থার অভাবে যুদ্ধ লাগবার এই বংসরেই যে ভয়াবহ মূর্তি আত্মপ্রকাশ করেছে তাতে ভবিষ্যুৎ সম্বন্ধে শক্ষিত হবার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। ভেরো থেকে চৌদ্দ কোটি টাকার বাজেট বাংলার। গত ১৯৩৮-৩৯ সালের প্রথমে অর্থাৎ ১৯৩৮ থর পয়লা এপ্রিল তারিখে গবর্ণমেন্টের হাতে পূর্ব পূর্ব বংসরের মজুক টাকার পরিমাণ ছিল ১ কোটি ৩৬ লক্ষ টাকা। ১৯৩৯-৪০ সালে ক'মে ৯১ লক্ষ টাকায় পর্যাবসিত হয়। চল্ডি বংসারের শোষের দিকে ৯৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধি পোয়েছিল কিন্ত রাজ্ঞধের অবস্থা সস্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ায় এ মজুদ তহবিলের পরিমাণ ট্রেঞ্চারি বিল প্রবর্ত্তন করে (৬০ লক্ষ টাকার) বুদ্ধি করা হয়েছে। আশা করা যায় ৩১শে মার্চ ভারিধে মজুদ তহ্বিলের পরিমাণ ১ কোটি ৫৫ লক টাকা হ'বে। এ থেকে রাজ্ঞবের খাতে ৫৭ লক টাকা (আয় ১৩ কোটি ১৭ লক বায় ১৪ কোটি ৫৪ লক্ষ্) এবং ঋণ আমানত ইত্যাদির খাতে ২৬ লক্ষ্ টাকা ( আয় ১৩ কোটি ১২ লক বায়-১৩ কোটি ৪১ লক ) একুনে ৮৩ লক টাকা ঘাটতি মিটিয়ে বছরের শেষে মজুত তহবিলে মাত্র ৭২ লক্ষ টাকা থাকবে। এমন করে মজুত ভহবিল ভেলে থেলে একটা প্রাদেশিক গবর্ণমেটের ইচ্ছত নষ্ট হয় এবং ঋণ গ্রহণ করবার ক্ষমতা কমে যায়। নতুন শাসনতন্ত্রের আমলে ভারতসরকার বালোসরকারের নিকট হতে প্রাপ্য টাকা মকুব করে দেওয়ায় ১০-১২ লাখ টাকার একটা দার (वैरिहेट्ड: ১৯০৭-৩৮ (शरक आयुक्तात नकांत्र (कस्तीय र'एड २४-०० नाथ পाওया याएड: तम ममयू হতে পাট রপ্তানী শুলের থাতেও ৫০-২০ লাথ টাকা করে বেশী পাওয়া যাছে। সন্তাসবাদী দমনের জর্ফ বে বায়াধিক। ঘটেছিল তারও প্রয়োজন হচ্ছে না। এ সব আয় বৃদ্ধি ও বার সংক্ষেপের মুবিধা লাভ করেও গ্রথমেন্ট যে ঘর সামাল দিতে পারছেন না তাতে তালের অধ্যোগ্যতাই স্ফুচিত হয়। জাতিগঠন, শিকা, স্বাস্থ্য ইজ্যাদি জনকল্যাণকর বিভাগে স্থপরিকল্পিত কার্যপ্রণালীর দিকে নঞ্জর দিতে গেলে দলরকা করা চলে না। কাজেই দলগত স্বার্থসিৎির সহায়ক কয়েকটি প্রতিষ্ঠানে

ইটস্কৃতির মোটা ব্যয়বরাদ্ধ এবং এদিক-সেদিক ছিঁটেফোঁটা অর্থসাহায্য ব্যতীত উল্লেখযোগ্য কোন কিছু বান্ধেট হতে আশা করতে যাওয়া বাতুলতা।

#### রেলওয়ে বাজেট

রেলওয়ে বাজেটের উল্লেখযোগ্য বিষয়, গত ১লা মার্চ্চ তারিখ হতে সরকারী রেলে মালের ভাড়া টাকায় হুই আনা এবং যাত্রী ভাড়া টাকায় এক আনা বেড়ছে। মালের মধ্যে খাগ্ত শস্ত, পশুর খাতা, সার ও যুদ্ধের সরঞ্জাম আপাততঃ এই বর্ধিত হার হতে রেহাই পেয়েছে এবং কয়লার উপর সার চার্জ ১২॥০ টাকার স্থলে ১৫ টাকা রু<sup>দি</sup> হয়েছে। রেলপথের আর্থিক তুরবস্থার জন্ম এই যাত্রী ও মালের ভাড়া বৃদ্ধি করা প্রয়োজনী ১ কোটী ৩৭ লক টাকা উদ্বত্ত হয়েছে। এ বৰীনির সংশোধিত হিদাবে ৩ কোটী ৬১ লক উদ্বত হবে বলে দেখান হয়েছে এবং আগামী বাজেটেও মাণ্ডলের বিন্দুমাত্র পরিবর্তন না করলেও তিন কোটী টাকার উপর উদ্বত আশা করা যেত। রেলের আয় হতে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্টকে একটা অংশ দেবার ব্যবস্থা ছিল। ১৯২৪—২৫ হতে ১৯৩০—৩১ পর্যন্ত প্রতি বংসর ৫॥০ কোটা করে টাকা রেল বাজেটে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্টকে দেওয়া হয়েছিল কিন্তু এর পর হতে কয়েক বংসর বিশ্বব্যাপী আর্থিক মন্দার জন্ম রেলবাজেটে কেন্দ্রায় সরকারের বরান্দের ব্যবস্থা করা সম্ভবপর হয় নাই। ১৯৩৬—০৭ সাল হতে পুনরায় কিছু কিছু করে দেওয়া হচ্ছে। হিসাবমত এই মার্চ পর্যন্ত ভারত সরকারের ৩৬ কোটা ২৭ লক টাকা পাওনা হবে। এই মাশুল বৃদ্ধি করে ভারত সরকারের পাওনা টাকা মিটাবার ব্যবস্থা করা হয়েছে, আপাততঃ রেলওয়ে মন্ত্রীর কাছ থেকে আমরা এই শুনেছি। গত বংসরের বাকী ৯০ লক্ষ টাকা আলোচ্য বংসরে দেয় ৪ কোটি ৪১ লক্ষ টাকা মেটাতে মাত্র ২ কোটি ৩১ লক্ষ টাকার মন্ত আয় বৃদ্ধি করবার প্রয়োজন ছিল কিন্তু কেন যে ৫ কোটি ২৯ লক্ষ্টাকা আদায় করবার বাবস্থা হয়েছে সে সম্বন্ধে নানা জল্পনা কল্পনা চলেছে। যদি ভারত সরকারের সমস্ত বাকী টাকা পরিশোধ করতেই হয় ভবে কেন মজুদ ভহবিলে ২ কোটি ১৮ লক্ষ রক্ষিত্র হল ? আসল কথা যা মনে হয় তা এই, একেতো নৃতন ব্যবস্থায় রেলের আয়ে আরও বেড়ে যাবে তাতে সন্দেহনাত্র নেই, হিসাবে তা অনেক কম করে দেখান হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ মজুদ তহবিল রাখা হয়েছে এই জন্ম যে যুদ্ধকালীন বাজেটে কেন্দ্রীয় সরকারের চহিদা মেটাবার জন্ম পুর প্রয়োজন রুয়েছে। টাকাটা জমা পাকলে supplementary demand সময় মত পেস করলেই চলবে। যাত্রীর চিরম্ভন অসম্ভোষের সঙ্গে শিল্পবাণিক্য প্রতিষ্ঠানের বায়বাছলা রেল মাওল র্দ্ধির বিক্লছে যুক্তি কিন্তু এই ব্যাপারেও মন্তাক্ত বিষয়ের মতই প্রতিবাদ জানানো मार्ट्यहे चामारनत कुर्क्श स्मय।



কালভৈরব



অষ্টম বর্ষ

বৈশাখ, ১৩৪৭

একাদশ সংখ্যা

# পান্ধীবাদ, অহিংসা ও ভবিষ্যৎ সমাজ

অনিল চন্দ্র রায়

( পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর )

# উপায় ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে গান্ধাজীর যুক্তি ভূন

- থে) উপায়কে গান্ধীজী বলেছেন "বীজ" এবং "উদ্দেশ্য"কে বলছেন "গাছ" ব৷ "ফল"। আমরা বলছি, এ তুলনা অসঙ্গত। বীজের এবং ফলের মধ্যে যে সম্পর্ক, উপায় ও উদ্দেশ্যের মধ্যে সৈই সম্পর্ক হতে যাবে কেন ? আমাদের মতে "পথ" এবং "গন্তব্যস্থানের" মধ্যে যে সম্পর্ক, উপায় এবং উদ্দেশ্যের মধ্যে রয়েছে সেই সম্পর্ক। পথ দিয়ে আমরা গন্তব্য স্থানে পৌছাই; তেমনি উপায়কে অবলম্বন করে' আমরা উদ্দেশ্যে পৌছাই। এখানে এটা অভি সহজ্ঞ কথা যে পথ যদি খারাপ হয়, কর্দ্দমাক্ত, তুর্গন্ধময় হয়, তুর্গম হয়, তবু এই থারাপ পথেই ক্ষামরা মনোরম গন্তব্যস্থলে পৌছাতে পারি। পথ খারাপ বলে গন্তব্য স্থানটীও খারাপ বা কদর্যা ক্রের যাবে, এমন কথা মান্তিলে না। গান্ধীজ্ঞীর দৃষ্টাস্থ অপত্ট বলতেই হবে।
- (গ) উপায় এবং উদ্দেশ্যের মধ্যে কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ আছে বলে, গান্ধীক্ষী বলেছেন, এবং বীজ ও গাছের মধ্যেও সেই সম্পর্ক। কার্য্যকারণ তবটা (causalicy) অভি জটিল। দার্শনিক বিচারে এবং বৈজ্ঞানিক পরীকায় কার্য্যকারণতব সম্বন্ধ আনুনক বিচিত্র ভব্য ধরা পড়েছে। বিশেষ করে আধুনিক পদার্থ-বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে বে কার্য্য ও কার্যণের সমস্ক্রী অভে। সহজ্ব বা

স্পাষ্ট মোটেও নয়। একটা ঘটনা ঘটলে, তার কারণ যে কোনো একটীমাত্র শক্তি তা নয়! বছ বিচিত্র শক্তি ও অবস্থার সমবায়ের সংহত ফল হলো "কার্যা" বা "ঘটনা"টী। অগণিত স্ক্র কারণ কান্ধ করদে প্রত্যেকটা কার্য্যের পশ্চাতে। স্বসংখ্য অস্তিবাচক ( positive ) ও নাস্তিবাচক (negative) অবস্থার সমবায়ে,—অগণিত উপস্থিতি ও অমুপস্থিতির সজ্বাতে—একটা ঘটনা ঘটে থাকে। এদের কোনো একটীমাত্র অবস্থা বা দাঁজিকে বিচ্ছিন্ন ক'রে ভাকে "কারণ" বলে আখাত করলে ভুল হয়। পাদ্ধীজীও ভাই করেছে গাছের কারণ ঠিক "বীজ" নয়, একমাত্র বীজ হ'লেই গাছ বেঞ্চৰে না। কারণ বীজের সংস্ক্রীসঙ্গে আছে আলো, বাডাস, মাটী ইত্যাদি বহু বস্তুর সমাবেশ। ভাছাড়া ঝড়, বন্ধু ডে, শিল্প পঙ্গপাল, বিষাক্ত গ্যাস ইত্যাদি বাধা-বিম্নের অভাবও থাকা চাই। কারণ এসব বাধার ক্রিড ঘট্লে, গাছের আবির্ভাব কম্মিন্যালেও ঘট্বে না। কাজেই দেখা যাচেছ গাছের "কারণ করিল", একথা ঠিক নয়। বহু অবস্থার সূ<u>জ্বাতই হলো "কারণ"। অবস্থা-সজ্বাতের নড্চড় বা পরিবর্তন করে নিলেই অফারকম "কার্যা"</u> বা "ঘটনা" ( result, effect ) ঘট্তে পারে। তেমনি একটা অনিষ্টজনক অমঙ্গল ঘট্লেই যে হিংসামূলক বা পশুশক্তিমূলক কারণ থেকেই ঘটেছে তা' বলা অসঙ্গত। হিংসার সঙ্গে সঙ্গে আরো নানারকমের অবস্থার সমাবেশেই উক্ত ঘটনা ঘুটছে। সেই সব অবস্থাগুলোর কোন একটা যদি বাদ দেওয়া সম্ভব হতো, ভবে হয়তো অমঙ্গল না হয়ে মঙ্গলঞ্জনক ঘটনাই ঘটতো। রক্তপাত বা পশুবলের সঙ্গে যদি স্বার্থবৃদ্ধি বা জিঘাংসার্ত্তি জড়িত না থেকে পরোপকারবৃত্তি জড়িত থাক্তো, তবে রক্তপাতের বা পশুশক্তির দারা কল্যাণকর ফলই হতো। বোটানীর পরীক্ষাগারে দেখা গেছে, তীব্র রঞ্জন লাইট ফেল্লে তার প্রভাবে গাছপালা ইত্যাদি অগুরকম হয়ে যায়। যে বীজের থেকে যেমন ফল হওয়া উচিত ছিল, তা না হয়ে অক্সবিধ ফলের আবির্ভাব ঘটেছে। নতুন একটী শক্তির সংযোগে নতুন আবির্ভাব ঘটেছে। তেমনি পশুশক্তি, হিংসাবৃত্তি, যুদ্ধ ইত্যাদির ওপরে মহৎ আদর্শের আলো পড়লে, এদের মহৎ রূপান্তর ঘটে থাকে এবং সংসারে কুফল না হয়ে সুমহৎ কল্যাণের জন্ম হয়। কাঞ্ছেই কার্য্যকারণের দোহাই দেওয়ার কোন যৌক্তিকতা এক্ষেত্রে নেই। বহু পথে যেমন একই গন্তব্যে পৌছান যায়, তেমনি বহু উপায়ে একই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে পারে। তেমনি একই উপায়ে বছবিধ উদ্দেশ্য বা ফলপ্রাপ্তি সিদ্ধ হতে পারে। অকল্যাণ যেমন কেবল হিংসা কেন, বছ কারণে ঘটতে পারে, তেমনি এক হিংসার পথেও বেমন অকলাাণ হতে পারে তেমন কল্যাণও হতে পারে। হিংদা দর্ববত্রই কেবল একটীমাত্র ফলই প্রদব করতে পারে---অর্থাৎ মামুদের অমঙ্গলই কেবল সাধন করতে পারে—এই একপেশে উক্তি যে কত বড় মিধ্যা তা' কার্য্যকারণতত্ত্বের ছারাই প্রমাণিত হয়। কাঁটা গাছে কেবল কাঁটাই হবে, দকল অবস্থায় ও কালে,—এবং এর ব্যক্তিক্রম হতে পারে না কোনো কালে—এমন কথা আধুনিক বিজ্ঞান বলে না। সুক্ষাতিসূক্ষ কারণের সংযোগে ব্যতিক্রম ঘটবার সম্ভাবনা সতত্ত রয়েছে। গোলাপ গাছে অবিকল গোলাপ না হয়ে অন্ত ধরণের ফুলও হওয়া অসম্ভব নয়; রক্তজবার গাছে শাদা জবা ফুটতে

আনেকেই দেখেছে। আধুনিক জননবিজ্ঞান (genetics) জীবজন্তব ভবিষ্যুৎ নিয়েও পরীক্ষা করছে—
অবস্থা-সজ্জাতের ব্যতিক্রম ঘটিয়ে এক কারণ বা বীজ থেকে অক্স জাতীয় কার্য্য বা পরিণতিকে
ঘটিয়ে তুল্ছে। স্ক্র অবস্থা-বিপর্যায়ের দক্ষণ পুরুষ নারীতে রূপাস্তবিত হচ্চে এবং নারী পুরুষে
পরিণত হচ্চে এমন ঘটবে অবিরতই ঘটছে সংস্বর। কাজেই কার্য্যকারণের অমাঘন্তের অজুহাতে
পশুশক্তি বা দেহশক্তিকে অনাদিকাল ধরে কেবলি অকল্যাণপ্রস্থ্ বলে ধরে নেওয়া গোঁড়ামী বা
অক্সভার পরিচায়ক। বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তি এক সমর্থন করে না।

. গান্ধীজী ধ্বংস চান না। তিনি পশুশক্তিকেও সমাজে স্থান দেবেন না। কারণ পশুশক্তি ধ্বংস-মুখী এবং প্রেমশক্তি স্জনমূলক। তিনি চান কেবল স্জন, কেবল মিলন; বিনাশ ও বিধ্বংসকে তিনি এড়াতে চান। কিন্তু বিশ্ববিবর্তনের ব্যবস্থায় কোথাও তাঁর আদর্শের সমর্থন নেই। আমাদের

<sup>\* &</sup>quot;There are shades and grades of it and often it may be preferable to something that is worse. Gandhiji himself has said that it is better than cowardice, fear & slavery, and a host of other evils might be added to this list. It is true that usually violence is associated with ill-will, but in theory at least this need not always be so. It is conceivable that violence may be based on good-will (that of a surgeon, for example) and anything that has this for a basis can never be fundamentally immoral After all, the final tests of ethics & morality are good-will and ill-will" (Jawaharlal: autobiography: pp 539)

<sup>† &</sup>quot;I do believe than when there is only a choice between cowardice & violence I would advise violence ..... would rather have India resort to arms in order to defend her honour than that she should in a cowardly manner become or remain a helpless victim to her own dishonour." ("The Doctrine of the sword"—Gandhiji 1920)

মতে হিংসা ও অহিংসার মধ্যে কোন ছেদরেখা টেনে দেওয়া চলেনা। কাকে হিংসা বোলবো এবং কোনটকুকে অহিংসা বোলবো, তার কোন মানদণ্ড নেই। অহিংসার সঙ্গেও অনিবার্যারূপে হিংসা জড়িত রয়েছে: সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে রয়েছে বিন্তী: একের থেকে অপরকে ছেদন করে দেখা বাতলতা। গান্ধীজী কেবল বাবহার করবেন আত্মিকশক্তি (soulforce); কিন্তু আত্মিক শক্তিও ধ্বংসকে ডেকে আনে। আত্মিক শক্তি অমঙ্গলবে (evil) ধ্বংস করে, একথা ঠিক। কিন্তু অমঙ্গলকে উপজীব্য করে যারা বেঁচে থাকে. অমঙ্গল বাদের ওপরে দাঁডিয়ে থাকে. অমঙ্গলের ধানের সঙ্গে সঙ্গে তাদেরও একান্ধ ধ্বংস ঘটে যাবে। বিকাজেই ধ্বংসকে এডিয়ে চলবার উপায় নেই: অমঙ্গলকে বিনষ্ট করতে গ্রেহ্পন্ত সুমাজে অনেক 🎤 ব্ একান্ত ধ্বংস সাধন করতে হয়। 🛊 আমরা বাক্তিগতভাবে হয়তো নিজহাতে ধাংস না-১ ন্ত্রান্ত শারি; কিন্তু প্রকৃতির অবার্থ নিয়মে ধাংসকে अजान करल ना । - एकाथां अने ना एकाथां अने अने पर्व (वरे । एकान प्रांत कृतल पिरंग स्वःमरक আলাদা করে দেয়া চলে না। প্রেমশক্তিকে ব্যবহার করবো অমঙ্গলকে ধ্বংস করবার জন্ম: কিন্তু ছেদ রেখা টেনে দিয়ে বলবো, এখানেই শেষ, ধ্বংসকে চাহিনে: এ চাঁদকে চাওয়ার মতনই অসম্ভব কল্পনা। আত্মশক্তি একটা চুৰ্দ্ধৰ্য তেজকে প্ৰাকট করে তোলে; সেই প্ৰবল তেজে পথিবীর বকে কোথাও না কোথাও প্রলয় ঘট্রেই। আগুন ঘরকে আলোকিত করে কিন্তু সলিতাকে পুড়ে ছাই করে দেয়। আলোকই কেবল চাইবো, সলিতার একান্ত বিনষ্টিকে কামনা কোরবো না, ভা' চলবে না। কাজেই धारम के एक न थिएक जानाना करा हरत ना। এরা জড়াজড়ি করে আছে, মাঝখানে ছেদরেখা টানবার কল্পনা অবাস্তব।

এ ছাড়াও কথা আছে। যথন হিংসা থেকে বিরত হলে অধিকতর ধ্বংস ঘটে, তখন কী করা ?
এমন সময় আসে যথন অহিংসাই প্রাণহানি ঘটায় বেশী। পশুশক্তিকে এমন স্থলে প্রয়োগ করলে
প্রাণহানি কম হয়, তবুও কি পশুশক্তিকে আশ্রয় নেওয়া অক্যায় ? কখনই নয়। যেখানে হিংসা
থেকে বিরত হওয়ার ফল হলো বছপ্রাণের ধ্বংস, সেখানে বিরত হওয়াই পাপ। হিংসা করলে যে
প্রাণহানি ঘটে, হিংসা থেকে বিরতির দ্বারা যদি তার চাইতে বেণী প্রাণহানি ঘটে, তবে হিংসা
শ্রেয়তর। গান্ধীজী হিংসা বা ধ্বংসকে চান না। কিন্তু কখনো হিংসা-বিরতিই (abstinence)
বেশী ধ্বংসকে ডেকে আনে। অরবিনদও তাই বলেছেন। প

#### জীববিজ্ঞানও তাই বলে

মামুষ ইচ্ছে করলেই ধ্বংসকে এড়িয়ে যেতে পারে না। প্রকৃতির প্রত্যেকটি আচরণে রয়েছে ধ্বংসের ইঙ্গিত। প্রাণীজগতের দিকে ভাকিয়ে দেখলেও এ সত্য ধরা পড়ে। প্রত্যেকটী প্রাণীর

<sup>\* &</sup>quot;But even soulforce when it is effective, destroys." evil cannot perish without the destruction of much that lives by the evil and it is no less destruction even if we personally are saved the pain of a sensational act of violence."

(Arabinda, ibid, pp 60)

<sup>† &</sup>quot;...you have perhaps caused as much destruction of life by your abstinence as others by resort to violence...(Ibid p 60.)

বাঁচবার প্রয়াসে রয়েছে অপরের বিনাশ লুকিয়ে। প্রত্যেক জীব বেঁচে থাকে অন্ত জীবকে ধ্বংস করে। জীববিজ্ঞানেই (Biology) অহিংসার প্রবন্তম প্রতিবাদ। মাংসভুক প্রাণীরা আহার পাবে কোথায়, যদি অপর প্রাণীকে ধাংস না করে? মানুষের জীবনেও আহারে বিহারে প্রাণীহত্যা ঘট্ছে প্রাকৃতিক নিয়মে। আমরা মাছ মা<mark>ৰ</mark> খাবো, অথচ অহিংসানীতির গুণ গাইবো. এ কেমন <sup>1</sup> করে হবে ? গান্ধীজীর নির্দেশ পালন করতে গেলে স্বাধীনতার সৈনিক স্বাইকেই নিরা<u>মিষ খেতে</u> হবে। কিন্তু তাতো কেউ করছেন না, করবেন লেও আণা দেখচিনে। কিন্তু তাতেও সমাধান হয়না। কারণ বিশ্বজ্পতে জীবস্ত (living, ও মৃত (dead) বলে কোন ছেদরেখা কো**থাও** টানা চলেনা। অবিচ্ছিন্ন প্রাণশক্তি প্রকৃতিহু । কুল স্তরে কুলে কান্তে হয়ে আছে। মানুষ এবং প্রাণীর সঙ্গে তরুলতাও একই প্রাণপ্রবাদে ক্রিক লালিত ও বিবত্তিত হচ্চে। প্রাচীন শাস্ত্র-কাররা বলেছিলেন, তরুলতাও জীবস্ত ও প্রাণ্ডে; কেবল ভাই নয়, এরা "সুখতুঃখসমন্বিতাঃ।" আন্ধবার জীববিজ্ঞান ও পদার্থবিজ্ঞানও তাই বলছে। প্রকৃতির রাজ্যের স্তরভেদকে ডিঙিয়ে গিয়ে ভারাও পৌচেছে একাকার প্রাণশক্তির লোকে, যে প্রাণ জীবদ্বস্তু ও তরুলভায় সমপ্রসারী। কাজেই যারা নিরামিষ শাকশবদ্ধী খেয়ে ভাবেন অহিংসার পরাকাষ্ঠা দেখাচ্ছি, ভারা ভ্রাপ্ত। মান্ত্ৰকে বাঁচতে হলে শাকশবজী ছাড়া চলে না। কাজেই তক্লতাকে হত্যা করেই <mark>মান্ত্ৰের</mark> জীবনযাত্রা সম্ভব হতে পারে। এ ছাড়া মান্নুষের নিঃশ্বাসপ্রশ্বাসে অগণিত প্রাণীহত্যা ঘটে যাচ্ছে। 🍑 এর প্রতিকার নেই। বাতাদে অসংখ্য বীজাণু-প্রাণী বিচরণ করে বেড়াচ্ছে, তাদে<u>র চোধে দে</u>খা যায়না। কিন্তু মামুষের শ্বাসপ্রশ্বাসে তাদের মৃত্যু ঘট্চে। তেমনি আমরাপরিকার এক গ্লাস জল খেয়ে ভাবি পৃথিবীর কোথাও কোন অনিষ্ট হলো না। কিন্তু জলের মধ্যে কভো অগণন প্রাণী রয়েছে— তা অমুৰীক্ষণই বলতে পারে। জল নাখেয়ে মামুষ বাঁচেনা, জল থেলে প্রাণীহত্যা হবে, একটী ছটী নয়, অসংখ্য, অগণিত। মানুষের প্রাণীহত্যা বাতীত এক মুহূর্ত্ত বাঁচবার উপায় নেই। গান্ধীঞী কি বল্বেন! কোথায় ছেদরেখা টেনে বোল্বো যে এই পর্য্যন্ত অহিংসা হচ্চে, এর পরেই হিংসা ? ুমানুষের - বেলায় অহিংস থাক্বো, কিন্তু জীবজন্তর বেলায়ই হবোনা কেন ? আর জীবজন্তর প্রতি অহিংস হবো, ভক্লভার প্রতি কেন নয় ? কিন্তু বাতাসে আকাশে জলে স্থলে যে সব বীজাণু-প্রাণী রয়েছে তাদের তো হত্যা না কোরে বাঁচবারই উপায় নেই। কাজেই হিংসা অহিংসার সীমা রেখা কোথায় ? বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে গান্ধীজীর দার্শনিক অহিংসানীতি অলোকিক ও অবাস্তব। জীবনে এই দিকের প্রতি অরবিনদও সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। হত্যা ও ধ্বংস ছাড়া জীবন অচল ও সমাজ অচল । \*

<sup>\* &</sup>quot;...this is certain that there is not only no construction here without destruction, no harmony except by a poise of contending forces but also no continued existence of life except by a constant self-feeding & devouring of other life. Our very daily life is a constant dying & being reborn, the body itself is a beleaguered city attacked by assailing, protected by defending forces, whose business is to devour each other; and this is only a type of all our existence."

(Aravinda, ibid, pp 57)

### ইতিহাস বলে, হিংসার্ভি বেড়েছে, কমে নাই

ইতিহাসও গান্ধীঙ্গীর বিরুদ্ধে রায় দিয়ে পাকে। সাধারণতঃ আমরা মনে করে থাকি মামুষ যভই সভ্য হয়েছে, তত্তই মানুষের হিংসাবৃত্তিও কমেছ। নভিকো (J. Novicow) প্রমুখ সমাজ-ভাত্তিকেরা মনে করেন, যুদ্ধ ও রক্তপাত ক্রমশংট সমাক্তি লোপ পাচেত এবং সংঘর্ষটা কেবলি বৃদ্ধির কেতে এসে সীমাবদ্ধ হচেচ। সমাজ যভই অঞ্চৰ হবে, ততই পশুশক্তির প্রয়োগ বিরলত৴ হয়ে দাঁড়াবে। অহিংসা ও প্রেমশক্তির স্তুতিগান সম্ভাত । শৈশব থেকে মানুষ করে এসেছে: কিন্তু সর্ববদাধারণ সেই তিমিরেই রয়েছে। কভো কেন্দ্রধর্ম, জৈন ধর্ম এবং প্রীষ্ট ধর্ম মানুষকে অহিংসা শেখালো, কিন্তু মানবপ্রকৃতি শুলু গাতেই 🎝 চলেছে যুগের পর যুগ ধরে। আদিম মানুষ যত সভা হয়েছে তত বেড়েছে তার হিংশ্রেছে বৃদ্ধি পেয়েছে যুদ্ধবিগ্রহ! ২৯৮টা আদিম অসভা জাতির জীবনযাত্রা আলোচনা ক'রে তিনজনী বিখাত সমাজতাত্ত্বিক সিদ্ধান্তে এসেছেন যে "শিল্লোন্নতি এবং সমাজপ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সভ্যবদ্ধ যুদ্ধও ক্রেমশঃ বেড়ে গেছে।" \* একজন পণ্ডিত হিসেব করেছেন যে খৃঃ পৃঃ ১৫০০ থেকে খৃষ্টাব্দ ১৮৬০ পর্যান্ত ৩৩৬০ বছরের মধ্যে ৮০০০ সৃদ্ধিপত্রে সাক্ষর দেওয়া হয়েছে; এর মধ্যে একটাও তুবছরের বেশীটে কৈনি। ভৰ্জ্জ পীল একখানা পুস্তকে লিখেছে<u>ন যে য়রোপ পুরাপ</u>রি খুষ্টধর্ম গ্রহণ করবা<u>র পর থেকে ১৫০০</u> বছর ধরে কেবল শাস্তির বাণী প্রচারিত হয়েছে ; কিন্তু এই ১৫০০ বছর মুরোপের ইতিহাস হয়ে দাঁডিয়েছে একটানা 'হত্যা এবং রক্তপাতের কাহিনী' ("a tale of blood and slaughter"). প হার্বাট স্পেন্সারও ডাই বলেছেন। া জবাহরলালও স্বীকার করেন যে সমাজ থ্ব বেশী উন্নত হয়নি। । কাজেই দেখা যাচ্ছে যুগযুগান্তরের প্রচার এবং প্রথম শ্রেণীর মহাপুরুষদের প্রভাব মিলেও পৃথিবীর মানুষকে এডটুকু পরিবর্ত্তন করতে পারেনি। গান্ধীন্ধী আর একবার সেই নিক্ষল প্রয়াস করতে ,চাচ্ছেন। প্রচারের দ্বারা মহুয়াসমাজকে অহিংস করবার আশা বিফল হতে বাধ্য। এর বিরুদ্ধে ইভিহাস ও বিজ্ঞান তুইই সাক্ষা দিচ্ছে। দার্শনিক বিচারে আমরা আগেই দেখেছি যে, মামুষের মন থেকে এককালে হিংসাবৃত্তির উচ্ছেদ করা অসম্ভব।

### সমাজবিবর্ত্তনের সঙ্গে পশুশক্তির অচ্ছেত্য সম্পর্ক রয়েছে

সমাজবিবর্ত্তনের ইতিহাস থেকে দেখা যায় যে সমাজগতির প্রত্যেক অবস্থায় পশুবল প্রকট হয়ে পড়ে। সমাজজীবনের অস্তরালে নানা শক্তিসজ্বাত জমে উঠতে থাকে। পুরাণো সমাজব্যবস্থার

<sup>\* &</sup>quot;...organised war rather develops with the advance of industry and of social organisation in general." (Hobhouse, Wheeler and Ginsberg P 228).

<sup>†</sup> The Future of England by Hon'ble George Peel; P 169).

<sup>\$ &</sup>quot;After nearly 2000 years' preaching of the religion of amity; the religion of enmity remain predominant..." (a letter, Spencer).

<sup>§ &</sup>quot;But on the whole groups and communities have not improved greatly', (Ibid, p 542).

থোলসের মধ্যে এই সব শক্তিপুঞ্জ দিনে দিনে সংহত হয়। কিন্তু এমন একটা সময় এসে উপস্থিত হয় যখন পুরোণো খোলসের মধ্যে নবজাত বিপুল শক্তি আর ধরে না। তথন একটা আকম্মিক বিস্ফোরণে পুরোণো খোলসকে ভেঙ্গে চৌচির করে বেরিয়ে আসে নতুন জীবন। সমাজ জীবনের ইতিহাসে আছে একটি অপ্রান্ত গতির ইতিহাস এই সম্মুখবাহী গতির মুখে মুখে প্রবল শক্তিতে প্রকাশিত হয়ে ওঠে নব নব জীবনবাবস্থা। এই বিস্ফোরণের সঙ্গে সঙ্গে কিছুটা নিষ্ঠুর ধ্বংস অনিবার্য; শাস্ত মধ্ব ভঙ্গীতে, অতি মোলায়েম ীতিতে এই বিপ্লব ঘটে না; নির্মাম প্রলয় ও স্থল শক্তির ভান্ধ উচ্ছোসের মধ্য দিয়ে এই নব স্তির আহ্বা। সমাজ-বিবর্তনের ঐতিহাই হলো এই। একে অস্বীকার করলে বাস্তবকে অস্বীকার ক্রাই হয়। ক্রম্বান্ত বিপ্লব স্থান স্বাই এই রীতিকে স্বীকার করেছেন। নতুন শক্তিসংহতির জন্ম বিশ্বা যতে। শক্ত হবে, বিস্ফোরণও ততখানিই প্রবল হবে এবং আন্ত্রসঙ্গিক ধ্বংসও (violence) তত বিপুল হবে।

রাষ্ট্রে ও সমাজে স্থূলশক্তির প্রয়োজন আছে-

মামুষকে গান্ধীজী পরিবর্ত্তিত করতে চান। কিন্তু কেবল প্রেমধর্মের প্রচার করলে হবেনা; স্মাজবাবস্থাকে বদলে দিতে হবে। আমরা আগেই আলোচনা করেছি যে সমষ্টিকে একই কালে একসঙ্গে বদুলে দেওয়া যায় না। কারণ তাতে ক্রমবিকাশের ধারাকে অস্বীকার করতে হয়। সব মামুষ একই দিনে অহিংস হয়ে যেতে পারেনা। আধারভেদে ও স্তরভেদে ব্যক্তিগতভাবে কেউ কেউ হিংসাবৃত্তিকে আয়ত্তে আনতে পারেন; কিন্তু সমাজে এমন একটা অংশ চিরদিনই থাকবে যারা সকল শিক্ষা ও প্রচারকে ব্যর্থ করে অসামাজিক ক্রিয়াকলাপে নিযুক্ত থাকবে। পারিপাশ্বিক-বাদীদের (environmentalist) মতকে আমরা মানিনে। বহু জন একটা নব মনোবৃত্তিকে সাধন স্বারা আয়ত্ত্ব করতে পারলেও, কতগুলো লোক বাকী থেকেই যাবে। এদের দমাজ-বিরুদ্ধ মনোভাব কিছুতেই যাবে না। এই শ্রেণীর জন্ম সমাজে শিকার সঙ্গে সঙ্গে শাসনও (coercion) দরকার হবে। সভ্যতার ব্যাখ্যা করতে গান্ধীলী বলেন একদিন শাসনের প্রয়োজন লুপ্ত হবে; মানুষের সহজ ুপ্ররুক্তি দেদিন নবালোকে রঞ্জিত হয়ে রূপাস্তরের দিকে যাবে। এমন আমূল রূপাস্তর যে এক**সকে** হতে পারে না, ভাতো পূর্বেই আলোচিভ হয়েছে। মাসুষের মনে হিংসারতি উকি দিতেই **খা**কবে এবং তাকে আয়তে রাখবার জন্ম শাসনের ও শান্তির ব্যবস্থাও প্রয়োজন হবে। গান্ধীজীর ভবিষ্তুৎ সমাজে পুলিশের দবকার হবেনা, সৈত্মের দরকার হবে না। কারণ এরা স্থলশক্তি বা পশুশক্তির প্রতীক। কিন্তু বহুলোক অহিংস হয়ে রূপান্তরিত হলেও, কিছু লোকের জন্ম অন্তওঃ স্থুল শক্তির প্রয়োগ করতেই হবে। সমাজ থেকে পশুবলের প্রয়োজন একেবারে লুপ্ত কোনদিন হবেনা, একথা সমাজবিকাশের বিশ্লেষণ থেকেই প্রমাণিত হয়ে থাকে।

ভাছাড়া আরো একটা কথা আছে। ক্ষমতা হাতে পেলে মানুষ কথনো স্বেচ্ছায় তাকে হাতছাড়া করে না। স্বার্থবৃদ্ধিই মানুষের মধ্যে প্রবল্ডম, সেবাবৃদ্ধি নয়। ঐখর্থা, ক্ষমতা কোন শ্রেণীর হাতে থাকুলে, তারা ইচ্ছাসুথে ভাকে ক্ষপরের হাতে উঠিয়ে দেয় না । পৃথিবীর সর্ববিত্র আৰু ধনিক ও অভিজ্ঞাত শ্রেণীর হাতে সমস্ত কমতা ও ঐশ্বর্যা জড় হয়েছে; এই কমতা ও ঐশ্বর্যাকে তারা স্বেচ্ছায় সর্বহারা দরিজদের মধ্যে বন্টন করে দেবে, এ একেবারে অসম্ভব। স্বার্থবৃদ্ধিকে শাসনে রাখতে হলে বল প্রয়োগের প্রয়োজন হবেই বিক্রিক সংগ্রাহেক সংলাহেক সংগ্রাহেক সংলাহেক সংলাহেক

ভবিষ্যুৎ সমাজ থেকে হিংসা লুপ্ত হবে না ; 🖈 স্কু ভারতের রাজনৈতিক সংগ্রামে অহিংসার স্থান আছে। গান্ধীন্ধীর প্রতিভার সব চাইতে 🌓 প্রমাণ হয়েছে রান্ধনৈতিক কর্মপদ্ধতিতে। অহিংসাকে সভ্যবন্ধত 💯 অনুসাধারণের রাষ্ট্রীক অক্তর্কীসেবে ব্যবহার করবার কৌশল তিনিই প্রথম শিধিয়েছেন জগতে। ভারত অন্তর্হান , মহিল ক্রিয়া সাহায্যে স্বাধীনতা অর্জন করবার সামর্থ্য ভারতের নেই; বৈজ্ঞানিক অস্ত্রসম্ভাবের যুগে নিষ্ট্র অচেতন জনভাকে সশস্ত্র বিজ্ঞোহে উদ্বন্ধ করবার কল্পনা আজ ধারণারও অতীত। তাই রাজনৈতিক কর্মপন্থ হিসেবে অহিংসা-নীতির স্থান ভারতে রয়েছে. একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। কিন্তু এ হলো রাজনীতির বিচারের ফল এবং ব্যবহারিক ও সাংসারিক জ্ঞানের নির্দেশ। এর সঙ্গে গান্ধীজীর আধ্যাত্মিক ও তাত্ত্বিক অহিংসার কোন সম্পর্ক নেই। কারণ আমরা দেখিয়েছি যে দার্শনিক ও তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে গান্ধীজীর অহিংসা ভিত্তিহীন বলে প্রমাণিত হয়! গান্ধী-মার্কা তাত্ত্বিক অহিংসা বরং আমাদের রাষ্ট্রীয় সংগ্রামে যুক্ত করলে, সংগ্রামের ক্ষতি হবে। কী ক্ষতি হবে, অসহযোগ আন্দোলনকে বারম্বার ক্ষান্ত করে দেওয়া থেকেই তা' স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। গণ-আন্দোলনে কোথাও কোন হিংসাবৃত্তির স্পর্শ লাগলেই গান্ধীজ্ঞী সে আন্দোলনকে বন্ধ করে দেবেন। গান্ধীবাদীয় অহিংসার স্বাভাবিক পরিণতি হলো গণ-আন্দোলনের বাধক; গণ-সংগ্রাম ভার সহজ বিকাশের পথে এগুডেই পারবে না, যদি গান্ধীজীর অহিংসা দ্বারা সংগ্রাম নিয়ন্ত্রিত হয়। গান্ধীজীর ইদানান্তন বিবৃতিগুলোতেই একথা দিনে দিনে স্পষ্ট হয়ে উঠছে। গান্ধীন্ধীর অহিংসা-দর্শনের কতকগুলো দিক আমরা দেখিয়েছি। বারাস্তরে তাঁর বান্ধনৈতিক ও সামান্ধিক-মতবাদের ভ্রান্তি প্রদর্শন করার চেষ্টা কোরবো।



জীবন সভ্যারায়ণ সেন

বারেক থামিতে মোরে দাও শ্রান্তিহীন হে বন্ধু আমার! একবার ফিরিয়া তাকাও তরসিত ত্বংথ-সুথ দিধা-দ্বন্দ্র লয়ে কুটি মূলে

ফেনিল কল্লোল-ভরা গাঢ় কিনিব্রিটিনি অশাস্ত এ কলবোল জাগিবে কি চির্রাতিদিন কোনো কালে হবেনাকি এতটুকু নিস্তর্ক বিলীন ? নিখিল মর্ম্মের তলে একী অমুভূতি

অনস্ত আকৃতি ! উন্মুখ কালের স্রোতে অশাস্ত চঞ্চল কখনো উন্মাদ, কভু বাথায় অতল নাচায়ে চলিবে মোরে অবিরাম অজস্র সভ্যাতে

শেষহীন সন্ধাায় প্রভাতে!

বারেক থামিতে দাও মোরে

এ গভীর আকর্ষণে কেন বন্ধু একটানা টানিছ স্থদ্রে ?
পারিনা পারিনা আমি আর
ভোমার কর্ম্মের ওই বিপুল বিস্তার
উত্তরীতে চিরপ্রায়হীন—
ক্ষণেকে ভূলিয়া যাওয়া এ দৈনন্দিন
ক্ষণিক প্রাণের স্পর্দা, ক্ষণিকের প্রীতি,
তঃখ, দ্বন্ধ, কলরব, আনন্দের গীতি,

অর্থশৃষ্ঠ কর্ম অবসানে ফেনসিক্ত মুখে রবো চুমি ?

ভারচেয়ে এইখানে থামি

আসুক হেথায় শেষ রজন্বীর অন্ধকার নামি:

এই ওঠানামা আর অবিশ্রা চলিবার পালা

এই কুদ্র তৃঃথমুখ, গ্লানি আর বালা

হোক অবসান

স্দৃর দিগন্তে চাহি কোপ ও তো মেলেনা সন্ধান

বিক্ষা জীবনে জ্বীবনে জ্বীবনে

গড়িয়া উঠেছে কালে কালে ?

অনস্ত যাত্রার পথে অতন্ত্র নয়ন

তারি পিপাসায় শুধু মানবের মন

नुषारम नुषारम वादन वादन

ছুটিয়া চলিবে এক অনির্দেশ দিগস্তের পারে ?



## নব্য তুরস্কের নারী জাগরণ

( প্রথা পর্যায় ) নরেন্দ্রনায়ায়ণ চক্রবর্ত্তী

উনবিংশ শতাবদী শেষ হইবার সঙ্গে 🏸 ই তুর্কী নারীর জীবনে চ্রাঞ্চল্য দেখা দেয়। স্থলতান আবহুল হামিদের শাসনকালে ক্রিনারী ক্রেরেই ভাগা সমভাবেই নিপেষিত হইয়ার্ছে। কথায় কথায় প্রাণদণ্ড, কথায় কং কিনিসন সে-দিন তুর্কী জীবনের দৈনন্দিন বিধান ছিল।, রাষ্ট্র ও সমাজ সম্বন্ধে অতি অকিঞ্চিংকর কোন মতামত প্রকাশ করিলেও কাহারে। নিস্তার পাইবার উপায় ছিল না। সমগ্র দেশ গুপুচরের হাতে সঁপিয়া দেওয়া হইয়াছিল। বেতনভুক ক্রীতদাসের সামাশ্র একটু ইঙ্গিতের উপর তুর্কী জীবনের মূল্য নির্দ্ধারিত হইত। সেদিন,— নির্ববাসন দণ্ড,—দেশপ্রীতি, উদারতা ও অগ্রগতির পরিচায়ক ছিল। তুরক্ষে এমন উদারপন্থী ব্যক্তি খবই কমই ছিলেন, যাঁহার ভাগো সেদিন নির্বাসন দণ্ড লাভ হয় নাই।

কি পুরুষ, কি নারী কেহই তুরস্কের বাহিরে গতায়াতের অনুমতি সহজে পাইত না; পাছে বাহিরের কোন ভাব সংক্রামিত হইয়া যায় এই ভয়ে। তুরস্কের রাজদূতগণ বিভিন্ন দেশে যাইবার সময় সঙ্গে পত্নীকে লইতে পারিতেন না। বাধ্য হইয়া অনেকেই বিদেশেই বিবাহ করিতেন।

**जुतुरक वह मः**शाक विरम्भी-পরিচালিত कून ও কলেজ ছিল। অধিকাংশই মিশনারীদের ষারা প্রতিষ্ঠিত। এই সব কুলে ও কলেজে যে সব ছাত্র-ছাত্রী অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিত, তাঁহাদের অধিকাংশের ভাগোই নির্বাসন দণ্ড লাভ হইত। স্বেচ্ছাচারী মুল্ডান প্রতিভাকে ভয় করিত, পাছে ইহাদের বৃদ্ধি ও মস্তিক্ষের প্রভাব ভবিষ্যতের প্রতি জাতিকে সুজাণু করিয়া ভোগে। কৈজেই দৈশে এ আপদ না রাখাই বৃদ্ধিমানের কার্য্য !

সম্ভ্রাস্ত ঘরের অধিকাংশ মেয়েকেই, জার্মাণ অথবা ফরাসী অভিভাবিকার হাতে ছাড়িয়া দেওয়া হইত। বাইরের জীবনের সহিত সকল প্রকার সম্পর্কশৃত্য এই সব নারী উপায়স্তর না দেখিয়া এই অভিভাবকদের নিকট হইতে যাহা পাইত প্রম আগ্রহে তাহাই আত্মসাৎ করিয়া ফেলিত। তাহাদের কুধাতুর মন কিন্তু বিচার করিতে পারিত না। বিনা বিচারে এই সব অশিক্ষিতা বিদেশী মহিলাদের অক্ষের মতই অমুকরণ করিতে যাইত। উহাদের মুখ ইউরোপের স্বেচ্ছাচারী সভাতার কথা শুনিয়া মনে মনে তুর্কী নারী কটকিত অস্বস্তি অফুভব করিত। মনে-বুকে তাহার অসস্তোষ পুঞ্চীভূত হইয়া উঠিত; কিন্তু তাহাকে প্রকাশ করিবার উপায় ছিল না। একটা প্রবল অতৃত্তি, হতাশা ও মর্মান্তিক বালা তাহাদের বৃকের মধ্যে তুষের আগুনের মত ছলিতে থাকিত।

এই সব অসন্তুপ্ত তুর্কী মেয়ে বৃঝিতে পারিয়াছিল, ইউরোপের শক্তিপুঞ্জের হাতেই আবহুল হামিদের ভাগা নিয়ন্ত্রিত হইত। তাহারা চিন্তা করিতে লাগিল, কোনক্রমে যদি ইউরোপের চোথের উপর তুর্কীর নিপীড়িত নারী-জীবনের স্বরূপ ইন্যাটিত করিয়া দেওয়া যায়, ইহার একটা প্রতিকার হইবেই। ইহার বেশী আর কিছু তাহাদো, উত্তেজিত কল্পনায় স্থান পাইল না।

এই পথ বাছিয়া লইল সর্ববিপ্রথম তুইটা কুণী; জাইনেব ও মালেক, আবত্ল হামিদের অক্ততম মন্ত্রী নৃরীবে'র তুই কঞা। জাইনেব সালেকের মাতামহ ছিলেন একজন ফরাসী। (Marquis de © <u>Suppe</u>nf)।

বাল্যবাল হইতেই জাইনের ও ক্রাক্ত ক্রিণাশ্চাত্য উভয় শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়াছেন। পাশ্চাত্য আদর্শে অফুপ্রাণিত মন তাহাদের হাতি পর মুক্ত নারীজীবনের পাশে পাশে ঘূরিয়া বেড়াইত। তাহারা পাশ্চাত্য নারীর আনন্দঘন জাবনের স্বপ্ন দেখিত, মুক্তির নেশা তাহাদিগকে পাইয়া বিসল। ভগ্নী মালেকের সহিত এক্যোগে জাইনেব নির্যাতিত তুর্কী নারীর জীবন-কথা জগতের সম্মুখে প্রকাশ করিবার জন্ম কন্দী আঁটিতে লাগিল।

জাইনেব তাহার জীবন স্মৃতিতে লিখিয়াছে:

"সেদিন ত্রক্ষে, কি সামাজিক, কি রাষ্ট্রীক, কোন কিছুই করা সহজ ছিল না তার পর আমাদের কথা শুনিবেই বা কে ? এ বিষয়ে কোন লেখা ছাপাইবার উপায় ছিল না। সর্বোপরি স্থলতানের সজাপ চক্ষু। বৃণাক্ষরে কোন কথা প্রকাশ পাইলে কঠোর শান্তিভোগ করিতে হইত।...আমার বিবাহের পর হইতে কিছু একটা করিবার জন্ম মন আমার উদ্গ্রীব হইয়া উঠিল এবং সর্বক্ষণের জন্ম মন এ একই ধ্যানে নিমগ্ন থাকিত। ..মধ্যে মধ্যে আমরা উৎসবের গ্রায়োজন করিতাম; অনেক মেয়ে নিমন্ত্রিত হইত। উৎসবের প্রধান অঙ্গ ছিল সামাজিক সমস্থার আলোচনা। কেমন করিয়া তুর্কী নারীর জীবন-স্থন্থার সমাধান হইবে, অন্থান্ম দেশের নারীর অবস্থা, কেমন করিয়া তুর্কী নারীর মুক্তি সম্ভবপর করিয়া তোলা যায়—এই সব ছিল আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তা। এই সমদ্ধে জ্ঞাতব্য পুস্তক আমাদের থব বেশী ছিল না। সম্মুখে ভাল মন্দী ব্যাহার্গ পাইতাম নির্বিবাদে তাহাই আমরা পড়িতাম। কিন্তু আমাদের কাজ একটুও আগাইল না। মধ্যে মধ্যে অভকিতভাবে স্থলতানের আদেশে আমাদের উৎসব বন্ধ রাখিতে হইত। এমন কি সঙ্গীত বা অস্থা কোন আমাদেপ্রশোদ্ধ নিধিন্ধ হইত।

আমরা তবু হাল ছাড়িলাম না। সভ্য জগত যদি আমাদের প্রকৃত অবস্থা না জানে, কেমন করিয়া ইহার প্রতিকার হইবে। ইহাই ছিল আমাদের সর্ববিপ্রধান যুক্তি। ঠিক এই কারণেই ভগবানের আশীর্বাদের মতই আমরা "লোভীকে" পাইলাম।

"পেয়ারে লোডী" ছেলেন নৌ বিভাগের কর্মচারী। জাতিতে করাসী। এই সময়েই তিনি লেখক হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তুরস্কের প্রতি তাঁহার সহজ অমুরাণ আমাদের সমস্তার দিকে বিনা আয়াসেই তাঁহাকে আকৃষ্ট করিয়া তুলিল। 'লোডীর' সহিত আমরা পত্র ব্যবহার করিতে লাগিলাম। একজন ফরাসী মহিলা আমাদের দৃতীর কাঞ্জ চালাইতেন। লোডীর জগতবিখাতে উপত্যাসের (Les Disenchantess) জন্ম হইল।...

লোভীর উপতাস তিনটা অত্পু কৌ নারীর জীবন-আলেখা। 'যেনান', 'মালেক' ও 'জাইনেব'। শৈশব হইতে ইউরোপীয় ভাবধারায় এবং ইউরোপীয় অভিভাবিকার তত্ত্বাধানে ইহারা মান্ত্য। একজনের প্রাচ্য প্রথায় বিশ্বহ হয় কিন্তু বিবাহে সে সুখী হইতে পারে নাই। এই তিনটী নারী তুকার অভিশপ্ত সামাজিক জা নর অবস্তা জগণকে জানাইবার আশায় একজন ফরাসী লেখকের শরণাপন্ন হয়। ফরাসী শেক কনষ্টানিনোপলসে আসুন্ন। হারেমে মেয়ে ভিনটী বাস করিত, পুক্ষের সহিত দেখা বাব কিন্তু লাগিল।

. 'লোডীর' উপকাস আমাদেরই জীবন লোডী ইহলোক তাগে করিঁয়াছেন, আজ আর বলিতে কোন বাধা নাই। আমার ও মালেকের জীবনী সত্য কিন্তু যেনান বলিয়া কেই ছিল না। লোডী আমাদের খোলা মুখে প্যারিসে আসার পূর্বে পর্যান্ত কোন দিনই দেখিতে পান নাই। কদাচিৎ বোর্থায় আপাদ মন্তক ঢাকিয়া আমরা কথা বলিয়াছি।'

'লোডী উপক্যাসের ভূমিকায় লিথিয়াছিলেন যে আখ্যান ভাগের সমস্ত চরিত্রই কাল্পনিক; কিন্তু উহা সত্ত্বেও উপক্যাসের ভিতর হইতে আমাদের খুঁজিয়া বাহির করিতে কাহারো কস্ত হইল না। ভূরস্কের বাস আমাদের উঠাইতে হইল। প্যারিসে আমরা আশ্রয় লইলাম। কবে স্থলতান হামিদের দানবীয় শাসনের অবসান হইবে জানি না। অনাগত সেই বিপ্লকের দিকে আমরা ভাকাইয়া আছি।'

ইহাব পর জাইনেব ও মালেক প্যারিসেই কিছুকাল কাটায়। মালেকের বিথাই হয় পোলাণ্ডের এক ধনবান যুবকের সহিত। রাশিয়ায় তাহার বিস্তৃত সম্পত্তি ছিল। রুশ-বিপ্লবের পর সোতিয়েট গভর্গনেট সে-সব সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়া লয়। মালেক প্যারিসে দর্জীর কাজ করিয়া আজ জীবিকা নির্বাহ করিতেছে।

জাইনেব ১৯০৮ সালের বিপ্লবের পর দেশে ফিরিয়া যায়। সে যাহা চাহিয়াছিল, বিপ্লব তুরস্ককে তাহা দিতে পারিল না। অসহিষ্ণু অতৃপ্ত মনে জাইনেব স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া আসে। মাত্র ত্রিশ বংসর বয়সে সে স্বেচ্ছায় ভবের থেলা সাঙ্গ করিয়া চলিয়া যায়।

১৯০৮ সালের বিপ্লবের পর ত্রক্ষে নিয়মভান্ত্রিক শাসনভন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইল।
নব-প্রতিষ্ঠিত শাসনভন্তের অধীনে দেশ কতথানি আগাইয়া গেল, ম্পুট ইহা বোঝা না গেলেও লোকের মানসিক অবস্থার একটা পরিবর্ত্তন আসিল। ছরের কোনে পুকাইয়া 'স্বাধীনতা' শব্দ উচ্চারণ করিতে হইত। সেই পরম বাঞ্ছিত শব্দ প্রাণ ভরিয়া আজ্ঞ উচ্চ- কঠে বলা চলিবে; হোটেলে, চাএর মন্ধলিসে বন্ধু-বান্ধব লইয়া আড়ভা জমাইয়া তুলিবে, দেখানে ভাহারা আনোয়ার পাশার কথা কহিবে, স্বলভালের সমালোচনা করিবে,—অথচ ইহার জন্ম বড়-যন্ত্রের অপরাধে ভহোদের না হইবে ফাঁসি, না যাইছে হইবে নির্বাসনে। তুই পয়সা দামের চা ছাড়া বেশী কিছু আজো ভাহারা খরচ করিছে পারে না, বেশ ভ্ষাণ্ড আজো ভেমনি জীর্ণ ও অপরিচ্ছরই, দারিন্দ্র ভাহাদের বিন্দুমাত্রও ঘোচে নাই। কিন্তু অন্তরে যেন পুলকের বান ডাকিয়াছে। দারিন্দ্র আছে কিন্তু ভাহার দাহ নাই।

এই সময়ে তুইজন খ্যাতনামা ব্যক্তির অস্তরে খারীর তুংখের কথা জাগিয়া উঠে; আহম্মদ রেজা বে এবং রেজা তিউার্ফক কেন্দ্রমদ রেজা, কালের রাজনীতি ক্ষেত্রের একজন নামজাদা লোক ছিলেন। চরিত্র তাঁহার অমায়িক ছিলা বিশ্ব ভাব প্রবণ ও আদর্শবাদী ছিলেন।

আহম্মদ রেজার সহোদরা ভগ্নী সালেমা হার্ম বি হইতেই নারী আন্দোলনের জন্ম চেষ্টা করিয়া আসিতেছিলেন কিন্তু স্থলতানের স্বেচ্ছাচার তাঁহাকে অগ্রসর হইতে দেয় নাই। এইবার তিনি অভিষ্ট সিদ্ধির সুযোগ পাইলেন।

সারা দেশ জুড়িয়া যে অজ্ঞানতা জমাট বাঁধিয়া ছিল, শিক্ষা ছাড়া তাহা অপসারিত করা যাইবে না, একথা আহম্মদ রেজা বুঝিয়াছিলেন। শিক্ষার ক্ষেত্র প্রস্তুত করিবার জন্ম সর্বপ্রথম শিক্ষক তৈয়ারী করিতে তিনি মনস্থ করিলেন। আদর্শ শিক্ষক না পাইলে শিক্ষা বিস্তার কার্য্য অগ্রসর হইবে না মনে করিয়া শিক্ষক তৈয়ারীর উদ্দেশ্যে ভগ্নীর সাহায়া লইয়া একটা 'নরমাল' কলেজ প্রতিষ্ঠা করিলেন। জমি কেনা হইল, গৃহের কিছু কিছু কাজও চলিতে লাগিল কিন্তু প্রয়োজনীয় অর্থের অভাবে গৃহ সম্পূর্ণ করা গেল না। এই অনাব্যাক বাহুল্য ব্যয়ের জন্ম তথনো ভূরস্কের মন প্রস্তুত হয় নাই।

কলেজের কাজ এই খানেই শেষ হইয়া গেল। কিন্তু নারী শিক্ষার কাজ বন্ধ হইল না। নেকী হাত্ম ও হালিদা হাতুম, নব-তৃকীর তুইটি প্রধান বৈপ্লাবিক শক্তি, তৃরস্কের স্থানে স্থানে শিক্ষা কেন্দ্র গঠন করিয়া চলিলেন।

রেজা ভিউফিক বেকে লোকে সচরাচর 'দার্শনিক' বলিয়া ডাকিত। তিনি ছিলেন একজন বিখ্যাত কবি। কবি হিসাবে তাঁহার যশ যেমন দেশের সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল, রাজনীতি ক্ষেত্রে ঠিক সেই পরিমানেই তিনি অপ্যশের ভাগী হইয়াছিলেন। সাহিত্য ছাড়িয়া রাজনীতি ক্ষেত্রে আগমন করা তাঁহার বন্ধুরা কেহই সমর্থন করেন নাই। ব্যক্তিগত হিসাবে ডো বটেই, জাতীয় প্রশাহিদাবেও রাজনীতি ক্ষেত্রে যোগদান করা তাঁহার আদৌ সমীচীন হয় নাই।

কবির হাদয় : নারীর তুংখ সহজেই তাঁহাকে স্পর্শ করিয়াছিল। কিন্তু করিবার মন্ত না ছিল তাঁহার ক্ষমতা না ছিল তাঁহার এ বিষয়ে কোন স্মুস্প ষ্ট ধারণা। কিন্তু তাঁহার সর্বাপেকা গর্বব ছিলেন হালিদা হামুম। হালিদা ছিলেন তাঁহার হাতে গড়া ছাত্রী, তাঁহার স্নেহ-বিক্ত শিক্সা। তখন হালিদা অপরিণীত বয়স্কা তরুণী। পরবর্ত্তী সময়ে এই হালিদাই রক্তাক্ত বিশ্ববের মাঝে কামাল প্রভৃতি বৈপ্লবিক নেতার ছিলেন সহ্যাত্রী, সঙ্গিনী এবং বিপ্লবানেনালনের অন্ততমা প্রধান। অধিনেত্রী। \*

তুরক্ষের জীবনেও যাজকের প্রভাব সর্ব্যুপকা বেশি ছিল। শিকাহীন অজ্ঞান সমাজ তথু নির্বিচারে ইহাদের অন্ধাসন অন্ধের মা মানিয়া চলিত তাহা নহে, এই মানিয়া চলাকেই সে জীবনের শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য বলিয়া স্বীকার করিত এব কেহ না মানিতে চাহিলে তাহার জীবন তুর্বহ করিয়া তুলিত।

পর্বত প্রমান এই সব বাধা ও বিশ্ব তিক্রম করিয়া নবা তুরস্ক আগাইয়াই চলিল। বিদেশে যাইবার অধিকার এই সময়ের এক ক্রিয়া ক্রিয়া নিজনী নারীর খাসক্রমন এই অকিঞ্চিংকর অধিকারেই উৎফুল্ল ক্রিয়া তিল।

দলে দলে নারী বিদেশ যাত্রা করিল। 🍎 হাজে উঠিয়াই বন্দীজীবনের প্রধান সাক্ষী বোরখা ভাহারা সমুদ্রের জলে ফেলিয়া দিল।

( • )

ন্তন শাসন তন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইবার পরই বলকান যুদ্ধের স্চনা হয়। এই যুদ্ধে তুরস্কের বহু প্রদেশ হস্তচ্যত হয়। ইউরোপের কুধিত লালসা এতদিন ধরিয়া ঐ ছুতাই থুঁজিতে ছিল। সে মনজামনা তাহার পূর্ণ হইল।

এই ছাদ্দনের মধ্যেই তুরস্ক তিনজন শক্তিধর নেতাকে পাইল: আনোয়ার পাশা, তালাত পাশা ও কামাল পাশা। তুরস্কের এই ত্রয়ী ভবিদ্যুং-বিপ্লবের স্চনা করিয়াছেন, নব্য-তুরস্কের গতি-পথের কউক বিদ্বিত করিয়াছেন, মৃত জাতিকে জীবনের সন্ধান দিয়াছেন।

এই তিনজনই বৃষিয়াছিলেন, তুরজকে বাঁচাইতে হইলে তুরস্কের অন্তপুরের রুদ্ধ অর্গল মুক্ত করিয়া দিতে হইবে। যুদ্ধের সময়েই তাঁহারা তুকী নারীর নিকট আবেদন করেন।

নেতৃত্রের এ আহ্বান বার্থ হইল না। তুরস্কের সম্ভঃপুরে জাগরণের সাড়া পড়িয়া গেল।
স্মেলে দলে তুর্কা নারী যুদ্ধক্ষেত্রে ছুটিয়া চলিল। কোথায় পড়িয়া রহিল তাহাদের আজন্ম
সংস্কার, কোথায় পলাইয়া গেল তাহাদের শাস্ত্রও শাসনের কঠোরতা-কিপ্ত অন্তরের সন্ধীর্ণতা।
আহতের পাশ্বে, মুম্ধুর পাশ্বে তাহারা কল্যান-হস্তের মমতা স্পর্শ বিছাইয়া দিল।

ভালাত ও কেমাল পাশার পত্নী নারী আন্দোলনের পুরোভাগে আসিয়া দাড়াইলেন। 😎 🕻

<sup>\*</sup>হালিদা হানম সাহিত্যিক হিদাবে অপ্র্যাপ্ত যশের অধিকারিণী হইয়াছিল।
ইনি কিছুনিনের জন্ম প্রথমে তুর্কা গণভান্তিক গভর্গমেন্টের শিক্ষা পত্নী নিযুক্ত হইয়াছিল। ইহার 'ভটার অব স্মার্ণা (Daughter of Smyrna),' 'টারকি ফেনেস্ ওয়েষ্ট' (Turkey faces west ), অরভিয়াল অব টারকি (ordeal of Turkey) ও 'জ্বীবন স্বৃতি', সাহিত্য ভাগুরের অমূল্য রম্ব। কিছুদিন পূর্ব্বে হালিদা ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন এবং কলিকাতা বিশ্ববিভালয়ের নিমন্ত্রনে কয়েকটা সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষ সম্বন্ধ হালিদা একথানি মূল্যবান পুত্তক রচনা করিয়াছেন। .

পারিলেন না আনোয়ারের পত্নী। আনোয়ারের পত্নী ছিলেন রাজপরিবারের মেয়ে, তাঁচার অভিজ্ঞাত-মন ইহাতে সাড়া দিল না। গভারুগতিকে বিলাসিতা, উৎসব ও আমোদ প্রমোদ লইয়াই তিনি ব্যাপৃত থাকিলেন।

দেশ-যে কত পিছনে পড়িয়াছিল, নেতৃত্রয়ের হা অজানা ছিল না। স্বাস্থা, শিক্ষাও শিশু পালনের কাজ নারী-শক্তির সাহায্য ভিন্ন স্থপরিচালির হইতে পারে না, একথা তাঁহারা জানিতেন। নেতৃত্বয় সর্বপ্রথম তুকী নারীর চলার-পথ উন্মুক্ত করিতে উন্মুধ হইয়া উঠিলেন।

কি সামাজিক, কি সম্বন্ধীয়, কি রাষ্ট্রিক, সব্প্রকার অনাচারের কবল হইতে নারী জাতিকে রক্ষা করিবার জন্ম তাহার আছিল সম্মুক্তিকে নানাবিধ দেশ হিতৈথী কর্মে তুর্কী-নারীকে নিয়োজিত করিবার জন্ম তাহারা উৎসাহিত ক্ষিত্র সালেন।

তমসাবৃত হারেমের প্রকোষ্ঠ হইতে রাষ্ট্রিথ প্রকাশ্যে ভ্রমণ করিবার অধিকার নারীকে দেওয়া হইল! সমগ্র যাজক সমাজের প্রবল প্রতিবাদ সত্ত্বেও তালাত পাশা সাধারণ পার্কে পুরুষের স্থায় নারীর ভ্রমন করিবার অধিকার আইনত স্বীকার করিলেন। সর্ববিশ্বে শিক্ষা প্রচারের উদ্দেশ্যে সেয়েদের জন্ম বিশ্ব বিভালয় প্রতিষ্ঠিত হইল।

মুক্তির তুর্ণিবার আকাত্মা তুর্কী-নারীর প্রাণে দাবানলের মত অলিয়া উঠিল। কিন্তু কোন পথ এবং কোনরূপে তাহারা মুক্তিকে আবাহন করিবে, তাহা তাহারা বুঝিতে পারিল না।

হালিদা ও নেকী হাত্ম এই অপূর্ব্ব মুযোগ উপেক্ষা করিলেন না। তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন, দীর্ঘদিনের অত্যাচারে তুকী-নারী এই অপ্রত্যাদিত মুক্তিকে বিশ্বাস করিতে পারিতেছে না; সহজভাবে ইহাকে গ্রহণ করিবার সামর্থাও তাই তাহাদের নাই। মুক্তি ঘোষণা করিলেই কর্ম্বরতা শেষ হইবে না, মুক্তিকে গ্রহণ করিবার উপযোগী করিয়া তুকী-নারীর মন আজ গঠন করিয়া তুলিতে হইবে। হালিদা স্বয়ং সংবাদ পত্রে প্রবন্ধ লিখিয়া, প্রচার কার্য্য দ্বারা তুকী-নারীর প্রাণে জ্বানিবার ও বাঁচিবার চাহিদা মূর্ত্ ক রয়া তুলিলেন।

নেত্ত্রেরে সদিচ্ছা ছিল, নারীর হৃংথে তাঁহাদের হৃদয় বিচলিত হইয়ছিল, বিন্দু একটা জাতির অরণাতীত কালের জমাট কুসংস্কারের পাষাণ-বাধা ভালিয়া দিয়া তাহার বুকে মুদ্ধির সহস্ক, সরল, ও সাবলীল রূপ ফুটাইয়া তুলিবার পক্ষে শুধু সদিচ্ছা ও সহামুভূতিই যথেষ্ট নয়। তাঁহারা ছিলেন সংস্কারক। বিপ্লবের রক্ত-মাধা আগমনকে তাই তাঁহারা পরিহার করিতেই চাহিয়াছিলেন। মোল্লা, মৌলবাঁ, অুলতান ও তাঁহার পরিবার, দেশের আইন ও শিক্ষা, সর্ববাপরি তাঁহাদের প্রচলিত ইস্লামীয় সংস্কারভীতি বেশিদুর অগ্রসর হইবার পথে নেত্ত্রয়কে ভরলা দিতে পারিল না। যাহা হইয়াছে, তাহাতেই আপাততঃ তাঁহারা সম্ভই থাকিতে চাহিলেন। কিন্তু আসন্ধ-ভবিষ্যৎ তাহার অন্তরের মনি-কোঠায় যে বিপুল, বিরাট ও ব্যাপক বিপ্লবায়োজনে ব্যাপ্ত ছিল, সেদিনো ভাহা তাঁহারা জানিতে পারেন নাই। তুরক্ষের বিধিলিপি সেই পথেই তুর্মককে পরিচালিত করিতে লাগিল।



শীতের সকাল। রাজলক্ষী স্নান সারিয়া কুর ঘরে পুজার আয়োজন করিতেছেন; এম্নি ময় হারুর মা আসিয়া ডাকিল—মা।

রাজলক্ষ্মী বাহিরে আসিলেন। চন্দনের কিন্তু কিলীটে। কণ্ঠ বেড়িয়া ভিজা চুলের উপরে মটকার আঁচল, কোণে বাঁধা চাবির গো

.হারুর মা কহিল—দাদাবাবু এসেচেন ?

- —না ।
- —চিঠিপত্র দেননি ?
- -ना।

হারুর মা অবাক্ হইয়া কহিল—ও মা! ঐ বুকের ছধ যে থেয়েচেন, সে কী ভুলে গেলেন ! হুমি যে ভাবনা করে মরচ মা।

রাজলক্ষ্মী হঠাৎ বলিলেন—তুই কী চাস্?

হারুর মা চমকিয়া উঠিল, মুখে হাসিয়া বলিল,—হ্যা মা, চাই বৈ কি ? মা হও তাই মনের কথা চাপা থাকে না। কাল সারাদিন খাওয়া হয়নি।

ভাঁড়ারের চাবিটা থূলিয়া সৌদামিনীকে ডাকিলেন। থানিক পরে গামছায় ছোট বড়ো নানা পুঁটুলি বাঁধিয়া হারুর মা কহিল,—আর ভাবতে হবে না। এ আমাদের ছয়-সাত দিনের মতো।

দুর হইতে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিয়া কহিল,—তবে আসি। রাজ্ঞিজ লোকে বলে দয়াক সীমা নেই তোমার। অথচ—

অল্প হাসিয়া বলে—কী জানো মা, বলে 'পর হয় না আপন'। এই যদি হোতো তোমার গর্ভে ধরা—তাহার মূখের কথা শেষ হইল না। রাজলক্ষীর ছই চোথ অলিয়া উঠিল। রাগে কঠিন হইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন,—

—मृत्र इरत्र या—मृत इरत्र या वल्ि ।

হারুর মা বাহিরে আসিয়া রাগারাগি করিল। বাম্নীর দেমাক কত। ভালো কথা বলিতে গেলে ফোঁস করিয়া ওঠেন, যেন কোথায় কোণ মণিতে হাত পড়িয়াছে। ছেলে কি আর সাধ করিয়া ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেছে। এখনি হইয়াছে কি! অনেক কান্না কাঁদিতে হইবে। অনেক হুঃধ আছে কপালে—ইত্যাদি ইত্যাদি। বাহির হইতে যখন সান্ধনা আসে ঘরে, সে যে কভোবড়ো লজ্জা, কভোবড়ো অপমান সেই কথা ভাবিয়া রাজলক্ষ্মীর তুই চক্ষু বহিয়া জল ঝরিতে লাগিল।

ব্যাপারটা এই। সেদিন হঠাৎ নীরেন কহিট;—বৌ বাপের বাড়ী যাবে পিসিমা। পিসিমা বলিলেন—বেশী দিন তো আসেনি।

—নাই বা হোল। শ্বাশুড়ী লিখেচেন, দিখতে ইচ্ছে গেছে। আজ কালের মধ্যেই চলে এসো।

জমিদারের ধর্মন ক্রীক্র হারে মেয়ে দিয়া বেটে, সম্মান দেন নাই। মেয়েকে দেখিবার ইচ্ছাটা কেবল মাত্র মেয়ের কাছেই প্রকাশ ক্রিয়া হাকে এমনি করিয়া অবজ্ঞা করাটা বাজিল। এতোবড়ো অপমান নীরেন সহিল কী বলিয়া ?

নীবেনের মুথের দিকে গন্তীর হইয়া চাহিলেন, বলিলেন—আমার শরীরটা ভালো নেই।
এইখানেই গোলমালটা যদি চুকিত, তবে ব্যাপারটা সহজেই মিটিত; কিন্তু যাহা থুবই
সহজ কার্যকালে তাহাই ঘটিয়া ওঠে না। ঘরে লীলা কাঁদিয়া কাটিয়া অনর্থ বাঁধাইয়া তুলিল—এই
পোড়া প্রামে মুখ বুঁজিয়া থাকার চেয়ে মরণ ভালো। নিজের উপর যার নিজের ক্ষমতা নাই মায়ের
আঁচলধরা সেই শিশুর বিবাহ না করাই উচিত ইত্যাদি। নীরেন স্বীকার করিল যুক্তিশাস্ত্রের ধারা

স্থুন্দরী যোড়শী স্ত্রীর চোথের জলেও নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন সংসারে এমন বীরপুক্ষের সংখ্যা কম বলিয়াই স্থুন্দরীদের রক্ষা।

কাজেই নীরেনকে ফের পিসিমার কাছে আসিতে হইল,—সে বল্চে যাবেই।

—কে নিয়ে যাচ্ছে ?

—কেন আমি।

অনুসারে ইহা অভর্কণীয়।

রাজলক্ষ্মীকে যেন ধাক্ করিয়া কী বাজিল। নীরেন যদি মুখ ভার করিয়া বধুকে স্মৃতি দিত হয়তো এত লাগিত না। দেখিতে দেখিতে তাঁর দীপ্ত হুই চোখ স্থল স্থল করিয়া উঠিল,

দুর হয়ে যা—আর আসিসনে তবে।

नीरतन একেবারে লাফাইয়া উঠিল-কী বল্লে ?

তাহার পরে বাক্স পেঁটরা গোছাইয়া হাসি মুখে লীলা, আর লাফাইয়া ঝাঁপাইয়া নীরেন প্রমাণ করিয়া গেল—আর ফিরিবেনা। এই তিন ছটাক জমির কচু কাঁচকলা না হইলেও তাহার চলিবে। রাজলক্ষ্মী নীরবে চুপ করিয়া সবি দেখিলেন, কোনো কথা কহিলেন না।

এই ঘটনার অস্তরালে আরো একটি কাহিনী আছে। ষোলো বংসর বয়সে রাজলক্ষ্মী যখন স্বামী এবং সভোজাত শিশু তুই হারাইয়া স্তব্ধ হইয়া আছেন তখন সকলে বলিল, পাগল হইয়া যাইবে, কাঁদে না যে। প্রাতৃজায়া চোখ মুছিয়া আপনার মাসকয়েকের শিশু পুত্রটিকে কোলে দিয়া চলিয়া গেলেন। যেন বলিয়া গেলেন—এই ভোর ইইল।

সেই শিশুটিকে বুকের মধ্যে চাপিয়া, পরিয়া রাজলক্ষী ফুলিয়া ফাঁপিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। স্বামীপুত্রহীনার সেই বুকের ছুধে নীরেন মানুষ।

নীবেন যখন প্রামের ইস্কুলের পড়া শেষ ব্রীয়া কলিকাতার কলেজে পড়িবে কিনা ভাবিতেছে তখন দূর প্রামের কলিকাতাপ্রবাসী জমিদার প্রামের বড়াইতে আসিলেন। ক্রেক্টির স্থানর চেহারা আর নম স্বভাবে ভারি ভালো লাগিয়া গেল। বিষ্কুলম্বাদায় তাঁহাদের চেয়ে ইহারা চের বড়ো

• কাজে কাজেই কথাটা পাড়িবার সময়ে রিপামর্যাদার ফর্দটা ভালো করিয়া পেশ করিতে হইল। কলিকাতায় দ্বিতল বাটী, গ্রামে বৃহৎ বাড়ী, জমীজমা। ব্যাক্ষে নগদ টাকা। উপরস্তু মেয়েটি একটি মাত্র স্থান।

রাজলক্ষী ভাবিলেন, ভালোই হইল। নীরেনের পড়াশুনার সাধটা ইচ্ছামতো পূর্ণ ইইবে।
তাঁহারাও ভাবিলেন, ভালোই হইল। রৌপোর বদলে যে বংশমর্যাদা পাওয়া গেল তাহাতে
সাধারণ মহলে বাহবা এবং হিন্দুযানী মহলে সম্মান পাওয়া যাইবে। আর রৌপাহীন রূপের সব
চাইতে স্বিধা এই, যে নান। কারণেও শক্ষিত হইবার কারণ সহজে ঘটে না। খুশীমত যখন তখন
মেয়েকে ঘরে আনা চলিবে। ঘর জানাইয়ের মতো সমস্ত মন্ত্রণা দেওয়াও চলিবে; অথচ ঘরে
কিছু সম্বল আছে বলিয়া তার কলক্ষ ঘুচিবে।

আদিরিণী একমাত্র কন্তার পক্ষে এমন পাত্র তুল ভ।

° কেবলমাত্র এই বিবাহে একট় আপত্তি জানাইয়াছিল সাবেককালের গোমস্তা হরিচরণ। একটু মাথা চুলকাইয়া একটু থুঁৎথুঁৎ করিয়া বলিয়াছিল,—মা কাজটা কি ঠিক হোল ?

ৈ ব্যক্তিলক্ষ্মী হাসিয়াছিলেন—বাছা কোনো ভয় কোরোনা। আমার নীরেন সে ছেলেই নয়। রাজলক্ষ্মীর মনে মনে নিজের ভালোবাসার সম্বন্ধে একটা অহস্কার ছিল। বিশ্বসংসারের সমস্ত সম্পদ সমস্ত ভালোবাসার চেয়ে নীরেনের কাছে সেইটি বড়ো বলিয়া জানিতেন।

ভাই হরিচরণের শঙ্কার কারণটা ধরিতে পারিয়া তাঁর ভারি হাসি পাইয়াছিল।

অস্তুরে অস্তুরে একটা প্রবল আগ্রহ রাজলক্ষ্মীকে বেদনাসমূদ্রের মধ্যে কাঁপাইয়া তুলিত। তাই জাঁহাকে আপনা আপনি বলিডে হইত, আমি কঠিন হইব। কিন্তু কঠিন হইতে পারিতেন না বলিয়াই সময়ে অসময়ে সোদামিনীকে ডাকিয়া ডাকিয়া কহিতেন—

আমি তাকে ডাক্চিনে, কখনই ডাক্চিনে এ তুই দেখিস্ সন্থ। রাজ্ঞলক্ষীর বেদনাটা কোধায় সৌদামিনী তাহা জানিত, বলিত— ভোমার একটি ডাকের জন্ম তিনি অপেকা করে আছেন, ঠাকুমা।

—না কখনোই না—এ হ'তে পারে না।

অকমাৎ তাঁর ছই চক্ ছল ছল করিয়া উক্রি, কণ্ঠ বেদনার ভারে কাঁপিয়া বুঁজিয়া আসিত।

সেদিন মধ্যরাতে হঠাৎ কালার একটা করুণ শব্দে রাজলন্দ্রীর ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। সে যেমন তীক্ষা, তেমনি করুণ। অন্ধকার রাত্রির আঠ নিঃস্তর্কতাকে সে যেন খণ্ড খণ্ড করিয়া ত্তিলিল।

অকারণে তিনি বিছানার তিঠিয়া বান । সেই করুণ শব্দ তীব্রতর হইয়া কয়েক মুহূর্ত পরে একেবারে থামিয়া গেল। উঠিয়া হাতে ঘরের আগলটা থূলিলেন। থমথমে অন্ধকার রাত্রি, প্রদীপের আলোতে ভালো কি রা কিছু চোথে পড়ে না। থানিক কাটিয়া গেল খোঁজাখুঁজি করিতে। ডোবার ধারের বাঁশঝাড়টার আড়ালে যেন কী দাঁড়াইয়া আছে। সেই চতুপ্পদ জস্কটা তাঁহার উপস্থিতি জানিতে পারিয়া তাঁহারই সম্মুখ দিয়া ছুটিয়া পালাইল। জস্কটা শুগাল জাতীয়। আলোটা তুলিয়া দেখিলেন—অন্ধকার রাতে বাঁশঝোপের আড়ালে একটা বিড়ালছানা ঘাড় গুঁজিয়া মুখ থুবড়াইয়া পড়িয়া আছে। রক্তের দাগ ঘাড়ে। মাটিতে কয়েক ফোঁটা রক্ত।

রাজলন্দ্রীর মনে হইল সমস্ত জগৎ তাহার একান্ত নির্ভর মায়ের কোলখানি হারাইয়াছে, তাই একদিক দিয়া তার করুণ কালা আর একদিক দিয়া মায়ের নীরব বেদনায় সমস্ত ব্যাপ্ত হইয়া গেল।

ভালো করিয়া এক্লা চলিবার ফিরিবার মতো শক্তি ছিলনা, হয়তো কেমন করিয়া মায়ের কোলছাড়া হইয়া পড়িয়াছিল, তাই পৃথিবীর আলো হাওয়া গ্রহণের আনন্দ ছুদিনেই চুকিয়া গেল। কিন্তু এই চুকিয়া যাওয়াটাকে তিনি কিছুতেই মনের মধ্যে সহজে লইতে পারিলেন না।

ফিরিয়া আসিয়া সোদামিনীকে ঠেলিয়া ঠেলিয়া ডাকিলেন—সত্ত ওঠ্। তুর্ কুর্ এমনি করিয়া ঘুম ভাঙ্গিয়া সত্ত অভ্যন্ত আশ্চর্য হইয়া চাহিয়া রহিল, কহিল—কী হয়েছে ঠাকুমা ?

—কিছু না, ভোরে কল্কাতা যাব।

একটা ভাড়াগাড়ী করিয়া রাজ্ঞলন্ধী যথন কলিকাতার কোনো গলির একটা বাড়ীর সম্মুখে নামিলেন, তথন প্রায় সন্ধা। পাশেই খানিকটা ফাঁকা জারগা। আকাশের কোণে এক টুকরা মেঘ ভাহারি উপর সূর্যের আলো আসিয়া পড়িয়াছে। ক্লাস্ত রাজ্ঞলন্ধীর মুখের উপর সেই মেঘেন্দা অন্তমিত শেষ আলোর রেখাটুকু পড়িয়া তাঁহাকে আরও ক্লাস্ত করিয়া তুলিল।

রোয়াকে যে বৃদ্ধ বসিয়াছিল সে বাড়ীর গোমস্তা। আশ্চর্য হইয়া প্রণাম করিয়া কহিল,—

আপনি! কিন্তু ডেনারা যে হাওয়া খেতে গেছেন। সে আজ সাঙ্দিনের কথা। জামাইবাবুও গেছেন তেনাদের সঙ্গে।

রাজলন্দ্রী ফিরিলেন দেশে। সমস্ত অংশী অথচ কী নাই। সেই একটা কী না থাকায় সব নিংস্তর হইয়া উঠিয়াছে।

তুলসী তলায় প্রদীপ ত্বালিয়া প্রণাম ব বিতে গিয়া একটা কথা মনে পড়িয়া গেল। সে দিনটা চৈত্রের শেষ সন্ধ্যা। দেখিতে ে খিতে কালো হইয়া গেল আকাশটা। হু হু করিয়া ফুঁসিয়া ফুলিয়া গর্জিয়া উঠিল যেন ক্যাপ তারপরে এলো ঝড়। সেকুী ভয়ন্তর। রাল্ডার ধারের জীর্গ অশথ গাছটা হুড়মুড় শব্দে বিবড়াই নিউয়া ঘুচাইল আপনার জীর্ণত্বের লজ্জা। বাদা বিবের চালটা উড়িয়া পড়িল গোয়াল ঘা বিবের চালটা উড়িয়া পড়িল গোয়াল ঘা বিবের চালটা উড়িয়া পড়িল গোয়াল ঘা বিবের চালটা উড়িয়া পড়িল গোয়াল ঘা

• অন্ধকার ঘরে পিসিমার বুকের মধ্যে সুব লুকাইয়া থরথর করিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে নীরেন।
আপনার সমস্ত দেহখানাকে পিসিমার মধ্যে মিলাইয়া দিতে পারিলে সে বাঁচে। রাজলন্দ্রী স্পষ্ট
দেখিলেন; সেই যোল বংসর পূর্বেকার ঝড়ে ছয় বংসরের বালকের দিগন্তপ্রসারী বিপুল
শক্ষা আর ব্যাকুল নির্ভরতা। তাঁহার বুকের মধ্যে মুখ লুকাইয়া নীরেনের সেই থরথর
কাঁপিয়া ওঠা।

আর একদিনের কথা। বর্ষাকালের রাত্রি। ঝন্ঝন্ ঝিন্ঝিন্ বর্ষণের বিরাম নাই।
নীরেন ভিজিয়া ভিজিয়া ফিরিল বাড়ী। পরদিন—বেদনায় ভাঙিয়া পড়িতেছে সব, জবাফুলের
আভা ভরিয়া উঠিয়াছে ছই চোথে, সমস্ত দেহ শ্বলিতেছে উত্তাপে। সেই নিজাহীন বিপুল শক্কার
রাত্রি, প্রীড়িভের মুখের' পরে ফেলিয়া রাখা নিমেষহীন ছই চক্ষু, অকারণ মৃত্যু-শক্কার ব্যাকুল উৎকুঠা
.ভিড় করিয়া বুকের মধ্যে ঠেলিয়া উঠিল।

আশঙ্কা, উৎকণ্ঠায় ভরা জীবনের উঞ্চদিনগুলি।

ক্রমান্তবের জীবনলীলা ব্যাপারটা এত বড় নিস্তরক্ষ হইয়াথে এমন ভয়াবহ হইতে পারে রাজলন্মী তাহা কোনোদিনো কল্পনা করেন নাই। মৃত্যুর শীতল কঠিন স্পর্শটা এমনি নিবিড়তর করিয়াই স্পর্শ করিয়াছে।

ইহার কয়েকদিন পরে ফের মোটঘাট বাঁধা হইল। বিশেষ কিছু নয়—ছ'টো বিছানা, গোটা তুই ছোট পেঁটরা আর একটা থলি মাত্র।

সোদামিনী বলিয়াছিল.

—কাজ করতে এসেছিলুম তোমার ঘরে সেকথা কবে ভূলে গেছি। এখন জানি ভোষার কাছে না থাকলে আমার চলবে না।

তাই সৌদামিনীও চলিতেছে সঙ্গে। ছড়ান জিনিষপত্র বাসনকোসনের স্থাপের প্রতি চাহিয়া সন্থ কহিল, —ঠাকুমা, কিছু নিয়ে যাই। তিনি কেবল বলিলেন—না থাক।

রাজলন্দ্রী যে পুণা সঞ্চয় করিতে কাশীবাস করিতে চলিলেন এ বিষয়ে কাছারো লেশমাত্র সন্দেহ রচিল না। পাড়া ভাতিয়া একেবারে তাঁর উনানে আসিয়া জড়ো হইল। এমন কি ছোট ফাড়াটাও i

—সে বলিল—দিদিমা কাশীর পেয়ারা খুব হুড়া, নয় ?

निनिमा विलालने - शो

পুঁটির মা কছিলেন—যাই বলো দিদি, স্ক্রিটী মার ভালো করেচেন। সব মায়া ঝাটিয়ে ভোমাকে কাছে টেনে নিলেন।

তিনি চুপ করিয়া নীরবে অল্প একটু হাসিলেন।

ভারপরে আসিল বিদায়ের পালা। সকলে ই চোথ ছল্ছল্ কংয়া উঠিল।

সুখে ছঃখে, বিপদ আপদে, ভালো মন্দ, নিন্দা-স্তুভিতে এই যে ভিৎিশ বছর কাটাইয়াছেন ইহাদের সঙ্গে সেই কথা মনে পড়িয়া গেল। কত আনন্দেং, কত ছুখের কাহিনাব সঙ্গে ইহারা জড়িত।

সেই যে আট বংসর বয়সে বধু সাজে পৌছিয়াছিলেন সলজ্জ চরণে, সেই রঙীন্ দিন্তালি; যোল বংসর বয়সের অকাল তুর্যোগের দিন, তাঁর বধুসজ্জা খুলিবার। নীরেনের কল্যাণকামনায় উৎক্ষিত ব্যাকৃল শুভ্র দিনগুলি; তাহার বিবাহের আনন্দ, বিদায়ের বেদনার সঙ্গী এই প্রতিবেশী, এই বহু পুরাতন ভিটা সমস্ত আজ বিদায়কালে যেন কী এক মায়ায় মোহময় হইয়া উঠিল।

হারুর মাকে ডাকিয়া কহিলেন.—

—সেদিন গাল দিয়েচি হারুর মা, রাগ করিস্নে যেন।

হারুর মা কাঁদিয়া উঠিল,

সে কবে দিয়েচো মা, কবে ভূলে গেছি।

ইহার পরে কিছু সময় কাটিয়া গেছে, বছর তিনেকের মতো। রাজলন্দী এখনো কাশীবাস সারিয়া ফেরেন নাই।

হয়তো দশাশ্বমেধ ঘাটে স্নান করিতে গিয়া বহুকাল পূর্বের ভুলিয়াযাওয়া যৌবনকালের একটি দিনের কথা মনে পড়িয়া যায়। সেই যে, সখীদের সঙ্গে জল ভরিতে গিয়া পুকরিণীর জলে পা ভুবাইয়া আলাপ করা, জল ছিটাইয়া অকারণে খিল্ খিল্ হাসিয়া ওঠা, সেই পুকরিণীর মুখরতীর বাঁশঝাড়ের ফাঁকে ফাঁকে অন্তমিত সূর্যের রাঙা আলোর ঝিকিমিকি, সেই ঘোম্টা টানিয়া বাঁকা পথে ঘরে ফেরা; চকিতের মতো ছবি আঁকিয়া চলিয়া বায়।

সব চাইতে বড়ো কথা এই যে বিশ্বনাথের মাথায় জ্বল ঢালিতে গিয়া মনে হয়—যেন একটি চিরপরিচিত পদশব্দ সমস্ত পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিয়া তাঁর কোলের কাছে আসিয়া পৌছিবার জ্বল্থ যাত্রা করিয়াছে। তার অস্পষ্ট ধ্বনিটি দ্রাষ্ট্রের সঙ্গীতের গুপ্পনের মতো, যেন অর্হনিশি কান পাতিয়া আছেন।

নীরেন পরম সমাদরে আছে শ্বশ্রা গৃহে শ্বাশুড়ীর কাছে সে এম্নি কোমল এম্নি নম্র হইয়া ধরা দিয়াছে যে ভারি ভালো লাগিয়া গেছে বিনীরেন যথন তাঁর কাছে কোনো আব্দার করেছেতথন দাসীদের ডাকিয়া হাসিয়া বলেন,

় — দেখেছ বাছারা—আমার নীরেনে ক্রেডিকারখানা। আহা—এভকাল ভো মায়ের স্নেহ পায় নাই।

ভাবথানা এম্নি যেন এখনি পাইয়াছে।

যখন নীরেন অহেতৃক অকারণ দাসদাসীদের বখশীশ্ করিয়া বসে তথন তাহারা থুসী হইয়া গৃথিণীর কাছে জামাইবাবুর বদায়তার উল্লেখ করিলে তিনি হাসিয়া বলেন—হবেনা, কভোবড়ো বংশের ছেলে।

ভাহার পরে যে গল্পটি। কাঁদিয়া বসেন ভাহা এই যে, নীরেনের ঠাকুদরি পিভামহের আমলে যখন ঘবে এই: হার পূর্ণ জোয়ার, মস্ত রাজ প্রাসাদের মতো চক্মিলান প্রসাদে দাসদাসী, আছিত আত্মীয়ে গম্গম্, তখন ভাহারা বখ্শীশ্ কবিত ভাল ভাল সোনার দলা। তখন ভাহাদের পাথরে বাঁধানো ঘাটের দীঘিতে থই থই করিত জল, সোনারপোধ কাজকরা নৌকায় চড়িয়া যখন বাবুরা জলবিহার করিতেন, তখন দাঁডের রূপার নূপুর বাহিতে থাকিত রিণ্ঝিন্।

দাসীরা আশ্চর্য হইয়া এভোবড়ো চোথ করিয়া কল্পনা করিতে চেষ্টা করিত, হয়তো জন্মান্তরে
সেই বংশের দাসী হইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছিল।

এই ডো চাই। জ্বমীদারের জামায়ের কড়ানা হইলে চলে কি ? আমার নীরেনের হাতে এই সম্পত্তি বাড়িবে বই কমিবে না।

তবু মধ্যে মধ্যে নীরেনকে যেন উল্লনা করিয়া তোলে। মধ্যরাতে হঠাৎ স্থুম ভাঙিয়া উঠিয়া লীলা দেখে, জানালার গরাদে ধরিয়া নক্ষত্রথচিত নীল আকাশের পানে তৃই চোধ মেলিয়া দিয়া নীরেন স্তব্ধ হইয়া আছে।

ফাস্কনের আমমঞ্জরীর গন্ধবিকশিত জ্যোৎসা রাতে যে যুবক সুন্দরী স্ত্রীর পানে পিছন ক্রিরা দুর আকাশে চোথ মেলিয়া আছে, তাহার মনটা কোন্থানে ধরিতে না পারিয়া অকারণ সন্দেহে লীলার সমস্ত লাবণ্য কঠিন কুঞিত হুইয়া আসে। হঠাৎ এই সময়ে একটা তুর্ঘটনা ঘটিবার লক্ষণ দেখা দিল। দীর্ঘদিনের ত্রারোগ্য রোগ ঘটিবার পূর্বে যেমন একট একট করিয়া লক্ষণ দেখা দেয়—এও ঠিক্ তেম্নি। আঠারো বংসর পরে লীলার জননী সন্তান-সন্তাবনায় সকলকে চমৎক্র করিয়া তুলিতে লাগিলেন। লীলার সমস্ত দেহ কাঁপিয়া উঠিল। এ যে কী করিয়া হইতে পারে স ভাবিয়া পায় না।

নীরেন মনে মনে নিশ্চিন্ত আছে। নিশ্চয় জন্মগ্রহণ করিবার পূর্বে ই ক্ষুজ মানবকটি মাতৃগর্ভেই প্রথম ও শেষ নিঃখাসের জন্ম রুধা চেষ্টা করিবে। যদি বা কোনোক্রমে পৃথিবীর আলো হাওয়া ভাগ্যে জুটিয়া যায়—সেও স্বল্পকালের জন্ম।

হারিসন্ রোডের নোড়ে ভ প্রমান্তর্য মহাক্তি জ্ঞ সাধু বাবাটী খড়ি পাতিয়া বসিয়া আছেন; সকলের শুভ অশুভের সঙ্গে যাঁর আন্তরিক কিছুদিন পূর্বে নীরেন তাঁর কাছে। হাত দেখাইয়াছে। নীরেনের ভাগ্যগগনে শুভগ্রহের শুভট্ট, মধ্যাহ্ন তপনের মতো। ফলে কেবলমাত্র সম্পত্তি নহে ঐশ্বর্যাভ, সেই সঙ্গে বৃহৎ ভালোবাসা। কাজে কাজেই শ্বাশুড়ী ঠাকুরাণীর গর্ভধারণের মধ্যে যদি কিছু থাকে তবে সেটুকু নিশ্চয়ই মধ্যখান হইতে তার দর বাড়াইবার জন্ম।

কিন্তু ঘটিবার কালে ঘটিল অন্ত। যথাসময়ে আশাতিরিক্ত করিয়া পড়িল ত্লুধনি, শাঁথ বাজিল বহুবার। রাত্রে লীলা বালিশের এককোণে মুখ গুঁজিয়া চুপ করিয়া পড়িয়া রহিল।

কালে কালে দেখা গেল স্বস্থ সবল স্থানর ছেলেটির আশু মৃত্যুসম্ভাবনার কোনো লক্ষণই নাই।

ইহার পরে অত্যন্ত সমাদরের ভরা বোঝাটা কমিতে কমিতে ফাঁকা ঠেকিয়া গেল। সেদিন একজন বন্ধুর ব্যবসায়ে ফেল পড়িবার সম্ভাবনা দেখিয়া নীরেন কহিল,

" —ভয় নেই, আমি কিছু টাকা দেব।

টাকাটা শ' তিনেকের মতো। শ্বাশুড়ী শুনিয়া ভয়ন্কর অসম্ভষ্ট হইলেন। ভয়ানকভাবে মুখ বাঁকাইয়া কহিলেন,—যেমন ঘরের ছেলে বাছা, হাতটা তেমনি কোরো। আমার খোকার ধন নষ্ট কোরনা।

নীরেন যেন নাড়া খাইয়া জাগিয়া উঠিল। স্বপ্নের ঘোরটা কাটিলেও অভ্যাদের ঘোরটা কাটে নাই। আজ জাগিয়া উঠিয়া দহসা আবিকার করিল, এ গৃহের কোথাও তাহার ঠাঁই নাই।

সেদিনটা শরংকালের প্রভাত। সোনালী আলো তন্ত্রাভাঙা সকালের মুখে পড়িয়া ঝিলিমিলি করিতেছে। যেন রূপকথার রাজকন্তার মুখে যুগ যুগাস্তরের পর সোনার কাঠির পরশ লাগিয়াছে।

বিশ্বনাথের মন্দিরে প্রণাম সারিয়। কাশীর গলির একপ্রাস্তে বাড়ীর ছয়ারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন রাজলন্মী। হার্টে তাঁর কমগুলু, পরণে ভসরের থান। ভিজা চুল হইতে জল করিয়া পড়িভেছে ফোঁটা ফোঁটা। স্নানশেষের নির্মল দীপ্তি। এম্নি সময় কে একজন তাঁহার পায়ের উপর লুটাইয়া প্রণাম করিয়া ডাকিল—পিসিমা। রাজলন্মী চমকিয়া উঠিলেন।

যে আসিয়াছিল সে তেম্নিই পড়িয়া কুঠিল, পায়ের উপর মুখ রাখিয়াই কহিল,

—আমি ভোমাকে নিতে এসেছি পি দুমা! রাজ্ঞলক্ষী ছইহাতে নীরেনের চিবৃক ধরিয়া তুলিলেন, আর বাধা মানিল না, ছই চোথ ভাঙিয়া জল ঝরঝর ঝরিতে লাগিল।

ষ্টেশনে লোক ওঠানামার বিরাম নার্। মালপত্র ওঠানামার ঝন্ঝন্ শব্দ। নানা মাছবের নানা বাস্ততা, গুল্পন, ফিরিওয়ালার ডাক্ এলিয়া দে এক বিরাট কলরব। প্রশান্তি ভাঙিবার ক্রিয়া এমনি একটা ওদাসীত্যে তিনি সকলের প্রতি চাহিয়া আছেন। শিশুর কলরব যেমন মায়ের কাছে কেবলমাত্র কলরব নয়, তাহা অনিব্চনীয়, তাহা সঙ্গীত; এও তেম্নি।

বিশ্বনাথের মন্দিরের চূড়া দেখিতে দেখিতে সমস্ত আকোশে ব্যাপ্ত হইয়া গেল। কী তার রঙ। কী তার দীপ্তি। মাণা তুলিয়া দাঁড়াইতে কোথাও বাধা নাই।

হাত জোড় করিয়া প্রণাম করিয়া কহিলেন—

বিশ্বনাথ এই তো আমি ফিরিয়া পাইলাম; এই তোমার কোলের কাছে।

চণ্ডীমণ্ডপে ফের প্রতিবেশীরা জড়ো হইয়াছে। চাটুজ্যে তামাক টানিয়া আনন্দে হাসিয়া কাশিতে কাশিতে বলিলেন,

- —কী ফিরলে বড়গিলী! ছোটগিলী বল্ছিলো; সব ছেড়েচে যে সে ফিরবেনা কথনো। পুঁটির মা লজ্জা পাইয়া কহিলেন,
- -- नव भाग्ना कांतिरत्र व्यावाद ७-की कदरल पिपि।
- 🌉 🔤 প্রশাস্ত সহাস্থে তিনি কহিলেন—পারি কৈ।
  - ষ্ঠাড়া দিদিমার আঁচল চাপিয়া চুপ করিয়া তাকাইয়া আছে।

তাহাকে হাসিয়া বলিলেন,—তোর জন্মে পেয়ারা এনেচি। হরিচরণ মাটীতে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিয়া কহিল.

— ফিরে এলে, মা, ফিরে এলে, এলো দাদা এলো ভোমার ধন তুমি নাও, এবারে আমার ছটি।

গৃহদেবতার সম্মুখে মাথা লুটাইয়। প্রণাম করিয়া যথন উঠিয়া দাড়াইলেন তথন বিখের সমস্ত লক্ষা হইতে আপনাকে ঢাকিবার জন্ম একজন পায়ে মুখ লুকাইল। রাজলন্দ্রী ক্ষাস্থলের দীপ্তচোখে ছইহাতে বধ্র মুখখানি বুকে টানিয়া লইলেন।

# শেষজ্ঞ মূণালকান্তি নাশ

নিক্তবাপ বর্ণহীন মৃহুর্তেরা আন্সে আর যায়,
ফিরে ফিরে আসে শুধু রক্ত ীত সময়ের স্রোত।
বাসনার বিহসেরে তিকে স্ন দীর্ঘ ছায়াপথ।
উধাও আনন্দ হাসি অন্ধ ক্রি আনুগ্র ধারায়।
দিগস্তে ধুসর ছায়া, সম্মুখেতে কঠিন পাথার।
দিবারাত্রি রিক্তক্ষণ তারা শুধু ফিরে ফিরে আসে,
ঈশ্বরের অট্রহাসি হেরি নিত্য উদ্ধন্ত আকাশে,
অন্ধকারে দেই তবু ছারে ছারে হানা বারবার।
এখন ভরসা শুধু দেবছের অপার মহিমা:
দেখা দেবে কবে সেই মায়ারাত্রি স্বপন-বিবশা,
অকস্মাৎ মায়্মেরা ভূলে যাবে পৃথিবীর ভাষা—
কোথা সবে চলে যাব দূরে রেখে এ মাটির সীমা।
সেই দিন কতো দূর আজ তাই কেবল ভরসা,
সে আশ্চর্য্য স্বর্গরাল্য দেখা দিবে কখন সহসা!



### রাশিয়ার রূপান্তর

#### মহেন্দ্ৰ নাথ

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় রাশিয়ার অভ্যন্পতি।

িগত মে (১৯০৯) মাসে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের কমিটিন পার্টির অষ্টাদশ অধিবেশন শেষ হ'য়েছে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার পরিপূর্বতা সাধন কোরে, রাশিয়া যে গোটি বিজ্ঞানতির পথে এগিয়ে গেছে, কমরেড ষ্টালিন তাঁর অভিভাষণে প্রাঞ্জল বায় তা' বর্ণনা কোরেছেন। তা' ছাড়া কমরেড মলোইভ যে রিপোর্ট দাখিল কোরেছেন, তাতেও রাশিয়ার আভ্যন্তরিক উৎকর্ষের যথেষ্ট পরিচয় পাই। রাশিয়ার তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য কি এবং কি ভাবে তাকে দফল কোরে' তোলা যাবে, তার আভাষ তিনি আমাদের দিয়েছেন। কমরেড ষ্টালিন-এর অভিভাষণ এবং কমরেড মলোইভ-এর রিপোর্টের আলোচনা কোরেই প্রবন্ধটী লিখিত হ'লো, এতে রাশিয়ার আভ্যন্তরিক বিধি ব্যবস্থা, তার গৌরবময় অভ্যন্তাত, তার ভবিশ্বৎ কর্মপন্থ। সম্বন্ধে উৎস্কে জনশাধারণ অনেক কিছুই জানতে পারবেন—এ' আশাই আমি কোরি। —লেথক

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (১৯২৮—১৯৩২) রাশিয়ার জ্ঞাতীয় জ্ঞীবনে, সমাজে, রাষ্ট্রেই বিষ নব্যুগের স্ত্রপাত হ'য়েছিলো, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (১৯৩৩—১৯৩৭) তার গতি আরও অনেক দূর এগিয়ে গেছে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা রাশিয়াকে যে অভ্যন্ধতির পথে এগিয়ে দিয়েছে, তা' ভাবলে বিস্মিত হতে হ'য়। বিপ্লবের অব্যবহিত পূর্বে এবং পরে লেনিন রাশিয়ার কর্মনীতি সম্বন্ধে তাঁর সহযোগীদের সম্মুখে যে আদর্শ স্থাপন কোরেছিলেন, সে আদর্শকে রাশিয়ায় পরিপূর্ণ ভাবেই রূপায়িত করা হ'য়েছে—এ কথা বোলতে আশা করি অতিশয়েজি হ'বেনা। ইহা কারও অজানা নয় যে, সোস্থালিজম্-ই রাশিয়ার চরম লক্ষ্য নয়—রাশিয়ার লক্ষ্য কমিউনিক্ষম্ বা ধনসাম্যবাদ। কিন্তু আজও রাশিয়া তার সাধনার সেই চরম লক্ষ্যে পৌছিতে পায়ে নি। ষ্ট্রালিন তাঁর অভিভাষণে বোলেছেন: The first phase of communism—socialism, has been essentially realised, তা ছাড়া ষ্টালিনের "Victory of socialism In Russia" নামক বইয়েও তিনি এ' কথা স্বীকার করেছেন। তবে ছইটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় রাশিয়ায় যে অসাধ্য সাধন করা হ'য়েছে তার তুলনা নেই।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অভাতম কর্মনীতি ছিলো—শ্রেণী বৈষম্যের সমাধান। এই

নীতি পরিপূর্ণ ভাবেই কার্যে পরিণত করা হ'রেছে। প্রবন্ধান্তরে তার আলোচনা কোরেছি। •

শ্রেণীবৈষ্ণ্যের ধ্যা তুলে বে পরপাছাশ্রেণী অক্তের রক্তজন করা প্রমের ফলটুকু আরামের সাথে ভোগ করে আসছিলো, জাতীয় জীবনের সে সব স্বিধাবাদী ধ্রন্ধরদিগকে রাশিয়া হ'তে নিশ্চিক্ত কোরে দেয়া হ'য়েছে, অর্থাৎ "who will not work, neither shall he eat" লেনিনের এই মন্ত্রবাণী সেখানে কার্যকরী হ'য়েছে। শোষিত এবং শোষক বোলে সেখানে কোনো প্রেণী নেই। সকলেই সেখানে সমান। যে' সকল যুক্তিহীন অজুহাতের উপর নির্ভর কোরে, এক শ্রেণী অপর শ্রেণীকে শোষণ কোরভ, সে সমস্ত অজুহাতের মূলচ্চেদ করা হ'য়েছে। শ্রেণী বৈষ্ণ্যের এই সমাধানই ছিলো—রাশিয়ার সমাজভান্ত্রিক শুরের সব চেয়ে কঠিন কর্মনীতি। কিন্তু তার সমাধানও সেখানে সন্তব হ'য়েছে। দশ বছর আগে সেই তারেট যুক্তরাষ্ট্রের শ্রুমিক, শ্রমবায়ীকৃষক এবং অফিস কর্ম চারীর সংখ্যা ছিলো শভকরা ২ জন। সে সময়ে এক তৃতীয়াংশ লোক ছিলো ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিক এবং তাদের মাঝে শভকরা ৫ জন ছিলো শোষক (Exploiters), কিন্তু দ্বিতীয় পঞ্চবার্থিকী পরিকল্পনার অবসানে সেখানকার সমাজভান্ত্রিক শ্রমিকরাষ্ট্রে শতকরা ৯৪ জনই শ্রমিক, কৃষক এবং অফিস কর্ম চারী। শতকরা বাকী ৬ হন হ'লো সাধারণ সমবায় নীতির বহিত্র্ত। এতেই বোঝা যায় রাশিয়ায় শোষক শ্রেণী বোলে কোনো শ্রেণী আজ আর নেই। সকলেই সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সেবক—তার কল্যাণ-ব্রন্তই তার জীবনের সাধনা। মলোট্ভ তাঁর রিপোর্ট-এ বোলেছেন:

The exploiting elements were eliminated and disappeared from the face of our earth. তিনি আরও বোলেছেন—Socialist society in the U. S. S. R is composed at the present time of two classes on friendly terms with one another of workers and peasants. The overwhelming majority of the toilers in the U. S. S. R. are active and conscious builders of the classless socialist society.

সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে সোস্তালিজম্ এর বিজয় সেথানকার জনগণের মাঝে আভান্তরিক সামাজিক এবং রাজনৈতিক একতা সাধন কোরেছে—যা' অত্যাবধি ছনিয়ার আর কোথাও সম্ভব হয়নি। সোভিয়েট শক্তি এবং কমিটিনিষ্ট পার্টির সমবেত সাধনায় যে এই যুগান্তরকারী অভ্যুন্নতি রাশিয়ায় সম্ভব হ'য়েছে, ইহা কারও অজ্ঞানা নেই। তারা সোভিয়েট'র বিক্ষরবাদীদের শক্তিকে ধূল্যবল্টিত কোরেই কান্ত হয়নি—সেথানকার এই বিজয় এবং অভ্যুন্নতি যাতে অপরাজেয় হয় এবং চিরস্থায়ীত্ব লাভ করে, তার ব্যবস্থাও তারা কোরেছে। ষ্ট্যালিন বোলেছেন:—

"সামাজিক এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে শোষক শ্রেণীর অবশিষ্ট অংশ নিশ্চিষ্ঠ করা হ'য়েছে। শ্রমিক, কৃষক ও বৃদ্ধিজীবিরা আজ শ্রমশীল জনসাধারণে

<sup>\*</sup> त्रानियाय त्वनी रेवदरमुक नमाधान । स्वयंत्री, ५म वर्ष, ७३ नःथा ।

পরিণত হ'য়েছে। সোভিয়েট রাশিয়ায় বিভিন্ন জাতির মাঝে নিবিড় বন্ধুছ হ'য়েছে।'' (অফুদিত)

রাষ্ট্র পরিচালনার কর্তৃত্ব যথন সোভিয়েট সরকারের হাতে এলো, তথন সোভিয়েট নেজুগণ এই সত্য উপলব্ধি কোরতে পারলেন যে, সুরহৎ কলকারখানার প্রাচ্য, বিজ্ঞানসম্মত শিল্প সম্ভাবের বিস্তার, আধুনিক বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির প্রচলন ব্যতীত সোম্ভালিজম্-এর শক্তিশালী ভিত্তি নিরাপদ ভাবে গড়ে তোলা সম্ভব নয়। কিন্তু তৃঃথের বিষয় ভারতবর্ধ শুধু পাগল হলো, চরকা আর খাদি, খাদি আর চরকা নিয়ে। এরা যে ভারতের পয়ত্রিশ কোটি নরনারীর প্রয়োজনের চাহিদা মেটাতে সমর্থ, এ' কথা আমরা কোনো মতেই বিশ্বাস কোরতে পারি না। বিশে শতাব্দীর এ' কয়েক দশকের ইতিহাস আলোচনা কোরতে সুয়ের। এ' সিদ্ধান্ত কোরতে পারিনা যে বিজ্ঞানকে বাদ দিয়ে মামুবের জীবনযাত্রা স্বস্পষ্ট ভাবে কিন্তি হ'তে পারে। যাক্ এ' সমন্ত আলোচনা এখানে না করাই ভালো।

তাই সোভিয়েট সরকার ১৯২৮ সালের ১লা অক্টোবর প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনামুসারে কাজ আরম্ভ করেন। চার বংসর শেষ হতে না হতেই তাদের আরম্ধ কার্য নির্কিল্মে স্কুসম্পন্ন হ'লো। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সময় উৎপাদনের পরিমাণ অসম্ভবরূপে বেড়ে গেলো। লৌহ, কয়লা, ইম্পাত, পেট্রোলিয়াম, বিতৃৎে, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি প্রভৃতির উৎপাদন আশাতীত রূপে সম্ভব হ'ল। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষের দিকে—ট্রাক্টার ও বিমান-পোড-শিল্পে সোভিয়েট সরকার অসাধারণ কৃতিত্ব প্রদর্শন কোরলেন। যে রাশিয়া কিছুদিন পূর্বে সমস্ভ আধুনিক এবং উন্নত রাষ্ট্রের কাছে ছিলো অপরিচিত, অবজ্ঞয়, কার্যারম্ভের প্রথম ধাপেই সে সমস্ভ জগতের বিক্টারিত দৃষ্টি আকর্ষণ কোরতে সক্ষম হ'লো।

• তারপর ১৯০০ সাল হ'তে আরম্ভ হ'লো দ্বিতীয় পঞ্চার্ষিকী পরিকল্পনার অন্যাসাধারণ কার্যাবলী। বিজ্ঞান-সন্মত আধুনিক যন্ত্রপাতি এবং অফাফ্য শিল্প-বিভাগের ক্রেত উন্নতি সাধনই ছিলো এই পরিকল্পনার প্রধান কর্মনীতি, এই প্রান অনুসারে কার্য করার ফলে রাশিয়ার স্থবহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠলো। রাশিয়ার স্থাতীয় জীবনে, সমাজে, রাষ্ট্রে আরম্ভ হ'লো ক্রমবিবর্ধ মান অভ্যুন্নতির চমকপ্রদ ইতিহাস। নিম্নের হিসাব হ'তেই ইহা প্রতিপন্ন হ'বে:

কয়লা :—১৯৩০ সালে ২ কোটি ১০ লক্ষ টন ; ১৯২৮, সালে ০ কোটি ২০ লক্ষ টন ; ১৯৩৬ সালে ১২ কোটি ৩০ লক্ষ টন এবং ১৯৩৮ সালে প্রায় ১৪ই কোটি টন কয়লা উৎপন্ন করা হ'য়েছে।

লৌহ:—১৯১০ সালে ৯২ টন; ১৯৩৭ সালে মোট ৩ কোটি ১০ লক টন লোহ উৎপাদিত হ'য়েছে।

বৈছাতিক শক্তি:—১৯১৩ সালে ১৯৪ কোটি ৫০ লক্ষ কিলোওয়াট্ পাওয়ার্স ; ১৯২৪ সালে ৫০০ কোটি ৭০ লক্ষ, ১৯৩২ সালে ১৯৫৪ কোটি, ১৯৩৭ সালে ৩৬০০ কোটি কিলোওয়াট্ পাওয়ার্স বৈত্যতিক শক্তি উৎপাদিত হয়।

পেট্রোলিয়াম:—রাশিয়ার খনিগুলো হতে ১৯১৩ সালে ৯২ লক্ষ টন, ১৯৩৬ সালে ২ কোটি ৯২ লক্ষ টন এবং ১৯৬৮ সালে ৩ কোটি ৩৫ লক্ষ টন উৎপাদিত হয়।

মার্থন :—১৯৩২ সালে সমগ্র রাশিয়ায় ৭১,৬০০ টন এবং ১৯৩৭ সালে ২০০,০০০ টন মার্থন উৎপন্ন হয়।

পনীর :—১৯২৭ সালে ৭.০০০ ডবল হন্দর এবং ১৯৩৭ সালে ৩৪,০০০ ডবল হন্দর উৎপাদিত হয়।

ৈছোট খাট শিল্পেও রাশিয়া অসাধারণ কর্ম কুশলতার পরিচয় প্রদান কোরেছে। ১৯৩২ সালে রাশিয়ায় ৮ কোটি ২০ লক্ষ জোড়া বৃট ও জুতা তৈরী হ'য়েছিলো; ১৯৩৭ সালে হয় মোট ১৮ কোটী জোড়া। বলা বাহুলা ১৯১৩ সালে ব্যায়ায় প্রস্তুত জুতার সংখ্যা ছিলো মোটে ৩ কোটী জোড়া। ১৯৩০ সাল পর্যন্ত আমদানী পণাের লা হিসেবে রাশিয়ায় উৎপন্ন প্রচুর খাত বিদেশে রপ্তানী কোরতে হ'তো। আজ রাশিয়ার সমস্ত খাত সেখানকার জনগণের জক্তই মজুদ থাকে।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় রাশিয়ায় শিল্পের চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে! কমরেড ষ্টালিন বোলেছেনঃ—

"আর্থিক জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে গত পাঁচ বংসরে সোভিয়েট রাশিয়ায় যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয়েছে। পুরাণো কল অথবা চাষ আবাদের সেকেলে ব্যবস্থার কোনো চিহ্নুই বর্তমানে রাশিয়ায় নেই। শিল্প ও কৃষিতে সম্পূর্ণ আধুনিক যন্ত্রপাতি এবং ব্যবস্থা প্রবর্তিত করা হয়েছে।" (অমুদিত)

রাশিয়ার শিল্প সমাজভান্ত্রিক কর্ম-প্রণালী-ব্যবস্থিত ভিত্তিতে পরিচালিত হ'য়ে চরম উন্নতির পথে উন্নতি হ'য়েছে। সমাজভান্ত্রিক কর্ম-প্রণালী-ব্যবস্থিত শিল্প প্রতিষ্ঠান হ'তেই শিল্পজাত পণোর শতকরা ৯৯.৭ মংশ উৎপাদিত হয়; বাকী ০.০ অংশ উৎপন্ন করা হয় ব্যক্তিগত শিল্পপ্রতিষ্ঠান হ'তে। রাশিয়ার শিল্প সম্বন্ধে ষ্টালিনের অভিভাষণ পড়লে, এই সিদ্ধান্ত করা ষায় যে, শিল্পোন্ধতিতে রাশিয়া অক্যান্ত ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র সমূহকে পেছনে ফেলে গেছে। ষ্টালিন যে বিবৃত্তি দিয়েছেন, তাতে দেখা যায়, ১৯১৯ সালে শিল্পের যে পরিমাণ উৎপাদিত হ'য়েছে ১৯০৪ সালে হয় তার শতকরা ২০৮৩ ভাগ; ১৯৩৭ সালে হয় তার শতকরা ২৯০৪ ভাগ; ১৯৩৬ সালে হয় তার শতকরা ৩৮২৩ ভাগ; ১৯৩৭ সালে হয় তার শতকরা ৪২৪ ভাগ; ১৯৩৮ সালে হয় তার শতকরা ৪৭৭ ভাগ। এতেই বৃঝা যায় রাশিয়ার শিল্প ধাপের পর ধাপ কি অসাধারণ অভ্যুন্নতির পথে এগিয়ে যাছে। নিম্নলিখিত রেকর্ড হতেই সোভিয়েট শিল্পের ক্রমবর্দ্ধমান অভ্যুন্নতির ব্যাপার স্পষ্ট প্রতীয়মান হ'বে। কোন্ জ্বা সমস্ত পৃথিবীর উৎপাদনের কত অংশ সোভিয়েটে উৎপাদিত হয় ভার হিসেব দেখা গেল।

| ১৯৩৬            |              |     |     | ১৯৩৮            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------|--------------|-----|-----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| . (             | শতকরা        | )   | (   | (শতকরা)         | and the state of t |
| কয়লা—          | ২.৯          | ••• | ••• | 22. <i>ś</i>    | 7116                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| লোহ—            | ల., ৯        |     |     | 79.0            | Tre LIBO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ষ্টীল—          | 8 <b>'</b> 0 | ••• | ••• | <b>&gt;</b> 6.8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| বিহ্যুৎ—        | 7.9          |     | ••• | ه.ه             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| তাম—            | 2.2          |     |     | ৭:৬             | PEHAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| এলুমিনিয়াম —   | 0            |     |     | • ৯.৯           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| । স্থপার ফস্ফেট | — 7.o        |     |     | ৯'৭             | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

১৯২৯ সালের (ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র সম্পর্ক অর্থ সঙ্কটের বংসর) সোভিয়েট রাশিয়ার উৎপন্ন শিল্প ছিলো সারা তুনিয়ার উৎপাদনের শত ০৮ অংশ। ১৯৩২ সালে তা' দাঁড়ালো শতকরা ১১০; ১৯৩৬ সালে তা' হ'লো শতকরা ১৫:২ু অংশ।

সোভিয়েট রাশিয়ার যান্ত্রিক সংস্কার কার্য জাতীয় অর্থনীতির সাথে সমতা রেখে সম্পূর্ণ করা হ'য়েছে। প্রত্যেক বিভাগেই নৃতন যন্ত্রপাতির আমদানী করা হ'য়েছে। প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সময় নির্মিত কারখানা হ'তে ১৯৩৭ সালের শিল্প উৎপাদনের শতকরা ৮০ অংশ এবং দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সময়ে উৎপাদিত ট্রাক্টারের শতকরা ৯০ অংশ উৎপাদিত হ'য়েছে। ১৯৩৭ সালের ১লা এপ্রিলে অর্থাৎ চার বৎসর তিন মাসে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকে সফল করে তোলা হ'য়েছে। এবং এই সময়ের মাঝেই রাশিয়ার গৌরবময় শিল্প-সংসদ গড়ে উঠেছে। ১৯৩২ সালের (প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষ বংসর) তুলনায় ১৯৩৭ সালে রাশিয়ার শিল্প উৎপাদনে শতকরা ১২০ অংশ বর্ষিত হ'য়েছে। যদিও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শিল্প উৎপাদনে শতকরা ১২০ অংশ বর্ষিত হ'য়েছে। যদিও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় তা' বৃদ্ধি হ'বার কথা ছিল ১১৪ অংশ। শ্রম বিভাগে প্রেথানভ্ প্রবর্তিত নীতি অনুসরণ করাতেই শ্রমশিয়ে রাশিয়া যুগান্তর আনয়ন করেছে।

যৌথ প্রথা বা সমবায় নীতি অনুস্ত হ'বার পর রাশিয়ার কৃষি বিভাগেও যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হ'য়েছে। সমবায় নীতি প্রবর্তিত হওয়ার—পূর্বে (১৯২৬ —১৯২৯) গড়ে বাংদরিক কৃষি উংপন্ন জব্য ছিলো শতকরা ১'০ অংশ। সমবায় নীতি প্রবর্তিত হ'বার পর (১৯৩৩—১৯৩৭) তা' ১২'০ অংশ দাঁড়িয়েছে। ১৯৩৮ সালে রাশিয়ার কৃষি উংপাদিত পণ্য ছিলো জার্মানীর ৩'৫ গুল; এবং অংমেরিকা ফুক রাষ্ট্রের ॐ অংশ। বর্ত মান বংসর আমেরিকাকেও পেছনে ফেলতে পারবে বলে রাশিয়া আশা করে। নিয়ের রেকর্ড হ'তে বোঝা যাবে পণ্য উৎপাদনে রাশিয়া, জার্মানী, ইতালী, জাপানের সাম্মিলত পণ্য হ'তেও বেশী উৎপাদন করতে সক্ষম হোয়েছে।

|               |     | উৎপন্ন ( | , (           |     |
|---------------|-----|----------|---------------|-----|
| রাশিয়া—১৯৩৭  | ••  | •••      | 226.6         | 17  |
| জার্মানী—১৯২৮ |     |          | <b>ራ</b> ኮ. ઉ | 4   |
| বৃটেন —১৯২৮   |     |          | <b>७</b> 8'२  | Ť,  |
| ফ্রান্স —১৯২৮ |     | •••      | ৩৮.২          | म्प |
| জাপান-–১৯২१   | ••• |          | ২৩.৽          |     |
| ইতালী—১৯০৭    | ••• | •••      | 76.6          |     |

ক'এক বংসর পূর্বে অধিকাংশ প্রয়োজনীয় জিনিষের জন্মই রাশিয়াকে অক্যান্স রাষ্ট্রের নিকট হাত পাততে হ'তো। শিল্প ও কৃষি বিভাগে লাশিয়ার অসাধারণ উন্নতি বিদেশী আমদানী দিনদিনই কমিয়ে এনেছে। নিম্নের রেকর্ড হ'তে টুল্ল' পরিলক্ষিত হ'বে:

|                    | ১৯১৩<br>শতকরা | · SER | ১৯২৮<br>শতকরা |       | ১৯৩৫<br>শতকরা |
|--------------------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|
| শ্রম যন্ত্রপাতি—   | ۶۶.           |       | ٤٤.           |       | 7.            |
| কৃষি যন্ত্ৰপাত্তি— | 87.           | •••   | ۶۵.           | • • • | ٥,            |
| ট্রাক্টার —        | 700.          | •••   | <i>৬৬</i> .   | • • • | ٥.            |
| মোটরকার —          | > 0 0 .       | •••   | <b>هې</b> .   | •••   | ٠.٥           |
| এলুমিনিয়াম —      | 700.          | •••   | > 0.          |       | <b>३</b> '    |
| রবার —             | > 0.          | •••   | > · · .       | •••   | <b>6</b> °,   |
| ধুলা —             | 89°           | •••   | 82,           |       | ٩٠            |
| কাগজ —             | <b>©</b> >.   | •••   | ₹8'           |       | • •           |

উপরের রেকড হ'তে বুঝা যার ১৯০৫ সালে অর্থাৎ চার বংসর পূর্বে রাশিয়ায় বিদেশী পণ্যের আমদানী বছলাংশে কমে গেছে; এবং ক'একটা পণ্যে রাশিয়া আত্মনির্ভরশীল হ'য়েছে। ১৯৩৫ সালে রাশিয়া তুলা সম্পর্কের সম্পূর্ণরূপে আত্মনির্ভরশীল হ'তে পেরেছে। রাশিয়ার এমন দিন ছিলোঁ— যখন চিনির জন্ম সম্পূর্ণরূপে বিদেশী রাষ্ট্রের উপর তাকে নির্ভর কোরতে হ'তো। কিন্তু ১৯৩৩ সালের মাঝেই চিনি উৎপাদক দেশ সমূহের মাঝে রাশিয়া শ্রেষ্ট স্থান অধিকার করে। তারপর ১৯৩৫ সালে চিনি উৎপাদনে প্রথম স্থান অধিকার করে। রাশিয়াতে ১৯২৭ সালে ১৯ লক্ষ টন চিনি উৎপাদিত হ'য়েছিলো। কিন্তু ১৯৩৭ সালেই তার পরিমান দাঁড়ার ৪০ লক্ষ টন।

অক্স ছোটো খাটো প্রয়োজনীয় ( বেমন মাছ, মাংস প্রভৃতি ) দ্রব্যাদির জক্মও রাশিয়াকে বর্তমানে পর মুখাপেকী হ'তে হয় না। এক কথায় রাশিয়া বর্তমানে তার সমগ্র জনসমষ্টির খাত্ত জোগাতে সমর্থ—বর্তমানে সে সম্পূর্ণ আত্মনির্ভরশীল।

ভবিয়াতে রাশিয়াকে কেবলমাত্র কান্ধি, কোকো এবং এরূপ চু'একটা দ্রব্যের জন্ম আছান্য

রাষ্ট্রে নিকট হাত পাততে হবে। স্থতরাং কোনোদিন যদি অক্সান্ত রাষ্ট্র তাদের পণ্য আমদানী বন্ধ হবে, তা' হ'লেও রাশিয়ার কোনো কতি হ'বে না। রাশিয়ার শিল্প সম্পদ সম্বন্ধে Mr. J. Millar (European Travelling Scholarship holder from Sheffield University) বোলেছেন:

".....within the next ganeration the Soviet Union will be as powerful, industrially, as the rest of the world put together."

যে কোনো দিক দিয়েই বিচার করা যাক না কেন, রাশিয়ার আভাস্তরিক অবস্থা যে ক্রম-বিবর্ধ মান সে বিষয়ে আমাদের এতোটুকু সন্দেহ নেই। সামরিক শক্তিতেও যে সোভিয়েট রাশিয়া পৃথিবীয় অস্তান্ত রাষ্ট্রতে অধিকতর শক্তিশালী ক্রার আলোচনা প্রবন্ধাস্তরে কোরেছি। \*

রাষ্ট্র পরিচালনার বিভিন্ন ক্ষেত্রে রাষ্ট্রির যে বর্তমানে সম্পূর্ণ আত্মনিভরিশীল, এ কথা অস্বীকার কোরবার উপায় নেই। কমরেড স্থালিন ১৯৩৩ সালের রাশিয়ার সাথে ১৯৩৮ সালের রাশিয়ার তুলনা কোরে, সেথানকার আত্মন্তরিক ক্রমোন্নতি সম্বন্ধে যে বির্তি দিয়েছেন, নিম্নে তার রেকর্ড দেয়া গেলো।

| রেকড দেয়া গেলো।                          |                         |
|-------------------------------------------|-------------------------|
| ১৯৩০ সাল                                  | ১৯৩৮ সাল                |
| <b>জাতীয় আয়—</b> ৪৮৫ <b>০ কোটী রুবল</b> | ১০৫০০ কোটী রুবল         |
| মজুর ও কর্ম চারীর সংখ্যা—২২০০০০০          | 52000000                |
| , , বেতন—৩৪৫৯ কোটী <i>ক্</i> বল           | ৯৬৪২ কোটী ৫০ লক্ষ রুবল  |
| শিল্প কারখানার মজুরদের                    |                         |
| গড়ে সাংসারিক বাৎসরিক আয়—১৫১৩ রুবল       | ৩৪৪৭ রুবল               |
| যৌপ চাষাবাদের নগদ আয়—৫৬১৬ কোটী ৯০ লক     |                         |
| রুবল                                      | ১৪১৮০ কোটী ১০ লক্ষ রুবল |
|                                           | (                       |

### [ ১ क़रल = ১ ठीका ४ षाना ]

শ্রেণী বৈষম্য সমাধানের চরম সাফল্য সম্বন্ধে লেনিন বোলেছিলেন যে, সোভিয়েট রাশিয়া হ'তে শোষক আর শোষিতদের মাঝে যে পার্থ কা তা' অপসারিত কোরলেই কমিটিনিজম্এর পূর্ণ প্রতিষ্ঠা সম্ভব হ'বে না; তা' করতে হ'লে "the difference between town and country"রও অপসারণ করতে হ'বে। এই আদর্শে অমুপ্রাণিত হ'য়েই দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কার্যকালে লেনিনের উপদেশ কিয়ৎ পরিমাণে কার্যে পরিণত করা হ'য়েছে। আগেকার অমুন্নত পল্লী অঞ্লের অপেকাকৃত অনগ্রসর অবস্থার উন্নতিমূলক সংস্কার করা হ'য়েছে। মৃদ্র গ্রামাঞ্লেও আলোকিত এবং উন্নত মহলের সমবায়ী কৃষিপ্রথার প্রবর্তন করা হ'য়েছে।

সামরিক শক্তিতে সোভিয়েট।—অগ্রণী—>ম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা।

কমিাউনিজম্এর আদর্শে অন্নপ্রাণিত হ'য়ে, ভারাও আজ এর পরিপূর্ণ প্রতিষ্ঠায় আজা যোগ কোরতে কৃতসভল্ল।

'কমরেড মলোটভূ তাঁর রিপোর্ট-এ বলেছেন –A real cultural revolution \has taken place in the U. S. S. R. during the second Five Year Plan. क्यांबर ষ্টালিন ও তাঁর অভিভাষণে বলেছেন—''সংস্কৃতিগত উন্নতির দিক হ'তে গত পাঁচ বংসরদ্ধা সংস্কৃতিগত বিপ্লবের যুগ বলা যেতে পারে। এই সময়ে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে জাতীয় ভাষাত্তি ্শিক্ষার বাহন করে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্তন করা হ'য়েছে। কলেজে শিক্ষা প্রাণ্ড বিভার্থীর সংখ্যাও বর্ধিত হ'য়েছে। রাশিয়ায় এক নৃতন বুদ্ধিজীবি শ্রেণীর অভ্যুত্থান সম্ভব হ'য়েছে।" প্রাইমারী এবং দেকেগুারী শিক্ষা কেন্দ্রে বিছার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ২১' চ কোটী হ'ডে ২৯'৪ কোটাতে দাঁভিয়েছে। কলেজের ছাত্র 🖟 ্যাও বর্ধিত হ'য়ে ৫৫০,০০০এ দাঁভিয়েছে! অক্যাত্য শিক্ষা কেন্দ্রেও প্রভুত সংস্কার কার্য সম্ভব হ'য়ে হৈ বাশিয়ার আর একটা কৃতিত্ব হ'লো— সৈত্য বিভাগের নিরক্ষরতা দূর করে তাদের মাঝে শিক্ষার 🕹 চলন করা। এ ব্যাপারেও সোভিয়েট সরকার সফলকাম হ'য়েছে। রাশিয়ার গৌরব "লাল ফোট 'এ (Red Army) বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন করা হ'য়েছে। অতীতে জ্ঞারএর আম্বলের সৈত্য বিভাগে শতকরা পঞ্চাশ জন সৈনিক ছিলো একবারে নিরকর, বলা বাহুলা "লাল ফৌজ" যখন তার বিংশতম জন্মবার্ষিকী উৎসব সম্পন্ন করে, তথন তার মাঝে একটী সৈক্তও অশিক্ষিত ছিল না। "লাল ফৌজ্ল"-এর অধিক সৈক্ত সেকেগুারী স্কুলের ষষ্ঠ অথবা সপ্তম শ্রেণীর পাঠ্য শেষ করেছে। তা' ছাড়া তাদের অনেকেই প্রবেশিকা এবং কলেজ কোর্স সমাপ্ত করেছে।

ছোট-বড়, শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকলকে নিয়েই রাষ্ট্র। এদের যে কোনো একজনকে বাদ দিলেও রাষ্ট্রের পরিপূর্ণতা বাহত হয়। তেমনি এদের যে কোন একজনের কল্যাণে রাষ্ট্র যদি অমনোযোগী হয়, অবহেলা করে, তা' হলে বৃঝতে হবে রাষ্ট্রের কর্ম প্রণালীর মাঝে, তার অমুস্ত নীতির মাঝে গলদ আছে। তা' সর্বসাধারণের অথবা সর্বশ্রেণীর কল্যাণের জম্ম নয়। সাথে সাথে রাষ্ট্রের ত্বলতাও সর্বশ্রেণীর জনসাধারণের মাঝে প্রকাশিত হ'য়ে পড়ে। এবং রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে জনসাধারণের মাঝে অকাশিত হ'য়ে পড়ে। এবং রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে জনসাধারণের মাঝে অসন্তোবের সৃষ্টি হয়। সে রাষ্ট্রের অমুস্ত নীতি এবং কর্মপ্রণালী জাতিধর্ম নির্বিশেষে সর্বশ্রেণীর জনগণের কল্যাণের পথে অস্তরায়, যাতে তথু একটা নির্দিষ্ট শ্রেণী বা জাতির অচিরস্থায়ী কল্যাণ সাধিত হয়, তা' সার্থক রাষ্ট্র নয়। এবং তুদিন আগে হোক পরে হোক তার পতন অনিবার্য। বিশ্বের অতীত ইভিহাসের ক'এক পাতা আলোচনা করলেই এ উক্তির সার্থকতা প্রাতপ্রস্থাই হ'বে। ব্যক্তিগত স্বার্থ এবং হিংসার্ত্তি যথন প্রবল হ'য়ে ওঠে তখন একটা প্রতিষ্ঠান অথবা একটা পরিবারকে যেমনি পতনের অনিবার্যতা থেকে রক্ষা করা যায় না, তেমনি যে রাষ্ট্র স্বর্থাজিক্স, বিভিন্ন শ্রেণী অথবা বিভিন্ন জাতির প্রতি যার সমান সহাম্বৃত্তুতি নেই, তার পতনের অনিবার্যতাও অবশ্রুদ্ধারী।

রাষ্ট্র পরিচালনায় এই উদারনীতির প্রবর্তন করেছে বলেই রাশিয়া বর্তমান বিশ্বের আদর্শ রাষ্ট্রা জাতিধর্ম সমাজ, শিক্ষা সংস্কৃতি অবস্থা নির্বিশেষে প্রত্যেকটা নরনারীর কল্যাণের জ্বস্থ রাশিয়া সদা-তৎপর। রাশিয়ার কর্ণধার ষ্টালিন হ'তে আরম্ভ করে কারথানার একজন প্রামিক পর্যন্ত এ কথা জ্বানে এবং মনে প্রাণে বিশ্বাস করে যে ব্যক্তিকে নিয়ে যদিও প্রতিষ্ঠান অথবা রাষ্ট্র; রোপি ব্যক্তি, যত বড় প্রতিভাশালীই হোন না কেন, রাষ্ট্র অথবা প্রতিষ্ঠান হ'তে বড় নয়। সনসমাজই সেখানে বড, তাদের কল্যাণ সাধনই রাষ্ট্র অথবা প্রতিষ্ঠানের সাধনা।

রাশিয়ার প্রত্যেকটী নর-নারী, এমন কি প্রত্যেকটী তৃথ্যপোদ্য শিশু স্থা শান্তিতে বাস্ক্রুক, নব জীবনের আলোর প্রাচুর্যে তাদের জীবন উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠুক, রাশিয়া তাই চায় এবং তার জ্বুস্থাই রাশিয়ার সাধনা, রাশিয়া তার স্থানিদিষ্ট কর্মপ্রণালী অনুসরণ করে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করুক আমরা তাই চাই।



# ফ্যা**ন্ট্**রী সেটের লোকটা

#### কিরণশঙ্কর সেমগুপ্ত

[ দি, এইচ, নিউম্যান-এর 'দি ম্যান অ্যাট দি ফ্যাক্টরী গেট' কবিতার অম্বাদ। ]
একটা লোক জার্মানীর হাজতে নির্য্যাতিত হ'ছে।

নিরীহ মাত্ম্য, অপরাধ করেনি কোনো।
এর মতো আরো অনেক লোক আছে অ্যামেরীকার সব কয়েদখানায়,
এর মতো আরো অনেক ছোরা-ফেট্ট্রিক্র'রছে অ্যামেরিকার পথে পথে,
লক্ষ-লক্ষ লোক পথে স্থ্যু মৃত্যু-প্রতীক্ষায়।

এই লোকটাকে চেনো তুমি । গরীব শ্রমজী ীর ছেলে,
হামবুর্গের বন্দরে কাজ করতো ডকে;
সৈনিক সেজে যুদ্ধে গিয়েছিলো, অপরাধ দুরেনি কোনো,
জার্মেনীর হাজতে নির্যাতিত হ'চেছ তবু।

ওরা ওর চোথ উপরিয়েছে। রগ কেটে দিয়েছে শরীরের।
ওরা ইস্পাতের ডাণ্ডা দিয়ে পিটিয়েছে ওকে।
ওর পায়ের গোড়ালীর নীচে জলস্ক ম্যাচবাতী ধরেছে—
'বসো। ওঠো। স্বীকার করো। কে সে ?
রাইথ্ট্যাগে আগুন ধরিয়ে দিলো কে ?
কে ?'

আজ থুব ভোরে ফ্যাক্টরীর গেটে লোকটাকে মনে পড়ছে ভোমার ? যে-সব ইস্তাহার তোমাকে আর তোমার বন্ধুদের দিয়েছে সেগুলি স্মরণ করতে পারো ?

শ্লোগানগুলি মনে প্রড়ে কি ভোমার:

'মজুরী হ্রাসের বিরুদ্ধে ধর্মঘট করো! চালাও সংগ্রাম বুজুকার বিরুদ্ধে! চালাও সংগ্রাম, যুদ্ধ আর ফ্যাসিজম্-এর বিরুদ্ধে! তুমি যা' চাইছো আমরাও তাই!

এই লোকটাকে মনে ক'রতে পারো ?

উচু টুপি মাধায় একটা লোক বার্লিনের গারদে মাধা খুড়ে' মরলো।
ওর মাথা কুঠারের ডগায় সাংহাইয়ের পথে-পথে।
হাভানা উপসাগরে হাঙরের পেটে পাওয়া গেলো ওর হাত আর পা।
ওর শরীর পুড়িয়ে ফেলা হ'লো অ্যালাবাসার গাছের নীচে।
নাগরীকেরা,ভাগ্য যদি ফেরে এই মোহে, রেখে দিলো ওর আফুলগুলি

আদ্ধ খুব ভোরে ফ্যাক্টরীর গেটে লোকটাকে মনে পড়ছে ভোমার ?
মনে আনতে পারো ?
ভালো জুতো বানাতো, গরীব মাছ-ফিরিওয়ালা,
ছিলো অর্গানাইজার সানফ্যাক্তির কোনো শ্রমিকসজ্বের।
কোনো অপরাধ করেনি, নিক্রাধ লোক, ছিলো সাম্যবাদী,
গীড়িত জনগণের নেতা।

ওরা ওর চোখ উপ রেয়ে নিলো।
ওর পায়ের গোটালীর নীচে ম্যাচবাতী স্বালিয়ে ধরলো।
ইস্পাতের ডাণ্ডা দিয়ে পিটিয়ে মারলো ওকে।
'বসো। ওঠো। স্বীকার করো। লোকটা কে ?
রাইখ ষ্ট্যাগে আগুন ধরিয়ে দিলো কে ?
কে আগুন নিয়ে খেলা করলো আর ধরিয়ে দিলো অনির্বাণ অগ্নিশিখা ?'



## বিহেম্ব বাড়ী

#### প্রভূপ চন্দ্র যোষ

সমস্ত বাড়ীটা আনন্দে উচ্ছল হইয়া উঠিয়াছে। এখানে, ওখানে মিশিয়া আছে হার্সি রেশ, সংবাদ আদান প্রদানের বিনম্র কথোপকথন, ভোজ্য বস্তুর উগ্র রসাল গন্ধ। আপ্যায়নে, অভিবাদনে সকলের চিত্ত উৎফুল্ল। হাসিতে হাসিতে অনেক কঠিন কাজ ভত্যদের দ্বারা স্থসম্পন্ন করানো হইতেছে। গৃহিণীরাও অর্দ্ধভূক্তাবঁস্থায় সারাদিনের পরিশ্রমে কাতর হইয়া পড়েন নাই। তাহাদের খাওয়ার সময় কোথায় ? খাওয়ায়-ই বাক্রক ? দীর্ঘ সাত আট বংসর প্রবাসে কটিাইয়া যে-ছেলেটা এই আনন্দোৎসবে গৃহে পদার্পণ করি ছৈ তাহার ভোজনের দিকে লক্ষ্য রাখিতে রাখিতে গৃহিণীরা নিজেরাই উদ্বাস্ত। 'আহা-হা, স্থ্রীক্ষা কভোদিন দেশে আসে নাই...... 'ও মেজবৌ'!—বৃদ্ধা কৰ্ত্ৰী ঠাকুৰাণী ভালা গলায় বলিলেঁ্—'হু'খানা চিতুই পিঠা কোন কাঁকে করা যায় না ?' ফাঁকু যে কোন দিক দিয়াই নাই তাহা ेिনিও জানেন। এই বিয়ে বাড়ীর শ্রান্তিহীন অনবসরে কে ওই সব হাঙ্গামা পোহায় ? 'কোপায় চাঠিয়ুর গুঁড়া রে', 'কোপায় শিল্-নোড়া রে',—'না, মা, ওই উয়াগ কলে আর রক্ষে থাকবে না ''-মজবৌ নিতান্ত অনিচ্ছায় শাশুড়ী ঠাকুরুণকে ঠেকাইয়া রাখিলেন। কিন্তু, সুপ্রকাশকে নিয়াই সমস্ত আনন্দ কেন্দ্রীভূত নয়। যাহার উপলক্ষ্যে উৎসবের এই আতিশয়া, সে ব্যাক্ঞাউণ্ডে পড়িয়া রহিলেও, আরো অনেক অতিথি ও পরিজন এক সঙ্গে ঘনীভূত হইয়াছে। সবাই ব্যস্ত; সবাই-ই প্রফুল্ল। বিবাহ সংক্রাস্ত কাজও কম নয়। বরের বাড়ী হইলেও, আফুষ্ঠানিক ক্রিয়াকর্মাদি আছে, বর উঠিয়া যাইবার দিন স্ত্রী-আচার এবং জ্ঞাতিভোজন আছে; ফুলশয্যার রাত্রে কন্মাযাত্রী, বন্ধু-বান্ধব প্রভৃতি বর্ছ অতিথিদের ভূরিভোঞ্জন, হৈ-চৈ ইত্যাদিও যথারীতি সম্পন্ন করিতে হইবে। সব চাইতে মন্ত অস্থবিধা বাণ্টীটা অত্যন্ত বেমানানভাবে সন্ধীর্ণ; চলাফেরা করিতে গা'য়ে গা' ঠেকে। কিন্তু ইহার মধ্যে সমস্ত গুছাইয়া নিতে হইবে।

'ওরে নীলকণ্ঠ, জলের ড্রাম্ ছটো আগেই ভর্তি করে রাখিস্'—গৃহকত্তা ভ্তাকে হকুম দিয়া সরিয়া পড়িলেন। মকংখল সহরে জলের ভয়ানক অভাব। রারার জল, খাবার জল, এমন কী হাত ধুইবার জল পর্যান্ত সমস্তই রাস্তার কল হইতে সময় থাকিতে ধরিয়া রাখিতে হয়। তাহা ছাড়া, মেয়েলের স্নান করিবার জল যে কতো বাল্তী লাগিবে, কে আগে তাহা ঠিক করিয়া দের গুণেষের দিকে যাহারা গা ধুইতে আসেন, ভাহারা ভো শুধু নমোনম: করিয়া শুদ্ধ হইয়া যান্। আর, ছেলেরাও হইয়াছে এমনি, ছ'দিন রাজধানী ছুরিয়া আসিয়াছে ভো অমনি পুঝুরে স্নান বন্ধ হইয়া গেল। বাথ রুম্ না হইলে নাকি স্নানই হয় না! শোন কথা! ছই-ছইটা চাকর শুধু জল টানিতেট হিম্সিম্ খাইয়া গেল।

বরের ঠাকুরমা ভাড়ার ঘরের জিনিসগুলি গোছাইতে গোছাইতে বলিলেন,—'অ বৌ, গায়ে-ইলুবে তথ্য সব যোগাড় হয়েছে...গিলাটা কই...না বাপু কোন জিনিস যদি হাতের কাছে পা)য়া যায়!

— 'হাতের কাছে যদি সব জিনিস পাবেন, তবে আর বিয়ে বাড়ী হ'লো কী' !— মঞ্চরী।
বিশুদের প্রথম বৈঠকে থাবার দিতে দিতে বলিল।

পরিবেশন করিতে মঞ্জরী নাকি ওস্তাদ। পাতলা, ছিপ্ছিপে দীর্ঘায়ত দেহ নিয়া মঞ্জরী কালেজিক শিক্ষায় একেবারে ডুবিয়া যায় নাই। স্থপ্রকাশ বলে, 'বাংলা দেশের একটীমাত্র মেয়ে শুধু কালচার্ড আছে, সে ওই মঞ্জরী।' কিন্তু স্থাকাশের এমনধারা বিশেষণ আরো অনেকের উপর সময় বিশেষে প্রযুজ্য হইয়া থাকে।

- 'ঠাকুরমা, গিলাটা তো আপনার চোখের সামনেই রয়েছে। কিছুই আপনি দেখতে পান না কেন ?'—হাসিতে হাসিতে মঞ্জরী 'ঠাকুরমা'কে বলিল। যে-পার্শ্বে ভাড়ার ঘর, ভাহারই কোল ঘেঁসিয়া যে-বারান্দাটুকু অতি কৃষ্ট বাঁচিয়া আছে, সেইটাই সর্বসাধারণের ভাইনিং হ'ল। রান্নার ঘরখানি বাহিরের উঠান নার হইয়া দক্ষিণ কোণে একঘরে হইয়া আছে। টানা-পোড়েন করিতে করিতে মঞ্জরী রক্তিম হুইয়া উঠিয়াছে। এক ঝাড় চুল ঘাড় ভাঙিয়া, পিঠ ছাপাইয়া বিচ্ছুরিত হুইয়া পড়িয়াছে। থাখাটা একটু পিছনের দিকে হেলাইয়া চলিলেই চুলের গোছা দিয়া ঘর ঝাট দেওয়া যায়। স্থপ্রকাশ বলে,—। কিন্তু স্থেকাশের কথা এখন থাকুক্।
- 'বাবা! বাচ্চাদের খাওয়ানো যে কী ঝক্মারী! খাও, লক্ষ্মী ছেলে তুমি বাদল!... ছিঃ, ভাতগুলো অমন করে ছড়ায় না, ভাতে শাপ দেয়...ও বৃড়ি, তুই আবার শীলার মাছখানা তুলে নিলি কেন... ? না ঠাকুরমা, আমি পার্বনা এদের সাম্লাতে!' বকিতে বকিতে মঞ্জরী কাজ করিতে ভালবাসে।
- —'ওরে বাপ! কতো বড়ো মাছ...!' ছেলেরা হুড়মুড় করিয়া খাওয়া ছাড়িয়া মাছ ►দেখিতে ছুটিল।

গোটা কয়েক স্থুবৃহৎ কাতলা মাছ উঠানের উপর ধপাস্ করিয়া আনিয়া ফেলা হইল। কুলি ছুইটার কপাল দিয়া দর্দর করিয়া ঘাম বাহির হুইতেছে।

ছোট কর্ত্তা মাছ কুটিবার জক্ষ তাড়া দিতে লাগিলেন। এক বাল্তী ছাই, বড়ো বড়ো দা-বঁটী নিয়া মেয়েরা ও বৌ'রা অগ্রসর হইয়া আসিলেন। মাছ কুটিতে কৃটিতে কতো কথা...কে কবে ইহার চাইতেও বড়ো মাছ দেখিয়াছে...কাহার বিয়েতে মাছ কুটিতে গিয়া সে কী কাগু... ইত্যাদি নানা রসাল গল্লে চৌবাচ্চার ধারটা দেখিতে দেখিতে সরগরম্ হইয়া উঠিল।

রাত্রি ন'টায় বিবাহের লগ্ন। এখন পর্যান্ত কিছুরই জোগাড় নাই। গিন্নী ঠাকুরুণ শুধু ঘর বাহির ক্রিডে লাগিলেন। — 'চ্ড়া বৃদ্ধির কাপড় এনেছে...বরকর্তা তো এখনও উপবাসী; ও'দিকের কাজটা সিনরে নিলেই তিনি কিছু মুখে দিতে পার্যেন...'।

কিন্তু, কে কাহার কথা শোনে? কোন কাজেরই ঞ্রী-শৃঙ্খলা নাই; অথচ কোন চাই আটকাইয়া রহিতেছে না। স্ত্রী-আচার একটু পরেই আরম্ভ হইবে...তবে তাহার আগে নিমন্ত্রটার হাঙ্গামা মিটাইয়া ফেলা দরকার। স্থপ্রকাশের কোন কাজ নাই; শুধু, এখানে ওখানে ঘুরিষ্ট্রি তিন্ধি-তদারকের নামে অযথা কাজের লোকদের সময় নষ্ট করিতেছে।

- 'বৃঝলে মঞ্জরী,' সুপ্রকাশ মঞ্জরীর দিকে ফিরিয়া বলিল, 'কাজের আসল জিনিষটাই হ'লো গিয়ে 'ডাইরেক্সন্'...পরিশ্রম অনেকেই করে, কর্তে জানেও,...কিন্তু 'সিস্টেমেটিক্যালী' কর্তে পাল্লে যে কতোখানি স্থবিধা হয়...'।
- —'হাঁা, বোঝা গেছে আপনার ডাইরেক্সন্ ক্রিরী হাসিয়া বলে,—'সামান্স কয়খানা পাতা কেটে রাখবার বন্দোবস্ত কর্তে পার্লেন না...'।

ততক্ষণে সুপ্রকাশ সরিয়া পড়িয়াছে।

—'অ ঠাকুরমা, বিয়ে বলে কী সামান্ত এক পেয়ালা চা-্রেতে পার্বন না ?'...

আঃ, এইবার আমরা বরকে দেখিতে পাইলাম। পেশী ফুল স্থলীর্ঘ গৌরকান্তি যুবক।
মুখে-চোখে একটা অকৃত্রিম সারল্যে স্বাইর নিকট প্রিয়ভাজন ক্ট্রা উঠিয়াছে। তাহাকে
দেখিলেই উপযাজক হইয়া ছই একটা কথা বলিতে ইচ্ছা করে,—এমনি সুঞ্জী ও স্থ-আলাপী সে।
বরের নাম হিরণ।

- 'চা থাবি কি রে ? আজ সারাদিন যে কিছুই খেতে নেই...' ঠাকুরমা সম্নেহে প্রতিবাদ জানাইলেন।— 'দেখিস্, আবার যেন কোন হোটেলে গিয়ে না ঢুকিস্।
- 'খেলোই বা এক পেয়ালা চা, ঠাকুরমা', মার একটী অন্ঢ়া মেয়ে সম্মিত মুখে বলিল; 'এক পেয়ালা চা বৈ ত নয়।...এখন আর সেদিন নেই...বারণ কল্লে হোটেলে গিয়ে ত ঢুকবেই।'

কিন্তু হিরণ আর হোটেলের দিকে পা-ও বাড়াইবে না। ওই বারণই তাহার পক্ষে যথেষ্ট। আচার অমাস্থ করিবে কেন ? একদিন না থাইলে শরীরটা বরং সুস্থই থাকিবে।

সকাল গড়াইয়া তুপুরের দিকে চলিল। একে একে নিমন্ত্রিতেরা উপস্থিত হইতে লাগিলেন। বর উঠিয়া ঘাইবার দিন সাধারণতঃ মহিলারাই সংখ্যায় গরিষ্ঠ থাকেন।

মাধ্যাহ্নিক গুরুভোজনের পর জ্রী-আচার,...তাহার পরই বর গিয়া সজ্জিত মোটর গাড়ী-খানায় উঠিবে। বর্ষাত্রী, নাপিত, পুরুত, চাকর প্রভৃতিরাও প্রদেসনের সঙ্গে অগ্রসর হইবে। মফঃস্বল সহরের প্রসেসন্! তিনটী রাস্তার পুলিশ লাইসেল নেওয়া হইয়াছে,...অর্থাৎ, উক্ত তিনটী রাস্তাই ঘূরিয়া বরকে ইতর জনসাধারণকে দর্শন দিয়া যাইতে হইবে। না হইলে, কনের বাড়ী এখান হইতে চিল ছুড়িলে নাগাল পাওয়া যায়...অত্যস্ত আত্তে আত্তে হাঁটিলেও পাঁচ

মিনিরের বেশী লাগে না। কিন্তু, বরযাত্রীরা পদবজে বিবাহ-আসিরে যাইবে! বলুন একবার ুতাহারের কাছে এই কথা ? ভুম্কীর চোটে আপনার মাথার চাঁদি না ফাটে ভ কী!

- —'বাইরের ঘরে একটা ব্যাচ বসাইয়া দেওনা ং বেলা যে বারোটা বাজে', আসন বিছাইতে বিভাইতে গৃহকর্ত্তা অন্দরের দিকে হাঁকিয়া বলিলেন।
- 'এই যে দিই, আপনি সরুন, আমরাই সব ঠিক করে নিচ্ছি'—ভিন-চারিটি মেয়ে গমরে আঁচল জড়াইয়া, চুড়ি ও চুল টাইট করিয়া পরিবেশন করিতে আসিল।

আসন বিছানো হইল। ধোয়া পাতা, লবণ, জল ঠিক করিয়া রাখা হইল। বেগুন ভাজা, ভাচড়াও তো আগে থাকিতে দেওয়া যাইতে পারে। হাঁা, এইবার আস্থন আপনারা সবাই। হুড়মুড় কুরিয়া নিমিষেই ঘরখানি ভরিয়া গেল। অবগুঠনমুখীরা স্থান সংগ্রহ করিতে না পারিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

- 'এইখানে আর একখানা পাতা েত দেখি...আমার ছোট মেয়েটাও এই সঙ্গে বসে যাক্' একজন বর্ষিরদী মহিলা একপার্শ্বে একটু জায়গা করিয়া নিতে ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন।
- 'সক্রন, সক্রন...দরজার মুপ্ত থেকে অন্য এক ধারে সরে দাড়ান', একটা বড়ো ভারী গামলায় ভাত নিয়া বনছায়া পরিত্তেন করিতে আসিল।

বনছায়া সুডৌল সুপরিপুট শ্রামলা মেয়ে। দেহবিতাদে ভাহার উপর বিধাতার অহেতুক পক্ষণাতির প্রথম দর্শনেই ধরা পড়ে। মুথে চোধে গ্রাম্য জড়তা, কিন্তু কী পরিচ্ছন্ন দারল্য দুপুরাশ বলে, 'সমস্ত বাংলা দেশ ঘুরে এতদিনে একটা 'শ্রীমতী' দেখতে পেলাম'। সুপ্রকাশের দৃষ্টি নিয়া আমরাও তুলনা করতে পারি,—'মঞ্জরী যদি হয় বর্নার উচ্ছল জলতরক, বনছায়া তা'হঙ্গে কালো দীরির শীতল জল বৃদ্ধ দ'। হাসিতে হাসিতে মঞ্জরী হয়ত ভাঙিয়া পড়িবে, বনছায়া কিন্তু একটা শক্ষও বাহির করিবে না। মরিয়া গেলেও সে হি-হি করিয়া সকলের সামনে হাসিতে পারিবে না। এমনি স্থির, অচঞ্চল সে। কিন্তু যাহার সহিত কাহারও তুলনা হয় না সে ওই মধুমালতী। ভালের বাটী নিয়া সে-ও আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। মধুমালতীরে ধরা-ছোঁওয়া খায় না। কোনরূপ বিশেষণে মধুমালতীকৈ বিশ্লেষণ করিতে গেলেই যেন সে ছোট ইইয়া যাইবে।

ধীরে সুস্থে মাধ্যাহ্নিক ভোজন সমাপ্ত হইল। আরও কয়েকটা বৈঠক শেষ করিয়া পরিবেশনকারিশীরা স্বস্থির নিঃশ্বাস ফেলিল। এইবার ভাহারাও তুইটা মুখে দিভে পারিলে নিশ্চিন্ত ইওয়া যায়।

দেখিতে দেখিতে বেলা পড়িয়া আসিল। কয়েকটা ডে' লাইট ভাড়া করিয়া আনা হইয়াছে...লঠনও গোটা চারেক ভেল ভরিয়া ঠিক করিয়া রাধা হইল। এইবার স্ত্রী-আচার আরম্ভ করা ঘাইতে পারে। বরকে ধরিয়া ছাদনাতলায় আনা হইল। স্নানের পর্বব ঐখানেই সমাধা করিতে হইবে। পান চিবাইতে চিবাইতে ঠান্দিদি বৌদিদি স্থানীয়া মহিলারা বঙ্গ কোতুক আরম্ভ করিয়া দিলেন। হাসি ঠাট্টায়, কলগুলনে কে আর এখন বিশ্বাস করিবে এই রহৎ বুরবার আকণ্ঠ দেনায় ভূব্ভুব্....শিক্ষিত ছেলেরা বেকার, মাত্র তিন বংসর পূর্বের এই বরেরই জ্যেষ্ঠ আ াটী পরিণত বরুসে ইহাদের স্বাইকে ছাড়িয়া গিয়াছে। এমনি কালের নিষ্ঠুর চক্র,...জিখুনের খরস্রোতে এমনিই মামুষ নৃতন আবেষ্টনীর নিমিত্ত তৃষ্ণার্ত এবং তৃপ্থ...।

- —'ছিঃ, আদ্ধকের শুভদিনে চোথের জল ফেল্তে নেই। ওঠো মুপ্রকাশ, ভাখো গি লাইট কয়টা আলাতে পারো কিনা।'—অজকার ঘরে মুপ্রকাশের চারিদিকে কাহারা যেন ঘিরিষ্ট্রি দাড়াইল।
- 'ভাহ'লে সাভ-মাট বছর পর দেশে ফিরলেন কেন ? উঠুন, চটপট কাপড় বদলিয়ে নিন…প্রসেসনের গাড়ী ভো এসে গেচে',—মঞ্জরীর গলার মতনই যেন মনে হইল।

উঠিতে হইবে ঠিকই: বিগত স্মৃতির উপলানী বুশোক পুনকজ্জাবিত করিবার ইহা উপযুক্ত স্থান বা সময় নহে। কিন্তু স্থাকাশ বিবাহ বাসরের ক্রিক কিছুতেই পা বাড়াইতে পারিবে না। একমাত্র মৃত্যুর গাঢ় কালিমাই কী স্থাকাশের জীবনে অধীকার ঘনাইয়া আনিল ? কে জানে..? দীর্ঘদিন যে লোক আত্মীয় স্বন্ধন ছাড়া ভাহার সম্বন্ধে ত জোক সুরিয়া কিছুই বলা যায় না!

— 'আচ্ছা, আদৃছি আমি', সুপ্রকাশ সিঁড়ি বাহিয়া উপরে টুঠিয়া গেল।

প্রাথমিক স্ত্রী-আচার শেষ হইয়া গিয়াছে। বর এখন প্রসাধিন ব্যাপ্ত। মঞ্জরী--বনছায়।
---মধুমালতী এবং আরো কয়েকটা অনুঢ়া মেয়ে বরকে সাজাইতে ঘিরিয়া দাঁড়াইল।

- —'ওই সাদা গরদের পাঞ্জাবীটাই পরে ফেলুন হিরণদা…'
- —'ভার উপর এই মাস্ত্রান্ধী চাদরটা…'
- 'বাকৃষ্ণীনের চটী জুতা জোড়াটা আবার কোথায় রাখলেন...'
- -- 'वाः, একেই বলে স্টাইল!'

সবাই সাহায্য করিতে ব্যগ্র হইয়া উঠিল। হিরণ হাসে, আর নিজের ইচ্ছামত বেশবিস্থাদ করে। চুলে 'এন্জোরা' মাঝিয়া, মুখে 'স্নো'র উপর 'কিউটিকুরা' পাউডারের প্রলেপ ছড়াইয়া বর্ডার দেওয়া রুমালখানায় অনেকখানি 'কোটি' সেন্ট ঢালিয়া হিরণ কুমার দিব্যি ফিটকাট" হইয়া নিল।

বনছায়া কিস্ফিস্ করিয়া মঞ্জরীকে বলিল,—"হিরণদা কিন্তু সতি।ই খুব 'বাব্'...দেখেছিস্ প্রসাধনের ঘটাখানা।"

— "আবার সঙ্গে করে ক্যামেরাও নিয়ে এসেছেন, মনে হয় বিয়ের রাত্তে নিজেই 'অটো ত্তার্চ' দিয়ে যুগল ফটো তুলে নেবেন" হাসিতে হাসিতে মঞ্জরী মধুমালতীয় গায়ে চলিয়া পড়িল।

হিরণের স্থাটকেসটা খোলা পড়িয়া আছে। একগাদা কাপড়-জামায়, নানাবিধ প্রসাধনের জবাসস্থারে...ফটোর এলব্যালে...অর্জসুকায়িত সিগ্রেটের স্থৃদৃশ্ত 'কেসে'...আরো কতো কী জিনিবে পেটুরাটা কুলিয়া ফাপিরা উঠিয়াছে। মেরেরা কৌতুহুল নেত্রে সমস্ত জিনিয় খুঁটীনাটি করিয়া দেশি নিতেছে। মফঃখলের মেয়ে আর রাজধানীর সৌধীন বর। অল্প-বিস্তর হিংসা হওয়াও ুতো মস্বাভাবিক নহে।

ওই কোণের মেয়ে তুইটী অফুটস্বরে আবার কী কথা বলিয়া হাসিতেছে ? মধুমালতীর মুটা মলিন কেন ? বিয়ে বাড়ীতে বয়স্কা কুমারীদের দেখিলে কট্ট হয়। স্বাই নিজ নিজ ভাগ্য ভন্তনায় সন্কৃতিত.. কবে তাহারা পিতামাতার সুখনিলা ফিরাইয়া আনিতে পারিবে কে একবার য়া এই কথাটা মুনে মুনে চিন্তা করে... ?

- 'মালতী, তোর নাকি বৈশাথেই ?' মধুমালতী হাসে, কিন্তু উত্তর দেয় না।
- ---'নে হ'লো তোদের ? এবার আয় ইদিগে...মঙ্গলঘটে প্রণাম করে সবাইকে প্রণামী
  দিয়ে প্রাড়ীতে গিয়ে ওঠ্' গৃহকত্রী আসিয়া হিরণুকে টানিয়া নিলেন।
- 'কই, কে বর নিতে এদেছে, ...এদি আস বাপু যা'র যা প্রণামী এইবেলা মিটিয়ে দাও; নইলে হিরণ তো পিড়ি ছেড়ে উঠা না।

হাঁা, এইবার 'সামাজিকভার' অনু কিছু আভাষ পাওয়া যাইতে পারে। ঘরের একপার্বে অনুবাও স্থান সংগ্রহ করিয়া দাঁড়া নু রহিলাম।

- 'মাতৃপ্রণামী পাঁচ টাবা ? এ কোন্দেশী কুট্ম্ গো',—কে ঘেন ঝন্ধার দিয়া কনেবাড়ীর লোকটাকে নারভাস্ করিয়া দিল।
- —'খবরদার হিরণ, কৃষ্খনো ও' পাঁচ টাকা ধরবি না…একমাত্র ছেলে, বিয়ের সময় মা'কে প্রণাম করে যাবে মাত্র ফুঁচিটা টাকা দিয়ে…একখানা গিনি বে'র করুন মশাই। বর্ষিয়সী মহিলাটীর বাকাসুধায় আমরা যৎপরোনাস্তি তৃপ্তি পাইলাম।

ররকে যিনি উঠাইয়া নিতে আসিয়াছিলেন তিনি বলিলেন, —দেখুন, আমাকে যে-বকম বলৈ দিয়েছেন, আমি তাহাই দিতেছি।.....অনুগ্রহ করে ইহাই গ্রহণ করুন.. ...মাতৃপ্রনামী কী আর সোণা-রূপায় নিষ্কারিত হয় ?

- ু 'রাথুন মশাই আপনার চালাকী, বলুন গিয়ে যে গিনি না দিলে বর কিছুতেই মা'কে প্রাণাম করছে না,'—
  - —মহিলাটি থামিবার পাত্রী নহেন।
- 'শুনেছিলুম আপনাদের নাকি কোনরূপ দাবী-দাওয়া নেই.....এটা কী—" বলিয়া কনে বিটার লোকটি মনে মনে ভাবে, 'দেখা যাবে কাল ভোবে! শ্বা ছুলবার সময় ভোমরা ক'টা টাকা দাও'। "একবার বাড়ীতে গিয়া বলুনই না ?" মঞ্জবী তাহাকে উৎসাহিত করিয়া পাঠাইয়া দিল কিন্তু দেখা গেল মঞ্জরী-বনছায়া-মধুমালকী এবং অক্যান্ত অবিবাহিতা মেয়ে কয়টির চোখে মুখে ভয়ার্ত্ত, অসহায় দৃষ্টি। হাসিতে গিয়া তাহারা সবাই যেন ভার হইয়া পড়িয়াছে। ভাহাদের বিবাহকালীন অমুক্রপ দাবীও নিশ্চয়ই জানানো হইবে; এবং হয়ভ নানা রকম ভাবে সবাই বিত্রভ হইয়া উঠিবে। কোনরূপ অসামর্থতা তথনও বিবেচিত হইবে না।

- 'ঠান্দী, ওই পাঁচ টাকা নিয়েই ছেড়ে দিলে পার্তেন'। বনছায়া সেই বর্ষিয়সী মহি<sup>নী</sup>টিকে লক্ষ্য করিয়া বলিল।
- —'তোরা থাম বাপু! এ'রকম সব জায়গাতেই হয়......সবাই আবার এনে চ<sup>্</sup>ইদাি মিটিয়ে দেয়.....আর ভাথ হিরণ', কৃটরাজনীতিজ্ঞদের মতন তিনি হিরণকে বলিলেন,—'ং'সি বিয়ের দিন তোর শ্বাশুড়ী যথন ভাতের থালা নিয়ে আসবে, তখন কিছুতেই যেন ভাতে হাত দিল্লী না, যতক্ষণ না তোকে একটা মোটর-বাইকের প্রতিশ্রুতি দেন, ব্যুলি'।

্ৰ ব্**ষিল** বৈ কি! ঘরের হাওয়া বিষাক্ত হইয়া উঠিয়াছে। হিরণ পিড়ির উপর বসিয়া আছে ত আছেই। কনেবাড়ী হইতে গিনি আদিবে, তবেই না মা'কে প্রণাম করিয়া গাড়ীতে ওঠা সম্ভব হইবে।

প্রসেদনের বাজনা নিরবচ্ছিন্ন স্থারে বাজিয়া ব্রিয়াছে। বাহিরের ঘরের হটুগোল কিছুমাত্র ব্রাদ প্রাপ্ত হয় নাই। ইহা যেন অত্যস্ত সাধারী ব্যাপার। বসস্ত পূর্ণিমার রাত্রে এবম্প্রকার আফুষ্ঠানিক মর্যাদা এবং আবেদন রক্ষা করা যেন অত্যস্ত স্কৃত্যিবিক।

- 'উপরে যাবি মঞ্জু, চল ছাদ থেকে বেড়িয়ে আসি'। বিধুমালতী মঞ্জরীকে বলিল। ্রেন ছইল, তাহার নিঃশ্বাস নিতে যেন কটবোধ হইতেছে।
- 'দাঁড়া না, দেখি ব্যাপারটা কওদূর গড়ায়' ? আগ্রহে, কে ছুহলে মঞ্জরী অফ্রপার্থে সরিয়া গেল। বনছায়াও কম উৎস্থক নহে।

মধুমালতী নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেল। ঝির্ঝিরে হাওয়ায় সানাইর মিষ্টি স্থ্রে, আনন্দোচ্ছল জনতবঙ্গে গৃহ এবং বাতাস প্লাবিত। ছাদে উঠিয়া মধুমালতী একবার দ্রের দিকে চাহিল। 'তারায় ভরা মধুমাসের রাত'...নিকটেই বোধহয় একটা হাস্কুহাজার ঝাড় আছে! কী স্থলর গন্ধ! মধুমালতী প্রাণ ভরিয়া নিঃশ্বাস নিল। এখান হইতেই ব্রের গাড়ীখানা দেখা যাইতেছে: বেশ সাজাইয়াছে কিন্তু উহারা।

হঠাৎ খুট্ করিয়া একটা দিয়াশলাইর কাটি ছালিবার আওয়াজে মধুমালতী ঘূরিয়া দাঁড়াইল। "ওঃ, স্থপ্রকাশ বাবু ভাহ'লে ছাদেই একা একা বেড়াছেন"। কী হ'লো ভন্তলোকের ? সারাদিন তো দিবিব হৈ-চৈ রক্ষ কোতুক কর্লেন্.... বরষাত্রী যাবার সময়ই চোধ-মুধ মলিন করে একেবারে শয্যাশায়ী; আছে। সেন্টিমেন্টাল ত! নাঃ, এবার আন্তে আন্তে সরে পড়াই ভাল"। মধুমালতী নিঃশক্ষ পদস্কারে সিড়ির দিকে অগ্রসর হইল। কিন্তু ভাহার আগেই স্থ্প্রকাশ এই দিকে জ্প্রসর

- 'এই যে তুমি! নীচে যাওনি ষে'? সুপ্রকাশ মধুমালতীর কাছে আসিয়া বলিল।
- - 'পরম লাগছিল তাই উপরে বেছাতে এসেছিলাম: এবার নীচে যাচ্ছি।'
- 'আছে। এসো। ডর্জনী দ্বারা সিগারেটটার উপরে একটা টোকা মারিয়া স্থ্রকাশ সরিয়া দাঁভাইল।

- 'আপনার হঠাৎ মনখারাপ হয়ে গেলো কেনো ! সকলি বেলা ত বেশ ছিলেন!'
  ( মালতীর এই সব কথায় দরকার কী ! চলিয়া গেলেই ত পারে!)
  - 'ছিলাম নাকি ?' সুপ্রকাশ হাসিয়া বলিল,— 'কিন্তু মন-খারাপের ত সময়-অসময় নেই... হঠাং আরম্ভ হয়, আবার হঠাং-ই মিলিয়ে যায় !'
- 'একটা কথা জিজ্ঞাসা করব, সূপ্রকাশ বাবু, যদি কিছু মনে না করেন।' (মধুমালতী কী নীচে নাবিবে না নাকি ? ছাদে দাঁড়াইয়া স্থ্রকাশের সঙ্গে এমন কী-কথা তোমার থাকিতে পারে বাপু! এখনই যদি কাহারও নজরে পড়িয়া যায়, তাহা হইলে কী-কেলেল্কারীটাই না হইবে একবার ভাবুন ত ?)
  - ্ব 'স্বচ্ছনেণ ় কি কথা জানতে চাও বল ?' সুপ্রকাশ নির্লিপ্তকণ্ঠে জবাব দিল।
- সানাই-অলা আবেগের সহিত বাজাইর কিয়াছে। পোঁ যিনি ধরিয়াছেন তাহার কী দম বন্ধ হইয়া যায় নাং চাঁদের আলেও আকাশের গায়ে মিশিয়া গিয়াছে। ঠিক যেন একখানা হাল্কা রূপার পাতে সমস্ত আকাশটা রাড়া। হাসুহানার গন্ধ-ও যেন স্লিগ্ধতর হইয়া উঠিতেছে। অবনের মধুমাস কী এখনই নাবিয়া মাসিবেং অপেকাকৃত জোবে কথা না বলিলে শুনিবার উপায় নাই। সিভির মুখ হইতে ফিবিরা আসিয়া মধুমালতী বলিল,
  - 'আপনি বিয়ে করতেন না কেন ?
- 'এতোক্ষণে একটি হাসির কথা শুনলাম . . . . ' হাসিতে হাসিতে স্থাকাশ বলিল,— 'আঃ, এবার আমার মনটাও স্থালা হয়ে গেল '।

কিন্তু কৈ, সুপ্রকাশের হাসিতে তেমন স্পন্দন নাই ত ?

- 'বলুন না, কেন বিয়ে করছেন না ? আপনি অবিবাহিত থাক্তে হিরণেরই বা বিয়ে হঁয়ে গৈল কেন ?'
- —'শোন কথা! একের বিয়ে কী কথনও অস্তোর জ্বস্থ আটকাইয়া থাকে ? ধরো, ভোমার যদি ভালো সম্বন্ধ না-ই জোটে, তুমি কী মনে করো সন্ধ্যামালভীকেও সেজস্থ চিরকুমারী করে রাখা হ'বে ?'

মধুমালতী হঠাৎ আর একটা অন্তৃত প্রশ্ন করিয়া বসিল,—'আচ্ছা, স্থদক্ষিণা মেয়েটি কে বলুনুত ? মঞ্চরী বলছিল, তারই জন্ম আপনার এই বৈরাগ্য। সভিয় ?'

——'কে জানে কে !'

নাঃ, স্থপ্রকাশ বুঝি ধরা পড়িয়া গেল।

- —'আমি ভ সুদক্ষিণা নামে কাউকেই চিনি না
- 'মঞ্চরী আরো বলছিল ভার নাকি বিয়েও হয়ে গৈছে; তবে আর মিছে ওদিকে ভাকিয়ে থেকে লাভ কী ?'

সুপ্রকাশ কিছুকণ চুপ করিয়া রহিল। পুর্ণিমার চাঁদ টুক্রা টুক্রা হইয়া ছিল্ল ভিল্ল হইয়া

"The Suppression of the Communist Party, the persecution and arrest of Communists and their sympathisers tear the mask from these blatant upholders and agents of French Capital. Their vows and declarations of loyalty to democratic ideals are nothing but hypocrisy and lies..... The more brazenly and cynically shameless renegades like Blum, Paul Faure, and Jouhaux uphold the measures of the Daladier Government, the government of the new imperialist war; the more lies and slander circulated by the Soviet papers; 'Populaire,' 'Peuple' and the like. the more attentively do the workers and peasants listen to the voice of the Communists, to their speeches and appeals. The French people no longer believe the horde of kept journalists and politicians with more than doubtful reputation."

এই হোলোঁ ফ্রান্সের অবস্থা। দেশের জনগ<sup>®</sup>তক বলিদান দিয়ে গণতন্ত্র রক্ষা করাতে, জয় নেই, গৌরবও নেই। এতে শুধু পৃথিবীর কাছে অবিখাসী হোতে হয়।

#### ভারতব্য'

হাইড পার্কে বৃটিশ কম্ননিষ্টদের সভা বৃটেন পুলিশের সাহায্যে ছত্রভঙ ক'রেছে, কিন্তু উপনিবেশ ভারতবর্ষে বিশেষ আইন জারী ক'রে তাদের প্রেপ্তারের আদেশ দেওয়া হয়েছে। ভারতবর্ষবাপী বেশী জুলুম ও অত্যাচার চলেছে সমস্ত বামপন্থীদের উপর, বলা হচ্ছে যে একমাত্র ভারা বৃটেন ও ফ্রান্স যে-গণতন্ত্রের জক্য সংগ্রাম করছে তার বিরোধী। তার উপর আমাদের জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে এর বিরুদ্ধে কোনো প্রতিবাদ পর্যান্ত ক'রে প্রস্তাব গৃহীত হোলো না। বিংশ শতালীর গোতমবৃদ্ধ গান্ধীজীও ঢালতলোয়ারহীন নিধিরাম সন্দার প্যাটেল "খালাময়ী" ভাষায় বামপন্থীদের শুধু অকথা গালাগালিই দিলেন, আসল সমস্তা পড়ে রইল। গান্ধীজী বললেন যে-গণতন্ত্র তিনি চান না, তিনি চান ডিক্টেটরশিপ, নির্বিকারভাবে দেশবাসীরা তাঁর আদেশ পালন ক'বে, কোন প্রশ্ন করবে না। এ তিনি দাবী করছেন তার প্রেম ও অহিংসার জন্য। এ-দেশ টেত্রিসি নে ক্রের দেশ, জগাই মাধাই 'উদ্ধারিল'র দেশ, অতএব আমরা বিশ্বিত হই নি। দিন্দিপন্থীদের এ-আচরণ ও নীতি নৃতন নয়, অভাবিতও নয়। হুংখ শুধু এই যে বামপন্থীদের ঐক্য নেই, নিদ্দেদের মধ্যে হাতাহাত্তি ক'বে, মাখা ক্রাট্রেয় তারা দিন কাটাছেছ। সন্তা ক্রদয়াবেগ নিয়ে জাতির জন্ম স্বাধীনত। সংগ্রামে অবতীর্গ হত্যা যায় না। ঐক্য, দৃঢ়তা, বিশ্বাস, একাপ্রতা সহিষ্কৃতা, স্থিরবৃদ্ধি প্রয়োজন হয় সেজন্ম। আজও যদি সে-সময় না এসে থাকে, তা হলে স্বর্গ স্থযোগ কাকে বলে বৃধি না।

১২ই এপ্রিল ১৩৪• কলিকাডা

# গ্রন্থ-পরিচয়

## The State in Relation to Labour in India

By V. Shiva Ram, M. A., Ph. D.
Published from the University of Delhi.

বইটা দিল্লী বিশ্ববিত্যালয়ে লেখক কতুঁক প্রদন্ত দশটা রিডারশিপ বক্তার সঙ্কলন। বৈত্যান রাষ্ট্র কল্পনায় ও আর্থিক কঠানোয়ে শ্রমিকের 'স্থান, laissez faire বা স্বাধীন শিল্পন ক্রমবিলয়, শ্রম ও শিল্পসমস্থায় রাষ্ট্রের ক্রমবর্ধিষ্ণু হস্তক্ষেপ প্রথম ছইটা পরিছেদে এই সমস্ত. বিষয়ের দার্শনিক আলোচনা আছে। কৃতীয় ও চতুর্থ পরিছেদে জার্মাণী, ইটালা ও সোভিয়েট রাষ্ট্রে শ্রমিকদের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। পঞ্চম পরিছেদে ট্রেড ইউনিয়ন, সিণ্ডিক্যালিজ্বম্ ও গিল্ড-সোসিয়েলিজমের মতবাদ আলোচিত হয়েছে, অবশিষ্ট পাঁচটা পরিছেদে আছে ট্রেড-ইউনিয়ন আন্দোলন, ফ্যাক্টরী আইন, আই, এল্, ও, চুক্তির প্রয়োগ, শিল্পশান্তি এবং রাষ্ট্রের উত্যোগে কলাণ প্রচেষ্টা এই সমস্ত বিষয় অবলম্বন করে ভারতীয় শ্রমিক সমস্যার বিশ্লেষণ।

ট্রেড-ইউনিয়ান পন্থীর তংক থেকে আন্তর্জাতিক পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের শিল্পটে শ্রমিক অবস্থা বেশ তথাপূর্ণ ও বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। বই এর অর্ধাংশ যদিও বৈদেশিক অবস্থার পঠনে ব্যয় হয়েছে [ তার মধ্যেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ডীল স্থান পায় নাই ] তবু এ বর্ণনা সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক হয়নি। 🗐 থেকে বোঝা যায় ভারতবর্ষের মত একটা প্রধান শিল্পকেন্দ্র শ্রমিক সমস্থা সমাধানে পাশ্চাতা শিল্পান্ত দেশগুলির কতথানি পেছনে পড়ে আছে।

কিন্তু অনবধানবশত লেখক কতকগুলি তুল উক্তি করেছেন। তিনি বলেছেন যে একমাত্র সোভিয়েট ক্ষেই আংরর সমত্যাধনের জ্যে পরিবর্তনশীল কর-হার (graduated taxation) প্রাচুলিত হয়েছে। আয়ের সমত্যাধনের জ্যে সোভিয়েটভন্ত্র করের ওপর নির্ভর করেনি করি করেনি কিন্তুলিত হয়েছে। আয়ের সমত্যাধনের জ্যে সোভিয়েটভন্ত্র করের ওপর নির্ভর করেনি করি করেনি করি করেনি করি করেছে। লেখক বলেছেন যে নাংসী সমাজতন্ত্রের মূলনীতি হচ্ছে "শ্রেণীগীন রাষ্ট্র স্থাপনা" (establishment of a classless state)। ভূলক্রমে এও বলা হয়েছে যে বাঙ্গলা সরকার শ্রেম্কি বিষয়ক সংখ্যা সংগ্রহের জ্যে এবং আইন প্রচলনের পরামর্গ দেবার জ্যে একটা লেবার ইনট্লেজেল অফিস প্রতিষ্ঠা করেছেন। বাঙ্গলা সরকারের একজন লেবার কমিশনার আছেন—কিন্তু উক্ত প্রকার কোন বিভাগ নেই। ক্যাক্টরী রিপোর্ট, মাইন্স্ রিপোর্ট এবং ক্মাশিয়াল ইনটেলিজেল ও ষ্ট্যাটিষ্টিক্স্ বিভাগের প্রকাশিত ভথ্য থেকে শ্রমিক-মালিক বিবাদ, ছেটনা ইত্যাদি সম্বন্ধে সংখ্যা, ভালিকা ইত্যাদি দিয়ে বইটাকে আরো সমুদ্ধ করা যেত। এদিকে নজর দিলে লেখক এমন একটা আইনের অকাট্য প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতেন বা হারা শ্রমিকদের বেতন, জীবনযাত্রার মান্ধ ইত্যাদি সম্বন্ধে আরো খ্বরাখবর

পাওয়া যায়—এবং যে খবরগুলি না পেলে লেখকের প্রস্তাবিত প্রগতিশীল আইনগুলি মোটেই কার্যকরী করা সম্ভব নয়। গত দশ বছরে ভারত সরকার যেটুকু শ্রুমিক সংস্কারক আইন পাশ করেছেন লেখকের মতে ভার প্রধান কৃতিছ ইন্টার্জাশ্লাল লেবার অর্গ্যানাইজেশন আমাদের দেশে শ্রুমিক আন্দোলন ও ভার পশ্চাদ্বর্তী শক্তিগুলির ক্রিয়া ভার চোথে পড়েনি।

এরপ কয়েকটা ক্রেটার কথা বাদ দিলে দেখা যায় যে বইটাতে ভারতীয় শ্রমিক সমস্থা সংক্ষেপে বেশ ব্যাপক ও বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে। ভারতে শ্রমিক আইনের শোচনীয় ছরবস্থার জন্মে লেখক যথার্থভাবেই অপরিণত জনমতকে দায়ী করেছেন এবং তিনি ঠিকই বলেছেন, যে যতদিন না শ্রমিক রাষ্ট্রযন্ত্রের ওপর অধিকতর কর্তৃত্ব বিস্তার করে ততদিন তার তুদ শার প্রতিবার হবে না। মালিক কেমন কারসাজি ক্রের ফ্যাক্টরী আইনের শাসন এড়িয়ে যায়—সে সম্বন্ধে তাঁর উক্তি বহু পাঠকের চমক সৃষ্টি করবে। "ফ্যাক্টরী ইন্স্পেক্টরের আগমনের সংবাদ যথাসময়ে পাণার উদেশ্যে তারা রেল ষ্টেশনে তাদের বেতনভূকদের রেখে দেয়। যে খবর দিতে পারে সে পুরস্কৃত হয়। তারা জাল খাতা রাখে এবং যদি বা একজন ইন্স্পেক্টার হঠাৎ হাজির হয় তা হলে তাদের ওভারসীয়াররা তাকে কথাবার্তায় ব্যস্ত রাখে এবং সেই ফাঁকে পাশের ত্রমার দিয়ে বালক শ্রমিকদের সরিয়ে ফেলা হয় কিংবা তুলার বস্তায় লুকিয়ে রাখা হয়।" "মালিকের পক্ষে আইন ভেক্সে ইন্স্পেক্টরের কাছে ধরা পড়লেও লাভ থাকে। দশ টাকা থেকে পঞ্চাশ টাকার জরিমানা এক ঘণ্টার বে-আইনী কাজ দিয়ে উত্বল ক'রে নেওয়া যায়—এবং ইন্স্পেক্টরের পক্ষে ঘন ঘন আসাও সম্ভব নয়। জরিমানা অল্প হওয়ার কিছু কারণ বিচারকর্তা ম্যাজিষ্ট্রেটদের ফ্যাক্টরী আইন সম্বন্ধে অন্ততা, কিছু কারণ শ্রমিকদের অবস্থা সম্বন্ধে জনসাধারণের উলাদীয়।"

অভান্তনাথ বস্থ

পদাতিক–

স্থভাষ মুখোপাধ্যায়, পি ১০৪।১, লেক রোড থেকে গ্রন্থকার কর্ত্তক প্রকাশিত।

কছেন্দগতি ছোট ছোট কবিতাহুলি নিপীড়িত মানবের তৃঃধের অমুভূতিতে ভরা। ভাষা কোথাও কোণাও উপমার পাথায় ভর দিয়ে হেয়ালীর লোকে উত্তীর্ণ হয়েছে; কিন্তু লেখকের কবি প্রতিভা বহু স্থানে উজ্জ্বল নিখায় বলে উঠেছে, একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। পৃথিবীর ঢাকনা খুলে কবি এর নগ্ন ও রূঢ় সভ্য রূপটীকে উন্মুক্ত করে দেখাবার চেষ্টা করেছেন; ছত্রে ছত্তে উঠেছে কুত্রিমভা, ছলনা ও বঞ্চনার প্রতি গভীর ঘৃণা, সর্বত্র ছড়ানো রয়েছে বর্ত্তমান সমাজন্যবস্থার অন্তর্নিহিত অবিচার ও অস্থায়ের বিরুদ্ধে তীত্র বিজ্ঞাহ ও বিরুদ্ধতা। তলনিহিত বার্ল কোন কোন স্থলে কবির তাবারসকে ব্যাহত করলেও, আমরা নিঃসন্দেহে বল্ভে পারি এই ভরণ কবির ভবিন্তুং আছে, কারণ এঁর ভাষার ওপরে দখল আছে চিন্তার সরলতো আছে করণ স্থিবাপরি, অমুভূতির গভীরতা আছে।



রাফগড়ে, জাপোষ-বিরোধী সম্মেলনে ফুকাষরাবু জাভীয় প্ডাক। উভোলন ক্রি.ড.ছেন



মক্লবার প্রাত্তে মৌলানা **আজাদ** ঝাণ্ডাচকে পতাকা উরোলন করিতেছেন।

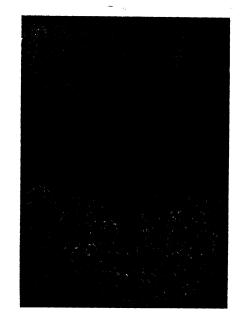





বিহারবাসী ক্লমকগণ মিছিল করিয়া কংগ্রেসে যাইতেছেন

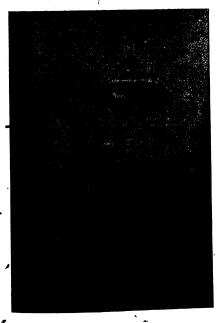

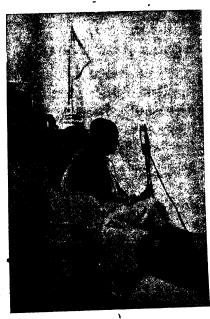

রামগত কংগ্রেসের ২৩তম অধিবেশনের বস্কৃতা মঞ্চ মন্ত্রকর পুরীতে মহাত্মাগান্তা প্রবর্শনীর উংগাংল উপলক্ষে বস্কৃতা করিতেছেন

# সম্পাদকায়

#### রামগড় কংগ্রেস

#### (১) বিষয় নির্বাচনী সমিতির অধিবেশন:-

রামগড়ে গত ১৯শে ও ২০শে মার্চ জাতীয় কংগ্রেসের ৫০তম অধিবেশন হয়ে গেল। মূল সভাপতি ছিলেন আবুল কালাম আজাদ এবং অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি প্রীযুক্ত রাজেন্দ্রপ্রসাদ। ওর পূর্বের হুই দিন ধরে বিষয় নির্বাচনী সমিতির অধিবেশন হয়েছে। বিষয় নির্বাচনী সমিতিতে কেবল একটীমাত্র প্রস্তাব উত্থাপিত হয়েছিল। দেটী হল পাটনার প্রস্তাব এবং রাজেন্দ্রপ্রসাদ প্রস্তাবটী উত্থাপন করেন ও জবাহরলাল সমর্থন কঞ্চেন। ২৭টী সংশোধনী প্রস্তাব উপস্থিত করা হয়েছিল, কিন্তু সবগুলোই ভোটে বাতিল হয়ে গিয়েছে। মূল প্রস্তাবের বিরুদ্ধে মাত্র ১০ জন প্রতিনিধি ভোট দিয়েছেন। বিষয় নির্বাচনী সমিতিতে কংগ্রেস সোম্ভালিষ্ট দলের পক্ষ থেকেইউফুক মেহেরালী ঘোষণা করেন যে তাঁদের দল কংগ্রেসের (রাজেন্দ্রপ্রসাদের) মূল সরকারী প্রস্তাবকেই সমর্থন করবে; কারণ জাতির এই সঙ্কটকালে জাতির ঐক্যকে বজায় রাখাই সঙ্গত। সংশোধন প্রস্তাবন্তলোর মধ্যে প্রিযুক্ত মানবেন্দ্র রায়ের হুইটী সংশোধনই উল্লেখযোগা; তাঁর দ্বিতীয় সংশোধনে আছে,—অনিলম্বে ভবিন্তং গণপরিষদের অঙ্গ হিসেবে গ্রাম্য জনসভা গঠন করার কথা এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তি প্রথার উচ্ছেদ, আধুনিক রীতিতে যন্ত্রশিল্পের উন্নয়ন, ৪২ ঘণ্টা সপ্রাহ, জবৈতনিক বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তার, ব্যক্তিস্বাধীনতা এবং প্রত্যেক সম্প্রদায়ের ধর্ম্বে ও সংস্কৃতিতে পূর্ণ স্বাধীনতা ইত্যাদির কথা।

## (২) কংগ্রেসের সাধারণ অধিবেশন:---

১৯শে বিকেলে সাড়ে পাঁচটায় মূল অধিবেশন বসেছিল। কিন্তু ঠিক সেই সময়ে তুমূল ঝড় ও মুবলধারায় বর্ষণ নেমে আসায় অধিবেশনের কাজ চলা অসম্ভব হয়ে ওঠে। সভাপতির ভাষণ পাঠ করা অসম্ভব হয়ে পড়ায়, সভাপতি মো: আজাদ অভিভাষণটীকে "পঠিত" বলে ঘোষণা করে দিলেন এবং তার পরেই জবাহরলাল তাড়াতাড়ি মূল প্রস্তাবটী উত্থাপন করার পরে আচার্য্য কুপালিনী সমর্থন করলেন। পনর মিনিটে সমস্ত কার্য্য নামেমাত্র শেষ করে, সভা পরের দিন প্রাত্তকালের জন্ম স্থগিত হল। ২০শে প্রাতে ঝাণ্ডাচকে খোলা ময়দানে অধিবেশন হয়। জবাহর-উত্থাপিত মূল প্রস্তাবটী গৃহীত হয়। মাত্র বোল জন প্রতিনিধি এই প্রস্তাবের বিক্লজে হাত তুলেছিলেন। পাঁচটী সংশোধন প্রস্তাব (প্রীযুক্ত চিডেল, মহম্মদ আলী, গোপাল স্বামী, ডাঃ আশরাফ ইভ্যাদি কর্ত্তক) উত্থাপিত হয়েছিল, কিন্তু বিষয় নির্ব্বাচনীতে বেমন, এথানেও ঠিক একই নাট্যের পুনরভিনয় ঘটেছিল। সব সংশোধন বাজিল হয়ে যায়। ত্রিশ ভোটের অধিক ক্ষেনা সংশোধনই পায়নি। বেসা দেড়টায় অধিবেশন শ্রেব হলোঃ ভার পরে গান্ধীক্ত ক্ষেত্রভা

করেন । বক্তভার মূল কথা হল এই যে গান্ধীজির সর্গু প্রণ না হওয়া পর্য্যন্ত তিনি সংগ্রামের দায়িত্ব নেবেন না।

### (৩) কংগ্রেস কর্ম-পরিষদঃ—

সভাপতি এবারকার জন্ম নিম্নলিখিত ১৩ জন সভা নিয়ে কংগ্রেসের কর্ম-পরিষদ (Working Committee) গঠন করেছেন: জবাহরলাল, রাজেন্দ্রপ্রসাদ, কুপালিনী, রাজাজী, গ্রীযুক্তা নাইড়, আবহুল গফুর থাঁ, যমুনালাল বাজাজ, বল্লভভাই পাাটেল, ভুলাভাই দেশাই, শঙ্কররাও দেব, প্রফুল্ল ঘোষ, আসফ আলী এবং ডা: সাইয়দ মাহ্মুদ্। একজন সভোর নাম পরে ঘোষণা করা হবে। যমুনালাল বাজাজ হবেন কোষাধ্যক্ষ ও কুপালিনী সম্পাদক।

#### • (৪) গ্রামে কংগ্রেস ও রামগড়ের শিক্ষা:--

ু এবারকার কংগ্রেস অধিবেশনের সবচাইতে বড় ঘটনাই হল প্রাকৃতিক হুর্যোগ। গত প্রায় এক বছর যাবং কর্মাদের সকল পরিশ্রম এবং শিল্পীদের সকল আয়োজন যে বাবস্থা গঠন করে তুলেছিল, কয়েক ঘন্টার বর্ষণে তাকে বিপর্যান্ত, লগুভণ্ড করে দিয়ে গেল। লক্ষ লক্ষ লোকের থাকবার, চলবার ও আহার বিহারের কন্ত ও হুর্ভোগ এবার চরমে উঠেছে; থাকবার ডেরাগুলোর মধ্যে কলকল করে জল ছুটেছে, কাপড় চোপড় মুটকেস সব কর্দ্দমে কর্দ্দমাক্ত। থাকবার ব্যবস্থা অতি ঠুন্কো, খাবার ব্যবস্থা অতি মাত্রায় অব্যবস্থাপূর্ণ; গাঁয়ে কংগ্রেস করবার কল্পনা-বিলাস এবার প্রকৃতির এক আঘাতেই ভেলে চুরমার হয়ে গিয়েছে; স্বাই তাক্তবিরক্ত; এতগুলো লোককে গ্রামে একত্র করে অত্যাচার করার পিছনে কোন আদর্শবাদই নেই; আছে বৃদ্ধিহীনতা! সকলেই আশা ও ভবিশ্বংবাণী করেছেন যে এর পর আর কংগ্রেস গ্রামে হবে না। গান্ধীজিও যেন সেই আশাই দিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে সব কংগ্রেসেরই একটা বিশেষ শিক্ষা আছে, এবারকার গ্রামগড়ের বিশেষ শিক্ষা হল এই যে, কর্ম্মীরা এমন স্থান নির্বাচন ভবিশ্বতে করবেন যেখানে হর্যোগ ও ঝড়বৃষ্টি হলেও যেন কোন অসুবিধা না হয়। আমাদের মতে, গ্রামে কংগ্রেস না হত্ত্রাই সমীটীন। তাছাড়া মার্চ্চ মানে অধিবেশন হত্ত্রাও বিপজ্জনক। সময়টাও বদলানো দরকার।

# (৫) রামগড়ের নির্দেশ এবং ভবিষ্যুৎ

রামগড়ের কংগ্রেসে গান্ধীবাদের জয়জয়কার হয়েছে; পাটনা প্রস্তাব সম্বন্ধে আমরা চৈত্র সংখ্যায়ই আলোচনা করেছি। কাজেই প্রস্তাবটীকে বিশ্লেষণ করবার দরকার নেই। একদিকে মৌঃ আজাদ এবং জবাহরের গরম গরম উক্তি ও আসর অসহযোগ আন্দোলনের সন্তাবনার ঘোষণা। অম্মদিকে গান্ধীজীর অসম্ভব ও অবাস্তব শর্তাবলী ও সাবধান-বাণী। এই তৃই বিরোধী ঘোষণার মধ্যে পড়ে সাধারণ প্রতিনিধিদল তৃই দিন ধরে আবর্ত্তিত হলেন; পরে ফিরে এলেন কিছু তুর্বোধা চরকাপ্রশক্তি এবং কিছু ঘোলাটে যুদ্ধসঙ্গীতের গর্জন তৃই কানে নিয়ে। কিছুদিন যাবৎ আঃ কুপালিনী ইস্তাহারের পর ইস্তাহার জারি করে যুদ্ধের আবহাওয়া স্কলন করছেন। কংগ্রেস কমিটী-গুলো সব সত্যাগ্রহ কমিটীতে পরিণত করতে হবে, পাকা রেজেন্তারী তৈরার করে প্রতিজ্ঞাপত্রে নাম দক্তথৎ রেখে যুদ্ধের সৈনিক সংগ্রহ করতে হবে, তারপরে এই সব সৈনিককে সূত্রযক্ত ও চরকাষ্প্র উত্থাপন করে আত্মন্তন্ধি, তথা যুদ্ধকৌশল, আয়ন্ত্র করতে হবে। আর ইতিমধ্যে গান্ধীজীলক্ষা করতে থাকবেন, সৈনিকরা যথোচিত পরিমাণে 'অহিংস' হয়ে উঠছে কিনা। যতদিন না হবে ততদিন যুদ্ধ ঘোষণা নেই। গান্ধীজী বলেছেন: "on this occasion, I am going to be very strict……" এবার হুর্বলভার প্রশ্রেয় দেওয়া হবে না; সৈনিক যদি না-ও পাওয়া যায় ভাও ভাল, তব্ হিংসাহন্ত সৈনিক দারা কাজ হবে না। আর ইতিমধ্যে গান্ধীজীর দরকার হলে "পঞ্চাশ বার" পর্যান্ত ভাইস্রয়ের বাড়ী গিয়ে আপোষের চেন্তা করবেন, কারণ গান্ধীজী রামগড়ে বলেছেন যে গান্ধীজীর অন্থিমজ্জায় আপোষ ছেয়ে আছে, "you must know that compromise is in my very being. I will go to the Viceroy fifty times if there was need for it."

গান্ধীন্দীর "মতামত সম্বন্ধে সন্দেহের অবকীশ নেই। তাঁর নীতি, কর্ম্মপন্থা ও আদর্শ ইরামগড় কংগ্রেস অবিসম্বাদিতভাবে গ্রহণ করেছে। গান্ধীবাদীয় কর্মপন্থায় যে ভারতবর্ষের জাতীয় বিপ্লব পরিপূর্ণভাবে বিকাশ প্রাপ্ত হতে পারে না, তা আমরা বহু আলোচনায় দেখিয়েছি। ব্রিটিশ সরকারের শক্ত নিরেট মনোভাব হয়ত গান্ধীজীচালিত কংগ্রেসকে একদিন বাধ্য করবে যুদ্ধ ঘোষণা করতে। কিন্তু সে সংগ্রামের পূর্ণ পরিণতি গান্ধীজীর পরিকল্পিত কর্ম্ম-নীতির পথে হবে না। যখনই সরকারের পক্ষ থেকে কিঞ্চিত অবনমন বা নরম মনোভাব দেখান হবে, তথনই গান্ধীজী আপোষের মধ্য দিয়ে শান্তিস্থাপনের চেষ্টা করবেন। কারণ গান্ধীজীর ধর্ম্মই তাই। তাছাড়া যদি কোন যুদ্ধ কংগ্রেসের দিক থেকে আরম্ভ হয়, সে সংগ্রাম সরকার পক্ষই বাধ্য করবেন মুক্ষ করতে। কারণ সরকারের যে মতিগতি দেখা যায় তাতে "যুদ্ধ দেহি" মনোভাব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে; প্রথম আক্রমণ ও যুদ্ধ ঘোষণা হবে ও হর্চেচ সরকারের পক্ষ থেকেই। কুপালনীর ইস্তাহার ও যুদ্ধায়োজনের জাঁক জমক যে রক্ম খাতিরজমা ভাবে চলেছে, তাতে মুর্খ ও বুন্ধতে পারে যে ব্রিটিশ সরকার এমন নিশ্চিন্তভাবে আত্মবিনাশে রাজী হবে না। সংগ্রামের আগেই কংগ্রেসকে সরকার ঘায়েল করবেন, প্রুব সন্থা। তবে 'হাই কমাগু' মন্থরগতিতে এই যে যুদ্ধায়োজন করে চলেছেন, তার উদ্দেশ্য কি গ একি তবে আসন্ধ যুদ্ধের জন্ম নয় গ না, কোন মেকি যুদ্ধের বহুবারস্ত দেখিয়ে সরকারতে ভয় দেখন এবং কোনরকম আণোষ্যে বাধ্য করান গ

#### রামগড় আপোল-বিরোধী সম্মেলন ?- ১৯, ২০ মার্চ

#### (১) সাধারণ অধিবেশন:--

কিষাণ নগরের আপোষ বিরোধী সম্মেলন এবারকার রাজনৈতিক ভারতের নৃতন ঘটনা।
অভি অল্প সময়ের মধ্যে এই সম্মেলন আছত হয়েও যে পরিমাণে সফল হয়েছে তাতে অভ্যর্থনা
সমিতির কৃতিত্ব আছে সম্পেহ নেই। ভাছাড়া অনাছত যত লোক এই সম্মেলনে যোগদান করেছে
ভাতেও এর লোকপ্রিয়তা প্রমাণিত হয়েছে। ১৮ই মার্চ্চ প্রাতে সভাপতির অভ্যর্থনায় যে শোভাযাত্রা হয়েছে, তা জনসমাগমে ও উৎসাহ-উদ্দীপনায় অপূর্বব। ১৯শে বিকেলে ৩টায় সম্মেলনের

সাধারণ অধিবেশন হয়; এতে প্রায় এক লক্ষ লোক সমবেত হয়েছিল। সভাপতি শ্রীযুক্ত স্থভাষ চন্দ্রের হিন্দুস্থানী ভাষণ সেদিন সমস্ত জনসংঘকে অভিভূত করে তুলেছিল। সহজানলজীর বক্তৃতাও সবাইকে আকৃষ্ট করেছিল। বক্তৃতার পরে সভাভঙ্গ হবার পরক্ষণেই সেদিন তুমুল ছর্ষ্যোগ নেমে এসে প্রতিনিধি ও দর্শকদের অসন্তব কষ্ট ও ছর্দ্ধশা ঘটিয়েছিল।

২০শে মার্চ্চ তুপুরে তুটায় প্রতিনিধিদের এক বৈঠক হয়, সেই বৈঠকে ৭টা প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং বিকেলে ৫টায় সাধারণ অধিবেশনে বিনা বিরোধিতায় ঐ সাতটা প্রস্তাব গৃহীত হয়।

#### (২) আপোষ-বিরোধী সম্মেলনের প্রস্তাব:--

সন্মেলনের মূল প্রস্তাব হলো জাতীয় সংগ্রামের প্রস্তাব। এই প্রস্তাবে কৃষাণ, মঞ্চত্বর, দেশীয়ু রাজ্যের প্রজাসধারণ, ও অফাতা সমস্ত সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী শক্তিকে একতা ক'রে এবং খণ্ড খণ্ড স্থানীয় সংগ্রামগুলিকে ভীব্রতর ই কেন্দ্রীভূত করে' একটা সর্ক্ষভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্ম আহ্বান করা হয়েছে। জাতীয় সপ্তাহের প্রথম দিবস ৬ই এপ্রিল থেকে এই সংগ্রামের উদ্বোধন ("Signal for the intensification of local struggles and the commencement of a struggle on an All-India basis & on an All-India front.") হবে। সংগ্রামের প্রবর্তন ও পরিচালনার জন্ম একটা "কর্ম পরিষদ" ("council of action") গঠন করবার ভার প্রীস্থভাষ চন্দ্র বন্ধ ও স্বামী সহজানন্দজীর উপরে দেওয়া হয়েছে।

দ্বিতীয় প্রস্তাব মঞ্জলিস অহরর্কে অভিনন্দিত ক'রে, তৃতীয় প্রস্তাব কৃষাণ-মঞ্জদ্ব-যুব-ছাত্র আন্দোলন দ্বারা স্কৃচিত গণজাগরণে আনন্দ প্রকাশ ক'রে; চতুর্থ প্রস্তাবে সরকারের দমননীতির প্রতিবাদ করা হয়েছে, পঞ্চম প্রস্তাবে কৃষাণদের অর্থ-নৈতিক দাবীর ও ষষ্ঠ প্রস্তাবে শ্রমিকদের "যুদ্ধ ভাতা"র সমর্থন করা হয়েছে; সপ্তম প্রস্তাব দেশীয় রাজ্যে গণ আন্দোলন সম্বদ্ধে গান্ধীরীর শনীতিকে নিন্দা করে দেশীয় রাজ্যের গণ সংগ্রামকে সমর্থন করেছে।

## (৩) আপোষ-বিরোধী সম্মেলনের নির্দ্দেশ ও ভবিষ্যুৎ:—

সম্মেলন থেকে আজ বাধীনতা সংগ্রামের আহ্বান এসেছে; সে আহ্বানে জাতি কতথানি সাড়া দেবে আজে। তা ভবিয়তের গর্ভে। কিন্তু যুরোপে যে নাট্য অভিনীত হচ্ছে, সেই পট-ভূমিকায় বিচার করলে সন্দেহ থাকেন। যে সংগ্রামের উপযুক্ত জগ্ন আসম্মপ্রায়। কিন্তু সংগ্রামকে সফল করতে হলে তাকে তিলে তিলে গঠন করে তুল্তে হবে। একদিনের উদ্দীপনায় স্বাধীনতার সংগ্রাম গড়ে ওঠে না, দীর্ঘ দিনের ব্যাপক ও সংহত কর্মকৌশল জাতির স্তরে স্তরে সেই বিপুল শক্তিকে জমাট করে তোলে। আজকে স্বাধীনতার সংগ্রামেও সেই সব কর্মার প্রয়োজন দ্বারা নীরবে সংগঠনের মধ্য দিয়ে সংগ্রামকে গড়ে তুল্বে। প্রামে, প্রামে, থানায়, মহকুমায়, জেলায়, প্রদেশে—সর্বব্র একটা ব্যাপক, শক্ত ভিত্তি গড়ে তুল্ভে হবে, যে ভিত্তি প্রতিপক্ষের কঠোর আ্বাত্তিও ভাতবে না। সংগ্রামের সেই ভিত্তিকে না গড়তে পারলে কেবল "জেল ভর্ত্তি" করে কোন সন্ত্রিকার ফল পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ। বারবার জেলে যাতায়াত করলেই সাম্রাজ্যবাদ

স্থানচ্যুত হবে মনে হয় না। কৃষক, মানুর, ছাত্র, নারী, দেশীয় প্রজা— ইত্যাদি সকল শক্তিকে একটী বিন্দুতে সংহত করে আনবার কার্য্যক্ষরী ব্যবস্থা না হলে আপোষ-বিরোধী সম্মেলনের নির্দ্দেশ হবে একান্ত নিম্ফল এবং ভবিশ্বৎ হবে জাতির পক্ষে অপুরনীয় ক্ষতিকর।

#### কলিকাতা কর্পোরেশনের নির্বাচন

২৮শে মার্চ্চ কর্পোরেশনের নির্বাচন হয়ে গেল। কর্পোরেশন সম্বন্ধ নৃতন আইন প্রণয়ণের পর এই প্রথম নির্বাচন। নানা দিক দিয়ে এবারকার নির্বাচনের বিশেষত্ব রয়েছে। কাউন্সিলার-দের সংখ্যাবিভাগ এবার সম্পূর্ণ বদলে নতুন করে করা হয়েছে: নির্বাচিত সদস্য ৮৫, বাংলা সরকারের মনোনীত সদস্য ৮ এবং এই ৯৩ জন কর্ত্তক নির্বাচিত হবেন ৫ জন অল্ডারম্যান্। কাজেই কর্পোরেখনের মোট সভাসংখ্যা দাঁড়াচ্ছে ৯৮। এবারকার নির্বাচনে বিভিন্ন দলের নির্বাচিত সদস্যের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে এইরূপ ক্ষত্রেস—২৬; হিন্দু মহাসভা—১৫; মুসলীম লীগ-১৮; অমুসলমান স্বতন্ত্র—৬; মুসলমান স্বতন্ত্র—৪; বিশেষ নির্বাচনকেন্দ্র—১২ (ইউ-রোপীয় ১১+ভারতীয় ১); শ্রমিক—২; জ্যাংলো ইণ্ডিয়ান—২; সর্বব সমেত এই ৮৫ জন সদস্য নির্বাচিত হয়েছে।

এবার প্রান্ত ভোটের সংখ্যাও খুব বেশী হয়েছে; সাধারণ নির্বাচন কেন্দ্রের ৫১০০০ ভোটারের মধ্যে হিন্দু মহাসভা ও কংগ্রেস এই তৃইদক্তে মিলে প্রায় ৪১০০০ ভোটারের সমর্থন পেয়েছে; ৮৭০০ মুসলমান ভোটারের মধ্যে ৮০০০ ভোটার ভোট দিয়েছে। এদিকে মাত্র ৭৬০ আয়াংলো ইণ্ডিয়ান ভোটার ২ জন প্রতিনিধি নির্বাচন করেছে; কিন্তু ২৬৭৯২ জন প্রামিকের প্রতিনিধিও মাত্র তৃত্তনই নির্বাচিত হয়েছে।

এবারকার নির্বাচনে সব চাইতে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো সাম্প্রাদায়িক প্রতিষ্ঠানগুলির আশাতীত সাফল্য। কলকাতার হিন্দুরা বিশেষভাবে রাজনৈতিক মনোভাবাপর এবং জাতীয় চেতনার বিশিষ্ট স্থানই হলো কলকাতা। কাজেই এবার কলকাতার মত স্থানে হিন্দুসভার আশাতীত সাফল্যে (৩০ জন প্রার্থীর মধ্যে ১৫ জন নির্বাচিত হয়েছে) কংগ্রেসকর্মাদের চোখ ফোটা উচিত। এতে কতগুলো বিষয় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে: প্রথমতঃ, মধ্যবিদ্ধ ও অভিজ্ঞাত হিন্দুদের মধ্যে একটা বড় অংশ হিন্দু স্বার্থবক্ষার ন্দিকে উৎসাহশীল হয়ে উঠেছেন; বাংলা সরকারের সাম্প্রাদায়িক মনোবৃত্তির প্রতিক্রিয়া স্বরূপে এই উৎসাহ জন্ম নিরেছে। দ্বিতীয়তঃ, হিন্দুসভা এবার ত্রিশৃস ও গৈরিকধারী সন্মাসীদের স্থানা ভোট সংগ্রহ করেছেন। এতে হিন্দুসমাজের অনিষ্ট হবে বলে আমাদের মনে হয়। নির্বাচন উপলক্ষ্যে যে কদর্য্য ও কল্বিত আবহাওয়া সৃষ্টি হয়ে থাকে তা' সবারই জানা আছে। এই অসত্য ও পদ্ধিল আবহাওয়ার মধ্যে সন্মাসীদের টেনে এনে স্বার্থসিন্ধির জন্মে ব্যবহার করবার রীতি সমর্থন-যোক্ষ নয়। গৈরিকধারী লন্ধ্যাসীরা ভোট কাড়াকাড়ি করবে এবং উকীল ব্যারিষ্টারদের 'জন্মধানি' দিয়ে রাজায় রাজায় ঘূরবে—এ দৃশ্য সন্ন্যানের ও গৈরিকের পক্ষে সন্মানজনক নয়।

• তৃতীয়তঃ নির্বাচনের পরে কংগ্রেস ও হিন্দুসভায় একত্র হয়ে কাল্ল করবার একটা রফা হয়েছে বলে সম্প্রতি ঘোষণা করা হয়েছে; সংবাদটা আশাল্পনক। কর্পোরেশনে যদি এই ছই দল একত্র হয়ে কাল্প না করতে পারেন, তবে কলকাতার নাগরিক শাসন পরিচালিত হবে মুরোপীয় সভ্য ও প্রতিক্রিয়াশীল কাউন্লিলারদের দারা। তাতে জাভীয় স্বার্থের হানি ঘটবে। আশা করি, এই নতুন ঐক্য একটা পাকা ভিত্তির ওপরে সংগঠিত হবে এবং ক্ষুম্ম স্বার্থ ও দলাদলির ওপরে একে স্বত্বে বাঁচিয়ে রাখা হবে।

## কলিকাতায় ধাঙ্গড় ধর্মঘট

গত ২৫শে মার্চ্চ মন্তুমেন্টের নীচে এক ধাঙ্গড় সভায় "মাঙ্গী-ভাতার" দাবী নিয়ে ধর্মাঘটের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ২৬শে থেকেই ধর্মফেট আরম্ভ করা হয়। কিছুদিনের মধ্যেই পথে ঘাটে আবর্জ্জনাস্ত্রপ জমে কলকাতার স্বাস্থ্যের অবস্থা আশহাজনক হয়ে দাঁড়ায়। কলকাতার জ্বন-সাধারণের অসুবিধা হওয়া সত্ত্েও তাঁরা ধা≉ড়দের প্রতি সহাসূভূতিসম্পন্ন ছিলেন। বি পি সি সি এক 'ধাঙ্গভ ধর্মঘট সাহায্য সমিতি' গঠন করে সাহায্যের ব্যবস্থা করেছিলেন, অ্যাড় হক কমিটা ও "আপোষ কমিটী" গঠন করে আপোষের চেষ্টা করেছিলেন; এ ছাড়াও বহু জেলা ও ওয়ার্ড কমিটী সাহায্য করতে ব্রতী হয়েছিলেন। ধাঙ্গড়দের সেবা না পেলে কলকাতার অভিজ্ঞাত, মধ্যবিত্ত ধনী, দরিজ,--কারুরই একদিনও জীবন কাটে না; অপচ এদের মানুষের মত থেয়ে-পরে বাঁচবার নিয়তম দাবীটুকুও কলকাতার পোরসভা আজ পর্যাস্ত স্থকোশলে দাবিষ্ণে রেখেছেন; বড় বড় কর্মচারীদের বছরের পর বছর মাইনে বেড়েই চলেছে, অথচ এই দরিজ ধাঙ্গড়দের ছটা চারটা টাকা বাড়াবার বেলায় কর্তৃপক্ষের অর্থাভাব ঘটে; এই অমাম্ষিক হাদয়হীনতার দিন অতি চ্চত ,অভিক্রাস্ত হয়ে যাচ্ছে—কলকাভার ধাঙ্গড় ধর্মাবট সেই ইঙ্গিভই কর্ত্তৃপক্ষের কাছে দিয়ে গেছে। কর্পোরেশন কর্ত্তৃপক্ষ ভাড়াটে লোক দিয়ে কাজ চালাবার চেষ্টা করায় নানা স্থানে দাঙ্গা হাঙ্গামার স্ষ্টি হয়; কাশীপুরে পুলিশ গুলি পর্যান্ত চালিয়েছিল। অবস্থা যথন গুরুতর হয়ে দাঁড়াল তখন কর্ত্তুপক আপোষে বাধ্য হয়ে রাজী হয়েছেন; গত ২রা এপ্রিল বিকেলে মনুমেণ্টের নীচে প্রায় ১৫ হাজার ধাঙ্গড়ের এক বিরাট সভায় আপোষের চুক্তিগুলি গৃহীত হয়। ঐ সভায় কর্পোরেশনের চীক অফিসার এবং নব-নির্বাচিত সদস্থ অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। আপোষের চুক্তি নিম্নরূপ: (ক) যতদিন যুদ্ধজনিত দামবৃদ্ধির অমুপাতে মাইনে না বাড়ে কিংবা সন্তাদামে বিক্রীর জন্ম কর্পোরেশনের দোকান খোলা না হয়, ততদিন ৩০ প্রয়ন্ত যারা বেতন পায় তাদের প্রত্যেকের ১ মাসিক বেতন বাড়িয়ে দেওয়া হবে। (খ) সমস্ত মামলা উঠিয়ে নেওয়া হবে। (গ) ধর্মঘটের দিনগুলিরও মাইনে দেওয়া হবে। (ঘ) বরখাস্ত ধাক্ষুদ্ধদের পুনরায় নিয়োগ করতে হবে। (%) কোন শাস্তি দেওয়া হবে না। (চ) উভয় পক্ষের লোক নিয়ে এক সাব-কমিটী হবে, তাঁদের निकास अस्यामी थाक्रफ्रान्य नमस नारीश्रीन त्मरोन श्रव ।

আমরা আশা করি নতুন কর্পোরেশন ধাঙ্গড়দের নিকট প্রতিশ্রুত শর্তগুলি অচিরে পালন করবার ব্যবস্থা করবেন।

হাওড়ার ধাঙ্গড় ধর্মঘট গত ২রা এপ্রিঙ্গ থেকে আরম্ভ হয়—কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই প্রত্যাহাত হয়।

#### বোষে বয়নশিল ধর্মঘট

গত ৪ঠা মার্চ্চ বোদ্ধের দেড় লক্ষাধিক শ্রমিক ধর্মঘট আরম্ভ করেছিল। প্রায় এক মাস দশদিনবাাপী ধর্মঘট চালাবার পর গত ১০ই এপ্রিল গিরণী কামগড় ইউনিয়ান ধর্মঘটকৈ প্রত্যাহার করেছেন। ধর্মঘট আরম্ভ করণার আগে উভয় পক্ষে মিটমাটের চেষ্টা ব্যর্থ, হয়। একটা মীমাংসা বোর্ড থেকে শতকরা দশ টাকা বেতন বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয় এবং মিল-মালিকেরা শতকরা ১০ দিতে রাজী হন। কিন্তু শ্রমিকেরা শতকরা ১৫ বেতন বৃদ্ধির আয়সঙ্গত দাবীটা মিল মালিকেরা কিছুতেই স্বীকার করতে রাজী হন না। অতএব ধর্মঘট করতে শ্রমিকেরা বাধা হন। কিন্তু ৪০ দিন পরে দরিক্র শ্রমিকদের ধর্মঘট চালাবার সামর্থ্য থাকে না। ধর্মঘটীদের কোন ফণ্ড না থাকায় অর্থাভাবে অনশনের মুখে দাঁড়িয়ে শ্রমিকদের উপায়ন্তর রইল না। এই কারণে ইউনিয়ানের কর্তৃপক্ষ বাধ্য হয়ে পিছিয়ে আসকতে ("disciplised retreat"-Nimbkar) পরামর্শ দিয়েছেন। সকল ধর্মঘটের পরিণতি থেকেই একটা কথা প্রবল হয়ে ওঠে সেটা হল—অর্থাভাব। পূর্বের থেকে এর ব্যবস্থা না করে ধর্মঘট ঘোষণা করা অসমীচীন।

### ভারতীয় জাতিকে দ্বিধা বিভক্ত করবার প্রস্তাব

সাম্রাজ্যবাদের সহিত সংগ্রাম করবার ও সেই উদ্দেশ্যে ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার প্রয়োজন যথন সবচেয়ে বেশী—তথনই তুর্ভাগ্যবশতঃ দিকে দিকে নেভারা অনৈক্য ও বিভেদের উপর জোর দিয়ে, দেশবাসীকে বিভ্রান্ত করে তুল্ছেন। ভারতের একমাত্র জাতীয় প্রতিষ্ঠান কংগ্রেসের. ভেতরে—ঐক্যের নামে বিবাদ ও বিভেদ যে দিন দিন কিভাবে বেড়ে চলেছে জাতীয়তাবাদী মাত্রেই তা জানেন, এ ছাড়াও সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানগুলি এই সম্ভটকালে—তাদের একপেশে দাবী পেশ ও পরস্পরের "অত্যাচার" থেকে আত্মরক্ষা করবার জন্ম তোড়জোড় ক্ষুক্ক করবার উপযুক্ত সময় মনে করেছেন দেখলে, বাস্তবিক সন্দেহ হন্ধ—ভারতবাসী—স্বাধীনতা থেকে আন্তরিকভাবে মুক্তি চার কিনা। সংশয় হন্ন অধীনতা এই আত্মবিস্মৃত জাতির অন্থি মজ্জার সঙ্গে মিশে গিয়ে বৃথিবা স্বাধীনতার আকাজ্ঞা পর্যান্ত বিনষ্ট করের দিয়েছে। কারণ যাঁরা এই সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানগুলির নায়ক ও চালক তাঁদের শিক্ষা দীক্ষা ও বৃদ্ধি সম্পর্কে এর পূর্বে অবিশ্বাস করবার কারণ ছিল না।

সম্প্রতি লাহোর মৃদ্ধিম লীগের ২৭শ বার্ষিক অধিবেশনে ভারতবর্ষকে বিধা বিভক্ত করবার প্রস্তাব, কেবলমাত্র মিঃ জিলার স্কালার আভভাষণেই নর, লীগের সাধারণ সভায়ও গৃহীত হয়েছে। প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন ব ক্লালার বীরকেশরী—কজনুল হক্। তিনি বলেছেন "ইস্লাম ও হিন্দু ধর্মকে কেবলমাত্র ধর্ম বলা চলে না—এরা ছাই সম্পূর্ণ বিভিন্ন সমাজবাবস্থা এবং হিন্দু ও মুসলখান কোন সময়ে এক সন্মিলিত জাতিতে গ্রথিত হবে এই আশা করা স্বপ্নমাত্র।" কাঞ্চেই তিনি ও তাঁর সহকর্মীরা প্রস্তাব করেছেন, যে সব স্থান মুসলমান-প্রধান ও যেগুলি ভৌগলিক অবস্থানের দিক্ দিয়ে পরস্পর সংযুক্ত-সেগুলিকে "স্বাধীন রাজ্য" বলে স্বীকার করতে হবে এবং সেগুলি "autonomous, sovereign units" হবে। ভারতের অসাম্ম স্থানেও যেখানে মুসলমানেরা সংখ্যাল্ল—সেখানে তাদের স্বার্থ রক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা করতে হবে "তাদের সঙ্গে পরামর্শ করে"। অর্থাৎ মি: জিল্লা কল্পন করেন যে তিনিই একমাত্র বৃদ্ধিমান এক ভারতবর্ধের বিলিব্যবস্থা তাঁর সুবিধা ও ইচ্ছামুযায়ীই হবে-অভাত সম্প্রদায়ও যে অমুরূপ দাবী উত্থাপন ক'রে ভারতবর্ষকে আলাদা আলাদা ভাগে বিভক্ত করতে পারে তিনি ভা কল্পনা করেন না। যাহোকু সুখের বিষয় মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যেও দেশপ্রীতির অভাব নেই এবং জাতীয়তাবাদী মুসলমানেরা এর তীব্র প্রতিবাদ করেছেন। জাতীয়তাবাদী ভারতবাদী মাত্রেরই উচিত এ ধরণের মন্তবাদের তীত্র বিরুদ্ধতা করা। যে গণসাধারণকে নিয়ে দেশ ও জ্ঞাতি—ভারতবর্ষের সেই অগণিত চাৰী মজুর—তাদের মধ্যে স্বাভাবিক কোন বিভেদ ছিল না এখনো নেই, যা কিছু গণ্ডগোল ডা সাম্প্রদায়িক নেতাদের উস্কানি ও সাম্রাজবাদের গৃষ্ঠপোষকতায় ঘটেছে—তারা মাধার ঘাম পায়ে ফেলে উদয়াস্ত পরিশ্রম করে—হুমুঠো ভাতের জন্ম, রোগে ঔষধপথা না পেয়েও প্রাণ হারিয়ে মহাজনের কাছে ঋণের দায়ে ভিটেটুকু পর্যান্ত বিক্রী ক'রে পথে বসে; তাদের সমস্তায়—কি হিন্দু কি মুসলমান—কোন বিভেদ নেই—তাদের সংগ্রাম সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে ও তার আওতায় পুষ্ট পুঁজিবাদের সঙ্গে। আমরা আশা রাখি ভারতের জাগ্রত জনগণ এট সব ভ্য়া নেতাদের কথায় विलान्छ ना इराय निरक्षामत यथार्थ मुक्तित अथ वराष्ट्र स्तरव।



#### নিখিল ভারত কিষাণ সম্মেলন

মাজান্তের পলাসা নামক স্থানে এবার কিষাণ সম্মেলন হয়ে গেল। জীযুক্ত রাহুল কংকুজ্ঞায়নের সভাপতিতে সম্মেলনের অমুষ্ঠান হবার কথা ছিল, কিন্তু সম্মেলনের পূর্ব কণে রাহুলঞ্জী ভারত রক্ষা আইনে গ্রেপ্তার হওয়ায়, সোহন সিংহের সভাপতিতে গত ২৬শে, ২৭শে মার্চ্চ সম্মেলনের ৫ম অধিবেশন হয়ে গেছে। রাছলজীর অভিভাষণ্টী সভায় পাঠ করা হয়েছে। এই অভিভাষণে সভাপতি রাহুলক্ষী বলেছেন: (১) সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা ব্যতীত আমাদের চাষবাস ও জমিজমা সংক্রান্ত সমস্তার সমাধান সম্ভব হবে না। (২) চাষীরাই মন্ধ্রদরদের সঙ্গে জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতৃত্ব করবে, কারণ স্বাধীন ভারতে জমিব্যবস্থার ওলটপালট না করলে উৎপাদন সম্ভারের (production forces) বৃদ্ধি ও বিকাশ সম্ভব হবে না। তাছাড়া সামনে যে বুর্জ্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লব স্থাসছে, তাতে জমিদারী প্রথাকে উঠিয়ে দিয়ে সাবালক ভোটের ভিত্তিতে গণতন্ত্র স্থাপন করবার দায়িত্ব চাষী মজুরকেই নিতে হবে; ভারতীয় মধ্যবিত্তেরা এ কঠিন কাজ করতে পারবে না। (৩) বিগত জাতীয় সংগ্রামগুলিতে চাষীরাই প্রধান ও প্রবলতম শক্তি ছিল— বর্ত্তমানে ও ভবিষ্যুতেও চাষীদের রাজনৈতিক সংগ্রামে থাকতে হবে, কেবল অর্থনৈতিক দাবি নিয়ে লডলেই হবে না। (৪) কংগ্রেস বরাবর শ্রেণী-সহযোগ প্রচার কোরে জমিদারের সঙ্গে আপোষ ৰুৱে চলেছে এবং গান্ধীজীও বরাবরই অহিংসা ও সভ্যের ছল কোরে জাতীয় সংগ্রামকে কেবল ভেকে চুরে দিয়েছেন। (৫) কৃষক সমিতিগুলো অকেজো হায় আছে, এবং সমস্ত আন্দোলনটা কয়েকজন ব্যক্তিকে কেন্দ্র কোরেই চলেছে। সর্বন্ধন কাম্ব করতে পারে এমন (whole time) কর্ম্মী, কৃষক আন্দোলনে বেশী নেই; এমন কর্ম্মী গঠন করতে হবে এবং তাদের যোগ্য রাজনৈতিক শিক্ষা দান করতে হবে।

অভিভাষণটার বৈশিষ্ট্য হলো স্পষ্ট-বাচন এবং স্পষ্ট বাচন করবার মনোবৃত্তি সকলের না, থাকলেও অধিকার সবারই আছে। এদিক দিয়ে রাহুলজীর ভাষণ প্রশংসনীয় হয়েছে। কিন্তু তাঁর মতামতের মধ্যে বিভর্ক ও আলোচনার অবকাশ রয়েছে। ভারতের মধ্যবিত্ত শ্রেণী সম্বন্ধে তাঁর উক্তি সম্পূর্ণ সভ্য নয়। জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ যে কেবল চাষীদেরই প্রার্থিত তা' নয়? অর্থনৈতিক কারণে এই দাবি মধ্যবিত্তদেরও দাবি বটে। কংগ্রেস অতীতে সর্ব এই জমিদারদের সঙ্গে আপোষ করেছে একথা সভ্য নয়। খাজনা-বন্ধ আন্দোলন কংগ্রেস থেকেই অতীতে চালানো হয়েছে একথা ভূললে সত্যের অবমাননা করা হয়। রাহুলজী আক্ষেপ করেছেন কৃষক আন্দোলনের ক্লীণতা দেখে। আমাদের স্বভাবতই বাংলাদেশের কথা মনে পড়ে। বাংলা দেশে একটা কৃষক আন্দোলন গড়ে ওঠেনি তার কারণ কি ?

## থাকসার ভলান্টিয়ারের ওপর পুলিশের ওলি

গত ১৯শে মার্চ্চ লাহোরে যে লোকাবহ ঘটনা ঘটেছে ভার গুরুতর মর্মার্থ সম্বন্ধে স্বারই ভারতিহও গুরুত টিত। ভারত রক্ষা আইন অমুসারে পাঞ্জাবে সামরিক কায়দায় ড্রিল ইভ্যাদি নিষিদ্ধ

হয়েছিল; এই নিষেধ অমাত করে থাকসার দল থেকে সেদিন এক সামরিক কায়দায় শোভাষাক্রা বের করা হয়েছিল। পুলিশ বাধা দেওয়ায় থাকসার দল কোদাল নিয়ে পুলিশকে আক্রমণ করে। এতে পুলিশ গুলি চালায়। ফলে ত্রিশ জন থাকসারের মৃত্যু হয়েছে। এদিকে হজন পুলিশ কর্মচারীর প্রাণহানি হয়েছে। ফলে "আজুমান থাকসারান্" নামক দলটীকেও বে-আইনী ঘোষণা করা হয়েছে।

কিছুদিন যাবং এই স্বেজ্ঞাদেবক-বাহিনীটীর অন্তিম্ব করেকটী প্রদেশেই অনুভূত হচ্চে।
শিয়া স্থান্ধ গগুগোলের সময়ে এরা লক্ষ্ণো-এসাহাবাদে দলে দলে গ্রেপ্তার হয়েছিল। এবার
পাঞ্চাবে। সীমান্ত প্রদেশে, ও সংযুক্ত প্রদেশে এদের প্রভাব আছে। সাম্প্রদায়িক
আদৃশ্ব নিয়ে এই প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়েছে, এদের সংখ্যা ইতিমধ্যেই প্রায় চার লক্ষ হয়েছে।
খাকসার নেতা "আলামা মাশরুকী" (এনায়েভুল্লা খাঁ) অমৃতসরের অধিবাদী এবং পণ্ডিত লোক।
তার গঠন প্রতিভার ফলে খাকসার দল শক্তিশালী দল হিসেবে গড়ে উঠেছে। কিন্তু প্রবল শক্তি
যখন সাম্প্রদায়িক মনোরন্তি দ্বারা পরিচালিত হয় তথন জাতির সর্ববনাশের পথ খোলসা হয়।
এক্ষেত্রেও তাই হচ্চে।

এদিকে হিন্দু সভা থেকেও "রামসেনা" গঠন করবার ভোড়জোড় হচ্চে। এর পরে আরো নানা সাম্প্রদায়িক দলের সভ্যবদ্ধ শক্তি দেশে যে সংকীর্ণতা ও সংহর্ষ ছড়িয়ে বেড়াবে, তাতে উদার জাতীয় মনোভাব ক্ষুত্র হবার আশক্ষা আছে। এই আশক্ষার প্রতি আমরা নেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ কর্মি।

# ভারতব্যাপী ধরপাকড়ের হিড়িক

গান্ধীজি জিজেস করেছিলেন, সরকার যে ক্রতগতিতে দমননীতি চালান আরম্ভ করেছেন এর মানে কি 'যুদ্ধ ঘোষণা' ? সরকার যে রকম বেপরোয়াভাবে ধরপাকড় করছেন তাতে যুদ্ধ ঘোষণাটা সরকার পক্ষ থেকেই হয়েছে, দেখা যাছে। রামগড় কংগ্রেস ও আপোষবিরোধী শালা দেশের পর থেকে এই দমননীতি আরো বিস্তৃত ও আরো তীত্র হয়ে উঠেছে। গত একমাসে বাংলা দেশের ওপরেই বিশেষভাবে জুলুমটা চলেছে। বাংলা দেশের বি পি সি সির ওপরে ও আপোষ বিরোধী সম্মেলনের সমর্থকদের ওপরেই যেন আক্রোশটা বেশী। বি পি সি সির ভাতীয় সপ্তাহের যে কার্যাক্রম ছাপান পর্যাস্ত নিষেধ করা হয়েছে; রেলওয়েতে যাতায়াত পর্যান্ত বন্ধ করা হবে, ইচ্ছে হলে; সভা সমিতি ইত্যাদি তো বন্ধ আছেই। তাছাড়া কর্মীদের ওপরে নোটাশের তো বরোমই নেই। জয়প্রকাশ নারায়ণ, প্রক্রেসর রঙ্গ, মি: কামাণ, সেনাপতি বাপং ইত্যাদিকে ধরা হয়েছে; বাংলা দেশেও মৌ: আশরাবৃদ্ধিন, ত্রৈলকা চক্রবিত্তি, সভ্য বক্সী ইত্যাদি করোয়ার্ড ব্লকের আই ব্যাক্তার কর্মীকে বরা হয়েছে; কথন বে কার ওপরে দৃষ্টি পন্ধবে কেউ জ্বানে না। সমস্ত আইকাংশ কর্মীকে ধরা হয়েছে; কথন বে কার ওপরে দৃষ্টি পন্ধবে কেউ জ্বানে না। সমস্ত আবিকাংশ কর্মীকে ধরা হয়েছে; কথন বে কার ওপরে দৃষ্টি পন্ধবে কেই কথাটাই স্পাই হয়ে

ওঠে যে ভারতবর্ষ আর একবার সংগ্রামের পথে প্রবেশ করছে, গান্ধীলীর শত চেষ্টা সংযও আপোষের সম্ভাবনা আল আর বিন্দুমাত্রও নেই। বেচারী গান্ধীলী!
বিশিষ্ট-ত্যক্তিনদের তিরোভাব

পর পর কয়েকজন বিশিষ্ট মনীখার তিরোভাবে সর্ব সাধারণের মন ভারাক্রাস্ত হয়ে উঠেছে।
সমস্ত রাজনৈতিক কোলাহলকে ভেদ করে এই বেদনা আমাদের জাতির অস্তরে গিয়ে আঘাত
করেছে। গত ৫ই এপ্রিল ভোরে দীনবন্ধু সি, এফ, এগুরুজ মহাপ্রয়ান করেছেন। আমাদের
জাতির স্মৃতিতে তাঁর স্থান অক্ষয় ও উজ্জ্বল হয়ে থাকবে চিরকালের জ্বন্ত। যে ওদার্যা এবং বিশাল
চরিত্র তিনি, কথা দিয়ে নয়—কার্যা দিয়ে গড়ে ভুলেছিলেন, বর্তমান যুগের বিছেবক্রিষ্ট, জাতিগুলোর
চোথের সমুধে গুরুতারার মত তা' উল্লাকালে অলতে থাক্বে। কী দক্ষিণ আফ্রিকার, কী
চম্পারণের আলোকনে, কী উত্তর বঙ্গের ছভিক্কে, কী বিহারের ভূমিকম্পে—সর্বত্র তার সেই
উল্লেড চরিত্রের উদ্ধৃত মাহাত্ম আত্মপ্রকাশ করেছে। আমরা তাঁর স্মৃতিকে প্রণাম করি।

মনীধী জিভেক্সলাল ব্যানাজ্ঞিও পরিষদ নির্বাচনের কর্ম উপলক্ষ্যে শোচনীয় তুর্ঘটনায় মৃত্যু মুখে পতিত হয়েছেন। তাঁর বাগ্মিতা, পাণ্ডিতা, স্পষ্টবাদিতা, বাংলার জ্ঞাতীয় চরিত্রকে চিরদিন প্রেরণা দান করবে, তাঁর স্থদেশ সেবায় কারাবরণ কন্মিদের আদর্শ হয়ে থাক্বে। তাঁর শোকসম্ভপ্ত পরিবারবর্গকে আমাদের সমবেদনা জ্ঞাপন কর্ছি।

চট্টগ্রামের প্রাচীন নেতা মহিমচন্দ্র দাস পরলোক গমন করেছেন। জাতীয় সংগ্রামে তাঁর স্মৃতি
চিরকাল প্রান্ধার সঙ্গে রক্ষিত হবে, তাঁর নিরবচ্ছিন্ন দেশসেবা, কর্মোংসাহ ও ত্যাগ তরুণদের
কর্মকে অনলস ও উদার করে তুল্বে। আমরা তাঁর শ্বৃতিতে প্রান্ধাঞ্জলি দান করিছি।
ভাত্রক্ষমী জ্যোতিমহার শোচনীয় মৃত্য

গঙ ৬ই এপ্রিল নারায়ণগঞ্জ ছাত্র সম্মেলনে ছাত্রকমি শ্রীমান জ্যোতিম'য় ভৌমিক দলাদলি, ও দাঙ্গান্তামার ফলে গুরুতরভাবে আহত হয়েছিলেন। ফলে মাত্র ১৬ বছর বয়সে শ্রীমান জ্যোতিম'য় মৃত্যুমুথে পতিত হয়েছেন। ছাত্রসজ্যের মধ্যে দলাদলি আছে। একদল সম্মেলন আহ্বান করেছেন, অপর দলকে প্রবেশ করতে বাধা দিয়েছেন। ফলে বচসা ও দাঙ্গা এই অবশেষে মৃত্যু ঘটেছে। এতে আশ্চর্যা হবার কিছু নেই। যে নীচ ও সংকীর্ণ মনোবৃত্তি আমাদের পেয়ে বসেছে, ভাতে সে মনোবৃত্তির অনিবার্যা ফল ফল্বে, এতে বাতায় হতে পারে না। আমরা আজকাল মৌথিক উদার্য্যের বেলায় বিশ্ববন্ধাগুকে টেনে আনি, কিন্তু কার্য্যকালে দলবৃদ্ধির নাগপাশ আমাদের নাকে দড়ি দিয়ে খোরায়। আমরা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এই দলগন্ত সন্ধীর্ণভার ও গুণামির তীব্র প্রতিবাদ করি এবং বিভিন্ন দলীয় নেতা ও কর্মিদের কাছে অবিলম্বে এর প্রতিকার করবার জন্ম আব্রুদন করিছে।

্ত ভাষ্ট ব্য—এই সংখ্যার রামগড় কংগ্রেসের ছবি "ভারতবর্ষের" এবং আপোষ-বিরোধী সম্মেসদের ছবি 'হিন্দুছান ইণ্ডার্ডের' সৌধ্যন্ত পাওয়া সেছে। উক্ত পত্রিকার কর্তৃপক্ষক আমানের কৃত্তভা । জানাছি । তঃ সঃ

# সেরেদের কর্মকেত্র

## রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

যারা কর্মী, তাদেরই পুরুষের কর্মক্তের সব'চেয়ে বড় আদর; যারা কোন বড় প্রয়োজন সাধন করবেন, পুরুষমণ্ডলীর কাছে তাঁরা বড় পুরস্কার পান। কিন্তু আজ আমি মেয়েদের কাছ থেকে যে. সমাদর পেয়েছি, তার মধ্যে কোন কর্মের প্রাপ্তি-স্বীকার নেই। তার মধ্যে তাঁদের যে আনন্দ প্রকাশ পেয়েছে, সে আনন্দের কারণ এই যে আমি মামুষের স্থুখতুংখের মধ্যে কিছু সুর যোগ করে দিয়েছি—যেটা বেদনাকে গানে বাজিয়ে তোলে; পৃথিবীর শ্যামলতার উপর হৃদয়ের লাবণ্য মাথিয়ে দেয়, সংসারকে তার প্রাত্তিহিক তুচ্ছতার গহুর থেকে মুক্তি দিয়ে তাকে চিরকালের আলোতে বের করে আনে। আজ মেয়েদের আনন্দেধনির মধ্যে যা' আমাকে পুরঙ্গুত করেছে সে হচ্ছে এই যে, এর মধ্যে মজুরী শোধের কথা নেই। অহ্য যে কোন আকারে উপকারের কাজ করি, তার জন্তে মজুরীর দাবি করা চলে, তার জন্তে বাহিরের দিক্ থেকে পারিতোষিক প্রত্যাশা করতে পারি। কিন্তু যদি কোন কর্মের সহায়তা না করে কেবলমাত্র আনন্দের পাত্র ভ'রে দিয়ে থাকি—স্বর দিয়ে, ছন্দ দিয়ে, রস দিয়ে—তবে আনন্দেই তার পুরস্কার।

সংসারে আনন্দভাগুরের ভার ত মেয়েদেরই উপরে। মাধুর্যার অমৃত মেয়েদেরই হাঁদয়ে।
তাদের স্মিগ্ধ স্পর্শে জীবনযাত্রার কঠোরতা কম হয়, তাদের হাসি আর চোথের জলে তুঃখসস্তাপে
শান্তি আসে, তাদের সেবায় ও নিষ্ঠায় গৃহ কল্যাণে শোভিত হয়। এই জন্মে কবিকে পুরস্কার
স্পেবার ভার ত তাদেরই, যে কবির কাজ হচ্ছে সংসারকে রসবর্ষণে শ্রী-দান করা।

যতদিন আমি সাহিত্যের সেবায় নিযুক্ত আছি, অন্তরের ুমধ্যে এই আশ্বাস বারবার অন্তর্ভব করছি যে, দেশের মেয়েদের কাছে আমার কবিতা পৌচেছে। পুরুষদের মধ্যে সহজের সভোগের বাধা তাদের বিপ্তার অভিমান, বৃদ্ধির অহঙ্কার; বিদেশী সাহিত্যে নৃতন অধিকারের উত্তেজনায় তারা পুঁথিগত তুলনার সাহাযো রসের যাচাই করতে বসে। কিন্তু যাচনদার মূল্যা নির্ণয় করতে গিয়ে, নিরবিচ্ছরভাবে ভোগ করতে আর পারে না। সহজ আনন্দ অনুভব করবার যে শক্তি, সেই শক্তিই কাব্যের রসটিইকে পুরোপুরি আকর্ষণ করে নেয়। শিক্ষার দ্বারা, নানা সাহিত্যে প্রশস্ত অধিকারের দ্বারা এ শক্তির উৎকর্ষ ঘটে, একথা সত্য; কিন্তু যেখানে স্বভাবত সেই শক্তির দৈক্য, অথচ বই পড়া শিক্ষার দ্বারা সাহিত্য বিচাররীতির একটা বাহ্য কাঠামো

হাতে এসেছে, সেইখানেই ছর্কিপাক, সেইখানেই সাহিত্যরাজ্যে মত্তহস্তী পদ্মবন দল্তে আসে।

আমাদের মেয়েদের মধ্যে পুঁথিগত শিক্ষার বিস্তার যথেষ্ঠ হয়নি বটে, কিন্তু তাদের চিত্তের মধ্যে সহজ-বোধের ঐশ্বর্যা আছে। সেই কারণে আমার এই অহন্ধারটুকু সতা হতে পেরেছে যে, আমার কাব্য গ্রহণ করতে আমাদের দেশের মেয়েদের তেমন বাধা ঘটে নি। কখনো কখনো এমনো দেখেছি, আমার রচনা সম্বন্ধে বাইরের ঘরে যেখানে বিরুদ্ধতা, ভিতরের ঘরে সেখানে বেদ্নার সঙ্গে মেয়েদের তাকে আশ্রয় দিয়েছে। সাইত্যে মেয়েদের কাছে এই যে আতিথা পায়, এটি বিশেষ মূলাবান্। মেয়েদের আনন্দ পুরুদের শক্তির উদ্বোধন।

মাধুর্ঘাই শক্তির প্রধান আশ্রয়। বিষ্ণুব হাতে যে গদা আছে, বিষ্ণুব হাতের পদ্মই তার পূর্ণতা দেয়। যে-কোনো বড় দেশেই জ্ঞানের ক্ষেত্রে, রদের ক্ষেত্রে, কণ্টের ক্ষেত্রে পৌরুষ্বের নানা-প্রকার উত্তম দেখতে পাই, সেইখানেই এই উত্তমের অস্তরালে অদৃশ্রভাবে নারীচিত্তের প্রবর্তনা আছে। সেখানে হাওয়ার মধ্যে একটা উৎসাহ নারীর মন থেকে প্রবাহিত হ'য়ে পুরুবের সাধনাকে মৃত্যুক্সয়ী করে তোলে। যে সামাজে নারীমাধুর্য্যের সেই অলক্ষ্য উদ্দীপনা সর্বত্র পরিব্যপ্ত হয়ে থাকে, সেই সমাজই শৌর্য্যবীর্ষ্যে কর্মে সৌন্দর্য্যে বিচিত্রভাবে সফল হয়। গাছ আপন শিকড়ের ক্ষোরে মাটী থেকে রস টেনে নিয়ে ফুল ফোটায়, ফল ফলায়—একথা সম্পূর্ণ সত্য নয়। তার শক্তির প্রধান প্রেরণা আকান্দের আলোয়, বসস্থের দক্ষিণ বাতাসে। প্রাণক্ষ্মীর এই দিবাদ্তগুলী অলক্ষ্য আকারে, অশ্রুত পদসঞ্চারে দিকে দিকে বিহার করে। তারাই অরণ্যে অরণ্যে প্রাণের পাত্রকে তেজে পূর্ণ করে দেয়। মেয়েদের অস্থুপ্রাণণা পুরুবের শক্তিকে তেজ ক্ষোগাবার সেই অলক্ষ্য দৃত। এই কারণেই ভারতবর্ষ স্ত্রীপ্রকৃতিতে শাক্তির রূপ উপলব্ধি করেছে। এশানকার মনোবিজ্ঞান যেমন বলে যে, মনের গৃঢ়চেতন লোকে আমাদের মর্ম্ম উত্তমের প্রভন্ম উৎস; আমাদের দেশ তেমনি করেই বলেছে পুরুবের উত্যমের দ্বারা গোচরে যে কাজ হয়, অগোচরে তার শক্তিকে সচেষ্ট করে রাথে নারী-প্রকৃতি।

কালে কালে অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সমাজে কর্মক্ষেত্রে নব নব পরিণতি সাধন করতেই হয়। তথন পুরাতন অভাাসের জায়গায় নতুন উৎসাহের দরকার হয়। নতুন যুগের আহ্বান উপস্থিত হলে তবু যারা অপরিচিত পথের তুর্গমতা এড়িয়ে পুরাতন কালের কোটরে প্রজন্ম থাকতে চায়। মৃত্যুর চেয়েও তাদের বড় শাস্তি,—তাদের শাস্তি জীবন্মৃত্য। একদিন আমরা ভারতবর্ষে আত্মীয় সম্বন্ধের বৈচিত্রো নিবিড় নিবিদ্ধ একটা সমাজ পারিবারিক ভিত্তির উপর স্থাপন করেছিলাম। তাই আমাদের সংহিতাকাররা বশেছেন—গৃহস্থাশ্রম সকল আশ্রমের শ্রেষ্ঠ। তাঁরা নারীকে সেই আশ্রমের লক্ষ্মীন্ধপে পূজা ক্রতে উপদেশ দিয়েছেন। সেদিন ভারতবর্ষের এই গৃহধর্মমূলক সভাতা ভারতের ভৌগলিক সীমার মধ্যে পূলা সৌন্দর্য্যে, সার্থক হয়ে উঠেছিল। তথ্য স্থভাবতই মেরেদের উপর হিল আতিথ্যের ভার, পূজার ফুলের সান্ধি সেদিন ভারাই

সাজিয়েছে; গৃহকে ভারা স্থানর করেছিল, পূর্ণ করেছিল। কিন্তু যে সুরক্ষিত সীমার মধ্যে এটি সম্ভব হয়েছিল, সেই সীমা আজ ভেক্তে গেছে। আজ যুগসঙ্কটের দিনে ঘরের চেয়ে বাইরের দিকের ভাক বড়-হয়ে উঠেছে। সে ভাকে ঠিক মত সাড়া দিতে না পারলেই অসন্মান। · আজ আমাদের আশ্রায় একান্তভাবে গৃহের মধ্যে আর নয়। আজ সমস্ত পুরাণ বাধ ভেকে দিয়ে আমাদের প্রাণকে বাহিরে চারিদিকে দীনভাবে বিক্ষিপ্ত করে দিচেচ, ভাতে আমাদের দীনতা মলিনতা প্রকাশ হয়ে পড়চে। সেই বিক্ষেপ থেকে নিজেদের বাঁচতে হবে নৃতন বাবস্থায়। এই বাঁচাবার ভার বাহিরের দিক থেকে পুরুষের, কিন্তু অন্তরের দিক থেকে মেয়েদের। যে নৃতন উৎসাহে নৃতন যুগের সৃষ্টি কার্য্যে পুরুষদের এগোতে হবে, বিশ্বে আপন যোগ্য আসন অধিকার করতে হবে, সেই উৎসাহকৈ নিরস্তর সজীব রাখবে মেয়েরা। এই নৃতন দিন আজ এসেছে। এদিন পূর্বের কখনো আসেনি, এমন নয়। ভারত একদিন পৃথিবীর সঙ্গে আপিন বৃহৎ সম্বন্ধ স্থাপন করেছিল। সেদিন যাঁরা সন্ন্যাসী, তাঁরা দেশে দেশে গিয়েছিলেন অমৃত বিতরণ করতে; যাঁরা সন্ন্যাসিনী, তাঁরাও সর্বব মানবের মুক্তিদান ব্রত গ্রহণ করেছিলেন। সেদিনকার ইতিহাসের বহুল ভগ্নাংশ প্রাচ্ছন রয়েছে মধ্য এশিয়ার মরুবালুকার মধো। সেই আবরণ উলুক্ত হয়েছে; সেথানে দেখছি ভারতীয় মৈত্রী-দৃতদের পদচিহ্ন, পাচ্ছি বিশ্বত্রাণ সাধনার প্রাচীন বার্ত্তা; আজ আমাদের প্রম অগোরবের মধ্যে সেদিনকার মহিমার কথা ধ্বনিত হয়ে উঠল। প্রথম যেদিন বৃদ্ধগয়ায় গিয়েছি, দেখলাম মন্দিরে বুদ্ধমূর্ত্তির পায়ের কাছে বদে জাপানের এক ধীবর, বুদ্ধের শরণ নিলাম বলে প্রণাম করচে। রাত্রে দেখি পূর্ববকৃত পাপের অনুশোচনা নিয়ে বোধিক্রমের তলায় বসে সেই ভক্ত পাপ মোচনের প্রার্থনা করচে। এমন দিন ছিল, যেদিন দূরদেশের মুক্তিকামীরা ভারতবর্ষকে পুণাভূমি ব'লে ভক্তি করেছে। সেদিনকার বিশ্বযজ্ঞের দানক্ষেত্র এই ভারতবর্ষ আজ কি আপনার হৃদয়কে একেবারে সঙ্কুচিত করতে পারে ? অমৃতের পাত্র কি কখনো নিঃশেষে রিক্ত হয় ? গুহপরিধির বাইরে আজ আমাদের চিত্তকে প্রসারিত করা চাই। বিশ্বের প্রাঙ্গনে আজ দ্বার উন্মুক্ত, সর্ববত্র যাবার পথ অবারিত, আজ্ঞ সেখানে আমরা কি নিয়ে যাব ? যারা বণিক তারা পণ্য নিয়ে যায়, যারা দক্ষা ভারা লুট করবার অস্ত্র নিয়ে ছোটে, যারা জ্ঞানভাপদ তারা আপনার জিজ্ঞাদা নিয়ে আদে। ভারতের লোক কি কেবল এই বলে যাবে য়ে, আমরা পরের বুলি সংগ্রহ করতে এসেছি, আমরা অজ্ঞান, আমরা অশক্ত, আমরা অকিঞ্চন ? তা'নয়, এই বলতে হবে আমাদের গুরুর মুখ থেকে আমরা অমৃতবাণী এনেছি। সেই কথা বলবার শুভ সময়কে তোমরা শ্রন্ধার দ্বারা পুণাময় কর। বাহির পৃথিবী থেকে অতিথি আসবে—ভোমরা কল্যাণশভা বাজাও। তাদের বল, তোমরা শাস্ত <sup>ছও</sup>, সাস্থনা লাভ কর, তোমাদের ক্ষতবেদনা দূর হোক্।

ভারতবর্ধ আতিথাকে বড় ধর্ম বলেছে, কেননা আতিথ্যের দ্বারাই বিশ্ব পৃথিবীর সঙ্গে আমাদের আত্মীয়তা স্বীকার করা হয়। মাহুষের অন্তর্নিহিত সত্য,—সে যে থুব বড়, তাকে অল্ল-পরিধির মধ্যে উপলব্ধি করা যায় না,৷ খাঁচার মধ্যে যে আকাশটুকু আছে, তাতেই পাখীর ভানার সম্পূর্ণ সার্থকতা মেলে না। বাহিরের হাওয়ার সঙ্গে ঘরের হাওয়ার যোগসাধন করলে তবে ঘরের হাওয়ার কলুষ দূর হয়। অভিথি গৃহীকে গৃহকর্মের একান্ত সংকীর্ণভা থেকে মুক্তি দিতে আসেন। এইজন্মে অভিথিকে দেবতা বলা হয়েছে, কেননা দেবতাই বড়র সঙ্গে যোগের দ্বারা ছোটকে উদ্ধার করে।

আজ যেমন বৃহৎভাবে ভারতের গৃহকর্মের প্রয়োজনে আমাদের মন জেগেছে, তার অন্ধ-বস্ত্রের সচ্চলতার কথা চিন্তা করচি, এই জাগরণের দিনে আজ তেমনি বড় করেই ভারতের ধর্ম সাধনের কথাও যেন ভাবতে পারি এই তুই চিন্তার পথেই মেয়েদের সেবাশক্তি ও শুভবৃদ্ধির আহ্বান আছে। এই উভয় সাধনাতেই তোমাদের প্রবর্তনা, তোমাদের মঙ্গল-ইচ্ছা দেশকে শক্তি দেবে।

১৩০২ সনে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথকে অভিনন্দিত করবার জন্ম ঢাক। দীপালি-সজ্ঞয় কর্ত্তক আছুত এক বিরাট মহিলা সভায় প্রদত্ত কবিব বক্তৃতা। বর্ত্তমানকালে এর উপযুক্ততা আছে মনে কোরে প্রকাশিত হোল। জঃ সঃ



# তভঃ কিম

#### অশেক সেন

"ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রাম আরম্ভ হয়ে গিয়েছে সেই দিন থেকে যেদিন ইংরেজ ভারতে পদার্পণ করেছে, নৃতন করে একটি দিন ধার্য্য করে স্বাধীনতা সংগ্রাম ঘোষণা করা নিরর্থক।" হাজরা পার্কে জাতীয় দিবসে একজন বিখ্যাত বক্তা একটি সভায় উচ্চ কঠে একথা প্রচার করেন। তিনি বিস্মৃত হ'ন যে পৃথিবীতে একটি বিরাট যুদ্ধ চলছে এবং সেই যুদ্ধের ফলাফলের উপর পৃথিবীর সনেক দেশের ভাগা নির্ভর করচে। কাজেই ১৯৪০ সালের একটি বিশেষ তাৎপর্য্য আছে যা পৃথিবীর ইতিহাসে কখনও ক্ষোন সময়েও ছিল না, সেই জ্ব্যু ১৯৪০ খুষ্টাব্দে এপ্রিল মাসের ৬ই তারিখ হ'তে যদি কোন জাতীয় নেতা দেশবাসীকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্ম আহ্বান করেন তা হলে তারও একটি তাৎপর্য্য আছে যা আমাদের মনে রাখতে হ'বে। এই তাৎপর্য্য বার্থ হ'বে যদি মজ্জুর ও কিষাণ শ্রেণীর নায়কগণ এই আহ্বানে সাড়া না দেন, তাঁরা যদি মনে করেন যে ওয়ার্কিং কমিটির পরিচালিত স্থাশনাল কংগ্রেস একমাত্র জাতীয় প্রতিষ্ঠান এবং সেই প্রতিষ্ঠান থেকে যদি সংগ্রাম ঘোষণা না হয় তাহ'লে কোন সংগ্রাম ব্যাপকভাবে চলতে পারে না। ১৯৪০ সালের বিশেষ কি তাৎপর্য্য তাহা পরে আলোচনা করা যাবে।

যাঁরা স্থাশনাল কংগ্রেসকে মুক্তি সংগ্রাম চালনা করবার একমাত্র প্রতিষ্ঠান বলে মনে করেন তা'রা বিশ্বত হ'ন যে মুসলমানগণের সহিত তুর্ভাগ্য বশতঃ কংগ্রেসের সমন্ধ অভিশার সামাত্য। যে কংগ্রেসে জাতীয় আহ্বান দিবে সেই কংগ্রেস হতে নিখিল ভারত কিষাণ সভার সম্পাদক স্বামী সহজানন্দ আজ বিতাড়িত। সেখানে শ্রীযুক্ত সুভাষ চক্র বস্থর কোন স্থান নেই। বাংলার জনপ্রিয় বি, পি, সি, সি, এর সহিত সেই জাতীয় কংগ্রেসে সম্বন্ধ ছিল্ল করেছে। পাঞ্জাবের মহন্তরগণ এতে নাই, এবং দেখা যাচ্ছে যে এই জাতীয় কংগ্রেসের পরিধি ক্রেমশঃ সংকীর্ণ হতে সংকীর্ণতর হ'ছেছ, একথাও এ প্রসক্ষে জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে যে যারা স্বাধীনতা কামী কংগ্রেসে তাদের স্থান কোথায়? সাম্যবাদীরা শ্রেণী সংগ্রামে বিশ্বাস করেন, তাঁরা বিশ্বাস করেন যে দেশের সর্বহারা কিষাণ ও মজুর এমন অবস্থায় এসে পৌচেছে যে দেশে Democratic Socialistic Republic প্রতিষ্ঠিত না হ'লে তাদের বেচে থাকবার কোন সম্ভাবনা নেই। কিন্তু তাদের নেতাদের মধ্যে কেউ কেউ মনে করেন যে তাদের মধ্যে স্বন্ধ কয়েকজন নেতা যদি জাতীয় কংগ্রেসের মধ্যে থাকেন এবং বাহির হ'তে বিরাট কিষাণ ও মজুর আন্দোলন গড়ে তোলেন তাহ'লে তার চাপে কংগ্রেস বিপ্লবের পথে জয় যাত্রা করবে। যদি না করে তা হ'লেত তারা আছেনই তারাই জাতীয় বিপ্লবে আরম্ভ করে দেবেন। ঘনীয়মান, আসন্ধ জাতীয় বিপ্লবে একথা বিশ্বাস করা কঠিন যে কংগ্রেস, যা ভারতীয় হিন্দু ধনিক সম্প্রদায়ের সর্বাপেকণা বড় রাজনৈতিক

প্রতিষ্ঠান তার নেতার। মজ্তুর ও কিষাণ সম্প্রদায়কে সম্পূর্ণভাবে নিজেদের করায়ন্ত না করে কোন আন্দোলন আরম্ভ করবেনা। যে সকল সাম্যবাদী এইক্রপ মত পোষণ করেন তাঁরা যে ভ্রান্ত পথে যাচ্ছেন সে কথা বোঝা শক্ত নয়। সত্যকারের স্বাধীনতাকামীর স্থান আজকার দিনে কংগ্রেসে নাই।

তাছাড়া জাতীয় কংগ্রেস সম্বন্ধে চুই একটা কথা বলা বিশেষ দরকার যদিও সে কথা সকলেই জানেন এবং তা বছবার বহুস্থানে ব্যক্ত হয়েছে। জ্বাতীয় কংগ্রেস যতদিন প্রযান্ত জাতীয় দাবী নিয়ে সাম্রাজ্ঞাবাদীর বিরুদ্ধে লড়াই করবে ততদিন পর্যাস্ত কংগ্রেসের আহ্বানে যারা দেশের স্বাধীনতার জ্বন্থ স্থা করেছে তারা সাড়া দিবে। সেই সংগ্রাম লবণ নিয়েই হোক কিংবা অসহযোগ আন্দোলন-ই হোক। যে দিন কংগ্রেস জনসাধারণের নিকট থেকে ভাদের সর্ববন্ধ দাবী করতে পার্বে সেইদিনই কংগ্রেসকে জনসাধারণ দেশের জাতয়ীতা বোধের প্রতীক বলে সম্মান করবে, এবং দেশের অগণিত নরনারীর নিকট থেকে আত্মবলিদান লাভ করবে; কিন্তু কিছুদিন পূর্বে এই জাতীয় কংগ্রেস সাধারণ লোককে ধোকা দিয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের নায়েবী গ্রহণ করেছিলেন, সেই নায়েবী গ্রহণ করে ভাঁরা বোদ্বায়ে মজুরদের উপর গুলি চালান এবং বেহারে কিষাণ আন্দোলন দমন করবার জক্ত আপ্রাণ চেষ্টা করেন। কিছুদিন আগে রাজগোপালের মন্ত্রীত্বকালে সামাবাদের নেতা বাটলিবয়কে মাজাজের কারাগারে আবদ্ধ করেন এবং পণ্ডিত রাছল সংকীত্যায়নকে লোহার বেড়ী পরিয়ে জেলে প্রেরণ করেন সেইদিন থেকে সাধারণ লোক বুঝুতে 📝 পারল সে শ্বেত রাজ্ঞার কাল গোলামের কেরামতী। এর পর যদি কোন লোক বিশ্বাস করে যে জাতীয় আন্দোলনের পুরোভাগে থাকবে কংগ্রেস যে-কংগ্রেস আজ ভারতীয় ধনী সম্প্রদায়ের অঙ্গুলি হেলনে পরিচালিত হয়, তাহলে তাদের বিশ্বাসকে মধ্য যুগের ভক্তি ও বিশ্বাসের পর্য্যায়ে ফেলা যেতে পারে, কিন্তু ভার ছারা দেশের স্বাধীনভা সংগ্রামের নেতৃত্ব করা চলে না।

কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের ঘোষণাকে আইনের পর্য্যায়ে কেলা যায় না। কংগ্রেসের প্রস্তাবকে যদি কেউ অমাস্থ্য করে তাহলে কারও শাস্তি হয় না। সেই জন্ম কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের স্থান লোকের চিন্তে। সেই চিন্তকে যদি কংগ্রেস আলোড়িত করতে পারে তাহলে জনসাধারন্দের কাছ থেকে সে অনেক কিছুই দাবী করতে পারে। কিন্তু সেধানে যদি লোকের মনে কোন সন্দেহ থাকে ভাহলে কংগ্রেসের শত আহ্বানেও কোন লোক সাড়া দেবে না। যদি নেতৃত্বে কোন লোকের একচুল অবিশ্বাস থাকে ভা হ'লে সে নেতৃত্ব কথনও কার্য্যকরী হয় না।

কিন্তু সাম্যাদীদের মধ্যে জনেকেই বলে থাকেন যে স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের বুর্জ্জোয়াদিগের স্থান আছে। তাদের থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে কোন আন্দোলনই সফল হতে পারে না। কিন্তু
এ প্রসঙ্গে একথা বলা যেতে পারে, যে গণ-আন্দোলন বুর্জ্জোয়াদিগের মুখাপেকী সেই গণ-আন্দোলন
মেরুদণ্ডবিহীন। সেই গণ-জ্ঞান্দোলনের দ্বারা দেশের স্বাধীনতা এক পাও অগ্রসর হবে
না। জিজ্জাসা করা যেতে পারে থেতার কি কোন দাম নাই। ক্ষামরা বলি ভার দাম আছে

ভা হচ্ছে ভিক্ত অভিজ্ঞতা। যদি কংগ্রেসের গণ-আন্দোলন করবার মতন ইচ্ছে থাক্ত কিংবা দেশের এবং দুশের চাপে তাদের বাধা হয়ে জাতীয় খান্দোলন করতে হত, তা হলে কংগ্রেস আগেই 🧈 জাতীয় সংগ্রাম আরম্ভ করে দিত। কারণ বর্ত্তমান হাইকমাণ্ডের জাতীয় নেতৃত্ব রাখা চাই। এই অবস্থায় তর্কের থাতিরে না হয় মানা যাক্ যে, অদূর ভবিষ্ততে ভারতীয় বুর্জ্জোয়াদিগের নেতা মহাত্ম। গান্ধী সংকীৰ্ণভাবে জাতীয় সংগ্ৰামে প্ৰবৃত্ত হলেন। তিনি যদি এ ধরণের কিছু করেন তা হ'লে এ অনুমান করা অক্সায় হবেনা যে তিনি পুনরায় দেশের একচ্ছত্র নেতা বলে ঘোষিত হবেন এবং হয়ত এও আশ্চর্যা নয় যে শ্রীযুক্ত স্কুভাষ চন্দ্র বস্থু, যিনি আপোষ-বিরোধী সংগ্রামে প্রতিশ্রুত, তিনি পর্যান্ত অগ্রপশ্চাৎ না ভেবে এই আন্দোলমে ঝাঁপিয়ে পডবেন। দলে দলে লোক জেলে যাবে। দেশের কাগজ-এয়ালার। উচ্চ কণ্ঠে গান্ধীবাদের জয় ঘোষণা করবে। এবং সৈই সুযোগে গান্ধী মহারাজ জেলের ভিতুরে ব্রিটিশ সামাজ্যবাদের সহিত একটা আপোষ নিষ্পত্তি করবেন। গান্ধীর সহিত ব্রিটিশ সরকারের সেই আপোষ নিষ্পত্তির ফলে বুর্জ্জোয়াদিগের জন্ম তুই একটি অর্থ-নৈতিক গ্রন্থি চিলে করে দিবেন এবং আন্দোলন বন্ধ হয়ে যাবে। এরূপ ঘটনা হলেও হতে পারত, যদি সামাবাদীরা প্রচার না করতেন যে মহাত্মা গান্ধী একবার আন্দোলন স্বুক করে দিন তখন দেখা যাবে গণ-নেতৃত্ব কার হাতে থাকে। মহাত্মা এখন দোটানায় পড়ে গিয়েছেন। তিনি এখন ফিকির খুঁজছেন যে কি করে এক ঢিলে ছ পাখী মারা যায়। ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টর নিক্ট যুদ্ধের প্রয়োজন বোধে সামান্ত দর দস্তরী করে ভারতীয় বুর্জেজায়াদিগের হাতে শাসনের ক্ষমতা তুলে দেওয়া এবং তার ফলে সাম্যবাদীদিগকে দ্মন করা। একথা বল্লে লোকের কোন আপত্তি হবে না বোধ হয় যে মহাত্মা স্বাধীনও বটে বৃদ্ধিমানও বটে। তাঁর সাধুছের ফলে সামাবাদীরা নিষ্পেষিত হতে পারেন এবং তাঁর বৃদ্ধির জোরে তিনি ব্রিটিশ সরকারের হাত হ'তে কিছু কিছু অধিকার বুর্জ্জোয়াদিগের থালায় পরিবেশন করতে . পারেন।

কিন্তু যে প্রতিষ্ঠানটির উপর গান্ধীকে সম্পূর্ণ ভাবে নির্ভর করতে হবে সেটাইছেছে Official

• Congress organisation; এই Official Congress organisationটির প্রতি বাঙ্গালীর

এবং অস্থান্থ প্রদেশের গণ-সাধারণের যে বিশেষ ভক্তি শ্রন্ধা আছে তা মনে হয় না। ভারতের

অস্থান্থ প্রদেশেও কৌশলে আয়ন্তীকৃত কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানটি জনসাধারণকে সত্যাগ্রহী সংগ্রামে
প্রবৃত্ত করাতে পারবে তা বিশ্বাস করা কঠিন। ইতিমধ্যে দেশবাসী বিলক্ষণ উপলব্ধি করতে পেরেছে,

যে শুবু জেলে গিয়ে দেশের কোন উপকার হয় না। সতাকারের স্বাধীনতা সংগ্রামকে রঙ্গমঞ্জের

বীরত্বে পর্যাবসিত করবার সাধ হয়ত থুব বেশী লোকের হবে না। ছই ছই বারের বার্থতায়

মহাত্মা গান্ধীর আন্থা হয়ত নিজের উপর বেড়ে গিয়েছে; কিন্তু জনসাধারণ যে পুনরায় তাঁর

আদেশে যুপকাষ্ঠের বলি হবার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে তা বিশ্বাস করা কঠিন।

অবশ্য একথা মানি যে লোকে বিশ্বাসের উপরই কাজ করে এবং যাঁরা নিজেদের একমাত্র

বিপ্লবপন্থী বলে মনে করেন, তাঁরা এই কথাই বলেন যে মহাত্মা গান্ধীর জনসাধারণের উপর অশেষ প্রভাব আছে। তাঁরা তাঁদের প্রভার কার্য্যের দ্বারা massকে গান্ধীবাদের প্রভাব হতে মুক্ত করবেন। কিন্তু এথানে অভ্যন্ত তৃংখের সঙ্গে স্বীকার করতে হচ্ছে যে তাঁদের কথায় এবং কার্য্যে কোন সামজ্বস্তু দেখা যায় না। জনসাধারণ বলতে যেমন কৃষক এবং মজুর বুনায় তেমনি স্বন্ধবিত্ব শ্রেণীর লোক এবং কোটী কোটী বেকার যুবক সম্প্রদায়কেও বুঝায়। গত দেড় বংসর ধরে প্রীযুক্ত স্বভাষ চক্র বস্থু মহাশয় তাঁর কাজ এবং বক্তৃতা দ্বারা এই শ্রেণীর লোককে সম্পূর্ণ ভাবে না হোক আংশিক ভাবেও গান্ধীবাদের প্রভাব হতে মুক্ত করেছেন। কাজেই আশা করা গিয়েছিল যে সাম্যবাদীগণ স্থভায বাবুর কাজকে নিজেদের কাজ বলে মনে করবেন। কিন্তু এখন দেখা যার্ছে সাম্যবাদীর মধ্যে যে ক্ষেন্তীটি সর্বাপেক্ষা মুখর তাঁরা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছেন। তাঁরা বলেন, কী অসহা! শুধু শুধুই সমালোচনা কোনরূপ গঠনমূলক সংগ্রাম নাই! শুধুই exposure! এইরূপ সমালোচনাতে প্রমাণিত হয় যে ভারতের সাম্যবাদীগণ স্বন্ধবিত্ব সম্প্রদায়েরই একটি শাখা, যাঁরা বুর্জ্বোদিগের সঙ্গে সহযোগিতায় বিশ্বাস করেন। এই শ্রেণীর মার্কসবাদীকে কৃষ্ক দেশে menshevik বলা হ'ত। কৃষ্ক বিপ্লবে এদের অবদান সকল সাম্যবাদীই জানেন।

এই প্রদক্ষে তার। চীনের দৃষ্টাস্থের অবতারনা করেন। তাঁরাযে বুর্জ্জোয়া পরিচালিত কংগ্রেসের সঙ্গে একাত্মভাবে কাজ কচ্ছেন তার সপক্ষে এই কথা বলেন "চীনের Communist গণ কি জাতীয় নেতা চিয়াং কাই-শেকের সহিত একযোগে লডাই করছে না। এই চিয়াং কাইশেক কি Communist দের সর্বাপেক্ষা প্রধান শক্রু ছিলেন না।" তাই যদি সম্ভবপর হয় তা হলে তাঁরা যে বর্ত্তমানে কংগ্রেসের সহিত একযোগে কান্ধ কর্ছেন তাঁদেরই বা দোষ কি ণ্ এই সংযোগে কাজ করবার ফলে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সন্নিকটতর হবে না কি ? এই প্রসঙ্গে এই'কথা মনে রাথতে হবে যে চীন দেশ অতি অল্প দিন হল জাপানের দারা আক্রান্ত হয়। জাতীয় স্বাধীনতা সংরক্ষণের জন্ম জাতীয় সংগ্রাম পরিচালনা করা এক কথা, আরু দেড় শত বংসরের অধিক ইংরেজ অধিকৃত ভারতবর্ষে ইংরেজদের তৈরি বুর্জ্জোয়াদিগের নেতৃত্বে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা দংগ্রাম আরম্ভ করা স্বতন্ত্র কথা। চেকোল্লোভাকিয়াতে ধনিকগণ নিজেদের দে<del>লা</del> রকা করবার জন্ম কোন প্রকার চেষ্টাই করেন নাই যদিও রুষ রাষ্ট্র তাদের সম্পূর্ণভাবে সাহায্য করতে প্রস্তুত ছিল। Colonial Countryতে বুর্জ্মাদিগের Role কি, সে বিষয়ে পুস্তুক পাঠ করে জ্ঞান লাভ করা অপেকা, এই বৈপ্লবিক যুগে তাদের আচরণ অমুধাবন করা অধিকতর সমীচীন ও শিক্ষাপ্রদ। মার্কদবাদীদের শাস্ত্রে বুর্জ্জোয়াগণ একটি বিশেষ পরিবেষ্টনে কতদিন বিপ্লবপন্থী থাকবেন সে সম্বন্ধে কোন ইঙ্গিত পাওয়া শক্ত। আমার মনে হয় যে ভারতীয় বুর্জোয়াগণ ১৯৩৬ সালের reform পেয়েই মোটামুটী ভাবে সম্ভষ্ট আছে। Federation সম্বন্ধে একটা সংগ্রাম-হান আপোষ তাঁরা প্রতীকা করে আছেন। ১৯৩১ সালের পরে ভারতীয় বুর্জুয়াদিণের বৈপ্লবিক role भ्य राप्त शिरप्रहा ১৯২৯ मालात अमरुर्याण आन्त्रानातन अम्हारा छाता हिलान।

কারণ ভখন ত্রিয়া ব্যাপী Economic Crisis দেখা দিয়েছিল, সরকারী কাগজের দাম কমে গিয়ে অর্দ্ধেকে দাঁড়িয়েছিল, তাদের বাবসায় বাণিছ্যের অবস্থা অত্যস্ত শোচনীয় হয়ে উঠেছিল; শেয়ারের দাম কমে গিয়ে এমন এক জায়গায় এসেছিল—যে দিন ভারতীয় ধনিকের মনে হঁয়েছিল যে হয়ত একদিন সে গুলোকে কাগজের দরে বিক্রী করতে হবে। এই অবস্থায় তাঁরা মহাত্মা গান্ধীর পেছনে দাঁড়াইয়াছিলেন। যখন এই আন্দোলন ধনীর দিক হতে সফল হল, তখনই মহাত্মা গান্ধী সেই আন্দোলন বন্ধ করে দিলেন; জনসাধারণের লাভ ক্ষতির কথা কেউ ভেবে দেখলেন না। এই যুগ সন্ধিতে মহাত্মার সঙ্গে চিয়াং কাই শেকের তুলনা করা উচিত হবে না। তিনি আপ্রোষ পন্থী। বেশী হাঙ্গামা না করে তিনি ইংরেজ সরকারের সহিত সন্মানজনক আপোষ করিতে চান। চীনের প্রাচীন বামপন্থী নেতা ওয়াং চিং ওয়াইও জাপানের সহিত এইরূপ একটী ব্যবস্থা করতে চান। মহাত্মা গান্ধীর সহিত চীনের মহাত্মা ওয়াং চিং ওয়াই এর সহিত বরং তুলনা হতে পারে।

যে কথার অবভারনা করে এই প্রবন্ধ আরম্ভ করেছিলাম সেটা এই যে ১৯৪০ খৃষ্টাব্বের—কটী বিশেষ তাৎপর্য্য আছে। সে তাৎপর্য্য আমাদের ভুললে চলবে না।

আজ পৃথিবীতে সাম্রাজ্যতম্ভের অবস্থা অতিশয় শঙ্কটাপন্ন। তুমাস প্রেই হোক ছ'মাস পরেই হোক পৃথিবীতে যুগের পরিবর্তন ঘটবে। যদি এই মহাসমরের ফলে বৃটিশ সাম্রাজ্য তুর্ববল হয়ে পড়ে তথন ভারতে যে ভয়াবহ লোকক্ষয়কর অন্তরিপ্লব ঘটবে তাতে সন্দেহ নাই। সেই দিনের জন্ম অন্তন্তঃ বিপ্লবীদের একটি স্থৃচিন্থিত কর্মা পদ্ধতি নিয়ে কাজ করতে হ'বে। সেদিন যদি আমরা মনে করি যে গান্ধী পরিচাশিত কংগ্রেস ভারতবর্ষে শান্তিও শৃত্মলা আনতে পারবে তাহলে আমাদের কিছুই করবার নেই। কিন্তু মহাত্মাজী বিপ্লব-পাছীনন'। তিনি ধনীসম্প্রদায়ের বন্ধু এবং জমিদার ও ব্রিটিশ করদরাজাদিগেরও বন্ধু। এদের 'অধীনস্থ সমস্ত শক্তি তথন সম্মিলিত হবে। কিন্তু এদের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে কোটা কোটী নিরস্ত্র নিপীড়িত বুভূক্কু জনসাধারণ, যদি সামাবাদের পতাকাতলে এদের আনা যায় তাহলেই ভারতের ুগুণবিপ্লৰ জয়ী হবার সম্ভাবনা; কিন্তু আজ যাঁরা গণবিপ্লবের নেত। তাঁদের শক্তি ছিল্লভিল্ল। বহুধা বিভক্ত বামপন্থীগণের সাধ্য কি যে ভারতের অন্তবিপ্লবে সন্মিলিত হয়ে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করে জয়লাভ করে। আর একটি সম্ভাবনা আছে যে ইংরেজের ক্ষমতা সম্ভাত্র নিয়োজিত হলে তারা তাদের সরকারী ক্ষমতা এমন একটি দলের হাতে দেবেন যে দলটি ভারতের অন্তর্বিপ্লব দমন করতে পারবে। ভারতীয় Communist Partyর চেষ্টার ফলে যদি তথন সর্বত্র এই ধ্বনি উত্থিত হয় "all power to Congress." তা হলে ইংরেজদের প্রতিক্রিয়াশীল কংগ্রেসকেই একমাত্র জাতীয় প্রতিষ্ঠান বলে মনে করা ভূল হবে না। ভারতের Communist গণ, কৃষকেরও বন্ধু শ্রমিকেরও বন্ধু তাঁদের অনেক কর্মী কিষাণ ও শ্রমিকক্ষেত্রে তাদের দৈনন্দিন অর্থ নৈতিক সংগ্রাম পরিচালনা করে তাদের নায়কত্ব অর্জ্জন করেছেন। কৃষক ও এমিকগণ ৈ তাদের নিতাস্ত অজ্ঞাতসারে কংগ্রেসের পুতাকাতলে আনীত হয়েছে। যথন তাদের কাছে কংগ্রেসের প্রতিক্রিয়াশীল-রূপ বৃঝিয়ে দেওয়া হবে তখন সাম্যবাদীদের সূক্ষ্ম তত্ত্ব সম্বলিত কর্ম্ম পদ্ধতির কি অবস্থা হবে তাকি তাঁরা ভেবে দেখেছেন গ

অথচ ভারতবর্ষের ইতিহাসে শ্রীযুক্ত স্থভাষ চন্দ্র বস্থু মহাশয়ের অবদান যে কতবড় তা তাঁরা অস্বীকার করলেন। তিনি যদিও বামপন্থী তা হলেও তার স্থান কোন একটি বিশেষ দলের সহিত জড়িত নয়। তিনিই ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের একমাত্র প্রতীক। তিনি সাম্রাজ্ঞানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন, তিনি লক্ষ্ণ লক্ষ লোকের মনে আশার সঞ্চার করে দিয়েছেন। যে ল্রান্থ নীতি অবলম্বন করে ভারত্ত্বীয় জাতীয় কংগ্রেস ব্রিটিশ শাসক সম্প্রদায়ের সহকর্মী হয়ে দেশের কৃষক ও মজুরদের অবস্থার সামান্থ মাত্র পরিবর্ত্তন আনয়ন করতে পারে নাই, যাঁরা গোণতঃ ও মুখ্যতঃ ব্রিটিশ শাসকদের মূল নীতি অনুসারে এতদিন কাজ করে এসেছিলেন সেই জাতীয় কংগ্রেসের স্বন্ধপটি বিজ্ঞাহী স্কুভাষ চন্দ্র শত শত জনসভায় প্রচার করে লোককে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা যদ্ধে আহ্বান করেছেন। তিনিই একমাত্র যিনি ব্রিয়ে বলেছেন যে হিন্দু মুসলমানদের বর্ত্তমান ছম্ম্ম তথনই চলে যাবে যখন আমরা স্বাধীনতা সংগ্রামে লিপ্ত হব। তিনি হিন্দু হোয়েও এই একটি বিরাট সম্প্রদায়ের সম্বন্ধে যে শ্রদ্ধা পোষণ করেন তাতে করে আশা করা যায় যে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে হিন্দু মুসলমানের বিরোধ অন্তর্হিত হবে, এবং ভারতবর্ষের এই ছটী সম্প্রদায় পাশাপাশি দাঁড়িয়ে ভারতবর্ষকে স্বাধীন করবার সংগ্রামে অবতীর্ণ হবে।

ভারতীয় Communist Party সম্পর্কে হয়ত তাঁরা সেই মতের কোন একটি সূক্ষ্ম ব্যাখ্যা সম্বলিত কর্ম্মপন্থায় বিশ্বাস করেন। সেই অতিশয় আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাকে সাধারণ লোকের নিকট স্থানিক্টুট করবার ক্ষমতা এই প্রবন্ধ লেখকের নাই। শোনা যায় এই কর্ম পদ্ধতির প্রথম অধ্যায়ে কলিকাতায় ধাঙ্গড় দিগের ধর্মঘট এবং বোদ্ধায়ে কাপড়ের Millএর প্রামিক ধর্মঘট, এইরূপ ধর্মঘট এবং কৃষকদিগের অর্থ নৈতিক অভিযোগ চলতে থাকরে। শোনা যায় এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধর্মঘট এবং কৃষক আন্দোলন ব্যাপকভাবে দেখা দিবে যথন কংগ্রেস থেকে National Call আসবে। কারও কারও মনে হতে পারে যে অর্থ নৈতিক অভিযোগ আশ্রয় করে শ্রেণী সংগ্রামকে ধাপে ধাপে রাজনৈতিক সংগ্রামে নিয়ে যাওয়া কেতাব হরন্ত মার্কাসপন্থীদের কাজ হতে পারে কিন্তু এর জন্ম যে সময়ের প্রয়োজন হবে রাষ্ট্রিয় ক্ষমতা দখল করবার মত সে সময় হয়ত পাওয়া যাবে না। এই কথা আজকার দিনে মনে হয় যে বর্ত্তমানকালে এই শ্রেণী সংগ্রামের কয়েকটা ধাপ বাদ দিয়া যাহাতে অল্প সময়ের মধ্যে রাষ্ট্রিয় ক্ষমতা অধিকার করা যায় সেইরূপ কোন কর্ম্মপন্ধতির উদ্ভাবনা করা কি সময়োপ্যোগী নয় ?

এই প্রসঙ্গে একটি সামান্ত কথা বলে রাখতে চাই। যাঁরা সত্যকারের বিপ্লবী তাদের পক্ষে বৈপ্লবিক আত্মীয় খুঁজে বের কর। শক্ত নয়। কিন্তু যারা বৈপ্লবিক শ্রেণী হতে আসেন নাই এবং যাহাদের সকল সহকর্মীরাই স্বল্পবিত্ত শ্রেণীর লোক, এবং যাঁর। শ্রমিক এবং কিষাণদের শুধু দর্দী ভাঁদের পক্ষে মার্কসবাদের শ্রেণীসংগ্রামের কথা বুঝা দ্বেমন সহজ তেমনি পরিবর্ত্তনশীল সমাজের

বিভিন্ন মুহূর্ত্তের বিভিন্ন সমস্তা ও শ্রেণীসজ্বাতের ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া বিশ্লেষণ করে সভাকারের কর্মপন্থা উদ্ভাবন করা শক্ত। কারণ যে শ্রেণীর নেতা তারা হয়েছেন তাঁদের সহিত তাদের নাড়ীর কোন টান নাই। কোন শ্রমিক এবং কুষক কিছুতেই বুঝতে পারবে না যে কেন শোষক শ্রেণীর প্রতিষ্ঠানের সহিত সংযুক্ত না হলে তাদের মুক্তির কোন আশা নেই। ভারত ইতিহাসের কোন অভিজ্ঞতা সম্যুকভাবে আয়ুত্ত করা শক্ত। কারণ ধর্মাঘট বাতীত জাতীয় সংগ্রামের অভিজ্ঞতা কমানিষ্টদের অল্পই আছে। জাতীয় সংগ্রামের পরিধি যে কত ব্যাপক, এর মধ্যে কত প্রকারের শক্তি, স্বার্থের সভ্যাত কাজ করছে তার সমস্তা উপল্বন্ধি এবং বিশ্লেষণ করা অতিশর স্থুকঠিন কাজ। ভারতবর্ষের কম্মানিষ্টগণ কতকগুলি স্থুন্স কথার উপর কাজ করছে। যেমন কংগ্রেমই একমাত্র জাতীয় প্রতিষ্ঠান; এর মধ্যে বিভেদ আনা আত্মঘাতী পাপ। এই কংগ্রেমকে জনগণের নেতৃত্ব রাখবার জন্ম গণ-আন্দোলন পরিচালনা করবার ভার নিতেই °হবে। এই গণ-আন্দোলন আরম্ভ হলে সভাকারের গণনেবাদের উপর গণনেতৃত্ব চলে আসেবে। এ যুক্তি যেমন সভ্য তেমনিই মিথা। সভ্য শুধু এই দিক থেকে যে তারা জানেন যে ইংরেজ আজ আংশিক ভাবে বিপন্ন। এই বিপদের মাত্রাটা একট বাডলেই ইংরেছের হাত থেকে তাঁরাই সভ্যকারের স্বায়ত্ত-শাসন লাভ করবে যাঁরা সেদিন জাতীয় প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার থাকবেন। ইংরেজ বেশ জানে দৈতশাসনমূলক reforms তারা দিয়েছিল সাগের বারে যে বুর্জ্ঞাদিগের হাতে, তারা অতিশয় অবহেলায়, বোকামী করে Indian National Congressএর কর্তৃত্ব ভ্যাপ করেছে। এবারকার Working committee আগেকার ক্রেসের নেতৃরুদ হতে অনেকাংশে অভিজ্ঞ এবং কশ্মকুশল। তাঁরা গর্থবলে কংগ্রেসের নেতৃত্ব বজায় রাখবেন। প্রতিক্রিয়াশীল শাসনসংস্কার গ্রহণ করেছিলেন এবং জনসাধারণকে ধাপ্পা দিয়ে বৃঝিয়েছিলেন, যে °তারা এই শাসনপদ্ধতি ভাঙবার জন্ম মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করেছেন। অসন্তোষ লোকের মধ্যে বেড়ে গিয়েছিল কিন্তু কংগ্রেস হাতে থাকাতে সেই অসম্ভোষ গণ-মান্দোলনে পরিণত হতে পারে নাই। ় কুংগ্রেস-নেতৃত্ব এক হাতে রেথে এবার তাঁরা চেষ্টা করছেন। অপর হাতে তাঁরা রুটিশ-সরকারের সহিত দর ক্ষাক্ষি করছেন তাঁদের একটু দাম বাড়িয়ে দেবার জন্ম। এও সম্ভব যে তাঁরা গণনেতৃত বজায় রাথবার জন্ম তাঁদের সুশাসিত, শৃঙ্গলাবদ্ধ সত্যাগ্রহীর ছারা স্থানে স্থানে সামাস ভাবে আন্দোলন চালাতে পারেন। তাঁহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য আপোষ। এই আপোষ্টি যথনই সম্পন্ন হবে তথন গণ-আন্দোলনের ভয়াবহ পরিণাম চিন্তা করলেও গায়ে কাটা দিয়ে উঠে।

বাঙ্গলা দেশ সম্বন্ধে কয়েকটা কথা বলে এই প্রবন্ধ শেষ করব। আজ বাঙ্গলা দেশে ওয়ার্কিং কমিটী পরিচালিত কংগ্রেসের ওপর জনসাধারণের একটা তীব্র বিছেষ ভাব আছে। বাঙ্গলা দেশের আত্মসম্মানকে তাঁরা প্রবলভাবে ঘা দিয়েছেন। তাদের প্রতিক্রিয়াশীল নীতি এবং কার্যাকলাপ বাঙ্গালা দেশে যভটা স্পষ্ট হয়ে দেখা দিয়েছে অপর কোথাও সম্ভবতঃ সেইরূপ নগ্ন বিভংস রূপ ধারণ করে নাই। এই নিয়ে বাঙ্গলার জ্নসাধারণের একটা সত্যকারের অভিযোগ আছে।

কিন্তু আজ দেখা যাছে যে এড হক্ কমিটী কর্ত্ক নির্বনচিত B. P. C. C. বাঙ্গালার Communist Party স্বীকার করে তাঁদের সহিত একযোগে কাজ করছেন। এর চেয়ে বড় অপমান বাঙ্গালী কারও কাছ থেকে আজ পর্যান্ত পায় নাই।

আজকাব দিনে যা সকলের চাইতে বড় প্রয়োজন তা বামপদ্থীদিগের সংহতি। বামপদ্থীগণ সংহত হলে তাঁরা আসন্ধ সাম্রাজ্ঞাবাদের সহিত আপোষ বন্ধ করতে পারেন এবং সম্ভবতঃ মুসলমানদিগের মধ্যে একটা বিরাট অংশের সাহায্য লাভ করতে পারেন। কারণ তারা দক্ষিণপদ্থী কংগ্রেসের সহিত কথন্ও একযোগে কাজ করবেন না, যেহেতু মুসলমান সমাজের অধিকাংশ লোকই গরীব এবং উৎপীড়িত শ্রেণীর অন্তভুক্ত। এই সংহতি কথনই সাম্যবাদীদের প্রোগ্রামের উপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। কারণ জনসাধারণের নিকট তাদের কর্মপেদ্ধতি অভিশয় উদ্ভট মনে হয়।

তথাকথিত Communist বিপ্লব পন্থীদিগকে বাদ দিলেও দেশে বামপন্থী অনেকেই আছেন যাঁরা আজ তাঁদের প্রভাবে পড়েন নাই। তাঁরা যদি স্থভায বসুর পতাকাতলে আদেন তাহলে আশা করা যায় যে সত্যকারের আপোষ বিরোধী গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে পারে। স্থভাযবাবু বক্তৃতা ছাড়া কোন struggle করছেন না; এ কথা তাঁর সন্থন্ধে বলা হয়। struggleএর মধ্যে বক্তৃতা ছারা জনসাধারণকে এভদিনের অনুস্ত ভ্রান্ত পথ হতে বৈজ্ঞানিক বিপ্লবের পথে আনয়ন করা যে প্রকাণ্ড বড় কাজ তা' যারা স্বীকার না করেন তাদের সহিত যুক্তি তর্ক করা নির্বেক। স্থভাযবাবুকে কোন একটী হটকারী কাজের মধ্যে ফেলে তাকে কর্মান্কেত্র হোতে অপসারিত করা বাঁদের উদ্দেশ্য তাদের কথা অবশ্য স্বতন্ত্র; কিন্তু যাঁরা সাধারণ বামপন্থা তাদের সকলেরই ইচ্ছা যে তিনি বাইরে থেকে আপোষ বিরোধী মনভাব সকলের মধ্যে জাগিয়ে ভোলেন। এই ভিত্তির উপর যে organisation গড়ে উঠবে তা ভারতবর্ধে নৃতন যুগের অবতারণা করবে।

এই প্রবন্ধে বাঙ্গালীর প্রতি একটা বিশেষ নির্দেশ দিতে চাই। বাঙ্গালী যেন ভূলেও মনে কবেন না যে—ওয়ার্কিং কমিটা পরিচালিত কংগ্রেস হতে বিজ্ঞিন্ন হলে তাঁদের বল কমে যাবে। তাঁদের মধ্য থেকে যদি স্বাধীনতা সংগ্রাম আরম্ভ হয় তাহলে তাহা সমগ্র ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়বে। জ্ঞাতীয় ঐক্যের বুলিতে যদি বাঙ্গালী বোদ্ধায়ের ক্রোড়পতি চালিত কংগ্রেসের নিকট হতে স্বায়ন্থ শাসনের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয় তাহলে তাঁদের সেই অপমানকে স্বীকার করা রাজনৈতিক মৃত্যুর কারণ হবে। এর বিরুদ্ধে বিজ্ঞাহ করবার অধিকার প্রত্যেক বাঙ্গালীরই আছে। আমি বাঙ্গালী, আমি ত্রিশকুর ভারতের রাজনৈতিক আকাশে ঝুলতে চাই না আমার সকল কাজ এবং সকল প্রচেষ্টা বাঙ্গালার সহিত জড়িত। আমি বাঙ্গান স্বাধীনতা এবং সাতস্ক্রের জন্ম সর্ববদাই যুদ্ধ করতে প্রস্তুত্ত যদি এইরূপে মনোভাব কারও থাকে তা হলে সে মনোভাব ক্ষমদেশের ক্যানিষ্ট পার্টি শ্রদ্ধা করবে। যে সকল বাঙ্গালী বোদ্ধাইএর পতাকাতলে নিজ্ঞেরে আত্মবলিদান করছেন ভাদের সঙ্গ যেন সকল বাঙ্গালীই পরিহার করেন।

এই প্রসঙ্গে আমরা যারা জাতীয়তাবাদী তাদের কথা বলে এই প্রবন্ধ শেষ করতে চাই।
আমরা মার্কসবাদকে শ্রন্ধা করি এই জন্ম যে শ্রেণী সংগ্রাম কিংবা জাতীয় সংগ্রামে বৈজ্ঞানিক
মার্কসবাদের মতন শক্তিশালী অস্ত্র আর নাই। কিন্তু কোন কোন দলের হাতে এই অস্ত্র প্লায়নের
পথ স্থাম করে, আর কাহারো হাতে এই অস্ত্র আক্রমণ ও শক্রকে ধ্বংস করতে সহায়তা করে।
যাঁরা সাম্যবাদীদিগের মধ্যে সাহসী তাঁরা দ্বিতীয় পথই গ্রহণ করবেন আশা করা যায়।



রোড ক্লোজড্

## ' দিনের কবিতা

#### যভেক্তথর রায়

সর্ব অক্টে জ্বর লয়ে পুড়িছে আকাশ,—
ভামাটে আকাশ। মেঘের প্রলেপ নাই;
পাঝীরা কোথায় গেছে, দেয়না বাভাস।
শ্বাস ক্রেষ্ট ফুস্ফুস্ করে হাঁই পাই।

কালো পিচ গলে যায় ঝোটারের তলে।
ফুট্পাথে "ম্য়র্ ভূখা" নিজ রক্ত খায়।
তাম-মুথ জনতার সঙ্-যাত্রা চলে;
—দেয়াল-ছবির মেয়েভাকে ইসারায়।

পান্থশালা-দোর থোলা—পানপত্তে ভরা—
কর্মহীন শ্রাম চক্ষু,—দৃষ্টি বিষ মাথা
ছেঁড়া সোল ফট্ফট্—বিড়ি স্বলে কড়া
—রূপালী লোহার পথে ট্রাম আঁকা বাঁকা।

গৃহচূড়ে শকুনীরা অট হাসি হাসে, ছলে বিশ্ব, দাব-দাহে চকু বুজে আসে॥



# সাত্তী লাল রবিবার

#### বিনয় চট্টোপাধ্যায়

(পূর্বব প্রকাশিতের পর)

#### প্রথম রবিবার-লাউড স্পীকারের বিশ্বাসঘাতকভায় সভা পঞ

ওয়ার্ড থিয়েটারে আমাদের সভা বসবার ঠিক হ'য়েছে। ওয়ার্ড থিয়েটারটা হল ঠিক ট্রাম লাইনের ধারে চওড়া বড় রাস্তার ওপরেই। থিয়েটারের লাগোয়া বিয়ারের দোকানী একটার পর একটা গ্লাস ভর্ত্তি করে চলেছে। কোণ্টার যেখানে রাস্তাটা চওড়া হ'য়ে গিয়ে চৌমাথায় মিশেছে, তিনজন ফিরিওয়ালা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জিনিস বিক্রী করছে। একটা বুড়ী তার গলায় ঝোলান ট্রে থেকে সাবান তুলে সবায়ের দিকেই বাড়িয়ে ধরছে।

থিয়েটার হলের ভাং বেশ উচ়। আমাদের দলের লোকেরাই এটা তৈরী করেছে। সিগুকেটের একজন সভা বলল প্রথম তলায় এক ফুট চওড়া একটা লোহার কড়ি আছে ; কড়িটা এত মজবুত যে অনায়াসেই আট হাজার লোকের ভার বইতে পারে। বিস্কের এক কারথানায় ও জনোছে, মজুরদের নৈপুণো আর হাতৃড়ীর ঘায়ে ও বর্তমান আকার পেয়েছে, হাজার হাজার মজুরের ভারেও ও সুইবে না। আমাদের বক্তা আর চীংকার যথন ওর কানে পিয়ে পৌছুবে তথন আননেদ ওর বুক ফুলে উঠবে। এই সেদিনও ও যথন কারথানায় ছিল মজুরদের কথাবার্তার শব্দ ওর কানে গিয়েছে—সেই একই ধরণের কথা একই ভাষা ও আবার শুনবে। সাধারণতন্ত্র ুবা ব্যবস্থা-প্রিষদের ও কিছুই জানে না। ও জানে মজুরদের সংঘ, প্রতিনিধির দল, চাঁদা, আংনেদালনের উত্থান পতন, মজুরদের ধর্মঘট, ইচ্ছাকৃত কাজ পণ্ড করা আর বর্জন। হলের মধ্যকার বড় বড় থাম ছটোও ঠিক এই কথাই বলবে। থিয়েটারের অক্যান্স অংশগুলো, কড়ি • ধরগা, বাঁকে লুকানো আলোগুলো, দরজা ও দরজার পর্দ্দাগুলো, কাঠের চেয়ারগুলো আর যন্ত্র সঙ্গীতের জয়েত তৈরী মঞ্চা স্বাই ঐ এক কথাই বলবে। নাট-বলটু—ঝাপসা আলোর কাঁচ— ষষ্ট্রপাত্তি—কারথানার মজুরী—ঝগড়া—ট্রাইক আর বিদ্রোহ! কোন ম্যাজিষ্ট্রেট যদি কোন রবিবার রাত্রে এই থিয়েটারে নাচিয়ে মেয়েদের পায়ের দিকে লোভাতুর দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে ত कि এসে যায়। একজন বুর্জ্জোয়ার কাছে এটা হল থিক্ষিটার—শুধুনাচগানের রকমারী—হাঁটু আর উরুৎ। এদের বিয়োগান্তক নাটক হল সাধারণ আইনের গণ্ডীর মধোই সীমাবদ্ধ, মিলনান্তক নাটক হল সব চমংকার চমংকার দৃশ্য আর কথার আড়ালে নোংরামি। সুন্দরী মেয়েরা তাদের উক্লং দেখাবেই—থিয়েটার যদি চালাতেই হয় ত স্কুন্দরীরা ঘাঘরা তুলে নাচবেই। কড়িবরগা আর থামের কাছে এগুলো অর্থহীন। কিন্তু আন্তকের সভায় এই লোহা আর কড়ি বরগা যেন তাদের প্রাণ ফিরে পেয়েছে। "অত্যাচারের বিরুদ্ধে!" "যে সমস্ত কমরেড জেলে আছে তাদের মুক্তির জন্তে ?" থিয়েটার আজ যেন হাসছে।

থিয়েটারের বারান্দায় যে দলটা দাঁড়িয়েছিল তার মধ্যে প্রত্যেসা গণজালে বলল, আজ প্রথম সে ছুটী পেয়ে থিয়েটারে এসেছে—এর আগে তার ভাগো কখনও এরকম ছুটী ভোটেনি। দরজার ওপর বুঁকে পড়ে ন'থ দিয়ে তার পা'জামায় লাগা শুকনো আলকাতরা খুঁটতে খুঁটতে সে কথাগুলো বলল ভারপর হঠাৎ রাস্তায় ট্রামে তার এক বন্ধুকে দেখতে পেয়ে হু'হাতের হু'টো আঙ্গুল মুখের মধ্যে পুবে জোরে শিষ দিয়ে উঠলো "একতা চাই।" "জমি আর স্বাধীনতা চাই।" চীৎকার করে বন্ধকে দে সম্বর্ধনা করল। এই প্রত্যেসো যথন থিয়েটার তৈরীর কাজে বাস্ত ছিল তথন একদিন পুলিস এসে তাকে ধরে নিয়ে যায়। তিনমাস ওর জেল হ'য়েছিল। ছাড়া পাবার পর মনে মনে ভাবল, এইবার গিয়ে যন্ত্রপাতিগুলো নিয়ে আসতে হ'বে আর কাজ কতদূর এগিয়েছে দেখেও আসতে হ'বে। থিয়েটারের অনেক ইটই তার হাতের গাঁথা। প্রগ্রেসো বেশ উচুদরের মজুর—খুঁটিনাটি সব কাজেই তার নজর ছিল। জেল থেকে ছাড়া পেয়ে সোজা সে হাজির হল পিয়েটারে। —বাঃ দেয়ালগুলো কি চমৎকার হয়েছে। রেখাগুলো কি স্থন্দর। ইস্পাৎগুলোকে বেঁকিয়ে কি চনৎকার করেছে! চারদিকে কাঁচ আর আলোয় সব ঝল্মল করছে। সে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল আর হাসলো। তু'জন লোক তার পাশে দাঁডিয়ে লোভীর মত দেয়াল চিত্রে আঁকা মেয়েদের উরুৎএর দিকে তাকিয়েছিল—প্রগ্রেদো তাদের কাছ থেকে দেশলাই চেয়ে একটা সিগারেট ধর্লি—আর আধখানা দেশলাই পকেটে রেখে তাদের মুখের ওপর এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে দিল। জেল থেকে রোজ ত আর কেট ছাড়া পায় না<sub>!</sub> প্রগ্রেসো এগিয়ে গেল। থিয়েটারের নাম লেখা। 'পারানিমফরায়ল'—কি স্থন্দর নাম! থিয়েটারের মালিক লোকটা নিশ্চয়ই পুব বৃদ্ধিমান! বিকেলের দিকে সেদিন আর কোন অনুষ্ঠান নেই—ভালই হ'য়েছে। ভেতরে গিয়ে স্বটা একবার সে চোখ বুলিয়ে নেবে আর দেখবে যদি তার যন্ত্রপাতিগুলোর কোন থোঁজ পায়।

থিয়েটারের পরিচালক তথন থিয়েটারের লাগোয়া মদের দোকানে দাঁড়িয়ে একটা বিয়ারের গ্রাসে চুমুক দিচ্ছিলেন—প্রগ্রেসা তাঁব সামনে এসে বলল, সে তাঁর সঙ্গে কথা বলতে চায়।

প্রত্যেসো তার মাথা থেকে টুপি নামায়নি। ভজ্বোক তার দিকে অবাক হ'য়ে চেয়ে রইলেন। দৃশ্যটা তার কাছে যেন কেমন কেমন মনে হল। প্রত্যেসা জ্ঞানাল তার কি চাই। পরিচালক বিয়ারের য়াসে চুমুক দিয়ে বললেন 'এখানে কারো যন্ত্রপাতি রাখা নেই আর তোমারও কোন দরকার নেই এখানে—যাও ৷'

- —'কিন্তু অ্থানে ছমাস কাজ করেছিলাম যে।'
- —কাজ করেছিলে ত তার মজুরিও পেয়েছ—যাও—ভাগো।' পরিচালক দরজার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করলেন। আর প্রগ্রোসো ভেতরে সিঁড়ির দিকে হাত দেখিয়ে বলল 'আমি ওপরে

যাচ্ছি—আমার সব দেখা শেষ করে ফেরার পথে ভোমাকে বিদায় জানিয়ে যাব—আর যদি ইচ্ছে যায় ত কিছুক্ষণ থেকেও যেতে পারি'। ভারপর দেয়ালের দিকে হাত বাড়িয়ে সে বলল 'এ সব যা দেখছ এগুলো ভোমার চেয়েও আমার আপনার বেশী—ভোমার চেয়েও আমার অধিকার বেশী এর ওপর'। কথা বলতে বলতে সে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে চড়ে গেল। পরিচালক কি একটা বলতে গেলেন কিন্তু এক মুখ বিয়ারে গলা আটকে বিষম লেগে কাশতে লাগলেন—ভারপর দৌড়ে গেলেন টেলিফোনের কাছে। 'দূর ছাই'! আমার নম্বরটা আবার জকরী নম্বরগুলোর মধ্যে নেই—নম্বরটা অবার কত—92741 না 92417; ই্যা'ইতিমধ্যে প্রত্রেসো দোভলায় অদৃশ্য হয়েছে। ওপরে উঠে প্রথমে বীবে স্থন্থে সে সব দেখতে লাগল। লোহার কড়িগুলো সমানভাবে আছে কিনাং কাঠের কড়িগুলো কি কাঠং দালানটা ভার ভালই মনে হল। বিজ্ঞলীর ভার যে কোথা দিয়ে নিয়ে গিয়েছে ভা সে খ্রুজে পেল না। মোটের ওপর যা দেখল ভাতে সে সম্ভই। টোকা মেরে কড়িগুলোয় শব্দ করে—থামগুলো চাপড়ে সে উঠে গেল সারি বাঁধা আসনগুলোর ওপর। নীচে ভাকিয়ে দেখল কাঁচের ভেতর দিয়ে গোলাপী আলো নীচে ছড়িয়ে পড়েছে। একটা সিণারেট ধরিয়ে সেখানে বসে বসেই সে শেষ করল—কিন্তু 'পারাণিমফরয়েল' কথাটার মানে কিং

প্রত্রেসো যথন নীচে নামবার যোগাড় করতে ততক্ষণে ত্'জন পুলিস এসে পড়েছে সিঁড়ির গোড়ায়। তারা প্রত্রেসোকে দেখে হিভালবারএর জন্মে পকেটে হাত ঢোকাল। প্রত্রেসো তাদেখে দাঁড়িয়ে পড়ল। 'নীচে নেমে এস'—নীচে থেকে বলল। প্রত্রেসোর মাথায় হঠাৎ কুবৃদ্ধি চাপল। সে জিগেস করল, 'কি জন্মে গ তোমবা কি আমার ছবি তুলবে নাকি ?'

নীচে থেকে ওরা আবার বলল 'শীগগীর নেবে এস।' প্রগ্রেসো যেন রিভালবার বার করছে এই রকম ভাব দেখিয়ে থালি পকেটে হাত পুরে বলল 'তোমরা যদি আমার ছবি তোল ত বেশ আমার কোন আপত্তি নেই।'

শৈষে অবশ্য প্রত্যেসা ধরা পড়ল। একজন সার্জেণ্ট তার চালান লিখল এই বলে যে সে জেল থেকে ছাড়া পেয়ে নিজের স্ত্রীপুত্রদের সঙ্গে দেখা করতে না গিয়ে আবার স্বাধীনতা হারাবার ঝুঁকি ঘাড়ে নিয়েছে। প্রত্যোগ তর্ক করল "সবায়েরই ত ছেলে বৌ আছে--যে নিজে দেখা শোনা করতে পারে ভালই আর না হ'লে পাড়াপড়সী ত আছেই; কিন্তু হাতের কাজ হল ছেলে বৌএর বাড়া— আমাদের হাতের কাজ হল আমাদের সভ্যিকারের ছেলে মেয়ে—কাজের মজুরীর চেয়েও কাজটা আমাদের অনেক আপনার। তোমরা জিনিসগুলো যেভাবে দেখ তা হল নীচ বুজ্জোয়া মনোর্ত্তি—আর তা মিথাে!" প্রত্যোসা অবশ্য কথাগুলো বলেনি তবে এই কথাগুলো যে তাঁর রক্তের সঙ্গে সে সময় ফুট্ছিল তা সে অমুভব করেছে।

প্রত্যেসো তার দলের সঙ্গীদের কাছে গল্পটা বলে একচোট হেসে নিল। সকালের সূর্য্য আকাশে শাস্তির আশীর্বাদের মত দেখা দিয়েছে। দল ক্রেমেই বাড়ছে। থিয়েটার হলের অর্কেটা ভরে উঠেছে। সামার লম্বা লম্বা পা ফেলে এসে পড়ল। তাকে দেখতে মাঝামাঝি ধরণের—বেশ বলিষ্ঠ চেহারা। দলের মধ্য থেকে কেউ কেউ তাকে অভিনন্দন জানাল। সামার বাড় নেড়ে তাদের উত্তর দিল। গ্যালারীর দিকে চোথ তুলে আমায় দেখল—গ্যালারীগুলোয় মে মাসের স্থোর জ্ঞালোয় ঝিলমিল করছে। সভা বসতে এখনও প্রায় আধ ঘণ্টা দেবী আছে। আজকের সভা যে খ্ব বেশী জক্ররী তা নয়—কতকটা নিয়ম মাফিক। মান্ধুর্বেই ও ঈশুরের গড়া আইনগুলোর বিক্লছে সিগুকেটগুলোর লড়াইএর এ একটা উদাহরণ শুধু। সমাজতত্ত্বী, সাধারণতাত্ত্বী পুরোহিত আর সেনাধাক্ষদের বিক্লছে লড়াই। কিছুদিন ব্যবস্থা পরিষদ নিয়ে যারা গলাবাজী করেছিল সেই বুর্জ্জোয়াদের বিক্লছে লড়াই—নাক উচু বুদ্ধিজীবীদের বিক্লছে এমন কি সময় সময় নিজেদের বিক্লছেও। দেখে শুনে সামার একট্ হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছে যেন। দ্বে ভাবলে লোকগুলো কি চায় গ তাদের ইচ্ছেটা কি গ নিজেকে কতবার সে এ প্রশ্ন যে করেছে। তবু আজও সে এদের পূর্ণ বিশ্বাসের মধ্যে এদেরই একজন কিন্তু কি উদ্দেশ্যে গ

কিছু জিনিসপত্র হাতে করে ষ্টার গ্রাসিয়া এল—ভীড়ের মধ্যে সে কাপড়ের লালু গোলাপ ফুল বিক্রী করছে—জেলে আবদ্ধ কমরেডদের পাহাযা উদ্দেশ্যে। কাজে সে এমন তন্ময় যেন পাথরের প্রতিমৃত্তি। সামারের সামনে এসে সে তার কোটের বোতাম ঘরে একটা ফুল পরি**রে** দিল গম্ভীরভাবে। কিন্তু এই গম্ভীর ভাব বজায় রাখা তার পক্ষে মুস্কিল হয়ে উঠল—একবার ঠোটের ডগায় হাসি আসতেই তার সব গান্তীর্যা গেল উপে। সামার তার হাতে একটা শিলিং গুঁজে দিয়ে ছষ্টমি করে ভিলাকাম্পার কথা জিগেস করল। ষ্টার অল্প ঘাড় বেঁকিয়ে জ তুলে ভাকে শাসনের ভঙ্গীতে বলল 'শোন—আমি ভিলাকাম্পার বিষয় শুনতে চাই না' কথা শেষ করে সে ভেডরে চলে গেল—ভার যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মনে হল বারান্দাটা যেন অন্ধকার হয়ে টুঠছে। ইতিমধ্যে খিয়েটারের মধ্যে ভীড় ক্রমেই বাড়ছে, ত্বজন কমরেড ওপরে উঠে লাউড স্পীকারগুলো ঠিক করবার কাব্দে লেগে গেছে। একটা বুড়ো লোক তার প্রায়ান্ধ চোথ আর সাদা দাড়ী নিয়ে ঘুরে বেডাচ্ছে আর গুণ গুণ করে গাইছে "ইন্টার ফাশানাল।" বিপ্লবে বিশ্বাস ভার শির্দাভা সোজা করে দিয়েছে। অক্সরা বই আর পত্রিকা বিক্রী করছে ঘুরে ঘুরে। থিয়েটারের সামনেটা নানারকম পোষ্টার আর কার্টুন ছবি দিয়ে পাজান হ'য়েছে। পতাকাগুলোয় সি, এন, টি, এফ, এ, আই (National confederation of labour, Federation of Iberian Anarchists) লেখা। সিং এন, টি লেখাটা 'পারাণিমফ'এর পর 'রয়েল' কথাটার মানে বদলে দিয়েছে। সাধারণভদ্ধ পশুন হ'বার পর স্পেনে রয়েল কথাটার আর কোন অর্থ নেই। দুরে মজুব বস্তীর একটা গীর্জার ঘটা বৃথাই বাজছে—শোনবার কেউ নেই সেখানে। ছোট খাটো দোকানদার আর শিল্পীরা রবিবার গায়ে দেবার কোট চড়িয়ে আধ খোলা কপাটের ওপর কুঁকে পড়ে দেখছে—ব্যাপার কি ? হঠাৎ কোন পথ চলতি মোটরকারের কাঁচে সুর্য্যের আলো প্রতিবিষিত হয়ে এসে পড়ল দাঁতের ডাক্তার আর ধাইএর ঝক্ষকে সাইনবোর্ডের ওপর ৷

স্বায়ের ঠোঁটের ডগায় আর মুখের ভাবে রক্ত আর বিপ্লব। সি, এন, টি, এফ, এ, আই আছাক্ষরগুলো যেন বাতাসে ছলছে। সামাজিক বিপ্লবের সব কিছু নির্ভির করছে সব কিছু অস্বীকার করার ওপর। "রাজনীতি নিপাত যাক, মিলন চাই না, ভোট চাই না সন্ধি চাই না—চাই সোজাত্মজি লড়াই।" প্রায় কৃড়ি মিনিট ধরে তর্কাত্তি। বাাজ আর শ্লোগান নিয়ে ঝগড়ার পর ঠিক হল এই সম্মেলনের নামের আছাক্ষর থাকবে—সি, এফ, এ, এন, আই, টি। দশটা বাজতে পাঁচের সময় দেখা গেল হলের মধো আর তিল ধারণের স্থান নেই। থিয়েটারের সামনে রাস্তায় হাজার হাজার লোকে ভরে গিয়েছে। রবিবারটা কেম্নভাবে কাটাবে সে কথা ভেবেক্টে কেই পকেটের প্রসা গুণছে—আর মাঝে মাঝে হতাশভাবে লাইড স্পীকারের দিকে তাকাছে। লাইড স্পীকারের মধো দিয়ে মাঝে মাঝে ঘড়ঘড় শব্দ শোনা যাচেছ—কেউ বক্তৃতা দেবার আগে গলা পরিকার করে নিছে যেন। স্থ্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সামনের রাস্তাটা অনেক বিস্তৃত হয়ে পড়েছে।

"আর জায় বিচার ! ভগবানের জায় বিচার ? শাসনতত্ত্বের জায় বিচার ? না প্রত্যেস। যে এই খিয়েটার গড়েছিল—ভার জায় বিচার কোনটা ঠিক ?" কিন্তু জায় বিচারই সব নয়— ওটা হল শুধু শ্লোগান।

সূর্যোর আলো দেয়ালে লেগে ঠিকরে পড়ছে; একটা তরুণী মেয়ে সামনের এক বাড়ীর দোওলা বারান্দা থেকে গীর্জ্জায় যাছেছ ছজন যুবককে ডেকে বলল 'আজ প্রথম আমি নাচতে যাব—আর আজ বিকেলে স্নান্ত করব ভাল করে—রাত নটা আন্দান্ধ তোমরা আসতে পার' রাস্কায় যেন বিবাহোৎস্বের সাড়া পড়ে গিয়েছে। মেয়েটীর গলার স্বরে ফুলশ্যার সপ্তপ্ত বাসনা পুঁকিয়ে রয়েছে। স্বচ্ছন্দে সে মজুবদের কাছে তার নগ্নতার ইপ্লিত করল—গে তার উন্নত বুঁক আর আমার্ত বাহু দিয়ে সকালের স্থাকে অলঙ্কৃত করছে। প্রার আবার বাইরে এসে দাড়াল। তার হাতে বই আরে কাগজের বাণ্ডিল। তার গায়ের লাল জামার ছায়া দেয়ালে পড়তেই সেতার উপস্থিতি সন্বন্ধে সচেতন হ'য়ে উঠল আর লজ্জায় সে পালাল।

"রাজবন্দীদের সাহায়ের জন্মে বই কিন্তুন। ফাসিস্ত-স্থোসালিষ্টদের উচিৎ জবাব দিন।
দাম ত্'পেন্স। সম্মিলনের ব্যাজ কিন্তুন।" বাঁ হাতে বুকের ওপর জিনিসগুলো ধরে তুলে তুলে
সে ঘুরে বেড়াচ্ছে। হঠাৎ তার নজর পড়ল একটা চেথারে ভিলাকাম্পা বসে। চোথের পাতার
ওপর ভেঙ্গে পড়া একগোছা কোঁকড়ান চুল হাত দিয়ে সরিয়ে ঠোঁট কামড়ে ষ্টার অফদিকে চোথ
কোলা। হলটা ভরে উঠেছে মান্তবের মাথায়—ছদিন খাটুনির পর এরা আজ বিশ্রাম নিচ্ছে
থেন। এদের মুখে বিরক্তি বা অধৈগ্যের চিহ্নমাত্র নেই। চেনা মুখগুলোর দিকে ষ্টার হাসি মুখে
চাইছে। দোরের কাছে হঠাৎ একটা গোলমাল উঠল। একজন যুবক তার রিভালবার
উঠিয়ে একটা লোককে বেরিয়ে যেতে বলছে। প্রগ্রেসো দৌড়ে গিয়ে তার রিভালবার
উঠিয়ে একটা লোককে গেবছোনা এটা একটা পুলিশের চর।' প্রত্রেসো পুলিশের চরটীকে

চলে যেতে অন্তুরোধ করল। সে না গিয়ে রাগের স্বরে বলল 'কি ? এরা আমায় মেরে ফেলবে ভয় দেখাছে ? প্রপ্রেসো তাকে স্বাস্থানা দিল "কি সব বাজে কথা। যেতে দাও—মেরে ফেলবে তাকি সম্ভব!" "হঁটা তাই—" সামনের লোকগুলোর দিকে চেয়ে সে বলল 'এরা তার স্বান্ধাই প্রপ্রেসো ফিরে সবাইকে জিগেদ করল—সভি কিনা! সকলেই বলল ; না—তারা রিভালবারই দেখেনি। প্রপ্রেসো তথন লোকটাকে বলল—দেখলে—আসলে তুমি উত্তেজিত হয়ে উঠেছ তাই তোমার চারদিকে রিভালবার দেখছো আর ভাবছো সবাই বৃঝি তোমায় মারতে আসছে এখন যাও তোমার মনিবকে গিয়ে বলগে যে গুরা ওদের সভায়ে পুলিশের চরকে বরদান্ত করবে না বলেছে।

ঘটনাটা এই খানেই থামলো। লোকগ্রলো হাঁসতে লাগল ও অস্ত কথায় মন দিল। ষ্টার ভিলাকাম্পার দিকে আর একবার ভাকালো। ষ্টারের বাপের পাশেই ভিলাকাম্পা বসেছে। ষ্টারকে দেখতে পেয়ে সে বুৰ্জ্জোয়া ভঙ্গীতে পকেট থেকে একটা টাকা বার করে তাকে ডাকলো। ষ্টার তার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। মুহুর্ত্তের জক্ম তাকালো ভিলাকাম্পার পোষাকের দিকে প্রাশংসমান দৃষ্টিতে। ভিলাকস্পা তথন চোথের ভাষায় বলছে 'ভেবোনা আমি তোমাদের মত খুকীদের ভোলাবার জন্মে এই পোষাক পরে এসেছি।' ষ্টার তাকে একটা বই বিক্রী করল—আর একটা গোলাপফুল—ভার বোতামের গর্ত্তে পরিয়ে দিয়ে বলল—'আমার কাছে মাত্র তটো ছিল—একটা সামারকে দিয়েছি।' ভিলাকাম্পা জানত, সে দেখেছে আণেই। ষ্টারকে উৎসাহ দিয়ে সহামুভূতির .. স্থুরে ২।৪টী কথা বলল-ভার পর উঠে দাঁড়ালো-সামারকে থুঁজে বার করবার জন্ম। টুপি আর শাদা শার্টের ভীড়ে সে কোথায় ঢাকা পড়েছে। ভিলাকাম্পা আবার বসে পড়ে ষ্টারের গতি ভঙ্গিমার দিকে চেয়ে রইল। তার ব্যাজ আর বই থুব বিক্রী হচ্ছে। দেখে শুনে ভিলাকাম্পার মনে হোল বিপ্লবটা যেন ছেলে মানুষী—তখনকার মত নিছেকে বিপ্লবী বলে ভাবতে তার লজ্জা হল। গ্যালারীর ওপর বদে অনেকে নীচের লোকদের সঙ্গে চেঁচিয়ে বিপ্লব সম্বন্ধে তর্ক করছে। ময়লা চেহার৷—বেশ আত্মস্থ ভাব দেখতে একটা লোক একগাদা কাগজপত্র বগলে করে এলো আর দেখে শুনে আবার চলে গেল। লোকটা আমষ্টারডামের তিনজন ধনী 'জু' এর একজন। ষ্টোনের টাকার বাজারের হাল চাল কিরকম তাই সে ঘুরে ফিরে থবর নিচ্ছে—রাজনৈতিক আসরে — মজুরদের আড্ডায়। গ্যালারীর তৃতীয় সারে আরো একটা মজার ব্যাপার হল একজন দক্ষিণ আমেরিকার লোক। লোকটা নিজেকে একজন সাহিত্যিক বলে পরিচয় দিচ্ছে—বেশ্ ভূষায় মাকড়ীতে আর আংটীতে তাকে দেখতে হয়েছে রেড ইণ্ডিয়ানদের সন্দারের মতন। তার কাছে নাকি একরকম বৈজ্ঞানিক আবিস্কৃত গুড়ো পদার্থ আছে যার একটু খানিতেই সমস্ত সিভিল গার্ডকে ধ্বংস করা যেতে পারে। আর ঐ মতলব নিয়েই নাকিও এসেছে। আমরা তাকে 'অল-কাপন' বলে ডাকতে লাগলাম। নামটা তার যোগ্যই হ'য়েছে। সে আশা করে আছে তার ঐ মতলব হাসিল করবার জন্মে একটা বিশেষ কমিটা গঠন করে ভার দেওয়া হ'বে। ষ্টার ভার কাছে যেতেই সে ব্যাজ আর বই কিনলো। স্থানীয় ফেড়ারেশনের তরফ থেকে প্রকাশিত

ইস্তাহারের বাণ্ডিল গ্যালারীর ওপর থেকে ছুড়িয়ে ফেলা হচ্ছে। স্থার একটা বাণ্ডিল কুড়িয়ে নিয়ে অক্সমনক্ষ ভাবে বিলি করতে লাগল। সকলে হাত বাড়িয়ে নিয়ে পড়ছে। ছাপানো কথাগুলে।— সবাইকে বেশ প্পর্শ করেছে মনে হল।

সভাপতি তাঁর আসন নিলেন। বুর্জ্জোয়া সাংবাদিকেরা তাঁর কাছে ঘেসে বসেছে। ওদেরকে ঢকতে দিয়েছে কেণু একজন এগিয়ে এসে বলল—যে সব কমরেডরা রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে তাদেরকে ভেতরে বারান্দায় উঠে আসতে বলা হোক। রাস্তায় ভীড় করা নাকি পুলিশে বে-আইনী বলে ঘোষণা করেছে। বারান্দা ক্রমে ভরে উঠল। একজন কমরেড মাইক্রোফোনের তার ঠিক করে দিতেই সভার কাজ সুরু হল। সভাপতি ২।৪টি কথা বলুটে প্রথম বক্তাকে বলতে বেললেনে। রাস্কায় লাউডস্পীকারে শোনা যেতে লাগল—"বর্তুমান সরকার—ধনতন্ত্রের দাস, কমরেডদের খুন করছে 🐍 . . . . "মন্ত্রীদের হাতে আমরা যে ক্ষমতা তুলে দিয়েছি তাঁরা তার অপবাবহার 🛮 করছেন 🗕 ।" একথায় একজন প্রতিবাদ করল 'আমরা এ কথা কথনও স্বীকার করবো না--এতে আমাদের শক্রদের সুবিধা দেওয়া হচ্ছে, আমাদের এই সম্মেলন বুর্জ্জোয়া বিপ্লবের সঙ্গে কোন সম্পর্কই স্বীকার করবে না'—চিংকারের ঝড় বয়ে গেল—প্রতিবাদকারীর কথা গেল ডুবে। সে কিন্তু বলে চলল 'এ হক্তে স্থবিধাবাদ.....।' একজন তাকে উত্তর দিল 'বেশত তাতে হয়েছে কি ?' রাস্তায় লাউড-স্পীকার আবার চিংকার সুরু করল 'নীচ বুর্জ্জোয়ারা নিজেদের স্বার্থের খাতিরে স্বহারাদের ওপর অত্যাচার করছে, জেল দিচ্ছে আমাদের ভায়েদের গুলি করে মারছে।' তিন হাজার মজুর বাইরে দাঁড়িয়ে, কথা গুলো ভাদের গায়ে এসে বিঁধছে যেন। দৈক্তদলের কর্ত্তা একদল দৈত্য নিয়ে রাস্তায় অপেকা করছেন আর মাঝে মাঝে রক্ত চক্ষুতে তাকাচ্ছেন লাউডস্পীকারের দিকে। লাউড-স্পীকারের তার কেটে দিতে অনেকণ তিনি ত্কুম পাঠিয়েছেন— মথচ তার এখনও কাট। হয়নি। বিজ্ঞলী মিস্ত্রীটী শপথ করে তাঁকে বলল, তার ত সে কেটে দিয়ে এসেছে। লাট্ডস্পীকার তথনও <sup>\*</sup>বলছে 'যে অসাধৃতাকে তোমরা প্রশ্র দিয়েছো—যার বোঝা তোমরা আমাদের ঘাড়ে চাপিয়েছ— ভাকে আমরাধ্বংস করব। অভিজাত জমিদারতন্ত্র যেমন নিজের ভারেই ধ্বংস হয়েছিশ তেমনি .বুহেজায়াদের মোট। মাথা নিজের ভারেই ভেঙ্গে পড়বে।' আবার সৈতাধ্যকের ছকুম হ'ল — ভাড়াভাড়ি কর তার কেটে দাও। কে একজন একটা তারের সংযোগ কেটে দিল। কিন্তু বারান্দায় আর দোতালার লাউডপ্পীকার তথনও থামেনি। এতক্ষণে দ্বিতীয় বক্তা বলা সুরু করেছেন—তিনি 'পেছিয়ে পড়া নীতির নিন্দা করছেন। ১৯১৯ সালে এই পেছিয়ে পড়া নীতির ত্ঃথ প্রথম তাঁকেই ভোগ করতে হয়েছিল। তাঁর কথায় কথায় তীব্রতা—শীষের শব্দ যেন একটা ধ্মকেতৃ আকাশে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। "বিশ্বাসঘাতকতা, ভীরুতা, ছঃখ, পাপ, বারুদ, বন্দুক, বিপ্লব, এফ, এ, আই, সি, এন, টি, এফ, এ, আই, সি, এন, টি," লাউডস্পীকার চিংকার করে ঘোষণা করছে। রাস্তা ভবে গেছে লোকের ভীড়ে। যানবাহন চলাচল বন্ধ। হাজার হাজার কণ্ঠে বিপ্লব দীর্ঘ-জীবি হোক' চিৎকার উঠল। সৈতারা বিপদজ্ঞাপক বাঁশি বাজাল। জনতা নিঃশ্চল। ইত্যাবসরে

দৈক্সরা তৈরী হ'য়ে নিয়েছে। লাউডস্পীকার বলে চলল "সি, এন, টির জয়', 'বুর্জ্জোয়া সাধারণ তন্ত্র নিপাৎ যাক'। কেন্দ্রীয় পুলিস বিভাগ থেকে যে কোন উপায়ে সভা ভেঙ্গে দেবার ছকুম টেলিফোন মারফং নিয়ে একজন সার্জ্জেণ্ট উপস্থিত হ'য়েছে। সৈন্সরা বন্দুক তুলল। বিপদজ্ঞাপক বাঁশি শেষবার বেজে উঠল। গুলি গোলা পাথর জনতা ছত্র ভঙ্গ হয়ে পড়ল। ট্রাম গাড়ীর আরোহীরা ভয়ে নেমে পড়ে দৌড়তে লাগল - একজন ভদ্র মহিলা তাডাতাড়ি নামতে গিয়ে পড়ে গেলেন—আর পড়ে গিয়ে চেঁচিয়ে কাঁদতে লাগলেন 'জানোয়ার—জানোয়ার সব।' একজন মজুর তাঁকে ধরে তুলল—জিন্তেন করল 'জানোয়ার কাদের বলছো!' তিনি উত্তর দিলেন 'তোমরা মজুররা। মজুরটি হেদে বলল 'ভয়ে মাথা খারাপ করে। না—বলাংকার এখনও স্কুরু হয়নি।' লাউডম্পীকার তথনও বলে চলেছে 'ওর। রাস্তায় আমাদের ভায়েদের হত্যা করছে'। লাউডস্পীকারটাই আজ সভাটা পণ্ড করে দিল। মাইক্রোফোনের সঙ্গে ওদের সংযোগ কেটে দেওয়া হ'য়েছে—'বিজ্ঞলী তারের সঙ্গেও ওদের কোন যোগ নেই—এখন ওদের চিৎকার করা কোন মতেই উচিৎ নয়।" ওরা নিজে থেকে চিংকার করে সভার ক্ষতি করছে। বক্তার কথা গুলোর প্রতিধ্বনি করছে—জনতার চিৎকার কোলাহলে ওরাও চিৎকার করছে আপনা থেকে। সৈন্যরা এগিয়ে আসতে আসতেই থিয়েটার হল থালি হ'য়ে গিয়েছে। থালি থিয়েটার হল থেকে লাউডস্পীকার চিংকার কর**ছে** 'বুজ্জোয়া সাধারণতন্ত্র ধ্বংস হোক'—জনতাকে উত্তেজিত করার ভার তারাই নিয়েছে। ঐ বিখাস-ঘাতক লাউডস্পীকার গুলোর জন্যে কি গুলি নেই ? একটা তুটো করে গুলি গিয়ে লাগল একটা • লাউডস্পীকার—দেটা বন্ধ হ'ল। 'আন্তর্জাতিকের' শব্দ গুলির শব্দে ঢাকা পড়েছে। ট্রামকারটাকে ব্যুহ করে মজুররা আশ্রয় নিয়েছে। একটা চলতি মোটরে গুলি মেরে রাস্তায় উপ্টে পড়ে স্থবিধে করে দিয়েছে তাদের। জনতার অর্দ্ধেক আশ্রয় নিয়েছে থিয়েটার হ'লের পেছনে। উচুতে একটা লাউডস্পীকার তথনও চিৎকার করছে 'জানেয়োররা তোমরা করছ কি ? মানুষের আত্মার কথা ভেবে দেখ'।

কেন্দ্রীয় শাসন বিভাগের সঙ্গে টেলিফোনে তথা বার্ত্তা চলল। আরো সৈন্য এল—আরো পুলিশ। ওপরের লাউডপ্পীকারটা লক্ষা করে আরো গুলি চলল। গুলির শব্দে ও লোকেদের চিংকার রাস্তা ভবে উঠেছে। বিপ্লব এসেছে। আর কি চাও! পুলিশ আর সৈন্যরা জনভাকে আক্রমণ করল—গুলি চলল। মজুবদের সঙ্গে ওদের লড়াই চলল প্রায় আধঘণ্টা। লাউড-স্পীকারটা কেঁপে কেঁপে শেষবার বললো 'শান্তি ও শৃধ্বলার ওপর দেশের স্বার্থ নির্ভির করছে'। 'গুলির আঘাতে সেটা চুরমার হ'য়ে গেল। তিনজন মৃত কমরেড পড়ে রইল রাস্তায় প্রায় পঞাশ জন আহত মজুরকে হাতকড়ি লাগিয়ে ওরা ধরে নিয়ে গেল। বিয়ারের দোকানী দোকান গুছুতে গুছুতে আপন মনে বলছে। আমার স্যোসালিপ্টদের ভোট দেওয়ার থুব কাজ হয়েছে।'

(ক্রমশঃ)

## শু খ্রাল

#### নির্মাল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

অসহ্য কামনা কভু লাঘব করিতে চাহিব না
আরো অঞ্চ, দিয়ে আরো বাপ্পমন্তী বাদী বেদনার,
স্থাদ্রে নিকটে কোথা চিহ্ন নাই স্বর্গ-সাস্থানার,
আত্মারে অনলে ঘেরি' প্রেম শুধু হানিছে যন্ত্রণা।
ব্যথাতুর হিয়া তোর একী নিতা মৃত্যুর প্রার্থনা,
মৃত্যু, অনিবার্য্য সে ত! এজীবনে বরং আমার
মরণ মধুর অতি,— দংশন ক্ষণিকমাত্র তার,
নির্ব্যাপিত উৎস্বাস্থে অনির্ব্যাণ অনস্ত বেদনা।

প্রতিরোধ ব্যর্থ জানি। ব্যথা তাই বহি দ্বারে দ্বাবে, হুদয় করিয়া জয় বক্ষে মোর কে লবে আসন সুখে তথে অবিরাম মালা গাঁথি' হাসি অশুধারে ? শৃদ্ধল বন্ধন বিনা এ সংসারে প্রেম তৃঃস্বপন, নিম্ফল বিস্ময়ে তাই সর্ববিক্তি নিঃসঙ্গ আঁধারে আমি সে বীরের বন্দী, শৃদ্ধালিত যুগল চরণ॥

প্রথাত ইতালীয় শিল্পী 'মাইক্ল্ আান্জিলো'র (Michel-Angelo: 1474-1564) সনেট্গুচ্ছ হইতে একটির (To Tommaso de' Cavalieri) অনুবাদ।



## বাশিয়ার রূপান্তর \*

(দ্বিতীয় পর্যায়)

#### মহেন্দ্ৰনাথ

### তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা

ধনবাদ ও সাম্রাজ্ঞাবাদের যে বন্ধন আজ তুনিয়ার কোটী কোটী নর-নারীকে অক্ট্রোপাশের মত বেঁধে রেখেছে, রাশিয়ার বলশেভিক বিপ্লবই প্রথম অভিযানে নার দশ কোটা লোককে মুক্ত করেছে—তাদের জীবনে এনে দিয়েছে অনাগঠ জীবন ধারার কলকল্লোল। গৌরবময় বিজয়কে কেন্দ্র করে: সাংঘাতিক অমুর্বিপ্লব এবং কঠোর সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এই কোটী কোটী লোক ধনবাদী বিশ্বের উপর সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের গর্বোন্নত পতাকা উন্নীত ও ম্ব-প্রতিষ্ঠিত করেছে। নবেম্বরে বিপ্লবের প্রথম জয় হ'তে আরম্ভ করে, কমিটেনিজম্-এর আদর্শে নৃতন সোস্তালিষ্ট সমান্ধ ও রাষ্ট্রের ভিত্তি ত্ম-প্রতিষ্ঠিত করা পর্যন্ত রাশিয়ার শ্রমিকগণকে তুর্গম, বিল্লসঙ্কল পথ অভিক্রেম করে বর্জমানের অপরাজেয় অবস্থায় উপনীত হ'তে হ'য়েছে, রাশিয়ার এই ক' এক বছরের ইভিহাস, যেমনি চমকপ্রদ তেমনি গৌরবময়।

১৯৩৬ সালে লর্ড লগুনবেরীর সাথে সাক্ষাংকালে কমিটেনিজম-এর সাংঘাতিক শক্র হিটলার মন্তব্য করেছিলেন:

The present development of Russia gives cause for reflection. In 1917 Russia was down and out. In 1920, she was torn by Civil War. In the years 1924 and 1925, the first sign of convalescence began to appear with the creation of the Red Army. In 1927, the First Five Year Plan was begun and later carried out. In 1932, came

> \* "জ্বয় 🖺 "তে "রাশিয়ার রূপান্তর" শীর্ষক প্রবন্ধে 'দ্বি নীয় পঞ্চবার্ষি 🗗 ' পরিকল্পনার রাশিয়ার অভারতি সম্বন্ধে যথাদাধ্য আলোচনা করেছি। আলোচা প্রবন্ধের বিষয়বস্তু পূর্ব প্রবন্ধেই আলোচনা করবার ইচ্ছা ছিল; কিছু প্রবন্ধের কলেবর বন্ধিত হ'য়ে যাওয়ায় ভিন্নভাবে এ প্রবন্ধটী লিখতে হ'ল। ইতিহাসের দিক থেকে ইহার সার্থকতা আছে মনে করেই, এর আলোচনায় ব্রতী হ'য়েছি।

> त्मां जिल्ला विकास क्षेत्र क्षि। जिल्ले भार्ति । अहानम अधितमात (त्म. ১৯৩৯ ইং ) কমরেড মলোট্ড যে Report দাখিল করেছেন, তার উপর ভিত্তি করেই এ প্রবন্ধটীও লেখা হল। এতে রাশিয়ার ভবিশ্বৎ কর্মনীতি কি. কিভাবে তাকে প্রতঃক্ষ বান্তবে রূপায়িত করা হবে, হয়তো তাঃই একটুথানি আভাস, তারই একট ইঙ্গিত জনসাধারণ পাবেন, এ আশাই আমি করি।

the Second Five Year Plan, which is now in full swing. Russia has a solid trade, the strongest Army, the strongest Air force in the World. These are facts which can not be ignored.

মনে হয় এর মাঝেই রাশিয়ার ক্রম বর্দ্ধমান অভান্নতির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লুকানো, এবং এই গৌরবময় কাহিনী বের হ'য়েছে রাশিয়ারই একজন শক্রুর মুখ থেকে। ১৯২৭ সালের পর্ব পর্যন্ত রাশিয়াকে যে কী সাংঘাতিক অন্তর্বিপ্লব এবং বিরুদ্ধাবাদী বৈদেশিক শত্রুর প্রভাক্ষ এবং অ-প্রতাক বিরোধিতার মধ্য দিয়ে চলতে হ'য়েছে, তা' আমরা জানি। এবং তার আলোচনা করাও এট প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। শুধু বহিঃশক্রর গোপন ষড্যম্বট নয়, গৃহ-শক্রর ষড়যন্ত্রের প্রচণ্ডতাও রাশিয়াকে বার্থ করতে হ'য়েছে। প্রতিষ্ঠা লাভ করবার জন্ম সে কী অপরিমেয় কর্তব্যনিষ্ঠা-কী তুর্তু সেই সংক্র! সাধনার মাঝে সত্যিকার গুভেচ্ছা এবং একনিষ্ঠতা না থাকলে, সাধনার শক্তি যত বেশী হোক না, কেহই তাতে সিক্লিলভ করতে পারে না। তাল হোক, মন্দ হোক, কর্তব্য কার্যে একাগ্রতাই সাধকের কর্মপেরণাকে বিজয়ের সাফল্যে মণ্ডিত করে ভোলে। সাধনার পথে হিট্লার-মুসোলিনীরও একাগ্রতা ও একনিষ্ঠতা আছে বলেই, তাঁদের প্রচেষ্টা সফল। হ'তে পারে তাঁবা জন-সমাজের কল্যাণের পথ বেছে নেননি, হ'তে পারে তাঁরা আদর্শবাদী তরুণ বিশ্বের শক্ত কিন্তু তাঁদের প্রতিভা, সিদ্ধিলাভ করবার জন্ম তাঁদের একাগ্র এবং একনিষ্ঠ সাধনাকে অস্বীকার করবার উপায় কোথায় 🎋 জার্মাণী এবং ইতালীতে জনগণের কল্যাণেব পথ সেখানকার অমুষ্ঠিত কর্মনীতিতে রুদ্ধ হ'য়েছে বলেই এবং ব্যক্তির স্বার্থ এবং প্রতিষ্ঠা সমাজের কলাাণের পথে বাধা জন্মিয়েছে বলেই আজ ত্নিয়ার অধিকাংশ লেখক ফাাসিজম্ এবং ক্যাশানাল সোস্থালিজম্ বনাম ফ্যাসিজম-এর ধ্বংস কামনা করে।

রাশিয়া ডিক্টেটর-এর দেশ। সেথানে ডেমোক্র্যাসির কোন মূল্য নেই। কিন্তু এ আমাদের মনে রাথতে হবে জার্মাণী অথবা ইতালীর মত রাশিয়াতে বাক্তি ডিক্টেটারের প্রতিষ্ঠা নয়। সেথানে হ'ল সর্বগরা শ্রেণীর সর্বময় কতৃত্ব (Proletarian Dictatorship) ডিক্টেটারসিপ আর ডেমোক্র্যাসিতে পার্থকা আছে। ডিক্টেটারসিপ বিপ্লবপত্বী—কিন্তু ডেমোক্র্যাসির যে তাই হ'তে হবে এমন কোন কারণ নেই। তা' ছাড়া এ ছয়ের মাঝে আরও একটা পার্থকা আছে। সেটা হল রাষ্ট্রীয় প্রগতির লক্ষার ব্যাপারে স্থানিদিষ্ট কর্ম-পরিকল্পনা। ডিক্টেটারসিপ-এর লক্ষ্য স্পষ্ট, নিশিষ্ট, নিশিষ্টত। ডিক্টেটারসিপ শুধু গ্ল্যানই তৈরী করে না, মনে প্রাণে তাকে অমুসরণ করে, কার্যে পরিণত করে, তবে সে ক্ষান্ত হয়। শত বাধা বিপত্তি সম্বেও সে তার প্লানকে বার্থ হতে দেবে না। যেভাবেই হোক, তাকে সফল করে তুলবেই। ডেমোক্র্যাসি সেরূপ কোন কিছু অঙ্গীকার করতে পারে না। কিন্তু রাশিয়া প্রগতির পথে যভদ্ব অগ্রসর হয়েছে জার্মাণী অর্থবা ইতালী তার অনেক পেছনে। তারও কারণ আছে রাশিয়ার ডিক্টেটারসিপে প্রতি রাশিয়ার আপামর জনসাধারণের নিবিড় সহামুভূতি আছে। কারণ, সেধানে ডিক্টেটারসিপ হল তাদেরই। কিন্তু জার্মাণী অথবা ইতালীতে তা' নয়। সেধানে

ব্যক্তি-ডিকটেটারসিপ প্রতিষ্ঠিত বলে, ভার প্রতি সর্বশ্রেণীর জনগণের সমান সহামুভূতি নেই। কাজেই রাষ্ট্রীয় প্রগতির পথে তারা রাশিয়ার পেছনে।

্রথম ও দ্বিভীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে রাশিয়া যে বিনা বাধায়, সহজ, সরক্ষভাবে অভ্যুন্নভির পথে অগ্রসর হ'য়েছে, তা নয়। বিশেষ করে দ্বিভীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সময়ে রাশিয়াকে সাংঘাতিক বাধা বিপত্তির সাথে অবিরাম লড়তে হ'য়েছে এবং এই সংঘর্ষের মাঝেই ডা' সফলতা ও পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। ফ্যাসিষ্ট রাষ্ট্রের গুপুচর এবং এজেন্টগণ সোভিয়েট রাষ্ট্রের মাঝে অন্তর্বিপ্পব সংঘটিত করবার চেষ্টা করেছে; ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহ নানা প্রকার কুংসিং উপায় অবলম্বন করে সোভিয়েট-এর অভ্যন্তরির পথে বাধা প্রদান করেছে। ট্রটিস্কি, বৃখারিন এবং রায়কভাইট পদ্বীদিগকে সোভিয়েট-এর বিক্রুদ্ধে উত্তেজ্জিত করে তাদের গুপ্ত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত করেছে। কিন্তু সমস্ত বাধা-বিত্ব, ধনতান্ত্রিক এবং ফ্যাসিষ্ট রাষ্ট্রমমূহের সর্বপ্রকার কুংসিং হুরভিসন্ধি বার্থ করে সোভিয়েট দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার নিধারিত পথে এগিয়ে গিয়েছে। পরাষ্ঠ্যর বা ব্যর্থভাকে বরণ করেনি। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতো পরিপূর্ণভাবে সফলতা লাভ কবেছেই, তা' ছাড়া কোন কোন বিভাগে অভ্যন্নতি পরিকল্পনাকেও অতিক্রেম করেছে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সকলতা সম্বন্ধে কমরেড মলোটড বলেছেন:

The Victory of the Second Five Year Plan is apparent to everyone. The basic historic task of the Second Five Year Plan has been fulfilled.

সাধনার পথে বাধা বিল্প আসবে। স্থাতীয় জীবনের চলারগতিকে প্রতিরোধ করবেই। কিন্তু সেজগু সোভিয়েট শক্ষিত নয়। কমরেড ষ্ট্যালিন বলেছেন:

The revolution does not usually develop along a straight, continuously ascending line, not as a continuously swelling upsurge, but it develops in zig-zags, in advances and retreats, ebb and flows of tides, which in the course of development harden the forces of revolution and prepare for its final Victory. (Stalin—Results of the work of the 14th conference of the Russian Communist Party.)

নবা রাশিয়ার কমিটেনিষ্ট পার্টি এই মন্ত্রবাণীরই উপাসক।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (১৯৩৩—১৯৩৭) পরিপূর্ণ সফলতা এবং সোস্থালিঞ্জম্ প্রতিষ্ঠার বিজয়কে কেন্দ্র করে রাশিয়া ১৯৩৮ সাল হ'তে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার (১৯৩৮—১৯৪২) কর্মপদ্ধা অনুসরণ করতে আরম্ভ করেছে। এই সময়কে বলা যেতে পারে the period of the completion of the bulding up of the class-less socialist society and of the gradual transition from Socialism to Communism. সোভিয়েট রাশিয়া দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সময়ে শিল্পে, কৃষিতে এবং উৎপাদন পরিমাণে অস্থান্য শিল্পান্থত রাষ্ট্রসমূহকে সে অভিক্রম করেছে, তাতে সন্দেহ নেই; তথাপি অর্থনৈতিক ব্যাপারে (Economic Sphere) রাশিয়া এখনও সে কালের পেছনে ফেলতে পারেনি। বর্তমান পরিকল্পনায় অর্থনৈতিক ক্রমান্নতিভেও সে ভাদের পেছনে ফেলে যাবে, এই ভার সংকল্প।

অভ্যুন্নভির পথে অগ্রগতিতে রাশিয়া যে পৃথিবীর মাঝে অগ্রগামী, এ কথা সর্ববাদীসম্মত। অস্তাম্য শিল্পোরত রাষ্ট্র হতে রাশিয়ার লোক সংখ্যা অত্যন্ত বেশী। রাশিয়ার জনসংখ্যাকে সম্মুখে त्त्रतथ छेल्लामन लितियांग छात्र कत्रतल (मथा याय, आर्यादिका, डेल्लंख, कार्यांनी এवर क्रांगल टर्ड রাশিয়ার একজন লোক কম অংশ ভোগ করে থাকে। দৃষ্টান্তম্বরূপ বলা যেতে পারে, গত দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিতী পরিকল্পনার অবসানে রাশিয়ার জনসাধারণের প্রভ্যেকের অংশে বিত্যুৎ গড়ে ফ্রান্সের অধে কি, ইংলত্তের এক তৃতীয়াংশ, জার্মাণীর ৩২ এবং আমেরিকার ৫২ অংশ। কয়লাও এই সকল রাষ্ট্র হতে রাশিয়ার একজন লোক কম উপভোগ করেছে। তা ছাড়া মুতা, কাগজ, সাবান এবং এক্লপ আরও ছু'একটা জিনিষে অভাভ রাষ্ট্রের প্রতি লোক বেশী অংশ ভোগ করে থাকে। ধন্তান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহের সাথে প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হতে হলে উৎপাদন শক্তির অর্থনৈতিক ব্যাপারেও রাশিয়াকে অগ্রগামী হতে হবে। তথাং লোকসংখ্যামুপাতে রাশিয়াকে তার উৎপাদন পরিমাণ আরও অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি করতে হবে। তবেই "the first victory of Communism may be achieved in its historical contest with capitalism." তৃতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় অর্থনৈতিক ব্যাপারে ক্রমোন্নতিও রাশিয়ার দৃঢ়সংকল্প এবং রাশিয়া আশা করে যে, সামেরিকা ও ইউরোপের স্বাপেকা উন্নত ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহকেও অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় অভিক্রম করবে। এই সংকল্পে রাশিয়া বার্থ হবে, এরূপ মনে করবার কোন কারণ নেই। কারণ, কোনদিন সংস্কৃতিগত অভুায়তিকে রাশিয়। বার্থ হতে দেয়নি। লেনিন বলেছেন— "The Productivity of labour is at bottom the most important, the most decisive for victory of the new state of society." বর্তমানে অল্প পরিশ্রমে অধিক উৎপাদন প্রণালীর প্রবর্তক প্রতিভাশালী শ্রমিক আলেক্সি ষ্টেথানভ-এর কর্মপন্থা অনুসরণ করে, কারখানা এবং সমবায়ী কৃষি-প্রতিষ্ঠানে সংহত কর্মামুষ্ঠানের মাঝে রাশিয়া অর্থনৈতিক বিধি-ব্যবস্থার অভাব পূরণ করতেও সক্ষম হবে। রাজনৈতিক বাাপারে বর্তমানে রাশিয়া সমগ্র পৃথিবীর মাঝে অগ্রগামী। উৎপাদন শক্তিতেও রাশিয়া তাই, জনসংখ্যার অণুপাতে অর্থনৈতিক সমস্তার সমাধানে রাশিয়া যথন সমর্থ হবে, তথনই—"will the significance of the new era in the development of the U.S.S.R. be really revealed, the era of transition from a Socialist Society to Communist Society."

ভূতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় জাতীয় আয় (National Income) বৃদ্ধির পরিকল্পনাও ভূতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় জাতীয় আয় (হিন্তু আয়ু ছিল, বর্তমান পরিকল্পনার করা হয়েছে। রাশিয়া আশা করে গভ ছুটা পরিকল্পনায় তার যে আয়ু ছিল, বর্তমান পরিকল্পনার জাতীয় ভা তার চেয়ে অধিক হবে। প্রথম এবং দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় আয়ু ছিল যথাক্রেম—২০,৫০০ কোটা এবং ৫০,৫০০ ক্ষবল; ভূতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় আয়ু ৭৮,০০০ কোটা ক্ষবল-এ পরিণত করা হবে। ১৯৩৭ সালে অর্থাৎ দ্বিতীয় সঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষ বংসরে রাশিয়ার উৎপন্ন পণ্যের মূল্য ছিল—৯৫,০০০ কোটা ক্ষবল।

১৯৪২ সালে অর্থাৎ তৃতীয় পঞ্চনার্থিকী পরিকল্পনার শেষ বংসরে তা ১৮০,০০০ কোটী রুবল-এ পরিণত করা হবে বলে স্থিন্ন করা হয়েছে। কৃষি উৎপাদিত পণোও রাশিয়া অমুদ্ধপ উন্নতি করতে পারবে বলে আশা করে। দ্বিভীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষ বংসর কৃষি উৎপাদিত পণোর মূল্য ছিল ২০,০০০ কোটী রুবল; ১৯৭২ সালে তা ৩০,৫০০ কোটী রুবল-এ পরিণত করা হবে বলে পরিকল্পিত হয়েছে। কৃষি কার্যে স্টেট-এর মূলধন দাঁঢ়াবে ১০৭ বিলিয়ন রুবল; এবং বৈদেশিক বাবসা বাণিজ্যে তা হবে ৩৫৮ বিলিয়ন রুবল। পক্ষাস্থারে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পবিকল্পনায় তা ছিল ২০৭ বিলিয়ন রুবল।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কার্যকালে রাশিয়ায় পৃথিবীর মাঝে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ তৃটী শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠবে। ওল্গা এবং ইউরাল নদীর মধ্যভাগে "বাকু"র (Baku) মত আর একটা শিল্প কারখানা প্রতিষ্ঠিত হবে। তার মধ্য থেকে সাত কোটী টন তৈল উৎপাদিত হবে। তা' ছাড়া কুলিবাইসেভ জেলায় সর্বাপেক্ষা বৃহৎ আর একটা শিল্প কারখানা প্রতিষ্ঠিত হবে। সেখানে ছটী হাইড্রে ইলেকটিক পাওয়ার ষ্টেশন স্থাপিত হবে এবং তাদের শক্তি হবে ৩ ৪ কোটা কিলোওয়াট্। এই পরিকল্পনার কার্যকালে মক্ষো গর্কি অটোমোবাইল কারখানার প্রতিষ্ঠা পরিপূর্ণ হবে। এ ছাড়া এই পরিকল্পনার সময়ে ছোট বড় শত সহস্র শিল্প প্রতিষ্ঠান সমগ্র রাশিয়ায় প্রতিষ্ঠিত হবে। কৃষি কার্যের ক্রমোল্ডির জন্ম ১৫০০ যন্ত্র এবং ট্রাকটার ষ্টেশন স্থাপন করা হবে বলে পরিকল্পিত হয়েছে।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আর একটা উল্লেখযোগ্য বিষয় হল—ভাতিধর্ম নির্বিশেষে রাশিয়ার সমস্ত জনসাধারণের, সমস্ত নর-নারীর কল্যাণ কামনা। উন্নতির পথে তাদের জীবনধারার আমূল পরিবর্তন—যে উন্নত এবং গৌরবময় জীবনধারা সম্বন্ধে সর্বাপেকা উন্নত এবং ধনী রংপ্রস্মূহের কোন ধারণাই নেই। ইহাতে সহর ও পল্লীর শ্রমিকদের জীবন সূথে শান্তিতে বিমপ্তিত হয়ে উঠবে। বর্তমান পরিকল্পনায় শ্রমিক কর্মচারীর সংখা। বৃদ্ধি পেয়ে সাতাশ কোটী হতে বক্রিশ কোটীতে দাঁড়াবে। শ্রমিকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে বলে যে তাদের ব্যক্তিগত পারিশ্রমিক হ্রাস পাবে এমন কোন কারণ নেই পক্ষান্তরে তাদের পারিশ্রমিক শতকরা ৬০ অংশ বৃদ্ধি পাবে। এবং সম্বায়ী কৃষকদের আয় বৃদ্ধি পাবে শতকরা ৭০ অংশ। ইহাতে দেখা যায়, এই পরিকল্পনার সময়ে শ্রমিক, কৃষক এবং বৃদ্ধিজীবিদের আয়ু গড়ে শতকরা ৭০ অংশ বৃদ্ধি পাবে।

দিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সময়েই সহর এবং সহরতলীর মাঝে যে পার্থক্য তা' অপসারণের নীতি প্রবর্তিত হয়েছে। এবং এই কাজ কডকটা অগ্রসরও হয়েছে। বর্তমান পরিকল্পনায় আর এবং ব্যবসার উন্নতির দ্বারা, তা' আরও উন্নীত করা হবে বলে স্থির করা হয়েতে। সহর এবং পল্লীগ্রামে যাতে কোন পার্থক্য না থাকে, লেনিন তাঁর সহকর্মীদের এই উপদেশই দিয়ে গেছেন। সহর ও পল্লীর মাঝে পার্থক্য রাখলে শ্রুমিক এবং কৃষকদের মাঝেও—অনিবার্যভাবেই বিভেদের সৃষ্টি হয়। তাতে কমিটেনজিম্-এর আদর্শও রক্ষিত হয় না। আর্থিক এবং সংস্কৃতিগত

ব্যবস্থায় সহর ও পল্লীগ্রামে, অর্থাং শ্রমিক ও কৃষকদের মাঝে যে পার্থক্য তা অপসারিত করে, রাশিয়ার এই ছই শ্রেণীর নাঝে সর্বপ্রকার সমতা স্থাপন করাও সোভিয়েট ইউনিয়নের অক্সতম কর্মনীতি। স্মরণাতীত কাল হতে রাশিয়ার কৃষকরাই ছ্রিস্থ অত্যাচার ও অবিচারের মাঝে তাদের হীন জীবন্যাত্রা পরিচালিত করে এসেছে। তাই নতুন দিনের আলো যখন রাশিয়ার জাতীয় জীবনকে উদ্ভাসিত করে তুলল, তখন কৃষকগণকে অন্ধকারের মাঝে ফেলে রাখা রাশিয়ার মত আদর্শ রাষ্ট্রের পক্ষে কোনমতেই সমীচীন হবে না। তাই রাশিয়ার কম্যিউনিজ্বম্ সাধনাব অগ্রান্ত শ্রমিকগণ কৃষকগণের জীবন্ধারা উন্নত কর্বার জন্ম সচেষ্ট হয়েছে। সমাজ কল্যাণকর প্রতিষ্ঠান, শিশু-মঙ্গল প্রতিষ্ঠান এবং এরপ জনহিতকর নানা প্রতিষ্ঠানের জন্ম তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় রাষ্ট্র কর্তৃকি যে আয় পরিকল্পিত হয়েছে, তার পরিমাণ হবে ৫০ বিলিয়ান শ্বল অর্থাৎ তাঁ শতকরা ৭০ অংশে বর্ধিত হয়েছে।

শান্ত বাশিয়ার জাতীয় আন্দোলনে শ্রামিক শ্রেণীর দান অপরিদীম। কারণ, বর্তমানে তারাই সেখানকার—"The most advanced class in Socialist Society." বিপ্লবের স্থান হতে আরম্ভ করে, বিপ্লবের চরম অবস্থা পর্যন্ত তারাই ছিল অগ্রগামী। তারপর বিপ্লবের পরে তাদের অসামান্ত কমপ্রবাহেই, তাদের প্রাণপণ সাধনার বলেই, তাদের অক্লান্ত সেবায়ই, রাশিয়া তার বর্তমান অবস্থায় উন্নীত হয়েছে। এই শ্রমিকরাই রাশিয়ার জাতীয় আন্দোলনের নেতৃত্বর ভার গ্রহণ করেছে। তারাই রাশিয়ার প্রকৃত সংগ্রামশীল দল।

রাশিয়ার বর্তমান অভায়তির পথে তাদের সাধনাই যে রংশিয়াকে নব জীবনের প্রাচুর্যে পরিপূর্ণ করবে, এ কথাও সেথানকার শ্রমিকরা ভাল করেই জানে। কাজেই তৃষীয় পঞ্চবাধিকী পরিক্লনায়, রাশিয়াকে কোন কোন সমস্থার সম্মুখীন হতে হবে। কোন সমস্থার সমাধান করতে হবে,— এ কথা সেথানকার শ্রমিক শ্রেণী ভালভাবেই জানে এবং তারা তাদের কর্ম প্রচেষ্টা নিয়োজিত করতে দ্বিধা করবে না।

"Engage along the whole line in economic competition with the economically mot developed capitalist countries of Europe and with the United States."

কমিউনিষ্ট পার্টির কংগ্রেদের অষ্টাদশ অধিবেশনের—এই বাণী রাশিয়ার শ্রমিক সম্প্রদায়ের মাঝে যে প্রবল উত্তেজনা এবং উদ্দীপনার সঞ্চার করবে, এতে আর কোনো সন্দেহ নেই। আগের মতোই তারা রাশিয়ার সংস্কৃতিগত আন্দোলনে—বৈপ্লবিক কর্মপন্থায়, তাদের সমস্ত কর্মপ্রচেষ্টাকে নিয়োজিত কোরবে এই আমাদের বিশ্বাস।

রাশিয়ার সংস্কৃতিগত আন্দোলনে তার আর একটা গৌরবের বস্তু, রাশিয়ার যুবক সম্প্রদায়—।

বাত্রাগার—। খ্যাত্তনামা ভ্রমণকারিণী মিস্ রাশিটা ফরবেশ (মিসেস মাাকগ্রাথ) রাশিয়ার যুবশক্তি সম্বন্ধে বলেছেন,—"আমি মধ্য এশিয়ার সোভিয়েট রাশিয়ায় যে কয়েক সপ্তাহ ছিলাম, কেবল দেখেছি, জ্বাতীয়তার ভিত্তিতে যুবকগণ কি চমংকার ভাবে বিভক্ত হয়েছে। তার ফলে তারা স্ব স্ব এলাকার প্রজাতন্ত্রের স্বপ্নে যেমন বিভোর, তিমনি আদর্শ সাম্যবাদের কেব্রুস্থল মস্কোর প্রতিও তাদের প্রাণে প্রবল টান।" (অন্দিত)

যৌবনের শক্তি অস্বীকার করবার মতো উপায় কারও নেই, যৌবন চিরদিনই ছরস্ত, ছ্বারি তার শক্তি—অপ্রতিহত তার ছর্জয় সংকল্প। জাতীয় জীবনের একঘেয়ে গতালুগতিকার মাঝে যারা বৈচিত্র্যের সন্ধান দেয়, জাতির অবাঞ্চিত ছব্লতায় যারা রসপুষ্ট শক্তির প্রাচুর্যে জাতিকে শক্তিশালী করে, তারা আর কেহই নহে, তারা দেশের যুবশক্তি। মানুষ যেখানে মানুষের টুটি চেপে ধরছে—মানুষ যেখানে মানুষকে তার সন্তিয়কার অধিকার হ'তে বঞ্চিত করেছে, অস্থায় অবিচার যেখানে জনগণের মুক্তিলাভের প্রতিবন্ধক হ'য়ে দাড়িয়েছে, যুবশক্তি সেখানে তার বলিষ্ট চিন্তাধারা, মহান অন্দর্শকে সম্মুখে রেখে সকল অস্থান্যের প্রতিরোধে তার ছবাছ বাড়িয়ে দিয়েছে। দেশের যুবশক্তি অস্থায়কে কখনও প্রশ্নয় দেয়নি। সে যাই বলুক না কেন,—অন্তত এ অপবাদ তাদের কেউ দিতে পারবে না। দেশের মুক্তি সংগ্রামের প্রথম শহীদরূপে আত্মদান করেছে, দেশের যুবশক্তি। যৌবনের শক্তিকে কেউ অস্বীকার করতে পারে না—যৌবনকে সকলেই করে পূজা।

ভাই রাশিয়ার মত আদর্শ রাষ্ট্রের যুবশক্তি যে সেথানকার বর্তমান সংস্কৃতিগত আন্দোলনে মাথ। উচু করে দাঁড়াবে, এতে আশ্চর্যের আর কীই বা আছে !

বর্ত মানে রাশিয়ার তৃথীয় পঞ্চার্ষিকী পরিকল্পনার প্রধান উদ্দেশ্যই হল অর্থনৈতিক দিক দিয়ে অস্থাস্থ ধনভাস্ত্রিক রাষ্ট্রের পুশোভাগে স্থান প্রতিষ্ঠিত করা। রাশিয়ার দৃঢ়বিশ্বাস, বর্ত মানের এই সংস্কৃতিগত প্রতিযোগীতায় নিজের আভাস্তুবিক সংস্কার সাধন বাতীত অস্থান্থ বাষ্ট্রের কোন ক্ষতি করবার ইক্তা ভার নেই। বর্ত মানে রাশিয়া একনিষ্ঠভাগে যে অদের্শের পথ অনুসরণ করে তিলেছে, অস্থান্থ রাষ্ট্রের কোন অনিষ্ঠ করবার গোপন এবং গীন ষড়যন্ত্র তার মাঝে নেই।

রাশিয়া চায়—স্লাতি, বর্ণ, রাষ্ট্র, সমাজ, ধর্ম নির্বিশেষে বিশ্বের প্রত্যেকটী নর-নারী জীবনকে পরিপূর্ণভাবে ভোগ করুক, ভাদের শোষিত জীবনের অবসান হোক। বাশিয়া চায়—ত্নিয়ার প্রত্যেকটী নর-নারী প্রাণ রুসের প্রাচুর্থে রসপুষ্ট হোক, বিশ্বের সমগ্র জনগণের মাঝে গড়ে উঠুক স্থানিবিড় ভাতৃত্ব বন্ধন!

কিন্তু কে না ভা' চায়! কার প্রাণ সামা-মৈত্রী-স্বাধীনভার উদাত্ত প্রেরণায় উদ্দীপিত না হয়।

## কৰি ও কাৰ্য

#### সত্যনারায়ণ সেন

প্রেম १

ও নাম নিয়োনা বন্ধু, অন্ধ কুলুকীতে
স্যত্নে ঢাকিয়া রাথো ঐ তব নিচ্চ্যিত হেম
মানুষের প্রেম;
সাকী ও কুমুম ল'য়ে রচিয়োনা কবিতা-চয়ন,

 দক্ষিণের মুক্ত বাতায়ন রুদ্ধ করি বাহিরেতে আসো

চাহে। উদ্ধচোথে

পুড়ে যাক্ সকল স্নিমতা মধ্যাকের থর স্থালোকে। হায় কবি,

যাহার। আঁকিতে চাহে জীবনের ছবি
সঙ্কুচিত করি চারিধার
ভয়ঙ্কর হিংস্ররূপ থাপছাড়া বাকা তলোয়ার,
মানুষের ভালোবাসা, প্রাণের প্রবাহে

স্থন্দরের রচে মৃত্যুভূমি ভাহাদের ক্ষমা করো' তুমি।

বস্তুকে চিনেছে ওরা, চাহে তাই বাস্তবের গা

ভীরুতার অপবাদে মুছে দিতে চাঠে,

কাব্যের অন্তরে থোঁজে রুটির সন্ধান!

ফুদ্দিনের আর্ত্ত-কলরব উঠিবে শিহরি

কমনীয় কবিভার সারা অঙ্গ ভরি—

জীবনের রূপ
শুধু যেন ক্ষ্মা আর দীনতার স্থৃপ
অক্স কোনো অরুভূতিহীন
কর্কশ পাষাণ সম বীভংস কঠিন;
নিবে যাক্ সন্ধ্যাতারা গাঢ় করি দিগন্তের কালো,
রজনীগন্ধার বুকে গোধৃলির আলো
শাস্ত নেত্রে পভূক ঝরিয়া,
দিক্ত গোক্ মানুষের হিয়া
ভাষাহীন অশ্রুজলে, রূপহীন পরম প্রীতিতে
নয়নের অস্তরালে একাস্ত নিভূতে—
সেদিকে চেয়োনা ভূমি কবি
কল্পনা বিকাশ ওই বিকশিত ফুলের স্থুরভি,
সভ্য তার কন্টকিত বৃস্ত আর দল
মানুষের "ভালো লাগা" অবস্ত নিফ্লল।



## সুক্তিস্থান

#### অনিল কুমার সেনগুপ্ত (শেষাংশ)

রাতের অন্ধকার তথন মিলিয়ে এসেছে, ভোরের আলোর একটু ক্ষীণরেখা পূবের দিগস্তে দেখা দিয়েছে।

কণকি ঘুম থেকে উঠে ভাবল, বাইরে একটু রাস্তা ধরে বেড়িয়ে আসবে। এমনি সে আজকলৈ প্রায়ই সকালবেলা বাইরে একটু বেড়াতে যায়; বেশীদূর বেড়াবার হুকুম মানেজার দেয়ন‡, আর তার ওপরেই মানেজারের যত কড়া নজর। কয়েকদিন ধরে কণকির হাবভাব ম্যানেজারের চোথে ভাল লাগেনি। এর আগে কণকি শুনেছিল, ৭৮ বছর আগে ঠিক তারই মত ১৪।১৫ বছরের একটি কিশোরী মেয়ে তাদের দল থেকে পালিয়ে গিয়েছিল, সেও ঠিক তারই মত নানা রকম থেলা দেখাত, মানেজার তাকে থব ভাল করে ট্রেনিং দিয়েছিল, তাকে দিয়ে ম্যানেজার কম রোজগার করেনি। সেই মেয়েটি অবশ্য পালিয়েছিল সার্কাস পার্টির একটা লোকের সঙ্গেদ। ঐ লোকটি নাকি তাকে খুবই বড় রকমের একটা লোভ দেখিয়ে ভাগিয়ে নিয়েছিল, কণকি ভাবে ম্যানেজারের তার ওপরে কড়া নজরের কোন মানে হয় না। সে পালাবে কোথায় প্র্যার কার সঙ্গেদই মেয়েগুলো বেশী বিগ্ড়ে যায়, তাল করে ট্রেনিং দেওয়ার পর মেয়েগের ওপর বড় নজর। এই বয়েসেই মেয়েগুলো বেশী বিগ্ড়ে যায়, তাল করে ট্রেনিং দেওয়ার পর মেয়েগুলো যদি আরও বড় রকমের লোভের বশে দল ছেড়ে পালিয়ে যায়, তবে সে সত্যিই হুঃথের কথা,

আর এত অল্প টাকায় অল্পবয়সাঁ ওস্তাদ বিদেশী মেয়ে সে পাবে কোথায় ? কাজেই তো ভাকে ঐ সব খেলার জন্ম ভারতীয় মেয়ে জোগাড় করতে হয়, কিন্তু ম্যানেজার ভাবে ভারতীয় মেয়েুরা ১৮৷১৯ বছর বয়সেই কি বকম যেন তুর্বল আর অকেজো হয়ে পড়ে।

বুলানী, মুনিয়া আজ তাই ম্যানেজারের কাছে এক রকম ভার স্বরূপ হয়ে পড়েরয়েছে, তাদের দিয়ে আজকাল পয়সা রোজগার বড় একটা হয় না। ম্যানেজার বৃঝতে পারে মেয়েদের এই ত্রবস্থা হয় কেন। দলের নারী পুরুষের উচ্চু আল জীবন যাত্রাই তো এর জন্ম যোল আনা দায়ী। ম্যানেজার কিন্তু এই উচ্চু আলতা দূর করবার চেষ্টা কোনদিনই করেন নি, আর করবেই বা কেন ? এর জন্ম তার নিজের দোষও তো কম নয়, তার নিজের ভোগের পরিতৃত্তিও তো চাই। তার ঐবিরাট দেহযন্ত্রটা তো কেবল প্রসাই চায়না, সেটা পৃথিবীর পাশ্বিক ভোগ স্থেরও কাঙাল। কণকি ভাবতে তা কেবল প্রসাই চায়না, সেটা পৃথিবীর পাশ্বিক ভোগ হথেরও কাঙাল। কণকি ভাবতে ভাবতে অনেক দূর এসে পড়েছে, ভোরের আলো আর বাতাস তার সব কিছু সৌন্দর্যা, সুষ্ম। আর মাধুর্যা দিয়ে রুণকির শ্রীর এবং মনে একটা আমেজ বুলিয়ে দিচ্ছিল।

গত রাত্রে সে গুলদার কুৎসিত প্রস্তাব ঘূণার দক্ষে ফিরিয়ে দিতে পেরেছে মনে করেই আজ

ভার এত আনন্দ লাগছিল, সে-রাত্রে গুলদার ব্যবহারের কথা স্মরণ করে সে আরু একবার চমকে ওঠে, তার সেই আগেকার নিম্পাপ গুলদা আর আদ্ধকের লম্পট গুলদা—ছঙ্কনের ভিতর কত ভফাং। কণকি ভাবে কিভাবে সে এই অভ্যাচারের হাত থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখবে—একটা হতাশায় তার মন ভরে ওঠে, তুর্ভাবনায় তার মাথার রক্ত গরম হয়ে যায়, চারিদিকে অন্ধকার দেখে, মাটীতে পড়তে পড়তে নিজেকে সামলিয়ে নেয়, পরক্ষণেই তার মন বলে ওঠে, "পারব, আমি নিশ্চয়ই পারব নিজেকে ঠিক রাখতে, ঐ গুলদা আর দলের যত পায়গুগুলোর অভ্যাচার থেকে।"

হঠাৎ তার চমক ভাঙ্গল, তাই তো অনেক দূর যে সে এসে পড়েছে, এখন মানেজারের স্থুম ভাঙ্গার আগে ফিরতে পারলে হয়। রুণকি ফেবে, ঘরে যেতে যেতে শুনতে পেলে, বুলানী আর মুনিয়া বলাবলি করছে, "ওরে ছুঁড়ি, এর মধ্যে চুকেছিস তো সেদিন, তা তোর পীরিত তো বাপু কারুর সঙ্গে কম নয়, সে-দিনের ছোঁড়া গুলা সেও তোর একটা নাগর হয়ে গেল।"

ওদের আলাপ শুনে রুণকি অতি সহজেই বৃষতে পারে এই ছুঁড়ি হচ্ছে, সেই নতুন নাচ-ভরালী মেয়ে রঙ্গিলা, গুলদার সঙ্গে তার এই টলাচলি সে আগেই লক্ষ্য করেছে, গুলদার ওপরে মনটা ভার আর একবার বিষয়ে ওঠে, রুণকি ভাবে পুরুষগুলো তো চিরকালই এমন হয়। কিন্তু মেরেরাও কি স্বাই এমনি করে মিভেদের বিলিয়ে দিতে পারে।

কণিকি ভাবে সেই গুলদা এরকম হবে ভাতে আশ্চর্যা কি ? তার জীবনে সবচেয়ে আগে বি পুক্ষের কথা মনে পড়া উচিত, সে হচ্ছে তার বাবা, উঃ তার বাবা কি ভীবণ লম্পট আর উচ্ছে ছাল আর কি দারুণ মাতাল, রুণকি শুনেছে তার বাবা যখন পশ্চিম ভারতে কোন এক জায়গায় ধনির কুলী-সন্দার ছিল, তখন তার মাকে ভালবেদে ছিনিয়ে নিয়ে আদে এবং বিয়ে করে, আর এই ভালবাসার পুরজার স্বরূপ সারা জীবন ধরে মায়ের সর্বাঙ্গে অভ্যাচারের চিহ্ন একে দিয়েছে। এসব কথা সে গুলদার মুখ থেকেই বছর খানেক আগে শুনেছে। গুলদা তাক্ষে আরও বলেছিল, "জানিস রুণকি তোর বাপটা কি পাজী, মানেজারের কাছেই তোর সব গল্পই শুনেছি; ম্যানেজার বলেছে, ভোর বাপ তোকে তার কাছে একদম বেচে দিয়েছে। কেবল যভদিন সে বেঁচে থাকবে ভছদিন ম্যানেজার তাকে মানে মানে ধ্বাঙ্গ টিকা করে দেবে এই ব্যবস্থা আছে।"

গুলদা তারপরে রুণকিকে কাছে টেনে এনে তার মাধাটি কোলের উপর বেখে একান্ত অকৃত্রিম স্নেহের সূরে বলেছিল, "জোর দিবিয় বলছি রুণকি, আমার যদি এ রকম বাপ্ হত তবে আমি তাকে খুন করে কেলতুম, বাপ আবার কারুর এমনি ধারা বদ্মারেস হয়, আর তোর মত স্কার মেয়েকে কেউ এমন করে বেচে দিতে পারে, আমি কিন্তু ভাষতেই পারিনা রুণকি, তোকে ছেড়ে মামুর থাকতে পারে কি করে! চ' ভোতে আমাতে একদিন পালিয়ে যাই, এই বদ্মাইনদের দল থেকে—একটা ভাল দেখে কাল জুটিয়ে নিয়ে তোতে আমাতে সংসার পাত্র ভোতে কিন্তু এম করতে দেবনা পয়লার জতো……। সে ভূই পারবিও না আর আমার ভাতে মান কম্বে বই বাড়বে না।"

° এমন কত কথাই গুলদা তাকে নির্জ্জন সন্ধায় উদাস আকাশের তলায় বদে বলেছে, দেই গুলদার সঙ্গে এখন তার সম্পর্কট কি হয়ে দাঁড়িয়েছে, গুলদার ছালস্ত চোখ ছটো দিয়ে যেন একটা আস্বাভাবিক পাশ্বিক ক্ষুধার আগুন ঠিকরে বেক্ছে, রুণকি আক্রকাল আর তার দিকে ভাকাতেই পারেনা, ওর মাথা ধরে আসে।

রুণিক একবার পার্টিন সব পুরুষ আর নারীর কথা ভাবে, সে দেখল সকলেরই জীবন যেন একটা পদ্ধিল কৃৎসিত আবহাওয়ায় গড়ে উঠেছে। পুরুষের সঙ্গে নারীর দেহের সম্পর্কটাই যেন একের জীবনের সবচেয়ে বড় কামা. কেউই এই পাশবিকভার খেকে মুক্ত নয়। নরনারীর এই সম্পর্ক সম্বন্ধে আজ আর তার কিছুই জানতে বাকী নেই, সাণা জীবন তাকেও কি এই পশুর দলে থাকতে হতে, আর নিজের ইন্ছার বিরুদ্ধে তার সমস্ত দেহননকৈ ছেড়ে দিতে হবে এ লম্পট্ওলার পাশবিক প্রেরুত্তির চবিতার্থতার জন্ম। কিন্তু রুণকির উপায় কি ং আবার তাকে সেই আগের মত স্বন্ধ পোষাকার্ত হয়ে জনসাধাবণের মধ্যে খেলা দেখাতে হয়, গুলদার অভ্যাচারের কবল থেকে মাঝে মাঝে বাঁচাতে হয়। গুলদা ছাড়া দলের অন্তান্ধ্য লোকের হাত থেকে লাঞ্ছিত হবার ভয়ও তাকে করতে হয়।

এই তো সেদিন 'সো' ভাঙ্গবার পর রুণকি যথন তাঁবুর পশ্চিম দিকে মোটা প্রদা সরিয়ে মেয়েদের ঘরের দিকে যাজ্জিল, তথন হঠাং তার কানে গেল, তাদের সার্কাস পাটির জহর মোহনকে ডেকে বল্ছিল, "দেখেছিস মোহন, রুণকির দিকে একবার তাকিয়ে? বেড়ে মাল তৈরী হচ্ছে কিন্তু। মোহন উত্তরে বলেছিল, আরে আমি তো হরবকতই রুণকির দিকে নজর দিচ্ছি, তুই একট্ দেখে লে।"

তাদের এই আলোচনা আর সে বেশীক্ষণ শোনা দরকার মনে করে নি। একটা শকা এবং ঘুণায় সে তারপরে ক'দিন ওদের দিকে তাকাতে পারেনি।

কয়েকদিন পরে একদিন ভোরবেলায় সে জহরের পাল্লায় পড়ে গেল। সেদিন জহর তাকে সামনে পেয়ে হঠাৎ হাত ধরে ফেলল এবং জোর করে টেনে একেবারে নিজের বৃকের সঙ্গে চেপে ধরল, তারপরে ম্যানেজারের চোথে পড়ে যাওয়ায় একছুটে পালিয়ে গিয়েছিল। ম্যানেজার অবশ্য তাকে ডেকে শাসিয়ে দিয়েছিল, আর বলেছিল এরকম করলে দলের 'ডিসিপ্লিন' নষ্ট হয়ে যাবে।

ক্লণকির আর একট্ও ভাল লাগে না। ভাল লাগে না তার এইভাবে জীবনযাত্রা, দলে তো আরও কয়েকজন মেয়ে কয়েছে। নতুন নাচওয়ালী বঙ্গিলাও তো সেদিন এসে ভর্তি কয়েছে, স্বাইরই মনের দিগস্ত জুড়ে কি তার মত একটা মানসিক চঞ্চলতা, অশান্তি আর অতৃপ্তি রয়েছে ? ক্লাকির মন কিছুতেই শাস্ত হ'তে চায় না।

রুণকি ভাবে একবার বুলানী, মুনিয়া আর রঙ্গিলাকে জিজ্ঞাসা করে দেখবে যে তাদের এইজাবে জীবনযাত্রা কেমন লাগে। ওদের কথা ভাবতে তার চোধে জল আসে। ওদের জীবনটা যেন অভিশপ্ত। কতদিন এই দলে এইভাবে আছে, তা সে ঠিক জানে না, তবে এখন ওদের বয়স ২০।২৬এর কম নয়, কিন্তু এর মধ্যেই যেন দেহের শক্তি সামর্থা সব হারিয়েছে—ওদের মুখে এক বিন্দুও সৌন্দর্যা, স্লিগ্ধতা, কমনীয়তা নেই—আবার এদিকে জোর করে দেহে যৌবনকে বেঁধে রাথবার চেষ্টাও যে নেই তা নয়।

এরা তুজনেই নাচ বিভাগের মেয়ে। এদের মধ্যে মুনিয়ার স্বাস্থাটা বেশ খানিকটা খারাপ হওয়ায় বিদ্যাকে আমদানী করতে হয়েছে।

কণকি ভাবে আচ্ছা, এরা ভেন আর কয়েক বছর পরে ম্যানেজারের আর কোন কাজেই আসবে না—তথন ম্যানেজার এদের কি এখানে থাকতে দেবে, না ভাড়িয়ে দেবে ? কণকি নিজের কথাও ভাবতে বসে। সেও আর কয়েক বছর পর এই বুলানী, মুনিয়ার মত হয়ে যাবে। দেহ এবং মনের সব শক্তি হারিয়ে ফেলবে, তার নিজের সমস্ত সন্তাকে বিলিয়ে দিতে হবে এই সব হতভাগাদের আমোদের জন্য—তারপর, তারপর কি হবে তার অবস্থা ?

হঠাৎ কণকি রঞ্জিলাকে সামনে পেয়ে নিভাস্থ প্রগলভার মত জিজ্ঞাসা করে বসে, "আচ্ছা রঞ্জিলাদি, তুমি কেন আবার হঠাৎ এ দলের মধো ঢুকলে ? নিজের ভাল মন্দ জ্ঞান ভোমাদের কি একট্ও হল না, এখন ভো আর ছোট নও!"

রঙ্গিলা তার এই প্রশ্ন শুনে অবাক হয়ে যায়। সে তো একট। ব্যবসাদারী মেয়েলোক। তা জীবনে আবার ভাল মন্দ কি। সে নিতান্ত লক্ষাহীনার মত একগাল হেসে বলে, "কি রে ছুঁডী, ভোর আবার হলো কি ? আমাদের আবার ভাল মন্দ কি ? যেখানে মজা লুটব, ফুর্ত্তি পাব, রোজগার করব, সেইখানেই আমাদের দিন হেসেখেলে কেটে যাবে ?"

ক্রণকি আর পরে তার সঙ্গে কোন তর্ক করেনি। কয়েকদিন পরে বুলানীকেও সে এই রকম প্রশ্ন করেছিল, বুলানীও প্রায় রঙ্গিলার মত জবাব দিয়েছিল, তবে সে আরও বলেছিল, "আমাদের আর উপায় কি ? পৃথিবীতে আমাদের জন্ম এই উদ্দেশ্যেই।" ক্রণকি তারপরে আর একদিন মুনিয়াকেও ঐ একই কথা জিজ্ঞাসা করেছিল, মুনিয়াকে তার মোটামুটি ভাল লাগে। মুনিয়া তার কথা শুনে নলেছিল, "সভাি বলছি ক্রণকি, জীবনে যদি মাকুষের মত বাঁচতে চাস ক্রণকি, তবে আজই পালা এখান থেকে, আমি তো মুহার পথে পা বাজ্য়েছি, তিন্তু তোদের মত নিম্পাপ প্রাণকে অকালে সর্ব নাশের পথে পা বাজাতে দেখলে সভাই আর থাকতে পারি না। তুই পারিস তো আজই পালা।"

পালানোর কথা রুণকির মাধায় চেপে বসে। সারাদিন কাজে কর্মে, খেলা দেখানোয় কেবল মাথার মধ্যে এক কথা, পালাতে হবে। ভাবতে ভয় হয়, শঙ্কা হয়, অথচ একটা আনন্দও হয়।

কিন্তু কি ক'রে পালানো যায় ? যদি বা ছপুর রাতে সকলের নিজার স্থাগ নিয়ে ভাঁবুর

বাইরে যাওয়া যায়, কিন্তু এই অজানা দেশে কোখায় তার আশ্রয় ় তার কেউ নেই। পিতানাতার কাছে কি করেই বা যাবে । বাপ যদি আবার জানিয়ে দেয় সার্কাসের ম্যানেজারকে । তাঁবুই তার বাড়ী, তার জগং। তাঁবুর বাইরে যে বিরাট জগং রয়েছে তার অসংখা নর-নারীর সহিত তার সম্পর্ক খেলা-দেখানোর সম্পর্ক স্স-সম্পর্কে স্নেহ নাই, প্রীতি নাই, প্রেম নাই । সমস্ত জগতের সংখ্যাহীন নর-নারীর নিকট থেকে এক বিন্দু অশ্রু পাবার কোন স্থ্যোগ নেই তার।

শিবিবের চারদিকে বন্দী-জীবনের অসহা ছালা। সিংহগুলির গুমরে উঠা কালা, হাজীর কুকা আর্তনাদ, বাঘের ব্যথাভরা গোঙানি সবই যেন ব্যর্থ জীবনের মূল্যহীন ক্রন্দন। মুক্তি দেই পূম্

ু যে যথনি পালায়, তাকে লক্ষাহীনভাৱে পালাতে হয়। এ কথা কে থেন রুণকির কানে চুকিয়ে দিল। চাই মুক্তি। এই জার্ণ কাপড়ের তাঁবুর আবরণের বাইরে অথও বিরাট জগতে মুক্তি চাই। যেতেই হবে।

এক নির্দ্মল প্রভাতে সহরের চারশত মাইল দূরে আপাদমস্তক বস্ত্রাবৃত রুণকি ট্রেণ গাড়ীথেকে নেমে অবাক হয়ে ভাবলে, এখন কি করি ? হয়তো তাঁবুর সবার ভেঙেছে ঘুম, রাত্রের অন্ধকারে তার পলায়নের খবর কেউ পারেনি জানতে। কিন্তু এখন অন্ধকার কেটে গিয়ে আলো কিসেছে পৃথিবীতে। ছদিন আগে রঙিলা পালিয়ে গেছে, তিন দিন আগে গুলদা। স্বাই ভাবে রঙিলা ভাল নাচে, অন্ত কোথায় জুটিয়ে নিয়েছে। ধ্রা তো তারাও পড়েনি!!

'কাঁহামে যায়েগা মাইজী'—এক কুলার বিনীত প্রশ্ন! রুণকি অবাক নিস্তর্কভাবে তাকিয়ে থাকে আকাশের দিকে।

'পরের গাড়ী কখন আসবে ?'

'আধ ঘণ্টা বাদ।'

'কোথায় যাবে ?' কি গাড়ী ?

'বি, এন, আর।'

রুণকি ভাবে তাতেই যাবো। টাকা আছে পঞ্চাশের ওপরে। তাঁবুর পঙ্কিলতা থেকে জগতের বিরাটতার পানে মুক্তি সাগরের সন্ধানে গাড়ী তীব্র বেগে ছুটবে—কোথায় থামবে কে জানে। লক্ষ্য না হয় নাই রইল, কিন্তু মহাতৃগ্রির এ তো মুক্তিস্নান!

এদিকে সকালে তাঁবুতে মহা সরগোল পড়ে যায়। রুণকির কোন থোঁজ নেই। সবাই ভাবে পালিয়েছে জানি কোন লোভে পড়ে। ধারণা কিন্তু স্বার এক হয় না।

বুলানী বলে, জানিনে! গেছে ঐ গুলদার দক্ষেই। রঙিলা বেটী তো আগেই পালাল। পরে হুজনে করেছে চুক্তি। সবাই গেল—বয়সে আমরাই কিছু করলুম না। ছঁ......দীর্ঘশাস। মুনিয়া বলে, মেয়েটার পেটে যে এত কুবৃদ্ধি ছিল জানতাম না তে। রিউলা নতুন নাচওয়ালী—ভাল কাজটাজ পেয়ে থাকবে, গেছে। এই গুলদাটাই ওকে সরালে। যেটাকে জানিনে আমি । পীরিত আমার সঙ্গেই কম করতে চেষ্টা করেচে । আহা মেয়েটার সর্বনাশ করলে।

কেবল ম্যানেজ্ঞার চূপ করে তার ঘরে বদে ভাবে। দীর্ঘ প্রোচ চেহারায় একটা দিথিলতার ভাব আসে। হঠাৎ চোথের ভেতরটা ছালা করে ওঠে। একথানা কাগজের দিকে আবার চোথ বলায়—

'আমি চললুম। এই বিশ্রী আবহাওয়া থেকে মুক্তি চাই! এখানে আর কোন ছোট মেয়েকে আনবেন না, আমার শেষ অনুরোধ।—রুণকি!

ठिं। दें। कामर इंस्त्र मार इंस्त कें। के बरन धर्म - मुक्ति १ विम !



# জয়যাত্রার পথে তুর্কীনারী

#### নরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্ত্তী

আতাতুর্ক জাতির কানে মুক্তির বাণী শুনাইয়াই কান্ত হইলেন না। পুরুষের স্থায় নারীরও সামাজিক ও রাষ্ট্রিক অধিকার বিধিবদ্ধ করিলেন। নারীর বোর্থা উঠিয়া গেল। ভাহার গতি হইল অবাধ ও সচ্ছলে। নারীর প্রতি একটা নৃতন মর্যাালা-বোধ জাতির প্রাণে জাগিয়া উঠিল।

ধর্মযাজক, মৌলবী ও মোল্লাদেব প্রভাব চিরতেরে থর্ব হইয়া গিয়াছে। তবু যদি এই সংস্কারের বিরুদ্ধে তাহারা মাথা তুলিয়া দাড়াইবার প্রয়াস পায়, কামালের দৃঢ়-কঠোর শাসন-সবল বাহু তাহার জন্মও স্ব্লাই প্রস্তৃত।

অথচ সর্বাপেক। বিশ্বারের কথা, কামাল নারীর কোনো বিশেষ অধিকারের কথা স্থীকার করেন না। তিনি বলেন; "নারী-পুরুষের এই সব অনাবশ্যক ভেদাভেদ চুলায় যাক্। কর্মই কর্মের রূপ; নারী বা পুরুষের ক্ষেত্রভেদে তার রূপ বদলে যায় না। শিক্ষক, অধ্যাপক, ডাক্তার, লেখক,—নারী হোক আর পুরুষ হোক, আকার এদের বদলাবে না।" এমন কি শব্দের ব্যাকরণ-গত পার্থক্যও তিনি মানিয়া নিলেন না।

আতাতুর্কের প্রত্যেকটি কাজ ইল্রজালের মতো। সেই ঘনঘটাচ্ছন্ন ছর্যোগের মধ্যেও তিনি যেমন ছিলেন একটা মস্ত বড় বিশ্বয়, আজো সমগ্র জাতির নিকট তিনি তেমনি মূর্ত্তিমান বিশ্বয়। নব্য-তুর্কী তাই বলে, "আমাদের একমাত্র কাজ তাঁকে মেনে চলা। তিনি দেবেন নির্দেশ, আর তাঁকে কিছু করতে হবে না। তিনি কথনো ভুল করেন নি, করতে পারেনও না।"

কামাল কোনো দিনই গায়ের জোরে সংস্কার চালাইবার পক্ষপাতী নহেন। যে অনাবিল স্বতঃপ্রণোদিত বিশ্বাস ও শ্রন্ধা সমগ্র জাতি তাঁহাকে অর্পণ করিয়াছে, তাহারই উপর আতাতৃর্কের সুকল সংস্কারের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত।

তুরস্কের বন্ধমূল ধর্মান্ধতা তাঁহার অজানা ছিল না; তিনি ইহাও জ্ঞানিতেন যে বত্রমানে ইস্লামীয় সভ্যতার ধার্মিক ও সামাজিক রূপ অবিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। যে-কোনো সামাজিক সংস্কারকে ধর্মের উপর অনধিকার হস্তক্ষেপ মনে করিয়া ধর্মান্ধরা জনসাধারণকে উত্তেজিত করিয়া সংস্কারকে ধর্মের উপর অনধিকার হস্তক্ষেপ মনে করিয়া ধর্মান্ধরা জনসাধারণকে উত্তেজিত করিয়া ত্লিতে পারে, একথাও তাঁহার অজানা ছিল না। কিন্তু এ সকলের উপরেও তিনি চিনিতেন ত্লিতে পারে, একথাও তাঁহার অজানা ছিল না। কিন্তু এ সকলের উপরেও তিনি চিনিতেন তাঁহার নবাতুর্কীকে বেশি করিয়া, যাহাদের সাহাযো তিনি তাঁহার জীবনের স্বপ্ন সার্থক করিয়া তাঁহার নবাতুর্কীকে বেশি করিয়া, যাহাদের সাহাযো

পুরুষের ফায় নারীর জন্মও বাধাতামূলক শিক্ষার আইন প্রচলিত হইয়াছে। চল্লিশ বংসরের নীচের স্ত্রী-পুরুষের প্রত্যেককেই লেখাপড়া শিখিতে হইতেছে। চল্লিশের উপরের স্ত্রী-পুরুষের প্রতি এ আইন প্রযুক্ত না হইলেও নব্য-ভূরস্কের অভিবৃদ্ধ-বৃদ্ধারাও আত্র আর নিরক্ষর থাকিতে চায় না। তাহারা নিজেরাই ইচ্ছা করিয়া বিভালয়ে যায়: একাস্ত ধৈর্যা ও কঠোর পুরিশ্রম সহকারে তাহারা বিভাশিক। করিতেছে। আজিকার তুরস্কে অশীতিপর বুদ্ধাকে কেই যদি ইহার কারণ ক্রিজ্ঞানা করে, সে হাসিমুখে বলিয়া থাকে "ঘরের ছেলেমেয়েরা স্বাই আজ শিক্ষিত হয়ে উঠছে, আমি পেছনে পড়ে থাকতে পারি না।" দেহ তাহার কুক্ত কিন্তু মনে তাহার যৌবনের তেজ ফিরিয়া আসিয়াছে।

দাসী চাকরও এই বিরাট জাতীয় যজ্ঞের নিমন্ত্রণ হইতে বাদ পড়ে নাই। সন্ধ্যার পর প্রত্যেক পরিবার দাসী চাকরকে ছুটি দিতে আইনতঃ বাধ্য; তাহাদের বাদ দিয়া তো জাতি গড়িয়া উঠিতে পারে না।

ছেলেদের ন্যায় মেয়েরাও চাকশিল্প ও উটজশিল্পের বিত্যালয়ে শিক্ষালাভ করিতেছে। মেয়েদের নর্মাল কলেজের কার্জ ক্রত অগ্রসর হইতেছে। দিলে দলে নব্য-তুর্কী-ভরুণী তুরস্কের বালকবালিকাদের শিক্ষার ভার গ্রহণ করিবার জন্ম প্রস্তুত হইতেছে। শিশুগণতন্ত্রের ভবিদ্যুৎ নাগরিকদের মানুষ করিয়া তোলাকে ভাহারা পবিত্র কার্য বলিক্সা গণ্য করে। তুরস্কের সেবা অপেক্ষা আর কোনো মহৎ ও বৃহৎ লক্ষ্য ভাহাদের নাই।



ছেলেমেয়েদের একত্র শিক্ষাদানের প্রথায় (co-education) 
আতাতুর্কের অভ্যধিক আগ্রহ।
নেকী হানমের কঠোর সাধনা এ
বিষয়ে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের সেন্সাস , রিপোর্ট হইতে জানা যায় যে বর্তমান তুরস্কের স্কুল কলেজে ২৩০,৫৬৩ জন ছাত্রী আর ৫,৯২৬ জন শিক্ষয়িত্রী আছেন।

তুরস্কের নারী বাহিনী

তের বছরের নীচের ছেলে-

মেরেদের উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্যে বিদেশে যাইবার উপায় নাই। তের বংসর বয়স পর্যন্ত ভূরস্কের জাতীয় স্কুলেই তাহাদের পড়িতে হয়। ভাল ভাবে মন তৈয়ারী না হইলে আতাতুর্ক একটি ছেলেমেয়েকেও বৈদেশিক আওতায় যাইতে দিতে চান না। আগে তাহারা তুরস্ককে চিমুক, জাতুক, প্রাণ ভরিয়া তুরস্ককে ভালবাসিতে শিথুক, তারপর বিশের দিকে দিকে ভাহারা ছুটিয়া যাউক।

युरक्त नमग्न रय-नव मञ्जीरनव नहेगा नमब পविषय गठिक इहेगाहिन, व्याय छाहारनव नहेगाहे

শিক্ষা-পরিষদ গঠিত হইয়াছে। ইহার কর্ণধার নেগাতি বে। আজিকার তুরস্কের ইহাই প্রকৃত রূপ। সে-দিন যুদ্ধের সফলতার জন্ম যে-শক্তির প্রয়োজন হইয়াছিল, আজ শিক্ষাবিস্তারকল্পে সেই শক্তিকে নিয়োজিত করা হইয়াছে। সেদিনের সমস্থা ছিল বর্তমানকে লইয়া, আজিকার সমস্থা জাতির ভবিন্তাং গঠন। বর্তমান যুদ্ধে সে জয়ী হইয়াছে কিন্তু ভবিন্তাতের সংগ্রামের সম্ভাবনাকে অসম্ভব করিয়া তুলিতে আজো পারে নাই। নিজেকে বাঁচাইতে হইলে ইহা তাহাকে করিতেই হইবে।

কর্মের একটা বিপুল নেশা নব্য-তুরস্ককে পাইয়া বসিয়াছে। একটা অবিশ্রাস্ত কর্মের প্রবাহ ভাহার উপর দিয়া বহিয়া চলিয়াছে। নব্য-তুরস্কের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা কেহ আর পিছনে পড়িয়া থাকিতে চায় না।

ত্রক্ষের প্রাচীন নৃত্য-শালা, বড় বড় মস্জিদ স্কুলগৃহে পরিণত হইতেছে। তুই চারিটি আগেকার রাজ-বিশ্ববিত্যালয়ের কাজে লাগিয়াছে। সুলতান আবহুল হামিদের অত বড পাঠাগার আজ কন্টান্টী-নোপল বিশ্ববিত্যা**ল**য়ের সম্পত্তি। বিশ্ববিত্যালয়ের অধাক ফুরুদ্দীন ব'ব'র জীবনের প্রত্যেক মুঠুত ও নব্য-তুকীর শিক্ষার কাজ ুব্যাপুত থাকে। বিপ্লবের

দিনে যে অন্যা, অসাধারণ

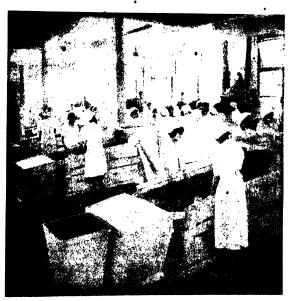

হারেম হইতে ফ্যাক্টরীতে

এবং জীবন-পণ-করা তৃত্জ্য সংলল্প ইহাদের প্রাণে জাগিয়াছিল, নৃতন রূপে আজো তাই ইহাদের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। তেমনি চাঞ্চলা তেমনি অধীরতা, তেমনি নিজেকে বিলাইয়া দিবার অদম্য সুথে ইহাদের সকলের প্রাণ আজো পরিপূর্ণ। কেহ জিজ্ঞাসা করিবামাত্র ইহারা বলিয়া উঠে, "শতাব্দীর পিছনে তৃরস্ক পড়িয়া রহিয়াছে, তাহার যে আজ ক্তিপুরণের দিন।"

তুরক্ষের নারী-স্বাধীনতা ঘোষিত হইবার সঙ্গে সক্ষেই জাতির স্বাস্থ্য বছলাংশে পরিবর্তিত হইয়াছে। শিক্ষা ও স্বাস্থ্য একতালে যাইতে না পারিলে নব্য-তুর্কীর অভীব্সিত জীবনের ক্ষুর্ণ হইবে না,—একথা কামাল ব্রিতে পারিয়াছিলেন। পুরুষামুক্রমিক হারেম-জীবন তৃকীনারীর স্বাস্থ্য একেবারে ভাঙ্গিয়া দিয়াছিল। বয়স ৢএকটু বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গেই তুকী-নারীর দেহ হয় অস্থিচর্ম্মার হইয়া পড়িত, আর না-হয় অনাবশ্যক স্থুলতা তাহার সকল সৌন্দর্থকে গ্রাস করিয়া ফেলিত। যক্ষারোগ তৃকী-নারী-জীবনের নিতাসঙ্গী হইয়া পড়িয়াছিল। এই সব মৃতকল্পা হতভাগিনীদের গভেঁই ভবিস্তুৎ তৃকী-বংশধরেরা জন্মগ্রহণ করিত। প্রাচীন তৃকী-জীবনে বাঁচিয়া থাকাই ছিল আকস্মিক ঘটনা। শিশুমৃত্যুর হার ছিল শতকরা ৭৮।

অথচ পুথিবীর সকল জাতি অপেকা বোধ হয় তুর্কীরই মামুরের প্রয়োজনীয়তা ছিল সর্বাপেকা

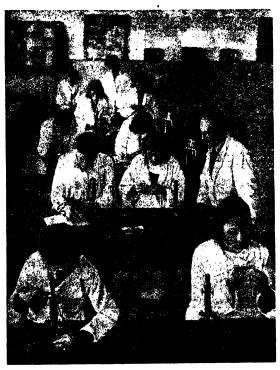

তরস্কের তরুণ বৈজ্ঞানিক দল

বেশি। অবিরাম যুদ্ধ, বিপ্লব ও নিস্পিক বিপর্যয় কতকাল হৃইতে তাহার লোক-বল ধ্বংস করিয়া আদিতেছে। প্রত্যেক শিশুর জীবন যে তুরক্ষের কত বড় সম্পদ, সে-দিন একথা সে বুঝিতে পারে নাই।

প্রাচীন ত্রক্ষে ইচ্ছা থাকিলেও .
শিশু ও জননীকে অনিবার্য মৃত্যুর
হাত হইতে রক্ষা করিবার উপায়
ছিল না। অশিক্ষিতা গ্রাম্য ধাই
ও কুসংস্কান্তের অগ্রদূত'তুক্তাকে'র
উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতে ।
হইতে।

কিন্তু আজিকার তুরক্ষ দেখিয়া এ-দৃষ্ট কল্পনাও করা যায় না'। আজ প্রত্যেকটি ছোট বড় সহরে 'শিশুমঙ্গল সমিডি' ও 'শিশু-

সেবা-সদন' প্রভিষ্ঠিত হইয়াছে। শিশুরক্ষা কার্য কামালের অক্সতম বিলাস। গভর্ণমেন্টের যাহা করিবার ভাহা ভো করাই হয়, ভাহা ছাড়া ব্যক্তিগভ হিসাবে এ বিষয়ে তাঁহার অমুরাগ দেখিলে বিশ্বিত না হইয়া থাকা যায় না। নৃতন কোনো 'শিশুমঙ্গল সমিতি' বা 'শিশু-সেবা-সদন' প্রতিষ্ঠিত হইবামাত্র তাঁহার মুখে-চোখে আনলের উচ্ছুসিত দীপ্তি ফুটিয়া উঠে। স্মিত মুখে ভিনি বলেন, "ভোমরা তুরক্ষের শিশুদের সবল ক'রে ভোল, আমি ভোমাদের স্বাধীনভা অক্ষয় ক'রে গড়ে তুলব।"

ুত্রক্ষের মহিলা ডাক্তার শ্রীমতী আতাউলা লগুনের এম্,ডি এবং শ্রীমতী সাফায়ার আলি জার্মানীর উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিতা। উভয়ের আহার নিস্তারও আজ অবকাশ নাই। ইহাদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া নব্য-তুর্কী-মেয়ে দলে দলে মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হইতেছে। জাতি তো শুধু পুরুষের নয়, তাহাদের লইয়াও তো জাতি; তাহারাই বা তবে বসিয়া থাকিবে কেন ৮

বর্তমান তুরস্কের অক্যতম খ্যাতনামা অধ্যাপক সেলিমসারী বে মেয়েদের সুইজারল্যাণ্ডের প্রথায় জিল শিথাইবার জক্ম সেথান হইতে একজন মহিলা শিক্ষাত্রীকে লইয়া আসিয়াছেন। এই মহিলাটির অপরিসীম চেষ্টা ও আন্তরিক যত্নের ফলে ত্রিশটী তুর্কী রমণী জিলে পারদর্শিনী হইয়া উঠিয়াছে। ইহারাই সমগ্র দেশের স্কুলে শিক্ষকতা করিরে।

্দীর্ঘকাল রোগ-ভোগের পর সুস্থ হইতে আরম্ভ করিলে মানুষ যেমন তাহার সর্বাক্ষেই স্বাস্থ্যের স্পান্দন অনুভব করে, জাতির স্বাস্থা-সম্বন্ধেও ঠিক তেমনি অনুভূতি হয়। তুরস্ক একদিন

ব্যাধিপ্রাস্ত হইয়াছিল, সর্বাঙ্গে তাহার ক্ষত ছিল, ক্লেদ ছিল; আজ সে নষ্ট স্বাস্থ্য শুধু ফিরিয়া পায় নাই, পূর্ব স্বাস্থ্য অপেক্ষাও স্বাস্থ্য তাহার স্থানর হইয়াছে, সবল হইয়াছে। তাহার কোন বিশেষ অঙ্গ সজীবতা লাভ করে নাই, সমস্ত অঙ্গে তাহার নব-জীবনের আশা জাগিয়াছে, কল্পনা জাগিয়াছে।

ললিত কলা বলিতে তুরস্কে কিছু ছিল না বলিলে অত্যুক্তি করা হয় না। জগতের ভাস্কর্য, • সাহিতা, চিত্র-শিল্প, সঙ্গীত, নৃত্য এবং নাট্যশিল্পের ভাণ্ডারে তুরস্কের আজ পর্যস্ত কোনো উল্লেখযোগ্য অবদান নাই। ধর্মান্ধতা, কুসংস্কার এবং একাস্ত



আনকোরায় একজন নারী শিল্পী

ভাজ্ঞতা এ-পথে প্রতি পদে-পদে অন্তরায় সৃষ্টি করিয়াছে। অথচ ভাবপ্রবণ, কল্পনাপ্রিয় তুর্কীর পেলব-কোমল শিল্পী-মন ললিত-কলার সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত ক্ষেত্র।

একটা জাতি যদি তাহার অন্তরের কল্পনাশক্তি ও ভাবাবেশ হারাইয়া ফেলে, সে জাতি বাঁচিতে পারে না। ললিত-কলা এই কল্পনা ও ভাবাবেগকে আহার যোগায়, তাহাকে প্রাণবস্ক করে। ললিত-কলার চর্চা না থাকিলে জাতিকে উপবাস করিতে হয়।

নব্য-তুর্কী একথা বৃঝিতে পারিয়াছে। প্রকৃতি দেওয়া প্রাণশক্তিকে সে তাই ফিরিয়া পাইতে চায়। কামালের আদেশে 'মিউজিয়ম' প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, প্রাচীন শ্বতির ধ্বংসাবশেষ সেখানে যাহা পাওয়া যাইতেছে, সমত্নে 'মিউজিয়মে' রক্ষিত হইতেছে।

ভাস্কর্যের কাজ ক্রত গতিতে আগাইয়া চলিয়াছে। এক কামালেরই ছয়-ছয়টা প্রস্তর মূতি

বিভিন্ন স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। রেজান হানুম এবং সেবিহা হানুম এদিকে বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। কামাল আশা করেন, তুরক্ষের তরুণীরা একাজে আগাইয়া আদিবে। রেজান নিজে কামালের একটি প্রস্তুত করিয়াছেন।

কন্ষ্টান্টিনোপ্লের ভূতপূর্ব পার্লিয়ামেন্ট প্রাসাদ আজ নব্য-তুরস্কের কলাভবন (School of Art)। মধ্যে মধ্যে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়। উৎস্কুক নর-নারী প্রদর্শনীর গৃহে ভাঙ্গিয়া পড়ে। ভিয়েনার শিল্পীদের তত্ত্বাবধানে আরো একটি স্কুল খোলা হইয়াছে।

তুর্কী-চরিত্রে স্বভাবতই নাটকীয় প্রভাব লক্ষিত হয়। সহজ ও সরল মজ্জাগত ভাবভঙ্গীদারা নরনারী প্রত্যেকেই আশ্চর্যরূপে মনের ভার প্রকাশ করিতে পারে। পূর্বে কোনো মুসলমান নারী নাট্যশিল্পে যোগদান করিতে পারিত না। আজু আর সে-বাধা নাই। বহু স্বামী-স্ত্রী একসঙ্গে নাট্যশালায় অভিনয় করিয়া থাকে। বর্তু মানে মোহিদ রিফেত্ বে ও তাঁহার পত্নী নাট্যকলায় বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন।

নাট্যকলা নৃতন ভাবে রূপান্তরিত করিবার জন্ম বছ ছাত্র ও ছাত্রীকে ফ্রান্সে প্রেরণ করা ইইয়াছে। অতীতের জীবন ইইতে তাহারা বহু নাটকীয় উপাদান পাইয়াছে।

তারপর নৃত্য, নৃত্য কামালের আরেকটি বিলাস। সন্ধ্যার নীলাঞ্চল পৃথিবীর বুকে নামিয়া আসিবার সঙ্গে সঙ্গেই তুরস্কের নৃত্যশালা নবরূপ ধারণ করে।

কামাল নিজে নতো যোগদান করেন। সর্বপ্রথম তাঁহার বিশ্বস্ত গোপ্পী-মেয়েদের (Party Women) লইয়াই এই তুঃসাহসিক কার্যে অগ্রসর হন। তুকী-নারী প্রকাশ্যে পরপুরুষের সহিত নতাশালায় নাচিবে, কেহ একথা কোনোদিন কল্পনাও করিতে পারে নাই।

আজা কেহ কেহ কামাল ও তাঁহার হাতে-গড়া নব্য-ত্রক্ষের প্রতি কটাক্ষ না করে তাহা নয়; কিন্তু প্রকাশ্যে উহা করিবার পথ চিরতরে কন্ধ হইয়া গিয়াছে। লেখা বা কথা তো দূরের কথা, সামাস্য আকার-ইঙ্গিতেও যদি তুকী নারীর এই জয়যাত্রাকে বিজ্ঞপ করিবার কেহ প্রয়াস পায়, রাজদণ্ডের কঠোর শাসন তাহাকে কিছুতেই রেহাই দেয় না। কেহ এ বিষয়ে প্রশ্ন করিলে কামাল বলেন: "জীবন ভরিয়া বড় ছঃখ ওরা পাইয়াছে, আজ একটু আনন্দ করুক।"

অথচ তুরক্তে অসাধারণ ব্যক্তিত্ব সম্পন্না বা প্রলিভাশালিনী কোনো নারী এই আন্দোলনের পুরোভাগে নাই। অতি সাধারণ নারীই এই কাজে আগাইয়া আসিয়াছে এবং ইহাদের সহায়তায় কামাল অসাধ্য সাধন করিয়াছেন।

হালিদা হামুম ইচ্ছা করিলে এই আন্দোলনের নেতৃত্ব করিতে পারিতেন এবং একদিন করিয়া-ছিলেনও কিন্তু কামালের সহিত তাঁহার মনোমালিক্য ঘটিয়াছে। গভর্ণমেন্টের রূপ লইয়া সর্বপ্রথম মনোমালিক্যের প্ত্রপাত হয়। তারপর বহু দূর গড়াইয়াছে। কিছুকাল পূর্বে হালিদা স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া ইউরোপে বাস করিতেছিলেন।

এই বিপ্লবী-তুর্কী-মহিলার অসামান্ত আত্মবিশ্বাস, গঠনশক্তি এবং তাঁছার চরম মডবাদ একদিন

তুরক্তে অপ্রতিদ্বন্দী প্রভাব কৃষ্টি করিয়াছিল। বিপ্লবের মধ্যে এই নারী যে ধীশক্তি, বীরত্ব ও আত্মতাগের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন, তাহা বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা করে না। কন্টান্টিনোপ্ল্ হইতে কৃষক রমণীর বেশে পলায়ন, আনকোরার সেই তুর্গম-পথে অসংখ্য বিপদের মধ্যে, তাঁহাব অবিচলিত যাত্রা, জীবন-মরণের সন্ধিক্ষেত্রে বিপ্লবী বন্ধুদের পাশে দাঁড়াইয়া পরিখাযুদ্ধ, —এ স্বই উপস্থাস অপেক্ষাও বিস্লয়কর।

হালিদার সাহিত্য-রসামুভূতি অতুলনীয়। একদিন তাঁহার লেখনী ও বাণী তুরস্কের অবরুদ্ধ প্রাণকে চকিত করিয়া তুলিয়াছিল। আজে। তাঁহার অনবভ 'জীবনস্মৃতি' তুর্কী-সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ।

ু হালিদার পরই নেকী হামুমের নাম উল্লেখযোগ্য। নেকী আজো ত্রক্ষের নারী-আন্দোলনের প্রাণস্বরূপা। নেকী আমেরিকায় শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহারই প্রক্রেষ্টায় আজ ত্রক্ষে ছেলেমেয়েদের একসঙ্গে শিক্ষার (co-education) ব্যবস্থা হইয়াছে।

তুরক্ষের ভবিদ্যুৎ নারী-আন্দোলনের ধারা কোন্ পথে পরিচালিত হইবে, তাহা কেইই বলিতে পারে না। অত্যধিক পাশ্চাতাাত্মকরণ-প্রিয়তার জন্ম কেই কেই তুকী-নারীর প্রতি কটাক্ষ করিয়া থাকে; কিন্তু তুরক্ষের চিন্তাশীল সমাজ-সংস্থারকগণ, বিশেষ করিয়া আতাত্ক এ সব শুনিয়াও . শুনিতে চান না। শতাব্দীর বন্ধন-দশা হইতে মুক্তি পাইবার পথে যদি ক্ষণেকের জন্মে একট্-আধট্ উচ্চ্ছালতা দেখা দেয়ই, তাহা এমনই বা কী মারাত্মক। আতাত্ক বলেন: "দাসত্ব ও উচ্চ্ছালতার মধ্যে যে-কোনো একটাকে যদি আমাকে বেছে নিতে হয়, আমি উচ্চ্ছালতাকেই বেছে নেব।"

তুরস্ক আজ সমগ্র প্রাচ্যের অগ্রদৃত ; কে জানে অবশিষ্ঠ প্রাচ্য তাহাকে কী ভাবে গ্রহণ করিবে ?



# সে-দিবস

#### नाखित्रक्षम वटन्हाने शास्त्राज्ञ

প্রকাশ ব্যথায় কাল যুগান্ত কম্প্রমান, পাশ্বর দিন দহন দাপটে ক্ষণে মিলায় ঘোড় সোয়ারের অমি বৃঝিবা ঝরে রথাই শাণিত সূর্য আগামীকালের বাণী শোনায়।

শাসনের নামে এই বুঝি শেষ শোণিতপাত
রাজপথে কাঁপে দৃঢ় সামরিক পদক্ষেপ,
বৈশাঝী ঝড়ে উড্ডীয়মান লাল নিশান,
উচু উদরের শ্রান্তি মেটেনা কী আক্ষেপ।

পরোয়াবিহীন কুচকাওয়াজের জিন্দাবাদ,
পাথুরে বুকের সফল স্বপ্ন উদ্দীপন,
কুমারী পৃথিবী স্পন্দিত প্রাণ কী উল্লাস
বণিকের বুকে শক্তিশেলের আবর্তন।

দ্রদিগস্তে দ্বিভীয় সূর্য আলোকময়
ব্যর্থ ব্যথায় বেওনেট করে আর্তনাদ,
সৈনিক প্রাণে শোণিতের বেগ উচ্ছলিত
ইনক্লাব আরু কাস্তে-হাতৃড়ী জিন্দাবাদ।

## ঝড়ের শেষ

#### মানসকুমার চট্টোপাধ্যায়

বর্ষণমুখর আকাশ ভোরের দিকে সবেমাত্র ক্ষান্ত হইয়াছে। বাহিরের ঠাণ্ডা বাতাস ভিতরে আসাতে স্থশান্ত বিছানার চাদর গায়ে ঢাকা দিয়া শুইয়া ঘুমাইতেছিল। অলকা সান সারিয়া চায়ের কাপ হাতে লইয়া ঘরের মধো আসিয়া দৈখিল ঘড়িতে প্রায় সাতটা বাজিতে চলিয়াছে কিন্তু স্থশান্ত গায়ে ঢাকা দিয়া দিব্য আরম্মে তখন নাক ডাকাইতেছে। বাহিরে ভীত্র শব্দে মোটরের হবি জানাইয়া দিল হাঁসপাতালের সময় হইয়াতে গাড়ী প্রস্তুত।

হর্ণের শব্দে সুশান্ত'র ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। বিছানার উপর বসিয়া চোখ রগড়াইয়া ঘড়িতে দেখিল বেলা সাতটা হইয়াছে। তারপর বিংক্তভাবে অলকার দিকে চাহিয়া বলিল---এয়া বড়ত বেলা পর্যান্ত ঘুমিয়েছিত আচ্ছা তুমিও ত কই ডেকে দাওনি গ্

অলকা হাসিয়া বলিল—বাইরে বর্ষার হাওয়ায় গায়ে ঢাকা দিয়ে বেশত আবামে ঘুমুচ্ছিলে আর তাছাতা আমি ত সবে স্নান সেরে এই আস্ছি।

ভাড়াভাড়ি ক্ষোরকার্যা সমাধা করিয়া স্কুটটা পরিয়া কোট গায়ে চাপাইতে চাপাইতে সুশাস্ত হাত বাড়াইয়া বলিল—চা'টা দাও অন্ত কিছু থাবার আর সময় হবে না বড্ড বেলা হয়ে গেছে—

কোনমতে থাবারটা গিলিয়া চায়ের পেয়ালাটা এক নিংখাদে শেষ করিয়া স্থশাস্ত গাড়ীতে . গিয়া বসিতেই গাড়ী হাঁসপাতালের দিকে চলিল।

সুশাস্ত রায়—কোন মফংস্থলের সরকারী হাঁসপাতালের ভারপ্রাপ্ত ডাক্তার। কলিকাতা মেডিকেল কলেজ হইতে পাশ করিবার পর পিতার স্থুপারিশে সহরের কোন একটা সরকারী হাঁসপাতালে সহকারীরূপে কর্মান্ধেত্র প্রবেশ করিয়াহিল, পরে নিজের কৃতিত্বে অবশ্য বছরখানেক বিলাতে কাটাইয়া আনিয়া মোটা বেতনে কলিকাতার উপকঠে কোন একটা সরকারী হাঁসপাতালে ভারপ্রাপ্ত প্রধান চিকিংসকের কাজ পাইয়াছে।

গাড়ী বারান্দায় দাঁড়াইতেই সমাগত হোগীদের সামনে দিয়া স্থশান্ত দৃঢ়পদে নিজের ঘরের দিকে চলিল—ডাক্তারবাব্কে আসিতে দেখিয়া মুহূর্ত্রমধো সমস্ত হাঁসপাতালটাই কর্মমুখর ইইয়া উঠিল।

অনেকগুলি রোগী দেখিয়া ও সহকারী ডাক্তার ঘোষকে গুটীকয়েক রোগী সম্বাস্থ্য নারিপ উপদেশ দিয়া সুশাস্ত আবার নিঞ্চের ঘরে চেয়ারে আসিয়া বসিল। বেলা বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে 'আউট ডোরে' রোগীর সংখ্যা ক্রমশঃ কমিতে সুরু করিয়াছিল—সুশাস্ত্য চেয়ার ছাড়িয়া একবার তাহার ঘরের দরজার সামনে দাঁড়াইল। উঠানের ওপাশে বড় হলঘরে মাথায় সাদা কাপড় ঢাকা শুক্রাষাকারিণীর দল নিঃশব্দে নিজেদের কর্ত্তবা করিয়া চলিয়াছে পাশের ঘরে সহকারী ডাক্তার ঘোষ তথনও ক্যেকটা রোগী লইয়া বাস্তঃ।

বৈলা তথন অনেকটা বাড়িয়া উঠিয়াছে, হাতেও বিশেষ কিছু কাষ ছিল না কাজে-কাজেই স্থান্ত উঠিবার উভোগ করিতেছিল এমন সময় ডাক্তার ঘোষ আসিয়া বিনীতভাবে জানাইল যে একবার 'ইমার্জ্জেন্সি ওয়ার্ডের' দিকে যাইতে হইবে—একটা নৃতন কেস্ এইমাত্র আসিয়াছে।

হাঁসপাতালের গাড়ী তথনও দাঁড়াইয়া, উদ্দিপরা বাহকেরা সবে ষ্ট্রেচার লইয়া ঘরের ভিতর হইতে আসিতেছিল ডাক্তার সাহেবকে দেখিয়া নত হইয়া সেলাম করিয়া সঙ্কুচিতভাবে পাশ কাটাইয়া দাঁড়াইল।

সুশান্ত ভিতরে যাইয়া দেখিল টেবিলের উপর এক স্ত্রীলোকের দেহ। তাহার পরণের ময়লা কাপড় মাঝে মাঝে ছেঁড়া ও রক্তের দাগ লাগা। মাথায় কপালে জায়গায় জায়গায় থেঁতলান এবং জমাট রক্ত শুকাইয়া রহিয়াছে। মুখখানা বিকৃত, রোগিণী অজ্ঞান—তবে মরে নাই, গাডীচাপা পড়িয়াছে বলিয়াই মনে হয়।

কিছুক্ষণ পরীক্ষা করিয়া স্থশান্ত বৃঝিতে পারিল যে আঘাত সাংঘাতিক। রোগে ভূগিয়া জীর্ণ শরীরের উপর মোটরের ধাকার চোটে প্রাণ বাহির হয় নাই সত্য কিন্তু জ্ঞান ফিরিয়া ব আসিলেও বাঁচিবার সম্ভাবনা থব কম।

মৃত্যুপথ যাত্রী হউলেও তাহাকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতে হইবে তাই সুশাস্ত একটা 'ইনজেকসান্' করিয়া বোগিণীকে একটা খালি বেডে সরাইবার ব্যবস্থা করিয়া ঘর হইতে বাহির হউবে—এমন সময় রোগিণী একটু নড়িয়া উঠিল ও সঙ্গে সঙ্গে তাহার কাপড়ের মধ্য হইতে একটা ছোট জিনিস মেঝের উপর গড়াইয়া পড়িল। ডাক্তার ঘোষ সেটাকে কুড়াইয়া সুশাস্তর হাতে দিতে সুশাস্ত দেখিল সেটা একটা ছোট লকেট, বছদিনের অব্যবহার্যা ভিতরের ফটোখানাকে এখন আর চিনিবার উপায় নাই। লকেটটী তুলিয়া দেখিতে দেখিতে সুশাস্তর মুখে একটু হাসি দেখা দিল, মনে মনে ভাবিল—রুগু, শীর্ণ, মরণের মুখে চলিয়াও প্রিয়ত্মের স্মৃতিটুকু আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছে—ছাডে নাই।

ডাক্তার ঘোষ জানাইল—পুলিশে এগুলো পাঠাইতে হইবে। পরিচয় পত্রে নাম লিখিবার জন্ম ডাক্তার ঘোষ সুশান্তকে বলিল ভাইত নামত লিখতে হবে কিন্তু কি লেখা যায় !—ভারপর সে সুশান্তর হাত হইতে লকেটটা লইয়া দেখিতে লাগিল—

হঠাৎ হাতের চাপ লাগিয়া—লকেটটা খুলিয়া যাইতেই ডাক্তার ঘোষ দেখিল যে ভিতরে ছটী ছোট্ট অক্ষরে লেখা 'মীনা'।

লেখাটা পড়িয়াই ডাক্তার ঘোষ সুশাস্তর হাতে লকেটটা দিল। পরে নামটা লিখিয়া লইয়া

সুশান্তকে বলিল—চলুন ফেরা যাক্—সুশান্ত লকেটটা লইয়া অভ্যমনস্কভাবে নিজের কোটের পকেটে ফেলিয়া গাঙীতে গিয়া বসিল।

একটা সিগারেট ধরাইয়া—কি মনে করিয়া সুশাস্ত লকেটটা পকেট হইতে, বাহির করিল— মীনা নামটা তুই ভিনবার পড়িয়া সে একটু গন্তীর হইয়া গেল, বহুদিনের একটা হারাণো স্মৃতি — কালো পদ্দা তুলিয়া ভাহার চোথের সামনে ভখন ফুটিয়া উঠিয়াছে।

ধনীর প্রাসাদের স্বাভন্তা রক্ষা করিয়া দরিন্দের এক ভাঙ্গা একতলা বাড়ী—ঝড় ঝাপ্টা খাইয়া কোনমতে টিকিয়া আছে। বাড়ীর সামনে ছোট এক টুকরা ফুলবাগান। ভোরে মান সারিয়া এক কিশোরী সাজি হাতে প্রতিদিন বাগামে আসিয়া ফুল তুলিতে থাকে! ধনীর প্রাসাদের দ্বিভলের জানালা খুলিয়া যায়—পাঠনিরত এক যুবক বসিয়া বসিয়া তাহা দেখে। এ বাড়ীর গৃহিণী যতদিন বাঁচিয়াছিলেন ততদিন তিঁনি এ দৃশ্য দেখিয়া মনে মনে একটা সঙ্গল্ল করিয়া রাথিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার অকাল মৃত্যুতে আর তাহা কার্যো পরিণত হইল না। ক্রমশঃ শেয়ের বয়স বাড়িবার সঙ্গে ও-বাড়ীতে একটা আবর্ত্তন মুক্ত হইল। চারিদিকে ছুটাছুটী করিয়াও যথন পাত্র মিলিল না তথন কল্ফার পিতা সদাশিববাব্ প্রতিবেশী রায় সাহেব হরিহরের শ্বণাপর হইলেন। সমস্ত শুনিয়া রায় সাহেব গন্তীরভাবে রায় দিলেন যাহা হইবার নহে তাহা হইবে না এবং পুত্রুকে বিদেশে পড়িবার অছিলায় কঠোর নির্বাসন দণ্ডের বাবস্থা করিলেন।

চারিদিকে ঘন অন্ধকার রাত্রি প্রায় দ্বিগ্রহর সদাশিববাবুর বাহিতের দরজায় ঘা পড়িল, দরজা খুলিতেই সুশাস্ত ব্যস্তভাবে ঘরের মধ্যে আসিয়া বলিল—'কাকাবাবু মীনা কোথায় ''

কেহ কোন কথা বলিবার আগে সুশাস্ত নিজের পকেট হইতে একছড়া সক সোনার হার \*বাহির করিয়া তাহার গলায় পরাইয়া দিয়া বলিল —মীনা আজ থেকে তুমি আমার, আমি শিগ্গির ফিরে এসে তোমায় নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করব।

কিন্তু 'তারপর'—একটা শব্দ করিয়া গাড়ী দাঁড়াইয়া গেল, সুশান্তর চমক যথন ভাঙ্গিল তথ্য দেখিল অলকা জানালা দিয়া হাসিমুখে রাস্তার দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

কাহাকেও কিছু না বলিয়া সুশান্ত সোজা উপরে গিয়া পাখাটাকে জোরে ঠেলিয়া দিয়া একটা চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিল। অলকাও স্বামীর পিছু পিছু উপরে আসিয়াছিল, এবার সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। সুশান্ত অলকার দিকে চাহিয়া শুধু বলিল—কমু কোথা গ

অলকা এ ভাবের কথার অর্থ ব্রিতে না পাবিয়া স্বামীর দিকে জিজ্ঞামু দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল, কেন কণু ত ইস্কুলে!

স্থান্তর বুক হইতে অস্থিপঞ্জর ভেদ করিয়া একটা দীর্ঘনিঃখাস বাহির হইয়া আসিল।
সে আর স্থির থাকিতে না পারিয়া ছই হাতে নিজের মাধাকে চাপিয়া ধরিয়া শুক্তকটে বলিল—
এম্নই।

অলকা একেবারে সুশাস্তর গা ঘেঁষিয়া আসিয়া দাঁড়াইয়া ভাহার কপালে হাত দিয়া দেখিল কপাল গরম নয়—যাক অসুথ বিসুথ কিছু নহে—

কিছুক্ষণ পরে সুশাস্ত মুখ তুলিয়া অলকার দিকে চাহিয়া বলিল—'অলকা—'

সুশাস্তর গলা দিয়া যে স্বর অলকাব কানে আসিল সে স্বর অলকার নিকট অপরিচিত। দীর্ঘ ছয় বছর একসঙ্গে থাকিয়া সুশাস্তর এ মৃত্তি কখনও সে দেখে নাই।

সুশাস্ত্র পাশে বসিয়া তাহার হাতথানা নিজের হাতের মধ্যে লইয়া অলকা সুশাস্ত্র ভিতরের কথাটা জানিবার চেষ্টা করিল। তীক্ষ্ণৃষ্টিতে সুশাস্ত্র দিকে সে এমন ভাবে চাহিল যে সে চাংনির অর্থ:—কি-এমন গোপন কথা—যা স্ত্রীর সামনে প্রকাশ করিতে সুশাস্ত্র বাধিতেছে।

সুশান্ত পকেট চইতে লকেট্টা টানিয়া বাহির করিয়া অলকার সামনে তুলিয়া ধরিল ও হাতের চাপ দিয়া সেটাকে খুলিয়া স্ত্রীর হাতে দিয়া বলিল—'পড'—

কিছু না বুঝিতে পারিয়া অলকা লকেট্টা লইয়া ভিতরের লেথাটা পড়িল ও সুশান্তর দিকে চাহিতেই দেখিতে পাইল অপরাধীর মত সুশান্ত মাথা হেঁট করিয়া বসিয়া আছে। তার মূর্ত্তি পাথরের ক্যায় স্থির ও চোখে জলের ধারা গড়াইয়া পড়িতেছে।

অলকা চোথ বৃজিয়া লেখাটার যথার্থ পরিচয় সংগ্রহ করিবার জন্ম 5েষ্টা করিল। অনেককণ মনে মনে কল্পনা করিয়া যথন চোধ খুলিল তখন ভাগারও তুই চোথ জলে ভরিয়া উঠিয়াছে।

সমস্ত দিন কাহারও ভাল করিয়া স্নানাহার হইল না। সুশাস্ত উপবের ঘরে সারা বেলাটা ছটফট করিয়া কাটাইয়া দিল। লজ্জায় অলকার দিকে চোখ তুলিয়া চাহিবার মত সাহস সে আজ হারাইয়াছে। একটা নিরপরাধিণীর জীবন-মৃত্যুর দ্বারের দিকে আজ সে চলিয়াছে—তাহার জন্ম দায়ী সে নিজে। মীনা গাড়ীর নীচে চাপা পড়িলেও নারীহত্যার অপরাধে যদি সুশাস্তকে দোষী করা যায় তাহা হইলে সুশাস্ত স্বেচ্ছায় যে কোন চরম দণ্ড মাথা পাতিয়া লইতে আজ প্রস্তুত।

— সার সলক। আজ যে সমস্তি পাইয়াছে সারাজীবনের মধ্যে সে এরপে স্থালা কখনও পায় নাই। তাহার সমস্ত মন-প্রাণ সুশান্তর বিরুদ্ধে বিজ্ঞাহ করিয়া বসিয়াছে। স্থায় অভিমানে এর রাগে তাহার সমস্ত শরীর ফুলিয়া উঠিতেছিল। সুশান্ত এতদিন মীনার কথা তাহার কাছে গোপন করিয়া তাহার যে অপমান করিয়াছে, তাহা সুশান্ত শ্রেণীর ইতরেরা ভজতার মুখোস পরিয়া সমাজের বুকের উপর যদি এরপ আরও অত্যাচার করে তার জন্ম সমাজের সাবধান হওয়া প্রয়োজন। অর্থ ও রূপের লোভে পাষ্ডটা তাহাকে আয়ছের মধ্যে আনিলেও আধুনিক যুগের নারী হইয়া সে সহা করিবে কেন ং যাহোক আজই এই মুহুর্তে সে সুশান্তর সহিত শেষ হিসাবনিকাশ করিয়া এখান হইতে চলিয়া যাইতে চায়—একবার মনে পড়িল রুকুর কথা কিন্তু পরক্ষণে কঠোর হইয়া ভাবিল রুকু তাহার কেহ নহে, সে সুশান্তর কন্মা—উত্তেজনায় অলকা মেঝের উপর সোজা হইয়া বসিল।

সুশাস্ত চুপ করিয়া বসিয়াছিল। বেহারা যথারীতি সেলাম করিয়া জানাইল হাসপাতালের

গাড়ী আসিয়াছে। মুশান্তের কানে কথাগুলি যেন প্রবেশ করে নাই—সে বেহারার দিকে ওধু চাহিয়া বহিল মাত্র।

অলকা ঝড়ের মত ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিল—চল হাসপাভালে, আমিও যাব। যথন তাহার। হাদপাতালে আসিয়া পৌছাইল তখন বেলা শেষ হইয়া আসিয়াছে।

অলকা গাড়ী হুইতে নামিলে সুশাস্তুও নামিল। যে ভাবে সুশাস্তু চলিতেছিল তাহা দেখিলে মনে হয় যে চিকিৎসাশাস্থ্রে সর্বেরাচ্চ উপাধিতে ভূষিত ডাক্তার স্থশাস্ত রায় নারীহত্যার অপবাধে कां जिकार केर मिरक हिन्यार ।

দামনে যে পড়িল ভাহার নিকট হউতে সকালের নৃতন বোণিণীটীর বেড-নম্বর জানিয়া লইয়া অলুকা সোজা দরজার সামনে গিয়া দাঁড়াইল : ভিতরের শুক্রাকারিণী অলকার পিছনে ডান্ডার রায়কে দেখিয়া কিছু বুঝিতে না পারিয়া পাশের ঘরে চলিয়া গেল।

অলকা রোগিণীর মাথার শিয়রের টুলটায় বসিয়া একেবারে উপুড় হইয়া পড়িয়া ডাকিল-— मिमि-

স্বপ্লের ঘোরে ডাক গুনিয়া মামুষ যেমন করিয়া জাগিয়া উঠে মীনাও ডেমনিভাবে চোধ মেলিয়৷ চাহিল। তাহার জীবনদীপ কীণ হইতে কীণতর হইয়া চলিয়াছে। হয়তো আজ রাত্রিতেই নিভিয়া যাইবে কিন্তু নিভিবার আগে যে আস্বাদন আজু সে পাইল তাহাই বুঝি তাহার পরপারের পাথেয়।

মীনার দৃষ্টি অর্থগীন—কোঠরগত চোখ ছুটী বিক্ষাহিত করিয়া নবাগতের পরিচয় জানিবার চেষ্টা করিল বটে—কিন্তু স্মৃতি ছুর্ববল হওযায় পারিল না—কেবল তাহার মুখ হুইতে একটা অফুট এক বাহির হইল মাত।

অলকা এতক্ষণ প্রাণপণশক্তিতে নিজেকে দমন করিয়া রাখিয়াঢিল এবার তাহার চোখের জল আর বাধা মানিল না—মাথাটা মীনার কাঁধের কাছে লুটাইয়া দিয়া উচ্ছৃদিত অংবেগে কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল—দিদি এমন অসময়ে এলাম যে তোমাকে আর ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারলাম না !

সুশাস্তরও এ-দৃশ্য দেখিয়া চোখ শুক ছিল না—ডাক্তারের কঠিন প্রাণও আর্দ্র ইইয়া উঠিয়াছিল।

পিছনে ডাক্তার ঘোষের কণ্ঠস্বর পাওয়া গেল—স্থার— আপনি—

কঠিন কর্ত্তব্য সুশান্তকে হাসপাতালের কথা স্মরণ করাইয়া দিল। তাড়াতাড়ি রোগিণীর হাতটী নিজের হাতে তুলিয়া লইয়া দেখিল—হাতটী বরফের মত ঠাণ্ডা—প্রাণের ক্ষাণ-স্থান্দনটুকু থামিয়া গিয়াছে।

## বৰ্মার স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের দাবী গাবিদ্ গাব্ তুন

অনেকেই আমাদের জিজ্ঞাসা করেন—"বর্ণার রাজনৈতিক পরিস্থিতি কি ? এখনও কি সেখানে ভাবতীয়দের প্রতি বিদ্বেষ প্রস্তুত কোন মনোভাব বিল্পমান আছে ?" মাত্র কয়েক লাইনে অবশ্য এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন, কারণ ভারতের অনেকেই জানেন না যে প্রকৃতপক্ষে বর্ণায় এখন কি ঘটিতেছে, বিশেষতঃ সেখানকার রাজনৈতিক পরিস্থিতির কিভাবে জ্রুত পরিবর্তন হুইতেছে।

স্তরাং আশা করি সংক্ষিপ্ত হইলেও এই প্রবন্ধ ভারতীয়দের বর্মার রাজনীতি এবং বর্গ্রমান ঘটনাবলীর একটা যথাযথ চিত্রই প্রদর্শন করিবে। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকেই বর্মার জাতীয় আন্দোলন স্থক হয়, তথন বিশ্বের অর্থনীতিতে ধনতন্ত্ব প্রতিষ্ঠালাভ করিতে আরম্ভ করিয়াছে অর্থাৎ ধনতন্ত্ব সাম্রাজ্যবাদের পর্য্যায়ে চরম উন্নতিলাভ করিয়াছে। ইহা হইতে বুর্জ্যোয়া শ্রেণীর অসন্টোবের সৃষ্টি এবং তাহাতেই জাতীয় আন্দোলনেরও আরম্ভ হইল। কষ জাপান যৃদ্ধ, বাংলার সন্ত্রাস্থান্য ভাতীয় আন্দোলন ইত্যাদি বর্মার অসম্ভ ক্ষুদ্র বুর্জ্জায়া শ্রেণীকে বিচলিত করিল এবং তাদের অভিযোগ এবং দাবীর প্রতিকারকল্পে দেশের সর্পত্র Young Men's Buddhists Associations এর প্রতিষ্ঠা হইল। তথনকার দিনে জাতীয় আন্দোলন ধর্ম্মের পুনরুখানের রূপই ধারণ করিত। ১৯০৭ খ্রুএর অর্থসন্থান্ট, পারস্ত ও তুরক্ষে রিপাব্লিক প্রতিষ্ঠার প্রয়াস, ১৯১১ খ্রুএর চীনের বিপ্লব জাতীয় আন্দোলনকে নৃতন প্রেরণা দান করিল এবং ইহাতে মূলতঃ এখন আক্রমণাত্মক স্থাই ফুটিয়া উঠিল। "বর্ম্মা বর্ম্মাদের জন্ত্ব" (Burma for Burmans) এই শ্লোগানই প্রবল হইয়া উঠিল এবং দেশের শাসনতন্ত্বে অধিকতর দাবী ও উথিত হইল।

১৯১৪ সনের মহাযুদ্ধ আসিল। যুদ্ধ সম্বন্ধে জাতীয় আন্দোলনের বিশেষ কোন বাঁধাধরা মনোভাব ছিল না বরং ইহাকে অগ্রসর হইতেই দিল। মন্টেগুর ঘোষণা বাণীতে জাতীর আন্দোলন এবলতর হইয়া উঠিল এবং শাসনতন্তে অধিকত্বর অংশ গ্রহণের দাবীকে জনগণ ভীব্রত্ব করিয়া তুলিল।

১৯১৭ খুষ্টাব্দের রাশিয়ার বিপ্লব এবং ভারতের অসহযোগ আন্দোলন বর্মার ও প্রতিক্রিয়া আনয়ন করিল। জনগণের উপর আরোপিত ইউনিভার্সিটীর শিক্ষাকে প্রতিহত করিবার জন্ম ইউনিভার্সিটী এবং বিগ্যালয়গুলিকে ধর্মাঘট সুক্র হইল। সমগ্র দেশ ব্যাপিয়া শ্রমিক আন্দোলন, অসহযোগ আন্দোলন এবং করদান বন্ধ আন্দোলনের সঙ্গে সংক্র ১৯২০—২০ খুষ্টাব্দ পর্যান্ত বর্মা এক বৈথাবিক সন্ধ্রের ভিতর দিয়া চলিয়াছিল।

ইহার প্রতিক্রিয়া আসিল ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে, যখন পৃথিবীর সর্ববত্ত বৈপ্লবিক আন্দোলনগুলি

ভীব্রভাবেই প্রতিহত হইল। ধনতন্ত্রের সমতা, ইটালীতে ফ্যাসিজনের প্রসার, ভারতে অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার ইত্যাদি তথনকার প্রতিক্রিয়ার বিশেষ লক্ষণ। বর্মাতে এর প্রতিক্রিয়ারূপে আসিল জাতীয় আন্দোলনে ভাঙ্গন এবং জাতীয়দলের এক শ্রেণীর কাউন্সিল প্রবেশ। যারা বাইরে রহিলেন তাঁরো পার্লামেন্টারী কর্মপদ্ধতির সহায়তা না করিয়া বিচ্ছিন্নভাবে আন্দোলন চালাইতে লাগিলেন এবং যাঁরা ভিতরে ছিলেন তাঁরা সম্মুখে অগ্রসর না হইয়া বাইরের গণ-আন্দোলনকে দমন করিতে লাগিলেন।

বাইরের আন্দোলন ভাঙ্গনের পর ভাঙ্গন ধরিয়া দিন দিন তুর্বলতর হইতে লাগিল। ১৯২৯ খুষ্টাব্দের অর্থসঙ্কটি ঘনাইয়া আসিল। ভূমি সম্বন্ধীয় অসম্ভটি হইতে ১৯৩০ খুষ্টাব্দে ইন্দো-বর্মী দাঙ্গার উৎপত্তি হইল এবং ইহা আরো বিষম বিপ্যায়—Jhassawaddy বিজ্ঞোহে পরিণতি লাভ করিল। যে ভয় ছিল, সংগঠুনে বিশৃষ্খলার জন্ম বিজ্ঞোহ বার্থ হইল। ভিতরের দৃঢ়দবৈদ্ধ পার্লামেন্টারী দলটীও ক্রমশঃ কুদ্র কুদ্র দলে বিভক্ত হইয়া পড়িল।

বিচ্ছিন্ন প্রতিক্রিয়াশীল নেতৃত্বের চ্যালেঞ্জ্বরূপে এবং রাজনৈতিক প্রতিঘাতের জন্ম অর্থনৈতিক অসন্তুষ্টিরূপে জনমত সংগঠনকল্লে ১৯০০ খুটান্দে আমাদের আন্দোলন স্বুক হইল। এই আন্দোলন থাকিন্ আন্দোলন (Thakin Movement) নামে স্থপরিচিত হইল, কারণ মেন্বারদলের সকলেরই নামের আগে থাকিন্ উপাধি ছিল। থাকিন্ অর্থ প্রভূ। পূর্বের ইউরোপীয়েরা নিজেদের থাকিন্ বলিত, এবং পরবর্তীকালে বর্দ্মায় ভারতীয়েরাও ইউরোপীয়দের এই বিষয়ে অনুসরণ করিতে লাগিলেন। ইহার প্রতিকারকল্লে আমরা জনগণকে বৃন্ধাইতে লাগিলাম যে তারা থাকিন্ বা মালিক নয়, দেশের সন্তান আমরাই প্রকৃতপক্ষে থাকিন্। আমাদের দলকে বলা হয় Drama Asiayone, অর্থাৎ বর্দ্মার জাতীয় দল (Burmese National League). তথনকার দিনের অনুস্ত মূলনীতি ছিল সিন্ফিনীয় (Sinn Fein). শ্লোগানগুলির অধিকাংশই ছিল সেই নীতির সমর্থক।

ছ' তিন বংসর পর আমাদের সদস্যেরা জনগণের কর্মো (বা গণ-আন্দোলনে) আত্মনিয়োগ
করিলেন এবং শ্রমিক ও কৃষকদিগকে দৈনন্দিন জীবন সংগ্রামের পথে পরিচালিত করিতে
লাগিলেন।

আমাদের কার্যাপদ্ধতি জনসাধারণের মধ্যেই বন্ধমূল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মতবাদ ও প্রাচ্য-ভাবাপন্ন হইল এবং ক্রেমে ইহা সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টি ভঙ্গীকে রূপান্থরিত হইল।

স্থানীয় এবং আংশিক দাবীমূলক প্রত্যক্ষ সংঘর্ষিব পুরোভাগে থাকাব জন্ম আমাদের প্রতিষ্ঠান দিন দিন শক্তি অর্জ্জন করিল; আজু ইহা জনগণের একমাত্র রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, জনসাধারণই ইহার সদস্য এবং বিভিন্ন অঞ্চলে নিয়মি ভ্রূপে ইহা নিজ কর্মপদ্ধতি অনুসরণ করিয়া আসিতেছে। আইন সভার সদস্যের দ্বারা গঠিত অন্থান্ম রাজনৈতিক দলও অবশ্য আছে, তবে দেশের জনসাধারণের সমর্থন তার পিছনে নাই। গত সেপ্টেম্বরে যুদ্ধারম্ভের পূর্বর অবস্থা মোটামুটি এই রকমই ছিল। তারপর আসিল যুদ্ধ এবং তারপর অনেক কিছুই ঘটিয়াছে। রাজনৈতিক ঐকোর জন্ম আমরা সমগ্র জাতিকে আহ্বান করিলাম এবং ছয়টা বিভিন্ন দলের সমন্বয়ে Burma Freedom Bloc গঠিত হইল। ইহার লক্ষ্য হইল জাতির মুক্তির জন্ম সমগ্র শক্তিকে কেন্দ্র্য করা।

তখন হইতেই স্বাধীনতা এবং গণতস্ত্রের জন্ম এই আন্দোলন ক্রনশংই শক্তি অর্জন করিতেছে। অন্ম দলগুলি পূর্ণ স্বাধীনতাকে রাজনৈতিক লক্ষ্য বলিয়া কথনও গ্রহণ করে নাই, এখন তারা ইহাতে যোগ দিয়াছে। আগে তাদের কোন সংগ্রামাত্মক নীতি ছিল না, এখন তারা আমাদের শ্লোগান গ্রহণ করিতে চলিয়াছে যে, দাসরূপে আর কোন অংশ আমরা স্বীকার করিব না। স্বাধীনতা ও গণতস্ত্রের আন্দোলন ব্যবস্থাপক সভায়ও প্রতিধ্বনি তুলিয়াছে। নিম্নলিখিত নীতিমূলক যুদ্ধ সম্বন্ধে একটা প্রস্তাবিও আমরা পেশ করিয়াছি—

- (১) পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী, জনদাধারণের অভিপ্রায় অনুযায়ী বর্তমান ব্যবস্থাকে যথাসম্ভব উপ্যোগী করিয়া লইয়া Constituent Assembly দ্বারা শাসনতম্ব রচনা।
  - (২) গ্রেটব্রিটেনের যুদ্ধ ঘোষণার দায়িত্ব হইতে বন্দাকে বাদ দেওয়া।
  - (৩) বর্মায় যুদ্ধকালীন বিশেষ ব্যবস্থার বিরোধিতা।

উপরোক্ত প্রস্তাবগুলি ভাষার কতকটা পরিবর্ত্তনে পরিষদে গৃহীত হইয়াছিল, অবশ্য ু ইউরোপীয় সৃদস্যদের সমর্থন ইহাতে ছিল'না।

আইন সভার যুক্ত অধিবেশনে গ্রণরের বক্তাকালেও সমগ্র জাতির অভিপ্রায় ব্যক্ত হুইয়াছিল। বৃটিশ গ্রণমেন্ট আমাদের জাতীয় দাবীতে সম্মত হন নাই বলিয়া ঐ অধিবেশনে যোগ না দেওয়ার জন্ম আমরা সদস্যদের আহ্বান করিয়াছিলাম। মাত্র এক তৃতীয়াংশ লোক অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন, অন্তান্তের। গ্রণরের বক্তৃতাকে প্রায় ব্যুক্ট করিয়াছিলেন বলা ঘাইতে পারে।

সুতরাং বড় বড় সরকারী চাকুরী বা ঐরপ সামাত্ত কারণে বিচ্ছিন্ন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলির অন্তিম্ব বর্ত্তমানে বর্দ্দায় আরু নাই। বিশেষ করিয়া বর্ত্তমান যুদ্দের পরিস্থিতিতে গণতন্ত্রমূলক পূর্ণ স্বাধীনতার প্রশ্নই আজ আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। এমন কি ক্ষুদ্র সম্প্রদায়গুলিও আমাদের মনে রাখিতে হইবে বর্দ্দায় মাইনরিটি সমশ্যা নাই—এই জাঙীয় আন্দোলনে তাহাদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে সচেতন হইয়া উঠিয়াছে। স্বাধীনতার সংঘর্ষে নিজেদের অংশ গ্রহণ করিবার জন্ত ভাহারা সংঘবদ্ধ হইতে আরম্ভ করিয়াছে। আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতি ক্রেম অধােগতির জন্ত শ্রমিকদের আর্থিক অবস্থা ক্রেমশং চুর্গতিপূর্ণ হইতেছে এবং ভারাও আজ এই নৃতন আন্দোলনের প্রতি আরুই হইয়াছে।

বর্মার মত কৃষিপ্রধান দেশে কৃষকেরাও এই প্রবল গণ-আন্দোলনে আজ পিছনে পড়িয়া

থাকিতে, চায় না: যে কোন জাতীয় আন্দোলন ভূমি সম্পূর্কিত সমস্থার সঙ্গে জড়িত থাকিতে বাধা।

বর্মার এই জাতায় আন্দোলনে ভারতীয়গণ কোন ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে। ১৯২৩ খুঃএর আগে ভারতীয়েরা জাতীয় আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করিয়াছে। ডায়ার্কির (Dyarchy) প্রকৃতিতে পূথক নির্বাচন প্রথা এবং প্রতিক্রিয়াশীল মধানিত্ত সম্প্রদায়ের 'বর্মা বন্ধানের জন্ম' (Burma for Burmas) এই শ্লোগাণের ক্রম বর্ধিত তীব্রতা ভারতীয় ও বন্ধানের মধ্যে গভীর ব্যবধানের স্থিতি করিল। ১৯২৯এর অর্থসন্ধটে বর্মার অনেক ক্ষকই বিস্তৃহীন হইল—দক্ষিণ ভারত হইতে আগত Chettyar (চেট্টিয়ার) মহাজনদের হাতে সব ভূমি চলিছা গেল। রেঙ্গুনে ১৯০৬ খুটানে ধর্মাই আরম্ভ হইয়া পরে উহা সাম্প্রদায়িক গাঙ্গায় পরিণত হয়—অবশ্য তথন উহা রেঙ্গুনেই ইউরোপীয় স্বার্থের বড়বন্ধে উদ্ধুদ্ধ হইয়া ভারতীয় শ্রমিক এবং ভূমিহীন বর্মাদের মধ্যে সীনাবন্ধ ছিল জমি অধিকতরভাবে চেট্টিয়ারদের কাছে হস্তান্তরিত হইতে লাগিল। মূলতঃ জমিলার এবং মহাজন শ্রেণীর স্বার্থের প্রতিকুল ভূমি সংক্রান্ত এই অশান্তি প্রথমে চেট্টিয়ারদের এবং পরিণামে ভারতীয় স্বার্থের পরিপন্থী হইয়া উঠিল। আবার বৌদ্ধ এবং ভারতীয়দের আইনের সামঞ্জন্ত না থাকায় বন্মী নারী ও ভারতীয়দের মধ্যে বিবাহেও রীতিমত আপত্তি উথাপিত হইল। উত্তেজনার কারণ এতই প্রবল ছিল যে সামান্ত ইন্ধনেই ভীষণ হইয়া উঠিল। কোন মুস্লমান বৌদ্ধ ধর্মের প্রতিক করা মাত্রই উহা ১৯০৮ খুটান্দে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার্কে বিস্তৃত হইয়া পড়িল।

এই দাঙ্গা সম্বন্ধে আমাদের নীতি সরল এবং স্পষ্ট। দাঙ্গার প্রাত্নভাবের পূর্বেই আমরা ইহার নিন্দা করিয়াছি এবং এখনও প্রকাশ্যে ইহার বিরুদ্ধেই বলিয়া থাকি। গবর্ণমেন্টের দমন-মূলক নীতির স্থ্যোগ নিয়া আমরা গণ-আন্দোলনকে উদ্ধা করিয়াছি; ভারতীয় বিদ্বেষ এখন গ্রবন্ধিনেন্টের বিরুদ্ধ আন্দোলনরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, ইহার ফলে মচিরেই মন্ত্রী সভার পতন ঘটিল।

গণ-আন্দোলনের বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গেই ভারতীয় বিদ্বেষ এখন গৌণ হইয়। দাঁড়াইয়াছে।

তৈল ধনি, কয়লার খনি এবং বিভিন্ন শিল্প-প্রধান অঞ্চলে আমাদের ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আমাদের পরিচালিত এই ইউনিয়নের সদস্ভেরা প্রধানতঃ ভারতীয়। ভারতীয় চাযারাও এখন সংগঠনে মন দিয়াছে এবং বর্তমানে জাতীয় ক্ষকদলের পুরোভাগে রহিয়াছে। বর্ম্মী শ্রমিক এবং কৃষকদের এক সঙ্গে কাজ করার দরণ তারাও আজ জাতীয় সংঘর্ষের অংশ গ্রহণের জন্ম প্রস্তৃত্ত ইইয়াছে। ১৯৩৮ খুইাকের পূর্বে ইইডেই ভারতীয় জনমত আমাদের অন্তর্কুল হওয়াতে এখন আমাদের স্থির বিশ্বাস এই হইয়াছে যে ১৯৩৮ খুঃএর দাঙ্গার মূলে রটিশ সাম্রাজ্ঞাবাদের চক্রান্ত নিশ্চয়ই ছিল। প্রসঙ্গতঃ স্মরণ রাখিতে হইবে যে বন্মী এবং ভারতীয়দের মধ্যে আমরা মাত্র তুইটি দাঙ্গার ইতিহাসই দেখিতে পাই, কিন্তু ১৯৩৮ খুইাক্স হইতে বর্ম্মায় অন্ততঃ তিনবার হিন্দু মুদ্লমানে দাঙ্গা ইইয়াছে, ইহাতে প্রমাণিত হয় যে বর্মায় রাজনৈতিক জীবনে ভারতীয়

বিষেষ্ট প্রধান বৈশিষ্ট্য নয়। ইহাও উল্লেখ করা যাইতে পারে যে বন্ধী মুসলমানেরাও সংগঠনে আত্মনিয়োগ করিয়াছে; তাহারা আমাদের সমর্থন করিতেছে, আমাদের শ্লোগান গ্রহণ করিয়াছে, এমন কি হাতুড়ী ও কাস্তে ছাড়া আমাদের জাতীয় পতাকাও গ্রহণ করিয়াছে।

সুতরাং বর্তমান পরিস্থিতি মোটামুটি আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের পকে থুবই অনুকুল।

চাষীদের সংগঠন বিস্তারের সঙ্গে সংগ্রু ভূষামীবাও নিজেদের সংগঠনে মন দিয়াছে। ভূমি সম্পর্কিত স্বার্থের থাতিকে ক্ষুত্র ভূষামীদের—বড় জমিদারের চেয়ে যাহাদের স্বার্থ প্রজাদের সঙ্গে অধিকতংক্রপে সংশ্লিষ্ট—যে পুরোভাগে রাথা হইয়াছে ইহাতে চতুর নৈপুণেরই পবিচয় পাওয়া যায়, বড় বড় জমিদারেরা যবনিকার অন্তরালে থাকিয়া সমস্ত চালাইভেছে। অসময়োপযোগী গৃহবিবাদ আমদানী করিয়া একীভূত জাতীয় মন্তিক্ষে বিপর্যান্ত করাই ইহাদের উদ্দেশ্য। এই ভূষামীদের একটা রাজনৈতিক দলও আছে, ইহা Myo-Chit Party (দেশ প্রেমিক) নামে পরিচিত এবং ফাাসিজনের ধরণে পরিচালিত হয়। এই জমিদারী স্বার্থ এবং নবজাত ফাাসিষ্ট আন্দোলনের পশ্চাতে রহিয়াছে প্রচুর বিত্তশালী ও স্কুন্ব বিস্তৃত সাম্বাজ্যাদী বৃটিশ ধনিকশ্রেণী।

আমাদের অবস্থা থুবই স্পষ্ট; আমরা অংশ্রেই বিনা কারণে উত্তেজিত হইয়া উঠিব না, ক্ষুদ্র বিবাদেও আমরা অকারণে লিপ্ত হইতে চাই না। তবু ভবিদ্যুতের বৃহৎ সংঘর্ষের জন্ত আমাদিগকে অবশ্যুট প্রস্তুত থাকিতে হইবে।

দেই অমুযায়ী আমরা নিমুলিখিত কর্মতালিকা স্থির করিয়াছি—

- (১) অজ্ঞিত রাজনৈতিক ঐক্যকে দৃঢ়ভাবে সংবদ্ধ করা, আংশিক আন্দোলন দারা সেই শক্তি সম্পন্ন করা।
- (১) স্থানীয় এবং ক্ষুদ্র সংঘর্ষকে ভীব্রতর করিয়া ভোলা এবং ক্রেমশঃ ঐগুলিকে সংহত করিয়া দেশব্যাপী প্রবল আন্দোলনের সূচনা করা।
  - (a) যুদ্ধের আর্থিক পরিণতিকে উপলক্ষ্য করিয়া দেশবাপী আন্দোলন সৃষ্টি করা। .
  - (৪) বর্ত্তমান যুদ্ধের পরিস্থিতি অরুযায়ী গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার জন্ম তীব্র আন্দোলন
- (৫) ছাত্রদলের কুচকাওয়াজ, অর্থসংগ্রহ, সদস্ত সংগ্রহ, ভলাণ্টিয়ার কোর গঠন, সংগ্রামাত্মক কন্মপন্থা নির্দ্ধানণ ইত্যাদি গঠনমূলক আয়োজন।

দিনের পর দিন জনসাধারণ আগামী অভিযানের জন্ম সংহত চইতেছে। ইহার অবশাস্তাবী ্র পরিণাম অবশাই প্রবলতর সংঘর্ষ। আমরা জানি ভারত ও বর্মার রাজনৈতিক পরিখিতি একই; সেইজন্মই বৃটিশ সামাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের এক্যবদ্ধ হইবার জন্ম আজ আমরা ভারতে আসিয়াহি।

বর্ত্তমান বিগ্রহেই যে কেবল আমাদের ভাগা এক সঙ্গে জড়িত তাহা নয়। আমরা একই গস্তব্যের দিকে চলিয়াদি, কারণ অদূর ভবিষ্যুতে স্বাধীন জাতি সমূহের ফেডারেশনে ভারত এবং বর্ণার সমান দাবী থাকিবে।

আশা করি ভারতীয় বন্ধুবা বর্মার অবস্থা জনয়ঙ্গম করিবেন, যাহাতে আমরা এক সংক্রই স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, শাস্তি ও প্রগতির গথে অগ্রসর হইতে পারি।

জয়শ্রীর জন্ম বিংশবভাবে লিখিত মূল প্রথম হইতে শ্রীরাধানাথ দাস এম, এ কর্তৃক অছদিত।—প্রবন্ধের লেখক—দোবামা এসিয়ন্ (বার্মার জাতীয় দল ) এর কার্যকরী সভার সদস্য।



#### নরেন সরকার

প্রতিদিন নতুন নতুন বিশায়। নতুন নতুন দেশ খুদ্ধের আবর্তে তলিয়ে গেল। আপোনকালিপ্স্থর ঘোড়সওয়াররা ছুটে চলেছে ত্র্রর অন্ধাতিতে। মানব-সভাতা কোন্ গ্রহনে আশ্রম নেবে কেউ জানে না। জয়-পরাজয় অনিশিচত, নিশিচত হলেও তাতে মালুষ সাখাসের কিছু খুঁজে পাবে না। পরাজয় যারই হোক্—ভার য়ানি আঁকা থাকবে সমগ্র মানব-সভাতার বুকে। কেমনকরে যে মালুষ আপনার মলুষত্বে অধিষ্ঠিত থাকবে, ভেবে পাছেল না কেউ। বিশ্ব আজ যে আরতে পিডেছে, কেমনকরৈ তার উদ্ধার হবে সেখান থেকে গ

হোতো যদি মানব আর দানবে যুদ্ধ, হোতো যদি সুরাস্থরের সংগ্রাম, তা'ললে বিশ্বাস রীখেতুম বিশ্বের অপরাজেয় নীতিণজির ওপর, তাকাতুম নেমেসিস্এর দিকে, থুঁজতুম পৃথিবীবাাপী নির্মন ট্রাছেডীর মাঝে পোয়েটিক্ জাষ্টিপ্কে। কিন্তু ধর্ম ও নীতির বাঁধা বুলি কারও তো মর্মান্ত্র পার্ছে না। বিশ্বের স্তব্ধ চৈতক্ত আজ অভিভূত হয়ে জিজ্ঞাসা করছে, কলৈ দেবায় হবিষা বিধেম ? আশা এই, তুহিন-হিম শীতের প্রান্তে রয়েছে বসন্তের নবুপত্রোদাম; জাগ্রত মনুষ্তির, নবোদিত সাম্যের জয়ধ্বনি কি সকল ভাণ্ডবকে অভিক্রম করে বেজে উঠবেনা ?

## নাৎসী অগ্রগতি

স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া ব্যাপারটার একটা মোটামৃটি হিসেব-নিকেশ হয়ে গেছে। কিছুদিন আগেও যে সংশয় মনে জাগছিলো আছ তা নিমূল হয়েছে। স্কাণ্ডিনেভিয়ায় নাৎসী-শক্তির জয়জয়কার। পার্লামেন্ট বিত্তকের ফলে মিত্রশক্তির নরওয়ে-অভিযান ও তার ফলাফল আর হেঁয়ালীর রাজ্যে নেই। নরওয়েকে উপলক্ষ্য করে চেম্বারলেনের পতন হোলো। সুযোগ বুঝে জার্মানী তার বছদিনের জল্পনা কাষে পরিণত করলে। নেদারল্যাও নাংসী-করলিত হতে চলেছে। নেদারল্যাও ও বেলাজিয়াম এলাকায় এতদিন জার্মানী যে 'war of nerves' চালাচ্ছিল তা এবার সন্তিকার যুদ্ধে পরিণত হোলো। 'Blitzkreig of propaganda' আক্রমণে পর্যবসিত হয়েছে। পূর্ব ও উত্তরপ্রান্তে সফল হয়েই জার্মাণীর উত্তর-পশ্চিম অভিযান এত তাড়াতাড়ি সস্তব হয়েছে। বুটেনের 'wishful thinking' বাস্তবের সংঘর্ষে এসে দিতীয় পৃথিবীব্যাপী মহাসমরের দ্বিতীয় অধ্যায়ে আপাতদৃষ্টিতে ধূলিসাং হয়ে গেছে !

#### বল্ক্যান

"Germany vitally interested in the Security of the Balkans, is attempting to pursuade Italy to mount guard with her. Over and above this it is important to bring about a state of affairs which will permit of a Russo-Italian reapproachement for the Fuehrer is convinced that a new 'Holy Alliance' of Rome, Berlin and Moscow can and must be used in the fight against Britain."

স্ব্যাণ্ডিনেভিয়ার ঘটনাগুলো বল্ক্যান্ এবং নিকট প্রাচ্যে তাদের জের টানবে তাতে সন্দেহ' নেই। ক্ষুত্র নিরপেক দেশসমূহ ভেবে পাচ্ছে না মিত্রশক্তির 'promissary note' গ্রহণযোগ্য কিনা। তাতে প্রতিজ্ঞা আছে, কিন্তু পালনের আয়োজনটায় ছিত্র ধরা পড়ছে। স্বইডেনের ত্রবস্থা দেখেক ত্রস্ক যে কিছু শিক্ষালাভ করবে না তা নয়। বৃটেনের কাছে তাব যে অঙ্গীকার সেটা নথি-পত্রের বাইরে কি মূল্য নেবে বলা কঠিন। মেডিটারেনিয়ানে মিত্রশক্তির তোড়-জোড়, স্বুয়েজে সতর্কতা, এগুলো রিবেনটোপের মতে শুধু ধাপ্পাবাজি। যুদ্ধের সন্তিয়কার পরিধি থেকে লোকের মনকে দ্বের সরিয়ে রাখাই এগুলোর উদ্দেশ্য।

অনেকদিন বিজ্ঞের মত চুপচাপ বসে থাকবার পর ইটালীও অল্পে আরু মুখ খুলছে। প্যারিস ও লগুনে Fuehrer আর Duceকে বিজয়গর্বে প্রবেশ করতে দেখবার জ্ঞান্তে ইটালীর যুবশক্তি নাকি উদ্গ্রীব হয়ে বসে আছে। টিউনীস্! টিউনীস্! রবে ইটালীর আকাশ মুখর হয়ে উঠেছে। অর্থ বোঝা জ্ঃসাধা নয়। জামাণীর 'diplomatic war' মিত্রশক্তির 'economic war'কে পিছনে ফেলে চল্ডে চায়। বাল্ক্যানে কি ভারই আভাস পাচ্ছি?

## রুটেনের জনমত

মাসখানেক আগে এক বিখ্যাত সাংবাদিক লিখেছিলেন, "A genuinely National Government is the only alternative to the present So-called National Government. And it is the only alternative to Hitler." বুটেনের জনমত এই ধারাতেই বয়ে চল্ছিল। চাচিল এবং লয়েড্ জর্জ য়া বলেছিলেন তা অপ্রিয় হলেও লোকে সত্যি বলেই জেনেছিলো। যুকটা য়েন তেমন জমাট বাঁধ্ছেনা, 'there is no real war'— সর্ব সাধারণের নালিশ। ফিন্লাণ্ডকে সাহায়া করাটা ছেলে ভুলোনো ব্যাপার এ কথা স্ইডেনের মুথ থেকেও পরিষ্কার শোনা গেল। বুটেনের জনমত ফিকুল হোলো, সন্দেহ জাগালো—নরওয়ের বাাশারটা কি 'Northern Munich' এ শেষ হবে। প্রথম মিউনিধের প্রস্তী, ধৈর্যের অবতার, ছন্পতি চেম্বারলেনকে অবশেষে জনমতের বৈদীমূলে বলি দেওয়া হোলো। চার্চিল যুদ্ধটাকে অস্তত্ত 'real war' করে তুল্বেন এ আশা অনেকেই পোষণ কর্ছে।

#### ভবিত্তব্য

অর্থ ও লোকবল এবং কাঁচামালের অধিকার মিত্র শক্তির কবলেই বেশী। এগুলোই হোলো যুদ্ধের স্নায়—'Sinews of war.' কিন্তু এগুলো থাক্লেই যুদ্ধলয় অনিবার্য হয়ে পড়েনা। পণ্ডিত Crowther বলেন.

"We have more men to spare for fighting and munition-making, and we have more materials for them to work with. Does this prove that we shall win the war? It does not. It proves that we can win the war if we do certain things....Time is on our side—if we use it."

এই 'যদি' গুলোর নিরসন নির্ভৱ করছে মিত্রশক্তির বিচক্ষণতা ও প্রবল ইচ্ছাশক্তির ওপর। এক বিখ্যাত বিলাতী মাসিকপত্রের সম্পাদক অনুযোগ করেছেন, "It is a calamity that the ' initiative is still with Hitler, that the question is always 'what will he do?' and never 'what will we do?'

#### চান-জাপান

পশ্চিম ভূখণ্ডের তাণ্ডব প্রাচ্যের যুদ্ধটাকে অনেকটা আওতায় ফেলে দিয়েছে। তবে যুদ্ধের বিরতি নেই, চাং কাই শেক ঘুমিয়ে পড়েন নি, 'Chinese incident'টা জাপানকে সর্প-ছুছুন্দর কাহিনীটিই মনে পড়িয়ে দিচ্ছে। প্রাচ্য চীনের পুতুল সম্রাটকে দিয়ে জাপানের অভীপ্ত সিদ্ধি হয়নি। তাকে সবাই বিশ্বাসহন্তা বলেই জানে। জাপানের মন্ত্রীসভা আখাস দিয়েছেন যে incident'টার একটা বিলি-ব্যবস্থা শীগ্রিরই করা হবে। করাযে দরকার তা বুঝতে কই হয় না। যুদ্ধের খনচ যোগাতে জনসাধারণের শোষণ চল্ছে অবিরাস, সোভিয়েটের চোধ রাজানী নীরবে

হজম কর্তে হচ্ছে, রুজভেটেকে কর্তে হচ্ছে সমীত, এবং Dutch East Indies ব্যাপারে তৃতীয় রিপুকেও দমন কর্তে হবে হয়তো। কিন্তু 'incident' এর শেষ কোথায় ? "মরিয়া না মরে রাম—"

#### ভারত

'ভারতের বাতাদে আজও আমিষের গন্ধ'—কুদ্ধ হাদয়ে মহাত্ম। সে কথা পুনর্বার আরণ করেছেন। অভএব, ভারত যেই তিমিরে সেই তিমিরে। বড়লাট কি আবার ডাকবেন না গ আবার দেবেন না আলিঙ্কন ? হাঁা, নিশ্চয়ই দেবেন। চাই না সংগ্রাম চাই না বিরোধ। জয় হোক্ আত্মার। আর চাই না ঐক্য, চাই না সংহতি, চাই না আত্মেংসর্জন--জয় হোক্ ইভিয়লজীর; দেশ যাক্। থাকুক থীসিস্।

১১ই মে, ১৯৪০ কলিকাতা।



## গ্রন্থ-পরিচয়

## বকুতা বিজ্ঞান–

শ্রীনবেন্দ্র নারায়ণ চক্রবর্তী এম, এল, এ—প্রকাশক শ্রীদীপদ্ধর চক্রবর্তী, ৬৮বি, কৈলাস বোস খ্রীট, কলিকাতা, শ্রীহৃক্ত স্ভাষ্ঠন্দ্র বস্থ লিখিত ভূমিকা সম্বলিত মূল্য—১ু টাকা মাত্র।

বাংলা দেশে যে কয়েকজন বক্তা বক্তা হিসাবে খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন, এই পুস্তকের লেথক শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র নারায়ণ চক্রবতী তাঁহাদের অন্যতম। তাহার বক্তৃতা শ্রোতৃবর্গের ভিতর উন্মাদন। স্প্তি করিয়া থাকে। লেথক যে উপায়ে বক্তৃতা বিজ্ঞান আয়য় করিয়াছেন এই পুস্তকথানি তাহার সেই অভিজ্ঞতার ফল। বাংলা ভাষায় এইরূপ একথানি পুস্তকের প্রয়োজনীয়জা বহুদিন হইতে অনুভূত হইতেছিল, লেথকের প্রচেষ্টা সেই অভাব পুরণ করিয়াছে।

মৃথবন্ধে লেখক ছংখ করিয়া বলিয়াছেন "একদল লোকের বক্তা দিবার সময় ফুরাইয়া গিয়াছে এখন কাজ করিবার সময় আসিয়ছে" এই সমালোচনাই বাংলা দেশে বকার অভাবের কারণ। ইহা থুবই সভা কথা। কিন্তু আমাদের মনে হয় ইহাতে লেখকের ছংখিত হইবার কারণ থাকিলেও হতাশ হইবার কোন কারণ নাই; কারণ, "বক্তা দিবার দিন ফুরাইয়া গিয়াছে" এই কথা বলিয়া উক্ত সমালোচকগণ শ্রোভ্বর্গের ধৈয়াচ্যুতি না ঘটাইয়াও বহু সভায় দীর্ঘ বক্তা করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ পক্ষে বক্তার উপযোগীতা কোন সময়েই ফুরাইয়া যাইতে পারে না বা ফুরাইবেনা।

লেখক বক্তৃতার যে শ্রেণীবিভাগ করিয়াছেন তাহা অনুধাবন যোগা। বক্তা বিজ্ঞান আয়য়্ব করিলে ডেমাগণ্ ও জাতির নেতার আসন লাভ করিতে সমর্থ হন। এই সতাটি প্রতিপন্ন করিতে যাইয়া লেখক ষ্টালিন্, মুসোলিনী, হিট্লার, কামাল আতাতুর্ক প্রমুখ জাতীয় নেতৃবর্গের নামোল্লেখ করিয়াছেন। এই গণজাগংশের দিনে সুবক্তার প্রয়োজনীয়তা সকলেই অনুভব করিতেছি। ভবিষাতে যাহারা বাংলা দেশের বক্তা হিসাবে প্রসিদ্ধিলাভ করিতে চাহেন তাহাদের পক্ষে এই পুশুকখানি অপরিহার্য। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস পুশুকখানা বাংলার বক্তা সমাজে বিশেষ সনাদর লাভ করিবে।

## শতাব্দার স্বপ্র–

শ্রীদেবাংশু সেনগুপ্ত প্রকাশক র্যাডিক্যাল ইন্স্টিট্ট, গৌহাটী।
পঃ ৯৭ মূল্য ।। ০ মাত্র।

সাতটি গল্পের সমাবেশে পুস্তকখানা রচিত। প্রত্যেকটী গল্পের বৈশিষ্ট্য পাঠকের মনকে আকর্ষণ করে। গল্প সাহিত্যে গতালুগতিকতার গণ্ডী অতিক্রন করিয়া লেখক বাংলা সাহিত্যের এক নৃতন রূপে দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাহার এ প্রচেষ্টা শুধু নৃতন নহে—প্রশংসার্হ। আইডিত-লিজির উপর ভিত্তি করিয়া গল্প রচনা আমাদের দেশে খুব অল্পই দেখা গিয়াছে। যে ছুই একটি স্থলে উহার প্রচেষ্টা হুইয়াছে তাহার প্রায় সবু কয়টিতেই দেখা গিয়াছে যে তাহা গল্প-২স-শৃত্য কতকগুলি ঘটনার সন্নিবেশ মাত্র। কিন্তু এই পুস্তকের রচয়িতা তাহার গল্পের প্রত্যেকটি চরিত্রের উপর যে ভাবে রেখাপাত করিয়াছেন ও রূপায়িত করিয়াছেন তাহা একদিক দিয়া যেমন বিশেষ আইডিওলঙ্কির উপর লোকের আস্থা বৃদ্ধি করে অন্ত নিকে তেমনি পাঠককে সাহিত্য রসের সন্ধান দেয়।

লেখক সাহিত্যক্ষেত্রে অপরিচিত নহেন। ইতিপূর্বেক কোন কোন প্রগতিশীল সাময়িক পত্রিকায় লেখকের বহু গল্প প্রকাশিত হইয়াছে। রাজনৈতিক গল্প লেখার টেকনিকের দিক দিয়া লেখক ইতিমধ্যেই প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছেন। তাহার রচনা সুষ্ঠ লিখনভঙ্গী জোরালো। আমরা পুস্তকখানার বহুল প্রচার কামনা করি।

নিখিল রায়।

### মরুহাতী-

ভূমিকায় শ্রন্ধেয় সম্পাদক শ্রীসঙ্গনীকাস্ত দাস সতাই বলেছেন "মৃত সাহিত্যিকের সাহিত্য প্রতিভার সঙ্গে জনসাধারণের পরিচয় সাধন করে দেবার ভার যার ওপর পড়ে তাকে ভাগাবান।" বলতে পারি না, কারণ, সে যাকে অনস্ত কালের পাঠক-দরবারে হাজির করবে তার ভবিষতে সম্ভাবন। স্তব্ধ হয়েছে, বর্ত্তনানের সামাক্ত অক্ষমভাকে ভাবীকালের প্রত্যাশায় রঙ্গীন করে তোলবার কোনও উপায় নেই।"

অকরণ পারিপাশ্বিকের সঙ্গে নিরবিছিয় সংগ্রাম করে চলেছে অনাগত ভবিষ্যতের সম্ভাবনাকে বাস্তবে পরিণত করবার জন্ম যে বাঙালী তরুণ দল গ্রন্থকার তাদেরই একজন। স্বল্প-পরিসর জীবনকালে তিনি যে চিরকালের দরবারে নিজের যোগ্যতা প্রতিপন্ন করে যেতে পেরেছেন "মরুযাত্রী" সে পরিচয় বহন কচ্ছে। কিশোরদের ধাবমান মনকে অতি সহজে অধিকার কর্বার মতন কল্পনার সাবলীলতা ও ভার বাহন হ'বার যোগ্য ভাষার নমনীয়তা এ হ'য়ের এমন সমন্বয় আধুনিককালেও

খুব বেশী দেখা যায় না। অনাদৃত গৃহকোন থেকে মুক্তি থেয়ে এতদিন পরে যাদের চেষ্টায় পুস্তকথানা প্রকাশিত হ'তে পেরেছে আমরা তাদেরকেও ধ্যুবাদ জানাচ্ছি।

### গোলকচন্দ্রের আত্মকথাঃ-

কাজী দীন মোহাম্মদ, বি,এ,বি,টি, ৮২, সদর বক্সী লেন হাওড়া হইতে গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত মূল্য ১৮/০ এক টাকা ছয় আনা।

কমলাকান্তের দপ্তর, মুচিরাম গুড়ের জাবন চরিত এর অনুসরণে লিখিত দশবিধ সমস্তাকে কেন্দ্র করে গ্রন্থকার বাঙালীর জাবনের অনেক অনালােকিত অংশে তীব্র সন্ধানী আলাে নিকেপ করেছেন। তাঁর পরিশ্রম সার্থক হয়েছে বললে অত্যক্তি হ'বেনা। ললিত বাব্ ও কেদার বাব্র পদচিহ্ন-গর্বিত সাহিত্য-সরণিতে নতুন পথিকের আবির্ভাব যে ভবিষাত সম্ভাবনায়ে পূর্ণ একথা বলতে দিখাঁ নেই। আমরা গ্রন্থটির বহুল প্রচার কামনা করি।

জিতেন গোস্বামী।



# **अ**येशामकांग्र

## কর্পোরেশনে কংগ্রেস লীগ্ প্যাব্ট

कर्प्पाद्रम्पत कराबान लीग् भाकि निरंध नभाक ७ विभाक वह जात्नाहना हाराइह । नभकी-प्र দের প্রধান যুক্তি তাঁরা বলেন হিন্দু মুসলমান ঐক্য ভাল জিনিষ কিন্তু লীগ ও কংগ্রেসের উদ্দেশ্য ও কর্মপত্থা সম্পূর্ণ বিভিন্ন ও পরস্পার বিরোধী—একর্ট্যে মিলন অর্থ কংগ্রেসের পক্ষে নিজের নীতিকে বিসর্জন দেওয়া। বিশেষতঃ যে সাম্প্রাদায়িক বাঁটোয়ারা ও মিউনিসিপ্যাল বিল লীগের সাহায্যে वाःलायु आम्रानी दशारपुर्छ जात महिल भाकि वर्ष भरताकलार जारात काकरक ममर्थन कता। আমরা স্বীকার করি কংগ্রেস যদি লীগের সহিত চুক্তি করতে বাধ্য না হোত তবে সবচেয়ে ভাল হোত—কিন্তু যে হেতু লীগ কংগ্রেসের আদর্শানুষায়ী প্রতিষ্ঠান নয়—বরং ক্ষমতা হাতছাড়া করাও ভাগ কিন্তু তবু এ চুক্তিকে সমর্থন করা যায় না। মনে রাখতে হবে কংগ্রেস রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান— বাস্তবতার দিকে দৃষ্টি রেখে তাকে চলতে হবে—রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানকৈ ক্ষমতা হাতে রাখতে হবে, নৃতন ক্ষমতা অর্জন করতে চেষ্টা করতে হবে জাতীয় জীবনের সকল স্তরে—কারণ এ ক্ষমতা দ্বারা সে জনসাধারণকে সেবা করবে। উদ্দেশ্য সিদ্ধির জক্ম তাদের প্রস্তুত করবে। কাজেই কংগ্রেসের পক্ষে নাগরিক বা রাজনৈতিক ক্ষমতা কামনা করা অস্তায়ও নয় অস্বাভাবিক ও নয়। ১মতঃ সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা ও মিউনিসিপ্যাল বিল এর আম্দানী যদিও লীগের প্ররোচনায় • হোয়ে থাকে লীগের কোন ক্ষমতা হোত না এ ছটী জিনিস বাংলার উপর চাপিয়ে দেওয়ায় যদি না তৃতীয় পক্ষ তার বিভেদনীতির সমর্থন এতে পেত। কাজেই এই তৃতীয় পক্ষকে যদি আমাদের জাতীয় জীবন থেকে দুর করতে পারা যায় তবেই বিষয়ক্ষকে নিমূল করা সম্ভব হবে তা না হোলে ক্ষুদ্র স্বার্থবৃদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিরা এদের সহায়তায় নিজেদের সংকীর্ণ স্বার্থসিদ্ধি কোরবে ও জাতীয় সংহতি ও কল্যাণকে চিরদিন ঠেকিয়ে রাখ্বে।

২য়তঃ বিভিন্ন নীতির প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে চুক্তি রাজনৈতিক ক্ষেত্রের নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা। সরকার পক্ষ ও কংগ্রেস পক্ষ কভ সিলেক্ট কমিটিতে একত্র কাল্প কোরে থাকেন যদিও নীতির দিক দিয়ে এই ছই পক্ষ সম্পূর্ণ বিরোধী। ৩য়তঃ চুক্তি হোয়েছে বলেই যে কোন উপায় ও যে কোন অবস্থাতে একে বাঁচিয়ে রাখতেই হবে তার কোন অর্থ নেই। যদি চুক্তি রাখা অসম্ভব হয় তবে তা ভেক্তে দেওয়াটা এত কঠিন যে বিরুদ্ধপক্ষীয়েরা কেন মনে করছেন বোঝা ছছর।

, হিন্দুসভা কিছুদিন ধরে প্রচার কার্য্য চালাচ্ছেন তাতে হিন্দুর স্বার্থ রক্ষা কভদুর হবে জানিনা সাম্রাজ্যবাদীদের এই নৃতন বিভেদস্ষ্টিতে আনন্দ করবার খোরাক্ মিলবে।

সমগ্র জ্বাতির স্বার্থ রক্ষার জন্ম যথন পরীক্ষা আসবে সংগ্রাম আসবে—তথন যারা এগিয়ে আসবে দেশ তাদেরই বন্ধু বলে গ্রহণ করবে এবং পরীক্ষার দিনও নিকটতর হোচ্ছে প্রতিদিন।

## স্বামী সহজানন্দ

ভারতীয় কৃষাণ সভার সম্পাদক স্বামী সহজ্ঞানন্দ সরস্বতীকে জ্ঞাতীয় সপ্তাহে বক্তৃতার জ্ঞান্ত ভারত রক্ষা আইন অনুসারে বিহার সরকার তিন বংসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেছেন। সর্বব্যাগী সন্মাসীর উপযুক্ত সম্মান সন্দেহ নেই। তিনি কারাবরণের পূর্ব মুহুতে বলে গিয়েছেন:--

"আমার সন্দেহ নেই—ভারতের স্থবর্ণ সুযোগ উপস্থিত। এ সমস্ক দিধা বা সন্ধোচ করা সবচেয়ে বড় ভূল হবে। আমাদের প্রত্যোকের কর্তব্য করতে হবে। ভবিয়াং ইতিহাস প্রণেডা— আমাদের সম্পূর্কে এমন কথা যেন না বলতে পারেন—আমরা জাতীয় ছঃসময় কুপণতা করেছি—"

স্বামীজির বাণী দেশ কর্মীর মনে প্রেরণা ও উৎসাহ সঞ্চার করবে।

বিহার সরকার স্বামীজিকে "বি" শ্রেণীভুক্ত করেছেন। আমরা বৃঝতে পারছিনা স্বামীজির কারাদণ্ডেকে কঠিনতর করাই সরকারের উদ্দেশ্য কিনা ? কুচ্ছু সাধনে তিনি অভ্যস্ত এ অসম্মান ও তাঁকে স্পর্শ করবেনা—কিন্তু সন্ন্যাসী নেতার প্রতি বিচারক ম্যাজিষ্ট্রেটের এই সামান্ত দাক্ষিণ্যের অভাব দণ্ডিতের উদ্দেশ্য সাধনে সহায়তা করবে।

## দুমু্ল্য-ভাতা

গত ১৪ই এপ্রিল B.P.T.U.C.র আফিসে উক্ত সজ্বের সাধারণ সভার অধিবেশন হয়।

শ্রীষ্ক্ত মৃণালকান্তি বসু সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। এই সভা যুদ্ধের দরুণ প্রাক্তির দরণ প্রাক্তির নালকরা—বিশেষভাবে পাটকলের মালিকরা যুদ্ধের দরুণ প্রচুর লাভ কর্ছে—শ্রামিকদের এই লাভের অংশ থেকে বঞ্চিত করা একান্ত অন্যায়। মালিকরা এই অক্যায়ের প্রতিকারে অগ্রসর না হলে—আইনের সাহায্যে সরকারের প্রতিকার করা উচিত।
মন্ত্রীগণ শ্রমিকদের বন্ধু ব'লে গর্ব করে থাকেন—এই তঃসময়ে তার পরিচয় দিতে সন্মেলন আহ্বান করেছে। নানা প্রদেশের শ্রমিকদের ধর্মঘটে—বিশেষভাবে বোম্বে শ্রমিকদের, কলিকাতা ও হাওভার ধাঙ্গরদের ধর্মঘটে এই চুর্মূল্য-ভাতার প্রয়োজন প্রকাশ পেয়েছে। বাংলা সরকার এই সম্পর্কে কোন বিবেচনা এ পর্যান্ত করেন নি। প্রমিকদের প্রতি সহায়ুভ্ডি-সম্পন্ন ব্যক্তিমাত্রেরই এই তঃসময়ে তাদের স্থায় দাবী পূরণের জন্ম সচেই হওয়া উচিত। Mill Owners Associations সম্প্রতি খাটুনির সময় কমিয়ে দেবার যে প্রস্তাব গ্রহণ করেছে—সভাপতি তার তীত্র প্রতিবাদ করেন—কারণ প্রমিকদের আয় তাতে আরও কমে যাবে। সন্মেলন এই সম্পর্কে একাধিক প্রস্তাব

গ্রহণ ক'রেছে ;—আইনের সাহায্যে তুমূল্য ভাতা বাধ্যবাধকতাপূর্ণ করা, শ্রমিক নেতাদের, প্রতি সরকারের দমননীতির প্রতিবাদ, সম্মেলনে পূলিশ উপস্থিতির প্রতিবাদ ইত্যাদি বিষয়ে প্রস্তাব সব্পম্মিভিক্রমে গ্রহণ করা হোয়েছে। কৃষকদের সম্পর্কে সম্মেলনের প্রস্তাব বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগা। যুদ্ধের দক্ষণ শিল্পজাভ-দ্বোর মূল্য ক্রত বেড়ে গিয়েছে—কিন্তু সরকারীনীতি কৃষিদ্রাত-প্রব্যের মূল্য বাড়তে দেয় নি। কৃষকদের অবস্থা তাই শোচনীয়। সম্মেলন কৃষকদের স্বার্থে সরকারী নীতির বিক্রদ্ধে লড়াই করবে—প্রতিক্রাতি দিয়েছে। এই লড়াইয়ের প্রতিক্রাতি কার্যকরী করতে হ'লে ভারতসরকারের বর্তমান অর্থনীতির আমূল পরিবর্তন প্রয়োজন---কিন্তু তা হ'লে ভারতীয় কৃষকদের স্বার্থ মিত্রশক্তির স্বার্থের বিক্রদ্ধে শিঞ্যায় যে।

## সরকারী অথ'নীতি—

বাস্তবিক পক্ষে গত ৭ মাসের সরকারী অর্থনীতির মূল কথা মিত্রশক্তির সাহায্য। 'যুদ্ধ লাগার পর এ ক'মাস শিল্পজাত ও কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্যের হালচাল, বৈদেশিক বাণিজ্যের এবং ছোটবড় শিল্পগুলির অবস্থা লক্ষ্য ক'রে সবাই বৃথতে পেরেছে—যুদ্ধের স্থযোগে ভারতীয় কৃষি ও শিল্পের উন্নতি ক'রে ভারতীয় আর্থিক-জীবনের পরিবর্তন করার মূচিন্তিত কোন পরিকল্পনা সরকারের নেই। অপর পক্ষে—সরকারী অর্থনীতি—কৃষিজ্যাত দ্রব্যের মূল্য, কর বসিয়ে কমিয়ে, বিশেষভাবে Excess Profit Tax, বসিয়ে নৌবাণিজ্যের প্রসার সঙ্কুচিত ক'রে ভারতীয় বাজ্ঞারে এক কৃত্রিম মন্দার অবস্থা সৃষ্টি করেছে; মিত্রশক্তিকে সস্তায় প্রচুর কৃষিজ্ঞাত দ্রব্য এ দেশ থেকে পাঠানোই সরকারের উদ্দেশ্য তাতে আর কারো সন্দেহ নেই। Indian Chamber of Commerce এই সরকারীনীতিতে বিশ্বয় প্রকাশ করেছে এবং এ ভাবে স্বীকার না ক'রে বৃটেনের এ দেশের সাহায্য নেওয়ার প্রতিবাদ করেছে। কিন্তু মিত্রশক্তিকে সাহায্য করার চেয়ে স্ক্ল্যনীতি কিছু আছে নাকি ?

দিল্লীতে Federation of Chambers of Commerce and industriesএর বাংসরিক অধিবেশন হোয়ে গেছে। ভারতীয় ব্যবসায়ী এবং শিল্পপতিদের চিস্তাধারা অধিবেশনের আলোচনা' থেকে পরিকার বোঝা যায়। চারিদিকের অবস্থা বুঝে—সরকারের বাণিজ্যসচিব সার রামস্বামী মুদালিয়ার কিছু আশার কথা শুনিয়েছেন—শুধু তাই নয়—এ দেশের শিল্প উন্নয়ের জন্ম Indian Research Board গঠনের প্রস্তাবত্ত করা হোয়েছে—পাঁচ লক্ষ্ণ টাকা সরকারী সাহায্যত প্রতিবংসর এই বোর্ডকে নাকি দেওয়া হবে। টাকার সংখ্যা দেখে ভারতবাসীর সান্ধনা পাওয়ার কিছু নেই—তবে ভারতে বৃটিশ-শাসনের ইতিহাসে এ দান এক অক্ষয় কীর্ত্তি সন্দেহ নেই।

## শুপু একটি রিক্তাকুলী

কিই বা ভার জীবনের মূল্য। যে জীবনে কোনদিন হয়ত পেটভরে খায়নি—কুধার্ত্ত পুত্র কন্থার মূখে অন্ন ভূলে দিতে পারেনি দে ভো মানুষ নয়। কাজেই ভার জীবনের মূল্য মানুষের তুল্য হুবে কেন ? একথা পরিস্কার হোয়ে গেছে রিক্স কুলীর মৃত্যুর সম্পর্কে হাইকোটের রায়ে। ঘটনাটা এরপে, এক সৈনিকের কিছু বচসা হয় ভাড়া নিয়ে—গোরা সৈনিক কালো কুলীর এ স্পর্কা সইবে কেন কাজেই তার ভাগ্যে ঘটল প্রচুর প্রহার ও তার ফলে মৃত্যু। গোরা সৈনিককে সামান্ত অর্থদণ্ড ও কিঞ্চিৎ ভংসনা করে প্রেসিডেলী মাজিট্রেট মৃক্তি দিলেন। এ দেশের জনসাধারণও বিশ্বিত হোলো—সংবাদপত্রে সমালোচনা হোল—হাইকোট এই মামলাটী হাতে নিলেন—নিয়ে মন্তব্য করলেন দণ্ড যথেষ্ট হোয়েছে বাড়ানোর প্রয়োজন নেই। আর কি করার থাক্তে পারে—। একটী রিক্সকুলী—তার জন্ম তু ত্বার ইংরেজের কোটে বিচার হোল এর চাইতে সে হতভাগ্য বা তার পরিবারর্গ কি আশা করতে পারে। মানুষের মূল্য মানুষ যত্তদিন নিজ্বে আদায় কোরতে না পারবে ততদিন তাকে কুকুর বেড়ালের মতই বেঁচে থাকতে হবে।

#### সুজাতা সরকারের মামলা

সুজাতা সরকারের মামলা সম্পর্কে হাইকোর্টের রায়ে রয়েছে "কোন অর্থসম্পন্ন ব্যক্তি এই মেয়েটীর সর্বনাশ করে এবং যখন সে এই মেয়েটীকে নিয়ে অসুবিধা ভোগ করতে আরম্ভ করে তখন উবানলিনী ঘোষের সাহায্য নিয়েই দায়মুক্ত হবার উদ্দেশ্যে এবং শেষোক্ত নারী—বে-আইনী ভাবেও কিছুমাত্র সাবধানতা অবলম্বন না কোরে তাকে যা কর্তে বলা হোয়েছিল তা করার ফলে সুজাতা মারা যায়।" উবানলিনীর ই বংসরের শাস্তি হোয়েছে—গুরুপাপে লঘু দণ্ডের এটা একটা জাজ্জলামান দৃষ্টান্ত। যে ডাক্তার ও তার সাহায্যকারী এই শোচনীয় ঘটনায় সাহায্য করে সেসন জাজ তাদের যথাক্রেমে ৭ ও ৪ বংসরের দণ্ড দেন—হাইকোর্টে তারা মুক্তি পায়। কাজেই দেখা যাচ্ছে একটা বালিকার এই শোচনীয় মৃত্যুর জন্ম যে সর্বপ্রথম দায়ী তাকে পাওয়াই গোলনা—আর যাদের সন্দেহ কোরে ধরা হোল প্রমাণ অভাবে তারাও মুক্তি পেল। অতি হুংখে মনে হয় এরূপ নৃশংস হত্যা কোরেও যেখানে আইনকে এড়িয়ে যাওয়া চলে সেখানে এস্কিটি দৈনন্দিন ব্যাপার হোয়ে ওঠে তবু আশ্চর্য্য হবার কিছুই নেই।

## আঁজাদ মুশ্লীম সম্মেলন–

গত ২৭৫৭ এপ্রিল ও তার পরবর্তী কয়েকদিন নয়। দিল্লীতে সিদ্ধুর প্রধানমন্ত্রী থাঁ বাহাছর আল্লাবক্সের সভাপতিত্তে জাতীয়তাবাদী মুসলিমদের সন্দোলনের আয়োজন হয়। জাতির বৃহত্তর স্বার্থ সম্পর্কে অন্ধ রাজনৈতিক জ্ঞানশৃত্য একদল লোক যথন দেশের সর্বত্র সাম্প্রদায়িক বিভেদ স্পষ্টি করার কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন ঠিক সেই সময় আজ্ঞাদ মুস্লিম সন্দোলনের—সুস্পষ্ট নির্ভীক জ্ঞাতীয়তাবাদী মতামত কেবলমাত্র মুসলমান সম্প্রদায় নয়, সমস্ত দেশকে পথপ্রদর্শন করেব। বিরাট মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতিনীধিত্ব করবার মুস্লিম লীগের দাবীর মূলে এই সন্দোলন কুঠারাভাত করেছে।

"আত্মসন্মানজ্ঞান বিশিষ্ট কোন মুসলমানই চায় না স্বদেশের ও স্বজাতির বিরুদ্ধে রাজনৈতিক

চালবান্ধীর ক্রীড়নক হোতে।" সভাপতির সুস্পষ্ট উক্তি, স্বদেশ ও স্বজাতিকে অস্তের হাতের,খেলার ক্সিনিষ করতে যাঁরা চান তাঁদের ব্যবহারের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ। তাঁর নিরপেক দৃষ্টিতে তিনি সংখ্যাল্ঘিষ্টদলের স্বার্থ রক্ষার যথার্থ উপায় দেখতে পেয়েছেন এবং তারই জন্ম বলেছেন ঃ—

"মাইনরিটির স্বার্থ ও অধিকার সংরক্ষণের জন্ম শেষ পর্যান্ত আপনার। যে প্রণালী ও পরিকল্পনাই স্থির করুন না কেন—আপনাদিগকে এই মূলনীতির প্রতি লক্ষ্য রেখে চলতে হবে যে হিন্দু মেজরিটি প্রদেশের মূসলমান মাইনরিটির স্বার্থরকায় এবং মুসলমান মেজরিটি প্রদেশে হিন্দু মাইনরিটি স্বার্থ রক্ষায় একই মানদণ্ড ব্যবহার করতে হবে।" এই অতি সহজ যুক্তিটী যদি তিনি সাম্প্রদায়িকতা দ্বারা অন্ধ হিন্দু মুসলমানকে গ্রহণ করাতে পারেন—তবে ভারতের সর্বাপেকা কঠিনতর সমস্থার মীমাংসা সহজে হোয়ে যায়।

"যাঁরা পার্কিস্থান বা এরপ কোন ছল ভ স্থানের স্বপ্ন দেখেছেন তাঁদের তিনি বলেছেন—
আমাদের ধর্মমত যাহা হউক আমরা আমাদের দেশে পরস্পরের উপর পূর্ণ সম্প্রীতিতে বসবাস করিব।
একারবর্তী পরিবারে আতাদিগের মধ্যে সম্বন্ধ যেরপ।" এছাড়াও লাহোরের অর্হর যুব সম্মেলন
ও বিহারের মোমিন সম্প্রদায়ের মুসলমানদের কনফারেন্সও লীগের পাকিস্থান পরিকল্পনার তীত্র
প্রতিবাদ করা হয়।

#### হায়দরাবাদে দাঙ্গা

গত ২৩শে মার্চ্চ হায়দরাবাদের বিদর নামক রাজ্যে এ ভয়াবহ দাঙ্গা হয়। পণ্ডিত জওহরলালের বিবৃতি হ'তে ও পুণার মারাঠা পত্রিকার এ সম্পর্কে যে রিপোর্ট বের হয় তা থেকে জানা
যায় কয়েকটী অল্পবয়সী বালকের ঝগড়ার ফলেই এই দাঙ্গাটী হয়। বালকদের সেই ঝগড়াতে
ইন্ধন জোগান কয়েকটী মুপরিচিত নেভা—তার ফলে ১১৭ খানা বাড়ী ও দোকান ভস্মাভূত হয়—
কৈ হাজার টাকার মাল ধ্বংস হয়। তিন ঘণ্টা যাবং উন্মন্ত জনতা লুট চালাতে থাকে কিন্তু পুলিশ
ভাবের কাজে বাধা না দিয়ে দাঁড়িয়ে এই অত্যাচার দেখে—এমনকি কেবল তারা যে নিরপেক্
ভাবে দাঁড়িয়েছিল তাই নয়—জনতাকে মধ্যে মধ্যে প্ররোচিতও করে। রিপোর্টে এও জানা ধার
যে ক্ষতিপ্রস্থ লোকেরা এ সম্পর্কে হায়দরাবাদ সরকারের নিকট আবেদন কোরে কোন ফল
পায়নি। এমন কি নিজ্ঞাম গভর্গমেণ্ট একটা নিরপেক্ষ ভদন্ত কমিটি গঠন করবার অমুরোধেও
এ পর্যান্ত কর্ণপাত করেন নি।

অবস্থা সবক্ষেত্রেই সমান কি বৃটিশ শাসিত থাস বাংলাদেশে কি ভাঁদের আশ্রয় পুষ্ট ও পদাক অনুসরণকারী দেশীর রাজ্যে—ভারতবাসীর ধন প্রাণ কোনক্ষেত্রেই নিরাপদ নয়—ভার ফুলাও কিছু নেই। বৃথা বিলাপ কোরে আর লাভ নেই—এ অবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন চাই—জাতীয় জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে, তারই উপায় চিস্তা করতে হবে তাদের যারা মান্তবের সভই বাঁচতে চায়।

## বিপন্ন ভারতীয় প্রবাসী

ট্রান্সভাল ভারতীয় কংগ্রেসের বিশিষ্ট সদস্ত মি: এস্, বি, মেহদ্ সম্প্রতি মাজাঙ্গে ক্ষিরেছেন। তথাকার প্রবাসী ভারতীয়দের অবস্থা সম্বন্ধে যে বিবরণ দিয়েছেন তা অত্যস্ত শোচনীয়। ,গতবছর ট্রান্সভাল ভারতীয় কংগ্রেসের সভাপতি স্বামী ভবানী দয়াল প্রায় সারা ভারতবর্ষ ভ্রমণ করে দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রবাসী ভারতবাসীদের প্রতি বর্ণ বৈষম্যমূলক হীন, তুর্ব্যবহার সম্বন্ধে বিস্তৃত্ত বিবরণ দেশবাসীর নিকট প্রকাশ করে গিয়েছেন। তিনি ভারতের বর্ত্তমান ভাইসরয়ের নিকট এক খোলা চিঠিতে লিখেছেন—

"History of Indians in South Africa from 1885 is a tale of oppression and repression, breaches and assurances, pledges and agreement...... Assisted Emigration Repatriation, Colonisation and Segregation are some of the weapons in their armoury with which they strike voiceless Indians in South Africa.

কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদ ও ষ্ট্যাণ্ডিং এমিগ্রেশন কমিটির সদস্য মনু স্থবেদার ভারতীয় প্রবাসীদের ত্রাবস্থা ও ভারত গভর্গমেণ্টের উদাসীনতা সম্বন্ধে বহুবার কঠোর মস্তব্য প্রকাশ করেছেন। মোহনলাল সাকসেনা এমিগ্রেশন কমিটির বৈঠকে বলেছিলেন যে 'ভারত গভর্গমেণ্ট যুক্তি, অন্তুরোধ, উপরোধ দ্বারা ব্যাবার সমস্ত উপায় নিঃশেষ করে ও ইউনিয়ন গভর্গমেণ্টকে ট্রান্সভাল এসিয়াটিক ল্যাণ্ড এণ্ড ট্রেডিং বিল দ্বারা ভারতীয়দের পৃথক রাখার ব্যবস্থা যে অক্যায়, তা স্বীকার করাতে পারবে না'। দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়ন ব্যবস্থা পরিষদে এসিয়াটিক বিল গত বছর পাশ হয়েছে। এ যদিও নামে এসিয়াটিক প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় প্রবাসীরাই তার লক্ষ্য স্থল। যদি কোন অঞ্চলের শতকরা ৭৫ জন ইউরোপীয় অধিবাসী কোন ভারতীয়কে তথায় থাকা অপছন্দ করে তবে তার সে অঞ্চল ত্যাগ করতে হবে। কাজেই এখন শেতাঙ্গদের পছন্দ অপছন্দের উপরই ভারতীয়দের অবস্থান বহিন্ধার নির্ভর করবে।

এ বিলের নগ্নতাকে একট্ ভত্র আবরণ দেওয়ারও চেষ্টা হয়েছে। এশিয়াবাসীগণ পাশ্চাত্য জীবনযাত্রায় অনভাস্ত। তাদের আয়ও পূব বেশী নয়। কাজেই ইউরোপীয়দের হালফাাসানে উচু ধরণের জীবনযাত্রা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। এজন্ম ইউরোপীয় সভাতা ও সংস্কৃতি এশিয়াটিকদের সংস্পর্শে বিপন্ন হতে পারে। বিপন্ন সভাতা ও সংস্কৃতির আদর্শকে অক্ষুর রাখাই নাকি এশিয়াটিক বিলের প্রধান লক্ষ্য। এ মহৎ আদর্শের প্রেরণা হিটলারের ইছদী দমনের বর্বরতাকে কিরূপ মান করে দিয়েছে তা মিঃ মেহদের বিবরণে বুঝা যায়।

ভারতীয় প্রবাসী ভারতবর্ষের বিরাট সমস্থারই অঙ্গ । সাময়িক চুক্তি, মীমাংসা, সভ্বন্ধনে বা থগুভাবে এ সমস্থার সমাধান হবে না। এর মৌলিক প্রতিকার নির্ভর করচে ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের সাফল্যের উপর। ভারতবর্ষ আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা লাভ করলেই শুধু ২,৪০২,১৭৪ ভারতীয় প্রবাসীর লাঞ্ছনা, তুর্গতি ও জাতীয় অ্যুর্যাদার অবসান হতে পারে।

## ভারতীয় চরিত্রে কলব্দপাত

এলাহাবাদ হাইকোর্টের হু'জন ইংরেজ বিচারপতি একটি আপীলের মামলার রায়ে লিখেছেন 'মামলাট্নী অসন্তেগ্রজনক; কারণ এ মামলায় নূম পক্ষে এমন পাঁচজন সাক্ষী আছে, যাদের সাক্ষ্যে আন্থা স্থাপন করলে তাদের প্রত্যক্ষদর্শী বলে গণ্য করা যেতে পারে। কিন্তু তথাপি এদেশে সত্যের উপর যে সামান্ত মূল্য দেওয়া হয় তা বিবেচনা করে তাদের সাক্ষ্যে আন্থা স্থাপন করা যায় কিনা, তা নির্ধারণ করার জন্ম আমাদিগকে বিশেষ ভাবে মনোনিবেশ করতে হবে।' মাননীয় বিচারপতিদের মতে ভারতবাসীরা সত্যের উপর বিশেষ কোন মর্য্যাদা দেয় না। সমগ্র জাতীয় চরিত্রের উপর পরোক্ষভাবে এমন মিথো কলঙ্কপাত করা বিচারপতিত্বয়ের সত্যনিষ্ঠা প্রমাণ করে না। সভ্যান্থরাগ ও সত্যভাষণ কোন জাতির নিজম্ব বিশেষত্ব নয়। সত্যের প্রতি স্বাভাবিক নিষ্ঠা পৃথিবীর সকল জাতির মধ্যেই দেখা যায়। কাঁকৈই ইংরেজ জনসাধারণ ভারতবাসীর চেয়েয় অধিকতর সত্যপরায়ণ বলবার পেছনে কোন যুক্তিযুক্ত প্রমাণ নেই। পক্ষান্তরে God, Nation, and His Majesty King-Emperpor এর নামে আবদ্ধ সত্ত, সদ্ধি বা চুক্তি স্বার্থের সংঘাতে ভক্ষ করা ইংরেজের জাতীয় ইতিহাসে অনেক সময় দেখা যায়নি, বলা চলে না। বরং তার ভূরি ভূরি ঐতিহাসিক দৃষ্টাস্ক আছে।

দেশের দর্বোচ্চ বিচারালয়ে অধিষ্ঠিত থেকে তু'জন ইংরেজ বিচারপতির ভারতবাসীদের চরিত্রে কলঙ্কপাতের চেষ্টায় আত্ম কলঙ্ক ও নিজেদের অযোগাতাই প্রকাশ পায়।

মহাত্মা গান্ধী বিচারপতিদের এ হীন উক্তির প্রতিবাদে বলেছেন, 'এলাহাবাদ হাইকোটে'র বিচারপতিছয় তাদের পক্ষপাতিছমুলক মনোভাববশেই এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন এবং এ দ্বারা দায়িছপুর্ণ পদে অধিষ্ঠিত থাকবার পক্ষে তাদের অযোগ্যতাই প্রতিপন্ন করেছেন' আমরা আশা করি বিচারপতিদ্বয় অক্সকে অমর্যাদ। করতে গিয়ে নিজেদের কতথানি হেয় প্রমাণ করেছেন বৃশ্ধতে পারবৈন।

## ইংরাজ ও ভারতীয় <sup>(</sup>জোনী<sup>গ</sup> ব্যক্তির সম্মেলন

গত ২৭শে এপ্রিল "হরিজন পত্রে" গান্ধীজী বলেছেন—"যদি শ্রেষ্ঠ ইংরাজ ও শ্রেষ্ঠ ভারতীয়গণ সন্ধি না করে উঠব না এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নিয়ে সন্মিলিত হন তাহলে আমার ধারণা অমুযায়ী শাসন পরিষদ (Constituent Assembly) আহ্বানের পথ পরিষ্কার হবে।" এর পর সম্প্রতি Times of Indiaর প্রতিনিধির কাছে তিনি বলেছেন—"দেশ রক্ষা এবং বাণিজ্য স্বার্থ ইজ্যাদি ব্যাপারে আমি বৃটেনের সঙ্গে সন্ধির বিরোধী নই। এবং শাসন পরিষদের সাধারণ চুক্তির মধ্যে এই সমস্ত সমস্তাগুলি মীমাংসার জ্বন্থ ছাড়িয়া দিতে আমি প্রস্তুত আছি।"

"জ্ঞানা" ব্যক্তির সম্মেশন ইতিপূর্বে বছবার হয়েছে—কিন্তু অজ্ঞান দেশবাসীর অর্থদণ্ড ছাড়া ভাতে আর কোন লাভ হয়নি। গান্ধীকী যদিও বলেছেন যে ভারতীয় জ্ঞানী ব্যক্তিরা সমস্ত পূর্ণ- বয়ক্ষ ব্যক্তির ভোটে নির্বাচিত হবেন তবু তিনি আশ্বাস দিয়েছেন এ সম্বন্ধে মত পরিবর্তন করতে প্রস্তুত। এ সম্মেলন অবশ্য শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করবে না—কিন্তু শাসন পরিষদ কি ভাবে আহত হবে—কারা নির্বাচন করবে—শাসনতন্ত্রের বিভিন্ন অঙ্গগুলি মূল পরিষদ প্রণয়ন করবে—না কমিটির হাতে ছেড়ে দেওয়া হবে এ সমস্ত বিষয় সাব্যস্ত করবে। গান্ধীজীর একমাত্র সর্ত্ত ভারতের আত্ম-প্রতিষ্ঠার (self-determination) দাবী "জ্ঞানী" ব্যক্তিরা মেনে নেবেন।

আমাদের ধারণা এ দাবী বাহুল্য মাত্র। কারণ হোয়াইট হলের "জ্ঞানী" ব্যক্তিরা বহুদিন ধরে বলে আসছেন ভারত আত্মপ্রতিষ্ঠা পেরেছে।, বিশেষ করে বিগত ভারত শাসন আইনের পর এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহই আসতে পারে না।

## সমর-সঞ্চট ও ভারতবর্ষ

মহাযুদ্ধের সূচনায় কংগ্রেস এবং ভারতের চিস্তাশীল নেভার। অনেকেই ইংরাজ ও মিত্রশক্তিকে সমর্থন করেছিলেন। মহাত্মা, জওহরলাল, রবীন্দ্রনাথ—সকলেই বলেছিলেন একভান্ত্রিক স্বৈরশাসন থেকে মানবভাকে রক্ষা করবার যে গুরু দায়িত্ব জাতীয়তা ও গণভন্ত্রবাদী ইক্স-ফরাসী শক্তি গ্রহণ করেছে তার জন্মে বিশ্বের মঙ্গল আকাজ্রমা তাদের পেছনে রয়েছে! দর-ক্ষাক্ষি হিসেবে নয়, কোন সর্ভ হিসেবে নয়—তাঁর। শুধু চেয়েছিলেন—ইংরেজ তার সদিচ্ছার নির্দেশ স্বরূপ ভারতকে স্বরাজ দিক্। এরপর একাধিক বার গান্ধী-বড়লাট আলোচনার বার্থতায় দেশবাসী ইংরাজের সদিচ্ছায় নিরাশ হয়েছে। কিন্তু এই নৈরাশ্য এতদিন নেভাদের মুশে বাক্ত হয়নি।

ইউরোপীয় মহাসমরে আজ গুরুতর নৃতন পরিস্থিতির সূচনা হয়েছে। নরওয়েতে মিত্রশক্তির প্রতিরোধ বিধবস্ত করে স্বস্তিকের স্বৈরশাসন স্থপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। শক্রর হাত থেকে বিনা
লোকক্ষয়ে সদলবলে পলায়ন করা—নরওয়ে যুদ্ধে ব্রিটিশ শক্তির এ ছাড়া গর্বের কথা আর ক্ষিত্র—
ছিল না। এ পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে নাংসী বাহিনী হলাও, বেলজিয়াম ও লুক্সেম্বার্গ আক্রমণ
করেছে। মর্মান্তিক প্রহসনের কথা যে ঠিক সেই সময় ব্রিটিশ বাহিনী "স্বদেশ রক্ষার জন্তু"
আইস্ল্যাণ্ডে ছাউনি ফেলেছিল। নাংসী আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গল সোরগোল উঠলো
তালের নৃশংসতা, আন্তর্জাতিক নিয়মবিরোধিতা নিয়ে। কিন্তু হলাও আক্রমণ ও আইস্ল্যাণ্ডে
সৈন্ত সমাবেশ যে একই কারণে গহিত ও নিয়ম বিরুদ্ধ এ সত্যকে মিত্রশক্তির সাংবাদিকরা
চোখ ঠেরে গেছে। লাঞ্চনা ও অপদস্ততা শক্রপক্ষকে গালাগালি করলে কমেনা। শক্রপক্ষের
বোমারু বিমান যথন লণ্ডনের দক্ষিণে নাগালের মধ্যে আক্রমণের আয়োজন করছে—সে সময়
উত্তরে বছলুরে আইস্ল্যাণ্ডে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা সকলের হাস্ত উত্তেক করেছে।

যুদ্ধক্ষেত্রে ও কৃটনীভিতে ব্রিটেনের এই পরাজ্যের সময় ব্রিটেনের হয়তে। গর্ব করবার তথু এই আছে যে তার সামাজ্যের উপর দৃঢ়মুষ্টি এখনও শিপিল হয়নি। এই সন্ধিকণে ভারতের মনোভাব তৃত্বন কংগ্রেস নেতা নিজ নিজ দৃষ্টি ভঙ্গী অমুযায়ী প্রকাশ করেছেন। জ্বওহরলাল বলেছেন
—"একদিকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য—ভাসা ভাসা ভাবে বলছে ইউরোপে গণভন্ত ও ভোট রাষ্ট্রগুলির
স্বাধীনতার কথা— সম্পূর্দিকে সে সাম্রাজ্যকে সে জোঁকের মত আঁকড়ে আছে। এর ফলে হবে এই
যে—যে সাম্রাজ্য সে সুষ্ঠুভাবে বহুলোকের শুভাকাছা। অর্জন করে এবং আপন স্থিধায় বর্জন
করতে পারতো—সে সাম্রাজ্য বিছিন্ন হবে বাইরের ঘটনার অনিবার্য প্রভাবে।" "ভারত
যদিও নাংসী জয়ের সম্পূর্ণ বিরোধী—তবু যে পতনোলাগু সাম্রাজ্যবাদ এখনও তার সঙ্গে স্পর্কার
সহিত এবং প্রভূত্বের ভাষায় কথা বলে সেই সাম্রাজ্যবাদের রক্ষণের জন্ম তার সাহায্য চাওয়ার কোন
অর্থ হয়ন।"

জওহনলালের উক্তি থুবই স্পষ্ট কিন্তু "ভারতবাসী সহযোগীতা করতে পারেনা" এর বেশী নির্দেশ তিনি কিছু দিতে পারেন নি। কেন দিতে পারেননি তার কারণ থুঁজতে বেশীদূর যুেতে হয়না। কংগ্রেসেরই নেতা রাজেন্দ্র প্রসাদ এ সম্পর্কে আর একটি বিবৃতি দিয়েছেন। "গত কয়েক দিনের ঘটনায় আমি অত্যন্ত বিচলিত হয়েছি। অবশ্রুই ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ আছে এবং আমরা জানি যে ইংল্যাণ্ড ভারতবর্ষের সঙ্গে আয়সঙ্গত আচরণ করেনি; এ সত্তেও আমি বৃথি যে একতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির থেকে ইংল্যাণ্ড ভাল এবং ইংরাজ ও ফ্রান্স যুদ্ধে জিতুক এইন্ছা আমি না করে পারিনা।" তিনি আরও বলেছেন, "যে সমস্ত জাতির স্বাধীনতা আক্রান্ত হয়েছে—পোল্যাণ্ড, ফিনল্যাণ্ড, নরওয়ে, ডেনমার্ক, হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম ও চেক্—তাদের ওপর আমাদের সম্পূর্ণ সহান্ত্রভূতি আছে।"

কংত্রেসের ভূতপূর্ব সভাপতির ইচ্ছা যদি দেশের ইচ্ছার প্রতীক হয় এবং ইচ্ছার সঙ্গে যদি কাজের সম্বন্ধ থাকে তবে রাজেন্দ্র প্রসাদের বিবৃত্তি অনুযায়ী ভারতবর্ষকে এ যুদ্ধে ইংরাজের সাহায্য করতে হয়। জওহরলালের উক্তি ও রাজেন্দ্র প্রসাদের উক্তি আমূল পরিপন্থী। নেতারা যে ক্ষপু আমিলের কর্মপন্থাই দিতে পাচ্ছেন না ভা' নয়—আমাদের চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গীকেও চালনা করতে পারছেন না।

### ব্রিটিশ মন্ত্রাসভার পরিবর্তন

হল্যাও আক্রমণের অবাবহিত পরে চেম্বারলেন মন্ত্রীসভার পতন হয়েছে। এর পূর্বে কমল-সভার বিতর্কে ৮১ ভোটের আধিক্যে এই মন্ত্রীসভা কোনরকমে আত্মরক্ষা করেছিল। নরওয়েতে ইংরাজের পরাজয়ের জন্ম শুধু লেবার এবং লিবারেল দল নয় ফরাসী এবং বছ বিদেশী কাগজ চেম্বার-লেনকে দায়ী করেছিল। কাজেই প্রতিপক্ষ দল বলেছিল "জাতীয়" মন্ত্রীসভায় তারা অংশ গ্রহণ করবে কিন্তু চেম্বারলেনের নেতৃত্বে নয়। নৃতন মন্ত্রীসভায় নায়ক হয়েছেন—উইন্টন চার্চিল। পুরাতন মন্ত্রীসভা থেকে তাঁকে চেম্বারলেনকে এবং লর্ড হালিফকস্কে আর লেবার দল থেকে মেজর এগ্রাটিল ও গ্রিনউডকে নিয়ে নৃতন সমর পরিষদ (war cabinet) গঠিত হয়েছে। রক্ষনশীল নেতৃত্ব অকুর আছে—ব্যক্তিগত নেতৃত্বের পরিবর্তন হয়েছে মাত্র। হল্যাণ্ড, বেল্পিয়ামে নৃতন নেতৃত্বের পরীক্ষা শীগ্ণীরই হবে। দেখা যাবে ইংরাজের পরাজ্যের জন্ম দায়ী চেম্বারলেন—না ভকুর সাম্রাজ্যবাদের আভ্যন্তরিণ শক্তিহীনতা।

## আমেরিকা ও প্রশান্ত মহাসাগর-

জার্মেনীর হল্যাও আক্রমণের আশস্কা করে আগে থেকেই প্রশাস্ত মহাসাগরের নিরাপন্তা সম্বন্ধে প্রেসিডেন্ট কজভেন্ট সতর্কবাণী প্রচার করেছিলেন। তাঁর ভয় হল্যাওর রাজনৈতিক অবস্থার অছিলা করে জাপান না ডাচ্-অধিকৃত প্রশাস্ত মহাসাগরীয় দ্বীপসমূহ অধিকার করে বর্ষে। হল্যাও আক্রান্ত হওয়ার পর তিনি নতুন করে আমেরিকার মনোভাব প্রকাশ করেছেন। জানিয়েছেন ইউরোপের পরিস্থিতি যাই হোকনা কেন প্রশাস্ত মহাসাগরে তাই নিয়ে প্রাক্যুদ্ধ ব্যবস্থার কোন রক্ম পরিবর্তন তাঁর অভিপ্রেত নয়। জাপানের ইষ্ট-ইণ্ডিজ এর উপর যে প্রবল লোভ রয়েছে তারই উদ্দেশ্যে এই সতর্কবাণীর প্রচার সন্দেহ নেই। এদিকে জাপান আগে থেকেই জানিয়ে দিয়েছে ডাচ্-ইষ্ট ইণ্ডিজে জাপানের স্বার্থ এত অধিক ভাবে জড়িত যে এই অঞ্চলে ইউরোপীয় ঘটনার পরিবর্তনে সে তার স্বার্থের বিন্দুমাত্রও হানি সহা করেবনা—ভার জন্ম জাপানী নৌবহর প্রস্তুক্ত রয়েছে। আমেরিকা ও জাপানের পারস্পরিক বিরুদ্ধ স্বর্থ প্রাচ্যে বৃটিশ স্বার্থের অন্তুক্ত নতুবা উত্তর ও ভূমধ্য সাগরে বিব্রত ব্রিটিশ নৌবহরকে স্কুন্ব প্রাচ্যের তোরণ-রক্ষার জন্ম অধিকতর উৎক্ষিত থাকতে হ'তো।

## ় আমেরিকা ও নিরপেক্ষ নীতি

্রিউ ইয়র্কের সংবাদে প্রকাশ,—আমেরিকার ইন্টার ক্যাশনাল্ ল সোসাইটিতে বক্তৃত।
িপ্রসঙ্গে মিঃ কর্ডেল হাল আমেরিকাবাসীকে সতর্ক করে বলেন,—"জগতে মানব সভ্যতার অতির্থ িবিপন্ন হয়েছে। সে বিপদ হইতে আমাদের দেশও নিরাপদ নয়। এই বিপদ আমাদিগকে স্পর্শ করবেনা,—এ আশায় আমরা নিজেদের বঞ্চনা করতে পারি না।

বর্সবর্যুগলুলভ আন্তর্জ্জাতিক অরাজক অবস্থা আজ দিশ্বলয়ে বিস্তৃত হয়েছে। আমার স্থান্ত ধারণা জল্মছে যে এই অবস্থা মানব সভাতার অস্তিত্ব প্রত্যেক জাতির ও প্রত্যেক বাজির অস্তিত্ব অস্তিত্ব বিপদ্ধ করছে। আমরা নিলিপ্ত থাকার অথবা অক্সত্র নিবন্ধ রাখার চেষ্টা কোরে এই বিপদকে দূরে রাখতে পারবো না। আয়েও শৃন্ধলার মূলনীতির মর্যাদা রক্ষাকল্লে নৈতিক চাপ দিবার জন্ম মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র যে চেষ্টা করবে, তার সমর্থনকল্পে আমেরিকাবাসীদের সভ্যবন্ধ প্রয়োজনীয়তা এখন যভ বড় আকারে দেখা দিয়েছে, পূর্বেক আরু কখনও সেরপে দেখা যায় কিন। মিঃ কর্ডেল হাল বলেন,—"আমার দৃঢ় বিশ্বাস, উচ্ছু আলা বিশৃত্বলা পর্যুদ্ধ কোরে আয়-

কজতেপ্টের বিজ্ঞান কংগ্রেসের বক্তৃতায় ও এই স্থরই ধ্বনিত হয়েছে। মনে হয় আমেরিকা নিরপেক্ষনীতির মূল কিঞ্চিৎ শিথিল হয়েছে। ভবিশ্বতে মিত্রশক্তির অমুকুলে আমেরিকার নিতিক মহামুভূতি বাস্তব রূপ পরিগ্রহ কর্বার পূর্বাভাস সূচিত হ'ল কি ?

## যুব্ধ ও ইউ, এস্, এস্, আর—

সাধারণ রাজনীতিকের কাছে রুষদেশটা আজ পৌরাণিক ক্ষিংস্ এর সামিল হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিষয়ী রুষ সম্বন্ধে একটা প্রকাশু প্রাথধক চিহ্ন ছংম্পের মত তাদের বৃদ্ধিকে চ্যালেঞ্চ করছে। ফিন্ল্যাণ্ড-বিষয়ী রুষ, পোল্যাণ্ডগ্রাসী রুষ কি লেনিনের রুষ নিখিল সর্বহারার রুষ পান্সাজ্যবাদ কি ছল্ম-বেশ ধরে ষ্টালিন্-মোলোটফ্—ভোরোশিলফ্কে পথ ভোলবার চক্রান্ত করে নি ৭ উত্তরে মত্বৈধের ব্লাজ্য নেই। হাঁও না সমান জােরেই বলা হচ্ছে।

কিন্তু হাঁ-বাদীরা এই সামাত্ত কথাটা ভূলৈ যান যে দেশের সীমান্তকে নিরাপদ করতে না পারলে এই কুরুক্ষেত্রে সোভিয়েটের স্বন্ধির নিংশ্বাস ফেলবার অবসর হোতো না। ষ্ট্যালিন-গভর্ণমেন্টের ভবিষ্যতবাণী গুলো প্রায় বর্ণে-বর্ণে সতা হয়েছে। সম্ভাবিত আক্রমণের জায়গা-গুলোতে নিজেদের ঘাঁটি না বসালে সোভিয়েটকে অন্তুতাপ করতে হোতো নিশ্চয়ই। নেভিয়ায় যুদ্ধের সম্ভাবনাটা বহু রাষ্ট্রিশারদ দেখেননি, বা দেখেও দেখেননি। ফিনল্যাও °মাক্রমণটা সে সময়ে বর্বাচিত মনে হয়েছিল, ডেভিড ও গোলিয়াথ এর এই হন্দ যুদ্ধ সে সময়ে বিশ্বের বিবেককে লাঞ্চিত করেছিল। আজু আমরা ভাল করেই ব্যাছি সোভিয়েট-ফিনিশ চুক্তির সার্থকতা কি। সোভিয়েট রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, উত্তরে মিত্রশক্তির মর্যাদাহানি, বলটিক অঞ্চলে নাৎসী-🖢 নিয়ন্ত্রণ—সবই এই চক্তির ফলে সম্ভব হয়েছে। উত্তর দিক থেকে সোভিয়েটকে আক্রমণ করার সম্ভাবনাটা যে কাল্পনিক নয় তা ধারে ধারে অনেকেই বৃঝতে পেরেছে। অল্প কিছুদিন আর্গেও এক বিখাতে রাজনীতিবিদ লিখেছিলেন, 'hard blow' না হলে সোভিয়েটকে জব্দ করা যাত্তেনা 🛊 প্ৰাছন হবে—'threats of armed action against her Arctic and Black Sea ports, of raids that will interrupt her oil production and distribution, and of rebellion in Cancasia, the Ukraine, and Russian Poland.' এই আশহা থালা থেকে নিজেকে বাঁচতে হলে যদি পুঁথি-পত্তরের বাইরে এসে সোভিয়েটকে কিছু কিছু 'real politik'এর আশ্রয় নিতে হয় তবে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই। স্থপ্রীম ফেডারেল ও ক্যাশানাল কাউন্সিলের যুক্ত অধিবেশনে মোলোটফ যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন তা' থেকে সোভিয়েটের বৈদেশিক্ নীতি সম্বন্ধে অনেক আলো পাওয়া গেছে। রাজ্য বিস্তারের পরিকল্পনা তাতে নেই। must maintain our position of neutrality and refrain from participation in the war of the Great Powers. This policy not only serves the interests of the Soviet Union but also exercises restraining influence upon attempts to kindle and spread the war in Europe.' কথাগুলো অবিশ্বাস করবার পক্ষে বিশেষ

যুক্তি নেই। সোভিয়েটের সাম্যবাদ দ্বাভীয়তার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হলেও, বিশ্বমানবের কল্যাণই-তার লক্ষ্যস্থল, আন্তর্ছাতিকতার দিকেই তার চোধ ক্ষেরানো।

## বাংলায় পাট সমস্যা-

৬ই মের দাজিলিএর খবরে প্রকাশ যে পাট ও হেসিয়ানের বর্তমান উচ্চ মূল্য যাতে বজায় থাকে তার জন্ম বাংলা গর্জানেও একটি ব্যাপক পরিকল্পনা বিবেচনা করছেন। নানতম মূল্য নিধারণ, পাট চাষ নিয়ন্ত্রণ, প্রভাক থাবে বা সাহায্যপ্রাপ্ত প্রতিনিধি প্রতিষ্ঠানের মারফতে অতিরিক্তু পাট কর্য় এবং ক্যায় মূল্য সম্পর্কেরায়তদিগকে শিক্ষাপদান এই চতুর্নিধ উপায় অবলম্বন উক্ত পরিকল্পনার আলোচ্য বিষয়। বিশেষজ্ঞর ইহাও মনে করেন যে গাটের বর্তমান মূল্য যদি নানতম মূল্য বলিয়া স্বীক্তত হয় তা'হলেও পাটের পরিবর্তে অক্ত কোন প্রব্যের প্রচলন হওয়া সম্ভবপর নয়। গবর্ণমেটের থেরপর ইচ্চা যে তাহাদের পরিকর্থনায় চাষী ও মিলমালিক উভ্যের স্বার্থ তুলাঙ্গাবে সংবন্ধিত হতে পারবে। অথচ পাটের পরিবর্ত অক্ত জব্যের প্রচলন যাতে হ'তে না পারে তারা সে সম্বন্ধে ও সচেতন থাক্রেন।

পরবর্তী থবরে প্রকাশ বাংলাগবর্ণমেন্ট পাটের নিম্নতম মূল্য ১২ টাকা ও হেসিয়ানের ১৩ টাকা নিধারণ করতে মনস্থ করেছেন মিলমালিকরা ব্যবস্থাটাকে প্রফুল্লমনে মেনে নিতে পারবেন না; ইতি মধ্যে প্রতিবাদে স্মারকলিদি পাঠাবার ভোড়জোড় হচ্ছে। সেই পুরানো মামূলি যুক্তি Laissez Faire যে ক্ষেত্র বিশেষে অচব ইংরেজ বণিককে সে কথা নতুন করে বলে দেওুয়া দরকার। ু মৌলবী মুক্তিবর রহমান

্র গতে ১০ই বৈশাথ শুক্রবার ৭১ বন্ধর বয়সে প্রবীন জাভীয়ভাবাদী জননেতা ও গাভিনান সাংবাদিক মৌলবী মুজিবর রহমান পরনোক গমন করেছেন। স্বদেশী আলোলনের রক্তিম উষায় বাঙ্গালী হিন্দুর সাথে হাত মিলিরে দেশের কাজে অনহ্রত হ'য়ে যাঁরা নেমেছিলেন এমন অহিন্দুর সংখ্যা খ্ব বেশী নয় তাই আজ দেশ-বছী মুজিবর রহমানের অভাব অধিকতর ভীব্র ভাবে বাংলার বুকে বাজ্বে। তিনি প্রেসিডেলি কালজে কিছুকাল শিক্ষা লাভ করে ১৯০৬ সালে 'দি মুসলমান' পত্রের ম্যানেজাররূপে সাংবাদিক জীবন আরম্ভ করেন এবং অনতিকাল মধ্যে ঐ পত্রের সম্পাদকের পদ অলক্ষ্ত করেন। স্থার স্বরেন্দ্রনাথের কার্যকালে মুজিবর রহমান তাহার সহযোগিতা করেছেন। অসহযোগ আন্দোলনের সময় দেশবদ্ধু চিত্তঃঞ্জনের বিশ্বস্ত সহকর্মীদের তিনি অন্যতম। বঙ্গীয় কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক হিসাবে সে সময় তাঁকে কারাররণ করতে হ'য়েছিল। ১৯০১ সালে ক'লকাতা কর্পোরেশনের অভ্যুত্তমান পদে নির্বাচিত ক'রে পৌর-প্রতিনিধির আন্যোগ্য সম্মান দান করা হয়। মৃত্যুর ছ'বংসর আগ থেকে পক্ষাঘাতে পঙ্গু হ'য়ে তিনি স্বীয় পৈতৃক ভিটাতে বাস করছিলেন। বাংলার স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে ভাহার দান আপনার গৌরবের মহিমায় ভাস্বর হ'যে থাকবে।

## রবীক্ত জন্মতিথি-

শ্দেশবাপী যে রবীন্দ্র জন্মতিথি উৎসব হয়ে গেল, আমরাও ভাতে আমাদের প্রদায়ের অর্থা নির্দেশ করেছি। যে লোকোন্তর প্রতিভা মর্মে মর্মে প্রবেশ করে আমাদের প্রাণানের প্রাণবান করে রেখেছে, স্থামাদের অন্তরকে রূপে রঙ্গে ভরিয়ে দিয়েছে, আমাদের কৃষ্টিকে, সাধনাকে মুখর করে ছুলেছে, আমাদের ধ্যানকে মূর্ভির মাঝে লীলায়িত করেছে, আমরা ভাকে স্থান করে প্রণাম জানাই। কবির বয়দে নেই, তাঁর আয়ু—"নাই সে কেবল দিন-গণনার পুঁথির পাতা।, নয় সে নিশ্বাস-বায়ু।" দেশু-কালকে অভিক্রম করে তাঁর জীবন আপন মহিমায়, আপন স্ষ্টিতে প্রতিষ্ঠিত থাকে। এই দিক থেকে তাঁর সাম্বংসরিক আয়ু গণনার সার্থকতা নেই। তবুও, নির্দিষ্ট থেকে বিশেষে স্মৃতিকে সকুচিত করে নিয়ে,সমগ্র মননা নিয়ে বলা যে "আমরা ধন্ত হয়েছি,—এর একটা আকর্ষণ আছে সহজ্ঞ-পোত্তলিক মানব-হৃদয়ের নিভ্তে। কবির কথা ক্ষাহের বেলে উঠছে,—"চির নৃতনেতে স্কুল ভাক, পঁচিশে বৈশার্থ।—"

